

# তাফসীর ইবনে কাসীর

# ষষ্টদশ খণ্ড

সূরা ঃ সাবা, ফাতির, ইয়াসীন, সাফ্ফাত, সোয়াদ, যুমার, মুমিন, হা-মীম আস্সাজদাহ, শূরা, যুখক্রফ, দুখান, জাসিয়াহ, আহকাফ, মুহাম্মদ ও ফ্রাডুহ্ম

মূল ৪ হাফেজ আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইব্নু কাসীর (রহঃ)

অনুবাদঃ
ডঃ মুহামদ মুজীবুর রহমান
প্রাক্তন অধ্যাপক ও সভাপতি
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

# প্রকাশক ঃ তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি (পক্ষে ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান) বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮ গুলশান, ঢাকা-১২১২

## সর্বস্বত্ব অনুবাদকের

# ৪র্থ সংস্করণ ঃ

ডিসেম্বর-২০০৪ ইং শাওয়াল-১৪২৫ হিঃ শৌষ- ১৪১১ বাং

### কম্পিউটার কম্পোজঃ দারুগ ইবর্তিকার

১০৫, ফকিরাপুর্ল মালেক মার্কেট (র্নীচ তলা), ঢাকা। ফোনুঃ ৯৩৪৮৭৩৬

#### মুদ্রণ ঃ

আব্দুল্লাহ এন্টারপ্রাইজ ৪৩, তোপখানা রোড, মানিকগঞ্জ হাউজ (৪র্থ তলা) পুরানা পন্টন মোড়, ঢাকা। ফোন ঃ ৯৫৭১২৩৭, ৯৫৭১২৮৪ মোবাইল ঃ ০১৭৫-০০৭৭৬২ ০১৭১-০৫৫৬৪০

# विनिময় मृला : 8৫০.००

# তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

- ১। ডঃ মৃহামদ মুজীবুর রহমান বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮ গুলশান, ঢাকা-১২১২
- ২। মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮ গুলশান, ঢাকা। টেলিঃ ৮৮২৪০৮০, ৮৮২৩৬১৭
- মাঃ নুকল আলম

  বাসা নং-১৫, সড়ক নং-১২
   সেইর-৪, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।

  ফোন ঃ ৮৯১৪৯৮৩
- ৪। ইউসুফ ইয়াছিন
  ৪৩, তোপখানা রোড, মানিকগঞ্জ হাউজ
  (৪র্থ তলা) পুরানা পল্টন মোড়, ঢাকা।
  ফোন ঃ ৯৫৭১২৩৭, ৯৫৭১২৮৪
  মোবাইল ঃ ০১৭৫-০০৭৭৬২
  ০১৭১-০৫৫৬৪০

# উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধাপ্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনীর কাছেই আমি সর্বপ্রথম পাই তাফসীরের মহতী শিক্ষা এবং তাফসীর ইবনে কাসীর তরজমার পথিকৃত আমার মরহুম শ্বণ্ডর মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ীর কাছে পাই এটি অনুবাদের প্রথম প্রেরণা। প্রায় অর্ধশতান্দী পূর্বে তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে একে উর্দূতে ভাষান্তরিত করেন। আমার জন্যে এঁরা উভয়েই ছিলেন এ গ্রন্থের উৎসাহদাতা, শিক্ষাগুরু এবং প্রাণপ্রবাহ। তাই এঁদের রূহের মাগফিরাত কামনায় এটি নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত।

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

# প্রকাশকের আর্য

আল-হামদুলিল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা সেই জাতে পাক-পরওয়ারদিগারে আলম মহান রাব্দুল আ'লামীনের, যিনি আমাদিগকে একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরুদায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেছেন। অনন্ত অবিশ্রান্ত ধারায় দর্মদ ও সালাম বর্ষিত হতে থাক সারওয়ারে কায়েনাত নবীপাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আল্লাহ কবৃল করুন। —আমীন!

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমানের অনুদিত ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ নম্বর খণ্ড প্রকাশ করার পর অসংখ্য গুণগ্রাহী ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ভক্ত অনুরাগী ভাই-বোনের অনুরোধে ও বর্তমানে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম প্রকাশ নিঃশেষ হওয়ায় আমরা পুনঃ দ্বিতীয় সংস্করণের কাজে হাত দিই। মহান আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপায় কম্পিউটার কম্পোজ করে দ্বিতীয় সংস্করণে ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডগুলাকে এক খণ্ডে এবং চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ট ও সপ্তম খণ্ডগুলোকে এক খণ্ডে এবং অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খণ্ডগুলোকে এক খণ্ডে প্রকাশ করার পর ষষ্টদশ খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। প্রথম সংস্করণ পারা ভিত্তিক প্রকাশ করা হয়েছিল, কিন্তু পাঠকের সুবিধার্থে দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে আমরা সূরা ভিত্তিক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেছি। এবং যথারীতিতে ষষ্টদশ খণ্ড প্রকাশিত হল।

মুদ্রণে যদি কিছু ভুল ভ্রান্তি থেকে থাকে, ক্ষমার দৃষ্টি নিয়ে আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

তাফসীর ইবনে কাসীরের এই খণ্ডগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে যারা আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা মোঃ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেবের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি ও তার সহকর্মীবৃন্দ কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি এবং অন্যান্য সম্পাদনার কাজে যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন। মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন 'ফ্রেন্ডস্ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং' এর মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ। তাদেরকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং সবার জন্য দোয়া কামনা করি।

ঢাকাস্থ গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদের সহকারী ইমাম ও এই মসজিদের হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক আলহাজ্জ হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহিম সাহেব ছাপাবার পূর্ব মুহূর্তে পুনরায় নিখুঁতভাবে শেষ প্রুফটি দেখে দিয়েছেন। এজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

অনতিবিলম্বে বাকী সপ্তদশ খণ্ড ও আমপারা প্রকাশ করার যাবতীয় প্রচেষ্টা শুরু করা হয়েছে। বাকী রাব্বুল আল-আমীনের মর্জিমাফিক শীঘ্রই সমাদৃত পাঠকবৃন্দের নিকট পৌছাবো বলে আশা রাখি। আমীন! সুমা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

# অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের অনন্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাবগান্তীর্য অতলম্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে তার সন্ধান ও অবিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্যলেখক ও লক্ষপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উত্তর তাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের স্কর্ষক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্মধীন।

মানবকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নবী আকরামের (সঃ) এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বন্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্য-বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইবনে কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইবনু কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল-পঠিত সর্ব সন্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিশ্বরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশরের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্যে পাক কালামের সত্যিকারের রপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের ব্যন্থারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুনাহর আলোকে এক স্বতন্ত্ব মর্যাদার অধিকারী।

এর বিপুল জনপ্রিয়তা, প্রামাণিকতা, তত্ত্ব, তথ্য এবং শুরুত্ব ও মূল্যের কথা ইতিপূর্বেই আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এসেছি এই তাফসীরকারের তথ্যসমৃদ্ধ জীবনীতে। এই বিশদ জীবনালেখ্যটি এর প্রথম খণ্ডের শুরুতে সংযোজিত হয়ে, তাফসীর সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব প্রেরণা ও অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছে সে কথাও আমরা ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করেছি।

তাফসীর ইবনে কাসীরের ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দৃতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দৃ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মদ সাহেব জুনাগড়ী স্বীয় ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এটি পাক ভারতের উর্দৃ ভাষাভাষীদের ঘরে ঘরে অতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও পঠিত হয়ে স্কাসছে। এভাবে এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

আমি তাফসীর ইবনে কাসীরের মূল প্রণেতা আল্পামা হাফেজ ইমাদুদ্দীনের প্রামাণ্য জীবনী লিখে যেমন প্রকাশ করেছি, তেমনি তার উর্দ্ অনুবাদক মওলানা জুনাগড়ীরও তথ্যভিত্তিক জীবন কথা লিখে প্রকাশ করেছি। কারণ একজন প্রণেতা, লেখক ও অনুবাদককে বিলক্ষণভাবে না জানতে পারলে তাঁর সংকলিত বা অনুদিত প্রন্থের গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভ আদৌ সম্ভবপর নয়। ইংরেজী ভাষার প্রবচন অনুযায়ী লেখককৈ তার ভাষা শৈলী, সাহিত্যরীতি ও লেখনীর মাধ্যমেই জানতে হয়।

উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইবনে কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষাতেও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কারণ এ বিশ্ব জাহানের বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলিম জনগণের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বাংলা ভাষী মুসলমানের সংখ্যা হচ্ছে সর্বাধিক। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল। ব্যাপারটা সত্যিই অতি মর্মপীড়াদায়ক। তাই একান্ত ন্যায়সংগতভাবেই প্রত্যাশা করা যায় যে, একমাত্র হাদীস ভিত্তিক এই বিরাট তাফসীর ইবনে কাসীরের বাংলা তরজমার মহোত্তম পরিকল্পনা যেদিন বাস্তবে রূপ লাভ করে ক্রমশঃ খণ্ডাকারে ও পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হবে, সেদিন এ ক্ষেত্রে ভ্রমাত্র একটা নতুন দিগন্তই উন্মোচিত হবে না, বরং নিঃসন্দেহে এক বিরাট দৈন্য এবং প্রকট অভাবও পূরণ হবে। এই মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আমার "বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা" শীর্ষক প্রায় ৫৬৪ পৃষ্ঠা বইটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। আরো হয়েছে, 'কুরআনের চিরন্তন মুজিযা', 'কুরআন কণিকা', "ইজায়ুল কুরআন ইত্যাদি। শেষোক্তটি উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বেনারসের (ভারত) এক প্রকাশনী সংস্থা থেকে।

ইসলামী প্রজ্ঞা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রত্ন ভাগ্ডারকে সম্যক অনুধাবন করার জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল বিশাল তাফসীর সাহিত্যের বাংলায় ভাষান্তরকরণ। দুঃখের বিষয় 'ইবনে কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত পুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়তো প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসেবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপুসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে দেশের বিদগ্ধ সুধী স্বজন কিংবা কোন প্রকাশনী সংস্থা ক্ষণিকের তরেও এদিকে এগিয়ে এসেছেন কি? না ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মতো জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেউ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়াবার দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি। সাহিত্য জীবনেও আমার রচিত অন্যান্য গ্রন্থমালা যে প্রধানতঃ হাদীস ও তাফসীর বিষয়েই সীমাবদ্ধ এ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত জানিয়েছি।

এইসব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি আজ বহুদিন ধরে তাফসীর ইবনে কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধে আমি করে উঠতে পারিনি। তাই এতদিন ধরে মনের গুপ্ত কোণের এই সুপ্ত বাসনা বাস্তবে রূপ লাভ করতে না পেরে শুধুমাত্র মনের বেনুবনেই তা গুমরে গুমরে মরেছে। কিন্তু অন্তরের অন্তস্থিত কোণ থেকে উৎসারিত এই অনমনীয় অদম্য স্পৃহাকে বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যায় কি? তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কর্মে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পনে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুক্র করি। এ ব্যাপারে আমার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় তাফসীর সাহিত্যের অভাব পূরণ এবং ভাষাভাষীদের জন্যে আমার গুরুদায়িত্ব পালন।

আগেই বলেছি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রত্নভাষারকে সম্যক অনুধাবন করার জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন এই বিশাল তাফসীর সাহিত্যের বাংলায় ভাষান্তর করণ। আল্লাহ পাকের লাখো শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইবনে কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভাষারের চাবিকাঠি আজ বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্যে আমি নিজেকে প্রম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

পূর্বেই বলা হয়েছে এই অনূদিত তাফসীর প্রকাশের আর্থিক সমস্যার কথা। জনাব আবদুল ওয়াহেদ সংহেব বাকী খণ্ডগুলোর সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি তাফসীর শবেলিকশন কমিটি গঠন করেন। এই সদস্যমণ্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন জনাব নুরুল আলম ও মুহাম্মন মকবুল হোসেন সাহেব। এভাবে আল্লাহ পাক অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমানিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কান্ধটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন। সূতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তবস্তুতি তাঁরই। এই কমিটি কিছু সংখ্যক সূহদ ব্যাক্তির আর্থিক অনুদানে ১২, ১৩, ১৪, ১৫ নং খণ্ড প্রকাশ করে। অসংখ্য গুণগ্রাহী ভক্ত ভাই-বোনদের অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণের ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডগুলো এক খণ্ডে, ৪থ, ৫ম, ৬ষ্ট ও ৭ম খণ্ডগুলো এক খণ্ডে ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ খণ্ডগুলোকে এক খণ্ডে এবং ১৬ নম্বর খণ্ড সূরা ভিত্তিক প্রকাশ গ্রহণ করেছে।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত খণ্ডগুলোর প্রচার ও ব্যক্তিগতভাবে বিক্রয় করার কাজে গ্রুপ প্যাপ্টেন (অবঃ) জনাব মামুনুর রশীদ ও বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদের নাম বিশেষ ভাবে শ্বর্ত্ত্য । এই জন্য আল্লাহর দরবারে কমিটির সবাইর জন্যে এবং তাঁদের সহযোগী ও সহকর্মীবৃদ, বক্ধু-বাদ্ধব, ও পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মোনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি। আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাক্বুল আলামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের মরহুম আব্বা আশার রহের প্রতি স্বীয় অজস্র রহমত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোষ হাশরের অনন্ত সওয়াব রিসানী এবং বরকতের পীযুষধারায় স্লাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্লাত নসীব করেন। সুশা আমীন!

ইয়া রাব্দুল আলামীন! এই তাফসীর তরজমার সকল ক্রটি বিচ্যুতি ও ভ্রমপ্রমাদ আমার একান্তই নিজস্ব এবং এর যা কিছু শুভ কল্যাণপ্রদ ও ভালো দিক রয়েছে সেগুলো সবই তোমার নিজস্ব। তাই মেহেরবানী করে তুমিই আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান করো। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল করো। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহন্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাণ্ডি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা ও সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদতম আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের অসীলা করে দাও। আমীন! সুশ্বা আমীন!!

এই তাফসীর খণ্ডকে দিনের আলো বাতাসের সঙ্গে পরিচিত করতে গিয়ে কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি ও সুষ্ঠ মুদ্রণের গুরুলায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মওলানা মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেব এবং ফ্রেন্ডস্ প্রিন্টিং এও প্যাকেজিং-এর মালিক ও কর্মচারীবৃদ্দ যে কর্তব্য পরায়ণতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা দৃষ্টান্তমূলক প্রশংসার দাবিদার। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও সাফিয়া রহমান প্রমুখ আমার সন্তান সন্ততির আন্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টা কোন ক্রমেই কম নয়। তাই এঁদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও কৃতঞ্জতা জানিয়ে প্রতিনিয়ত দোয়া করছি যেন মহান আল্লাহ এঁদেরকেও কুরআন খিদমতের নেকীতে শামিল করে নেন। আমীন!

#### বর্তমানে ঃ

পরিচালক, ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র ৪৭৭, ইষ্ট মিডৌ এ্যাভ্নিউ ই. এম. নিউইয়র্ক।

#### বিনয়াবনত

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

# সূচীপত্র

| সূরা 🛷                | ারা          | পৃষ্ঠা                 |
|-----------------------|--------------|------------------------|
| সাবা ৩৪               | ২২           | ৯ – ৬৭                 |
| ফাতির ৩৫              | ২২           | <i>6</i> 6–777         |
| ইয়াসীন ৩৬ ২          | ২-২৩         | 22 <i>-</i> 266        |
| সাফ্ফাত ৩৭            | ২৩           | ১৬৯-২৪০                |
| সোয়াদ ৩৮             | ২৩           | <b>২8</b> ১–২৯৫        |
| যুমার ৩৯ ২            | <b>৩</b> -২8 | ২৯৬–৩৭৫                |
| মুমিন ৪০              | <b>\\ 8</b>  | ৩৭৬–৪৪৮                |
| হা-মীম আস্সাজদাহ ৪১ ২ | 8-२৫         | 88৯-৫০০                |
| শূরা ৪২               | ₹₡           | 899-609                |
| যুখরুফ ৪৩             | ₹@           | <i><b>৫৫৫-</b></i> ৬०٩ |
| দুখান 88              | ₹@           | ৬o৮-५8 <b>১</b>        |
| জাসিয়াহ ৪৫           | ₹@           | ৬৪২–৬৬২                |
| আহকাফ ৪৬              | ২৬           | ৬৬৩–৭২৩                |
| মুহামদ ৪৭             | ₹ <b>७</b>   | ৭২৪–৭৫৮                |
| ফাত্হ ৪৮              | ২৬           | ৭৫৯-৮২৩                |

# সূরা ঃ সাবা, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৫৪. রুক্'ঃ ৬)

سُــوْرَةُ سُـبَا مُنَّكِيَّةٌ وَ (أَيَاتُهَا: ١٥، رُكُوْعَاتُهَا: ٦)

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (গুরু করছি)।

- ১। প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশমগুলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুরই মালিক এবং আখিরাতেও প্রশংসা তারই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ব বিষয়ে অবহিত।
- ২। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে, যা তা হতে নির্গত হয় এবং যা আকাশ হতে বর্ষিত ও যা কিছু আকাশে উথিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ١- اَلْحُمَّدُ لِلهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْخَمَدُ فِي الْاَخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبَيْرُ ٥

٢- يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْأَرْضِ وَمَا يَخْدُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ يَخْدُرُجُ فِينَهَا وَمَا يَغْرُجُ فِينَهَا وَهُو السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِينَهَا وَهُو الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَ

নয়। তিনি স্বীয় আহকামের মধ্যে অতি বিজ্ঞ। তিনি স্বীয় সৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন। পানির যতগুলো ফোঁটা যমীনে যায়, যতগুলো বীজ যমীনে বপন করা হয়, কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। যমীন হতে যা কিছু বের হয় সেটাও তিনি জানেন। তাঁর সীমাহীন ও প্রশস্ত জ্ঞানের বাইরে কিছুই থাকতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুর সংখ্যা, প্রকৃতি এবং গুণাগুণ তাঁর জানা আছে। মেঘ হতে যে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তাতে কতটা ফোঁটা আছে তা তাঁর অজানা থাকে না। যে খাদ্য সেখান হতে নাযিল হয় সেটা সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ভাল কাজ যা আকাশের উপর উঠে যায় সে খবরও তিনি রাখেন।

তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। এ কারণেই তাদের পাপরাশি অবগত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাড়াতাড়ি তাদেরকে শান্তি প্রদান করেন না। বরং তাদেরকে তাওবা করার সুযোগ দিয়ে থাকেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। একদিকে বান্দা তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে অনুনয়-বিনয় ও কান্নাকাটি করে, আর অপরদিকে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তাওবাকারীকে তিনি ধমক দিয়ে সরিয়ে দেন না। তাঁর উপর ভরসাকারীরা কখনো ক্ষতিগ্রন্ত হয় না।

৩। কাফিররা বলেঃ আমাদের
উপর কিয়ামত আসবে না।
বলঃ আসবেই, শপথ আমার
প্রতিপালকের নিশ্চয়ই
তোমাদের নিকট ওটা আসবে।
তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক
পরিজ্ঞাত, আকাশমগুলী ও
পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয়
অণু পরিমাণ কিছু কিংবা
তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ
কিছু; বরং এর প্রত্যেকটি
লিপিবদ্ধ আছে সৃম্পষ্ট
কিতাবে।

৪। এটা এই জন্যে যে, যারা মুমিন ও সংকর্মপরায়ণ, তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। তাদেরই জন্যে আছে ক্ষমা ও সন্মান জনক রিযক।

٣- وَقَالَ الذَّيْنَ كَفُرُوا لاَ تَأْتِيناً السَّاعَةُ قُلُ بَلَى وَ رَبِيَ السَّاعَةُ قُلُ بَلَى وَ رَبِيَ السَّاتِينَكُمْ عَلِمِ الْغَيْنِ لِاَ يَعْرَبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي يَعْرَبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمُوتِ وَلاَ فِي الْاَرْضُ وَلاَ السَّمُونِ وَلاَ فِي الْاَرْضُ وَلاَ السَّمُونِ وَلاَ فِي الْاَرْضُ وَلاَ السَّمُونِ وَلاَ فِي الْاَرْضُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ الْكَبُرُ اللَّا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْفُلُولُولُولُولُولُ الْمُنْ الْمُنْ

٤- لِيَّجْزِيَ الَّذِيْنَ أُمَنُواً وَعَمِلُوا

وَّرزُقُ كَرِيمٌ ٥

الصَّلِحْتِّ اُولَٰتِكَ لَهُمْ مَّغْفِفِرَةً ۗ

৫। যারা আমার আয়াতসমূহকে
 ব্যর্থ করবার চেষ্টা করে তাদের
 জন্যে রয়েছে ভয়ংকর মর্মভুদ
 শাস্তি।

৬। যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে
তারা জানে যে, তোমার
প্রতিপালকের নিকট হতে
তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ
হয়েছে তা সত্য; এটা মানুষকে
পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ
আল্লাহর পথ নির্দেশ করে।

٥- وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيُّ أَيْتِنَا مُعْجِزِيْنَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ مَّنْ رَّجْزٍ الْكِمْ ٥

٦- وَيَرَى الَّذِينُ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِينُ الْوَتُوا الْعِلْمَ الَّذِينُ الْوَلْمَ الَّذِينُ الْفِيلَمَ اللَّهِ الْمُورَ الْمُحَقَّ لَا يَكُو اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ

সম্পূর্ণ কুরআন কারীমে তিনটি আয়াত রয়েছে যেখানে কিয়ামত আগমনের উপর শপথ করা হয়েছে। একটি সূরায়ে ইউনুসের আয়াত। তা হলোঃ

ويستنبئونك احق هو قُلُ إِي وَ رَبِي إِنَّهُ لَا حَقَّ وَمَا انْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ـ

অর্থাৎ "তারা তোমার কাছে জানতে চায়ঃ এটা কি সত্য়? তুমি বলঃ হাঁা, আমার প্রতিপালকের শপথ! এটা অবশ্যই সত্য এবং তোমরা এটা ব্যর্থ করতে পারবে না।"(১০ ঃ ৫৩) দ্বিতীয় হলো এই সূরায়ে সাবার وَ قَالُ النَّذِينُ كُفُرُوْ، এই আয়াতিটি। আর তৃতীয় হলো সূরায়ে তাগাবুনের নিম্নের আয়াতিটিঃ

زُعُمُ الَّذِيْنُ كُفُرُوا أَنْ لَنْ يَبعثوا قُلْ بَلَى وَ رَبِّى لَتَبعثنَ ثُمَّ لَتَنْبُؤَنَّ بِمَا عَمِلْتُم وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرُوَ

অর্থাৎ "কাফিররা ধারণা করে যে, তারা কখনো পুনরুখিত হবে না। বলঃ নিশ্চয়ই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা নিশ্চয়ই পুনরুখিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।"(৬৪ঃ ৭) এখানেও কাফিরদের কিয়ামতের অস্বীকৃতির উল্লেখ করে স্বীয় নবী (সঃ)-কে শপথমূলক উত্তর দিতে বলার পর আরো গুরুত্বের সাথে বলছেনঃ সেই আল্লাহ তিনি, যিনি আলেমুল গায়েব, যাঁর অগোচর নয় আকাশ ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু। যে হাড়গুলো পচে সড়ে যায়, মানুষের শরীরের জোড়গুলো যে খুলে

বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, ওগুলো যায় কোথায় এবং ওগুলোর সংখ্যাই বা কত ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহ জ্ঞাত আছেন। তিনি এগুলো একত্রিত করতে সক্ষম, যেমন তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সমস্ত কিছুই জানেন। সবকিছুই তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

অতঃপর মহামহিমানিত আল্লাহ কিয়ামত আসার হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ এটা এই জন্যে যে, যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। তাদেরই জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মান জনক রিয়ক। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করে তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ংকর মর্মন্ত্রদ শাস্তি। সৎকর্মশীল মুমিনরা পুরস্কৃত হবে এবং দুষ্ট ও পাপী কাফিররা হবে শাস্তিপ্রাপ্ত। যেমন মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ

لا يَسْتَوِي ا صَحْبُ النَّارِ وَاصْحَبُ النَّجِنَّةِ اصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ -

অর্থাৎ "জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতের অধিবাসীরাই সফলকাম।"(৫৯ ঃ ২০) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

اُمْ نَجُعُلُ الَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ ووي وَرَرَدُ وَيَ الْمَتَقِينَ كَالْفَجَارِ

অর্থাৎ "আমি কি ঈমানদার ও সংকর্মশীলদেরকে ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের মত করবো অথবা আমি কি সংযমী ও আল্লাহভীরুদেরকে করবো পাপাসক্তদের মত?"(৩৮ ঃ ২৮)

এরপর আল্লাহ তা আলা কিয়ামতের আর একটি হিকমত বর্ণনায় বলেনঃ কিয়ামতের দিন ঈমানদার লোকেরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত হতে এবং পাপীদেরকে শান্তিপ্রাপ্ত হতে দেখে নিশ্চিত জ্ঞান দ্বারা চাক্ষুষ প্রত্যয় লাভ করবে। ঐ সময় তারা বলে উঠবেঃ আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্য আনয়ন করেছিলেন। আরো বলা হবেঃ

اذًا مَا وَعَدُ الرَّحِمْنُ وَصَدَقَ الْمُرسَلُونَ -

অর্থাৎ "দয়াময় আল্লাহ্ তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য বলেছিলেন।"(৩৬ ঃ ৫২) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ

لَقَدُ لَبِثْتُمْ فِي كِتْبِ اللهِ إلى يُوْمِ الْبَعْثِ فَلْهَذَا يُومُ الْبَعْثِ

অর্থাৎ "আল্লাহ্র কিতাবে লিপিবদ্ধ ছিল যে, তোমরা পুনরুখান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করবে, তাহলে পুনরুখান দিবস তো এটাই।"(৩০ ঃ ৫৬) আল্লাহ পরাক্রমশালী অর্থাৎ তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন, মহাশক্তির অধিকারী, ক্ষমতাবান শাসক এবং পূর্ণ বিজয়ী। তাঁর উপর কারো কোন আদেশ চলে না এবং কারো কোন জোরও খাটে না। প্রত্যেক বস্তুই তাঁর কাছে শক্তিহীন ও অপারগ। তাঁর কথা ও কাজ চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী। তাঁর সমুদয় সৃষ্টজীব তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

৭। কাফিররা বলেঃ আমরা কি
তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির
সন্ধান দিবো যে তোমাদেরকে
বলেঃ তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ
ছিরভির হয়ে পড়লেও তোমরা
সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে।

৮। সে কি আল্লাহ সম্বন্ধে মিধ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে কি উন্যাদ? বস্তুতঃ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

৯। তারা কি তাদের সমুখে ও পশ্চাতে, আসমান ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকেসহ ভূমি ধ্বসিয়ে দিবো অথবা তাদের উপর আকাশ মগুলের পতন ঘটাবো. আল্লাহ অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্যে এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। ٧- وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُواْ هَلَ نَدُلَّكُمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُواْ هَلَ نَدُلَّكُمْ عَلَى رَجُلِ يُّنَبِّنَكُمْ إِذَا مُزِّقَتُمْ كُلُّ مَكُلُّ مِنْ خُلُقٍ كُلُّ اللَّهِ مُكُلِّ الْكُمْ لَفِى خُلُقٍ جَدِيْدٍ حُ

٨- اَفُتَرْى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ
 جِنَّةً أَبَلِ اللّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَبِي اللّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَبِي الْعَنْدَابِ وَالشَّلْلِ
 بِالْلْحِرَةِ فِي الْعَنْدَابِ وَالشَّلْلِ
 الْبَعِيْدِ ٥

٩- اَفَلُمْ يَرُوْا إِلَى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ
وَمَا خُلُفَ هُمْ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْاَرْضِ إِنْ نَشَا يَخْسِفُ بِهِمُ
الْاَرْضَ اَوْ نُسَّقِطُ عَلَيْهِمُ
الْاَرْضَ اَوْ نُسَّقِطُ عَلَيْهِمُ
كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِى ذَلِكَ
كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ أَنَّ فِي ذَلِكَ
كُلُو عَبْدٍ مَّنِيْتٍ وَ

কাফির ও বিপথগামী, যারা কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে অস্বীকার করে এবং এ ব্যাপারে রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে উপহাস করে, এখানে তাদেরই খবর আল্লাহ তা আলা দিচ্ছেন। তারা পরস্পর বলাবলি করতোঃ দেখো, আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যে বলে যে, যখন আমরা মরে মাটির সাথে মিশে যাবো ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবো, তার পরেও নাকি আমরা আবার জীবিত হয়ে উঠবো! এ লোকটা সম্পর্কে দুটো কথা বলা যায়। হয়তো সে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছে, না হয় সে উন্যাদ।

আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার জবাবে বলেনঃ না, এ কথা নয়। বরং মুহামাদ (সঃ) সত্যবাদী, সৎ, সুপথ প্রাপ্ত ও জ্ঞানী। সে যাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানে পরিপক্ক। সে বড়ই দূরদর্শী। কিন্তু এর কি ওষুধ আছে যে কাফিররা মূর্যতা এবং অজ্ঞতামূলক কাজ-কাম করতে রয়েছে? তারা চিন্তা-ভাবনা করে কোন কাজের গভীরতায় পৌঁছবার কোন চেষ্টাই করে না। তারা শুধু অস্বীকার করতেই জানে। তারা যে কোন কথায় যেখানে সেখানে শুধু অস্বীকার করেই থাকে। কেননা, সত্য কথা ও সঠিক পথ তারা ভুলে যায়। সেখান থেকে তারা বহু দূরে ছিটকে পড়ে।

এরপর মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ তারা কি তাদের সমুখে ও পশ্চাতে, আসমানে ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করে না? তিনি এতো ক্ষমতাবান যে, এতে আকাশ ও এমন বিস্তৃত যমীন সৃষ্টি করেছেন! না আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে, না যমীন ধ্বসে যাচ্ছে! যেমন তিনি বলেনঃ

وَالسَّمَاءُ بِنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ـ وَالْأَرْضُ فَرَشَنَهَا فَنِعُمُ الْمَهِدُونَ ـ

অর্থাৎ "আমি আকাশকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছি এবং আমি প্রশস্ততার অধিকারী। আর আমি যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি এবং আমি বিছিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কতই না উত্তম!"(৫১ ঃ ৪৭-৪৮) তাদের উচিত সামনে ও পিছনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করা। এগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলেই তারা অনুধাবন করতে পারবে যে, যিনি এত বড় সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা এবং ব্যাপক ও অসীম শক্তির অধিকারী, তিনি কি মানুষের ন্যায় ক্ষুদ্র সৃষ্টিকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না? তিনি তো ইচ্ছা করলে তাদেরকেসহ ভূমি ধ্বসিয়ে দিতে পারেন অথবা তাদের উপর আকাশ খণ্ডের পতন ঘটিয়ে দিতে পারেন! এরপ অবাধ্য বান্দা কিন্তু এরূপ শান্তিরই যোগ্য। কিন্তু ক্ষমা করে দেয়া আল্লাহর অভ্যাস। তিনি মানুষকে অবকাশ দিচ্ছেন মাত্র। যার জ্ঞান-বৃদ্ধি আছে, দূরদর্শিতা আছে, আছে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা, যার মধ্যে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার যোগ্যতা আছে, যার অন্তর আছে এবং অন্তরে জ্যোতি আছে, সে এসব বিরাট বিরাট নিদর্শন দেখার পর মহাশক্তির অধিকারী ও সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর এ

সৃষ্টিতে সন্দেহ পোষণ করতেই পারে না যে, মৃত্যুর পর মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে। আকাশের ন্যায় সামিয়ানা এবং পৃথিবীর ন্যায় বিছানা যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্যে মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তো মোটেই কঠিন কাজ নয়! যিনি প্রথমবার হাড়-গোশত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, সেগুলো সড়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার পর আবার ঐগুলোকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে কেন তিনি সক্ষম হবেন না? যেমন মহামহিমানিত আল্লাহ বলেছেনঃ

اوكيسَ الَّذِي خَلَقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِقَلِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقُ مِثْلُهُمْ بَلَى

অর্থাৎ ''যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হাাঁ, নিশ্চয়ই (তিনি সক্ষম)।''(৩৬ ঃ ৮১) আর একটি আয়াতে আছেঃ

আরাতে আহেও এই বিশ্ব ব

১০। আমি নিশ্চয়ই দাউদ (আঃ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আদেশ করেছিলাম ঃ হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদ (আঃ)-এর সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং বিহংগকুলকেও, তার জন্যে নমনীয় করেছিলাম লৌহ-

১১। যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করতে বুননে পরিমাণ রক্ষা করতে পার এবং তোমরা সংকর্ম কর, তোমরা যা কিছু কর আমি ওর সম্যক দুষ্টা। ١- وَلَقَدُ أَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلَا اللهِ مَا اللهِ مَنَّا فَضَلَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ

۱۱ – أَنِ اعْمَلُ سَبِغْتٍ وَّقَدِّرُ فِى السَّرُّدِ وَاعْمَلُوْاً صَالِحًّا لِنِّیُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ ۞

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর বান্দা ও রাসূল হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর পার্থিব ও পারলৌকিক রহমত নাযিল করেছিলেন। তাঁকে তিনি নবুওয়াতও দান করেছিলেন, রাজত্বও দিয়েছিলেন, সৈন্য-সামন্তও প্রদান করেছিলেন, শক্তি সামর্থ্যও দিয়েছিলেন এবং আরো একটি মু'জিযা দান করেছিলেন। একদিকে হযরত দাউদ (আঃ) মিষ্টি সুরে আল্লাহর একত্ববাদের গান ধরেছেন আর অপরদিকে পক্ষীকুলের তন্ময়তা শুরু হয়ে গেছে। পাহাড় পর্বত সুরে সুর মিলিয়ে আল্লাহর হামদ ও সানা শুরু করে দিয়েছে। পক্ষীকুল ডানা নাড়া-চাড়া দিয়ে তাদের বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টি সুরে আল্লাহর একত্ববাদের গীত গাইতে লেগেছে।

একটি সহীহ হাদীসে আছে যে, একদা রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবৃ মূসা আশআরী (রাঃ)-এর কুরআন পাঠ শুনে দাঁড়িয়ে যান এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে শুনতে থাকেন। অতঃপর বলেনঃ একে নাগমায়ে দাউদীর (দাউদ আঃ-এর মিষ্টি সুরের গানের) কিছু অংশ দেয়া হয়েছে।"

হযরত আবৃ উসমান নাহ্দী (রাঃ) বলেনঃ ''আল্লাহর কসম! আমি আবৃ মূসা আশআরী (রাঃ)-এর সুরের চেয়ে মিষ্টি সুর কোন বাদ্যযন্ত্রেও শুনিনি।''

হাবশী ভাষায় وَبَيْ শব্দের অর্থ হলোঃ 'তাসবীহ পাঠ কর।' কিন্তু আমাদের মতে এ ব্যাপারে বর্হ চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটির মধ্যে -এর অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং পর্বতরাশি ও পক্ষীকুলকে হুকুম দেয়া হচ্ছে যে, তারাও যেন হ্যরত দাউদ (আঃ)-এর সুরের সাথে সুর মিলিয়ে নেয়।

শব্দ এর একটি অর্থ 'দিনে চলা'ও এসে থাকে। যেমন রাত্রে চলার আরবী শব্দ আরে থাকে। কিন্তু এই অর্থটিও এখানে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এখানে অর্থ হলোঃ দাউদ (আঃ)-এর তাসবীহ এর সুরে তোমরাও সুর মিলাও। আরো সুন্দর সুরে আল্লাহ তা'আলার হামদ বর্ণনা কর। তাছাড়া তাঁর উপর এ অনুগ্রহও ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্যে লৌহকে নরম করে দিয়েছিলেন। ঐ লৌহকে ভাটিতে দিবার কোন প্রয়োজন হতো না বা হাতুড়ী দিয়ে পিটবারও দরকার হতো না। পিটবার কাজ হাত দিয়েই হয়ে যেতো। তাঁর হাতে লোহাকে সূতার মত মনে হতো। ঐ লোহা দিয়ে তিনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে লৌহ-বর্ম তৈরী করতেন। এমন কি একথাও বলা হয়ে থাকে যে, তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে লৌহ নির্মিত যুদ্ধ-পোশাক তৈরী করেছিলেন। দৈনিক তিনি একটি করে বর্ম তৈরী করতেন। ছয় হাজার টাকায় এক একটি বর্ম বিক্রি করতেন। দৈনিক বাড়ীর খরচের জন্যে দু' হাজার টাকা রেখে দিতেন এবং বাকী চার হাজার টাকা লোকদেরকে খাওয়াতে পরাতে ব্যয় করতেন। যেরা বা বর্ম তৈরীর পদ্ধতি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শিখিয়েছিলেন যে, কড়া যেন ঠিকমত দেয়া হয়। ছোট বড় যেন না হয়। মাপ যেন অনুমান মত হয়। কড়াগুলো যেন শক্ত হয়।

ইবনে আসাকীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত দাউদ (আঃ) ছন্মবেশে শহরে বের হতেন। লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। স্থানীয় ও বহিরাগত লোকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতেন। তিনি তা়াদেরকে জিজ্ঞেস করতেনঃ "দাউদ (আঃ) কেমন লোক?" প্রত্যেককেই তিনি তাঁর প্রশংসা করতে শুনতেন। কারো নিকট হতে তিনি সংশোধনযোগ্য কোন অপরাধের কথা শুনতে পেতেন না। একদা আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে তাঁর কাছে মানুষরূপে প্রেরণ করেন। হযরত দাউদ (আঃ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তিনি অন্যান্যদের কাছে যেসব প্রশু করতেন তাঁকেও সেই ভাবে প্রশু করলেন। ফেরেশতা উত্তরে বললেনঃ "দাউদ (আঃ) লোকটি তো ভাল, কিন্তু একটি দোষ যদি তাঁর মধ্যে না থাকতো তবে তিনি কামেল লোকে পরিণত হতেন।" হযরত দাউদ (আঃ) অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পুনরায় মানুষরূপী ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "ঐ দোষটি কিং" ফেরেশতা জবাব দিলেনঃ "তিনি নিজের বোঝা মুসলমানদের বায়তুল মালের সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং তা থেকে গ্রহণ করেন এবং তাঁর পরিবারবর্গও তা হতে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে।" হযরত দাউদ (আঃ)-এর অন্তরে কথাটি দাগ কেটে দিল। তিনি মনে মনে বললেনঃ "লোকটি সঠিক কথাই বলেছেন।" সাথে সাথে তিনি আল্লাহ্র দরবারে সিজদায় পড়ে গেলেন ও কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেনঃ "হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে এমন একটি কাজ শিখিয়ে দিন যার দ্বারা আমি আমার পেট পূর্ণ করতে পারি। কোন শিল্প বা কারিগরি বিদ্যা আমাকে শিখিয়ে দিন যার আয় আমার ও আমার পরিবারবর্গের জন্যে যথেষ্ট হয়।" আল্লাহ্ তা আলা তাঁর প্রার্থনা কবূল করে নেন এবং তাঁকে একজন শিল্পী বানিয়ে দেন। তাঁর প্রতি রহমত হিসেবে লোহাকে তিনি তাঁর জন্যে নরম করে দেন। দুনিয়ায় সর্বপ্রথম তিনিই যেরা বা লৌহ-বর্ম তৈরী করেছিলেন। তিনি একটি বর্ম তৈরী করে তা বিক্রী করে দিতেন এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা তিন ভাগ করতেন। এক ভাগ নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের কাজে ব্যয় করতেন, এক ভাগ দান করতেন এবং এক ভাগ জমা করে রেখে দিতেন, যাতে দ্বিতীয় বর্ম তৈরী না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্র বান্দাদেরকে তা থেকে দান-খায়রাত করতে পারেন। হযরত দাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছিলেন যা অতুলনীয় ছিল। তিনি যখন আল্লাহ্র কালামের ঝংকার তুলতেন তখন মধুর কণ্ঠের সুর পশু-পাখী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি সব কিছুকেই মাতিয়ে তুলতো। তারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আল্লাহর কালাম শুনতে মশগুল হয়ে পড়তো। বর্তমান যুগের সমস্ত বাদ্যযন্ত্র শয়তানী কায়দায় দাউদী সুরের বিকাশ মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো হযরত দাউদ (আঃ)-এর তুলনাবিহীন সুরের অতি নগণ্য অংশ মাত্র।

আল্লাহ্ তা'আলা নিজের এসব নিয়ামতের বর্ণনা দেয়ার পর নির্দেশ দিচ্ছেনঃ এখন তোমাদেরও উচিত সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করা এবং আমার আদেশের বিপরীত কিছু না করা। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, যাঁর এতগুলো ইহসান রয়েছে তাঁর নির্দেশ কি পালিত হবে না? তোমরা যা কিছু কর আমি ওর সম্যক দুষ্টা। তোমাদের সব আমল, ছোট হোক, বড় হোক, ভাল হোক বা মন্দই হোক, আমার কাছে প্রকাশমান। কিছুই আমার কাছে গোপন নেই।

১২। আমি সুলাইমান (আঃ)-এর
অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা
প্রভাতে এক মাসের পথ
অতিক্রম করতো এবং সন্ধ্যায়
এক মাসের পথ অতিক্রম
করতো। আমি তার জন্যে
গলিত তাম্রের এক প্রস্রবণ
প্রবাহিত করেছিলাম। আল্লাহ্র
অনুমতিক্রমে জ্বিনদের কতক
তার সামনে কাজ করতো।
তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ
অমান্য করে তাকে আমি জ্বলম্ভ
অগ্নির শান্তি আস্বাদন করাবো।

১৩। তারা সুলাইমানের
ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, মূর্তি,
হাওজ সদৃশ বৃহদাকার পাত্র
এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত
বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করতো।
(আমি বলেছিলাম) হে দাউদ
পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে
তোমরা কাজ করতে থাকো।
আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই
কৃতজ্ঞ।

١٢ - وَلِسُلَيْتُ مِنَ الرِّيْتُ غُدُوُّهَا شُهُرٌ وَ رُوَاحُهُا شُهُرٌ وَاسْلُنَا لَهُ عَيُنَ الْقِطُرِ وَمِنَ الْجِيِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاذُنِ رَبِّهُ وَمَنَ يَّزِغُ مِنْهُمُ عَنْ أَمْرِنَا ثُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ٥ ١٣- يَعْمَلُونَ لَـهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيُبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالُجُوابِ وَ قَدُورُ رُسِيتٍ اِعْمُ مُلُواً الْ دَاوْدَ شُكِّراً وَقَلِيْلُ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ٥

হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর আল্লাহ তা'আলা যে নিয়ামতরাজি অবতীর্ণ করেছিলেন সেগুলোর বর্ণনা দেয়ার পর তাঁর পুত্র হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর উপর যেসব নিয়ামত নাযিল করেছিলেন সেগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ "আমি বাতাসকে তার অধীন ও অনুগত করে দিয়েছিলাম। সে সকাল হতে হতেই এক মাসের পথ অতিক্রম করতো এবং এই পরিমাণ পথ সন্ধ্যায়ও অতিক্রম করতো।" যেমন সিংহাসনে বসে দামেন্ধ হতে লোক-লশ্কর ও সাক্ত-সরপ্তামসহ উড়ে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে ইমতাখারে পৌছে যেতেন। দ্রতগামী অশ্বারোহীর জন্যে এটা এক মাসের পথ ছিল। অনুরূপভাবে সিরিয়া হতে সন্ধ্যায় উড়ে সন্ধ্যাতেই তিনি কাবুলে পৌছে যেতেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর ছন্যে তামাকে পানি করে দিয়ে এর নহর বইয়ে দিয়েছিলেন। যখন যে কাজে যে অবস্থায় লাগাতে ইচ্ছা করতেন, বিনা কস্তে অতি সহজে সেই কাজে ওটাকে লাগাতে পারতেন। তাঁর সময় থেকেই তাম্র মানুষের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সুদ্দী (রঃ) বলেছেন যে, তিনদিন পর্যন্ত এগুলো বয়ে চলেছিল। মহামহিমান্বিত আল্লাহ জ্বিনদেরকে তাঁর অধীনস্থ ও অনুগত করে দিয়েছিলেন। তিনি যখন কোন কাজ করতে ইচ্ছা করতেন তখন সেই কাজ তাঁর সামনে তাদের দ্বারা করিয়ে নিতেন। কোন জ্বিন কাজে ফাঁকি দিলে সাথে সাথে তাঁকে তা জানিয়ে দেয়া হতো।

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "দ্বিনদের তিনটি শ্রেণী আছে। একটি হলো পরনির্ভরশীল, দ্বিতীয়টি সর্প এবং কৃতীয় শ্রেণীটি ওরাই যারা সওয়ারীর উপর আরোহণ করে, আবার হেঁটেও চলে।" হাদীসটি অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল।

ইবনে নাআ'ম (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জ্বিনেরা তিন প্রকার। এক প্রকারের জন্যে আযাব ও সওয়াব আছে। দ্বিতীয়টি আকাশ ও পাতালে উড়ে বেড়ায় এবং তৃতীয় প্রকারের জ্বিনেরা হলো সাপ ও কুকুর। মানুষও তিন প্রকারের। এক প্রকারের মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। দ্বিতীয় প্রকারের মানুষ চতুপ্পদ জল্পুর ন্যায়, বরং ওদের চেয়েও নিকৃষ্ট। তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ বাকারে মানুষ বটে, কিল্পু তাদের অন্তর শয়তানীতে পরিপূর্ণ। অর্থাৎ তারা মানবরূপী শয়তান।

হযরত হাসান (রঃ) বলেছেন যে, জ্বিন ইবলীসের বংশধর এবং মানুষ হযরত আদম (আঃ)-এর বংশধর। উভয়ের মধ্যেই মুমিনও আছে, কাফিরও আছে। আবাব ও সওয়াব উভয়েই সমানভাবে প্রাপ্ত হবে। উভয়ের মধ্যেই ঈমানদার এবং জ্বী-আল্লাহও আছে আবার উভয়ের মধ্যেই বে-ঈমান এবং শয়তানও আছে।

مَحَارِيْب বলা হয় উৎকৃষ্ট ইমারতকে, বাড়ীর উৎকৃষ্টতম অংশকে এবং কোন সমাবেশের সভাপতির আসনকে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, مَحَارِيُب হলো ঐ সব ইমারত যেগুলো মহল্লার মধ্যে নিম্নমানের। যহ্হাক (রঃ)-এর মতে মসজিদের গম্বুজকে مُحَارِيُب বলা হয় এবং বড় বড় ইমারত ও মসজিদকেও বলা হয়। ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, বাড়ীর আসবাবপত্রকে مُحَارِيُب বলা হয়।

মূর্তিগুলো শীশার তৈরী ছিল। কাতাদাহ (রঃ) বলেছেন যে, মূর্তিগুলো ছিল শীশা ও মাটি দ্বারা নির্মিত।

শব্দি جَوَابِ শব্দের বহুবচন। جَابِيَة ঐ হাউজকে বলা হয় যাতে পানি আসতে থাকে। এগুলো পুকুরের মত ছিল। খুব বড় বড় লগন (খাদ্য রাখার বড় পাত্র) ছিল যাতে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর বিরাট বাহিনীর জন্যে এক সাথে খাদ্য তৈরী করা সম্ভব হয়। আর তার দ্বারা তাঁদের সামনে খাদ্য হাযির করাও সম্ভব হতে পারে। ডেগগুলো খুব বড় ও ভারি হওয়ার কারণে ওগুলোকে এদিক ওদিক সরানো ও নড়ানো-চড়ানো সম্ভবপর হতো না।

তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছিলেনঃ হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ করতে থাকো।

কপে ব্যবহৃত হয়েছে অথবা مَفْعُولُ لَهُ শব্দটি مَفْعُولُ لَهُ হয়েছে কপে ব্যবহৃত হয়েছে অথবা مَفْعُولُ لَهُ হয়েছে এবং দুটোই হয়েছে উহ্যরূপে। এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, শোকর যেমন কথা ও নিয়ত দ্বারা হয়, তেমনি কাজ দ্বারাও হয়। যেমন কবি বলেছেনঃ

অর্থাৎ "আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত তোমাদের তিন প্রকারের উপকার করতে পারে। (অর্থাৎ তিন প্রকারে আমি তোমাদের নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি)। হাতের দ্বারা, মুখের দ্বারা ও লুক্কায়িত অন্তর দ্বারা।" এখানে কবিও আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া তিন প্রকারে প্রকাশ করার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শুকরিয়া তিন প্রকারে আদায় করা চলে। অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমে, মৌখিক কথার মাধ্যমে ও অন্তরের মাধ্যমে।

হযরত আবৃ আবদির রহমান (রঃ) বলেন যে, নামাযও শোকর, রোযাও শোকর এবং প্রত্যেক ভাল আমল যা মহিমান্বিত আল্লাহর জন্যে করা হয় সবই শোকর। অর্থাৎ এগুলো সবই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম। আর সর্বোৎকৃষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হচ্ছে হামদ বা আল্লাহর প্রশংসা-কীর্তন করা।

মুহামাদ ইবনে কা'ব কারাযী (রঃ) বলেন যে, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হচ্ছে তাকওয়া ও সং আমল।

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত দাউদ (আঃ)-এর পরিবার দুই প্রকারেই আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। অর্থাৎ কথার দারাও এবং কাজের দারাও।

হযরত সাবিত বানানী (রঃ) বলেনঃ হযরত দাউদ (আঃ) স্বীয় পরিবার, সন্তানাদি এবং নারীদের উপর সময়ের পাবন্দীর সাথে নফল নামায এমনভাবে বক্টন করে দিয়েছিলেন যে, সর্বসময়ে কেউ না কেউ নামাযে রত থাকতেন।

রাসৃলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''আল্লাহ তা'আলার নিকট হযরত দাউদ (আঃ)-এর নামাযই ছিল সবেচেয়ে পছন্দনীয়। তিনি রাত্রির অর্ধাংশ শুইতেন, ক্রু তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন এবং এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় রোযা ছিল হযরত দাউদ (আঃ)-এর ব্রোষা। তিনি একদিন রোযা অবস্থায় থাকতেন এবং একদিন রোযাহীন বা বেরোযা অবস্থায় থাকতেন। তাঁর মধ্যে আর একটি উত্তম গুণ এই ছিল যে, তিনি ক্রুক্ষেত্র হতে কখনো পালাতেন না।"

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলছেন, (বকদা) সুলাইমান ইবনে দাউদ (আঃ)-এর মাতা সুলাইমান (আঃ)-কে বলেনঃ "হে আমার প্রিয় বৎস! রাত্রে অধিক ঘুমাবে না। কেননা, রাত্রের অধিক ঘুম কিরামতের দিন মানুষকে দরিদ্র করে ছাড়বে।" ২

এখানে ইবনে আবি হাতিম (রঃ) হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কে একটি অত্যন্ত দীর্ঘ ও বিশ্ময়কর আসার বর্ণনা করেছেন। তাতে এও আছে যে, হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ তা আলার নিকট আর্য করেনঃ

"হে আমার প্রতিপালক! কিরুপে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো? কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তো আপনার একটি নিয়ামত!" জবাবে আল্লাহ তা আলা বলেনঃ "ৰবন তুমি জানতে পারলে যে, সমস্ত নিয়ামত আমারই পক্ষ থেকে আসে ভ্রমনই তুমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে।"

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ। এটি 
কেটি সত্য ও বাস্তব ব্যাপার সম্পর্কে খবর-দান।

كا - فَلُمَّا قَضَيْنا عَلَيْهِ الْمُوْت الْمُوْت الْكَابِة الْمُوْت (আঃ)-এর মৃত্যু ঘটালাম তখন مَادُلَّهُمْ عَلَى مَــُوْتِهُ إِلَّا دَابِّةُ क्षिनদেরকে তার মৃত্যুবিষয়

<sup>🔈 🖪</sup> হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

এ বাদীসটি আবৃ আবদিল্লাহ ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

জানালো শুধু মাটির পোকা যা সুলাইমান (আঃ)-এর লাঠি খাচ্ছিল। যখন সুলাইমান (আঃ) পড়ে গেল তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারলো যে, তারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকতো তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শান্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।

الْارْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتُهُ فَلَمَّا خُرَّ تَبَيَّنَتِ النِّحِنُّ أَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُونَ الغُيَّبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ٥

এখানে আল্লাহ তা'আলা হ্যরত সুলাইমান (আঃ)-এর মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করছেন। হ্যরত সুলাইমান (আঃ)-এর মৃত্যুর পরেও তাঁর মৃতদেহটি তাঁর লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়েই ছিল। তাঁর অধীনস্থ জ্বিনেরা তিনি জীবিতই আছেন ভেবে মাথা নীচু করে বড় বড় কঠিন কাজে লিপ্তই ছিল।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এভাবেই প্রায় এক বছর কেটে যায়। যে লাঠিটির সাহায্যে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তাতে যখন উঁই ধরে ওটাকে খেয়ে শেষ করে দেয় তখন তাঁর মৃতদেহ পড়ে যায়। ঐ সময় তারা তাঁর মৃত্যুর খবর জানতে পারে। তখন গুধু মানুষই নয়, বরং জ্বিনদেরও এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলো যে, তাদের মধ্যে কেউই গায়েবের খবর রাখে না।

একটি মুনকার ও গারীব মারফৃ' হাদীসে আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, হ্যরত সুলাইমান (আঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন সামনে কোন গাছ দেখতে পেলে জিজ্ঞেস করতেনঃ "তোমার নাম কিং তোমার দ্বারা কি কাজ হয়ং" গাছটি তখন তার নাম বলতো এবং কি কাজে ব্যবহৃত হয় সেটাও বলতো। তখন হ্যরত সুলাইমান (আঃ) ওটাকে ঐ কাজেই ব্যবহার করতেন। একবার তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যান এবং একটি গাছ দেখতে পেয়ে ওকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমার নাম কিং" উত্তরে গাছটি বলেঃ "আমার নাম খারুব।" আবার তিনি গাছটিকে প্রশ্ন করেনঃ "তুমি কি কাজে লাগবেং" গাছটি জবাব দেয়ঃ "এই ঘরকে উজাড় ও ধ্বংস করার কাজে আমি ব্যবহৃত হবো।" তখন হ্যরত সুলাইমান (আঃ) প্রার্থনা করলেনঃ "হে আল্লাহ! আমার মৃত্যুর খবর আপনি জ্বিনদেরকে জানতে দিবেন না। যাতে মানুষের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, জ্বিনেরা গায়েব জানে না।"

অতঃপর তিনি একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং জ্বিনদেরকে কঠিন কাজে লাগিয়ে দিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়ে গেল। কিন্তু লাঠির উপর তাঁর মৃতদেহ দাঁড়িয়েই ছিল। জ্বিনেরা তাঁকে দেখছিল আর ভাবছিল যে, তিনি জীবিতই আছেন। সুতরাং তারা তাদের উপর অর্পিত কাজ করতেই থাকলো। এভাবেই এক বছর কেটে গেল। হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর লাঠিতে উই ধরলো এবং লাঠিকে খেতে শুরু করলো। এক বছরে ঐ লাঠিকে খেয়ে শেষ করে দিলো। তখন হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর মৃতদেহ মাটিতে পড়ে গেল। তখন মানুষ জানতে পারলো যে, জ্বিনেরা গায়েবের খবর রাখে না। তা না হলে দীর্ঘ এক বছর তারা এ কঠিন কাজে লিপ্ত থাকতো না।"

কোন কোন সাহাবী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, কোন সময় তিন বছর ধরে এবং কোন সময় দু' বছর ধরে মসজিদে কুদসে ইতেকাফে বসে যাওয়া হ্যরত সুলাইমান (আঃ)-এর অভ্যাস ছিল। প্রত্যহ সকালে তিনি তাঁর সামনে একটি গাছ দেখতে পেতেন। তিনি গাছটিকে ওর নাম জিজ্ঞেস করতেন এবং ওর উপকারিতা কি তা জানতে চাইতেন। গাছটি তা বলতো এবং তিনি ওকে ঐ কাজে ব্যবহার করতেন। অবশেষে একটি গাছ প্রকাশিত হয় এবং ওটা নিজের নাম 'খারুবাহ' বলে। হযরত সুলাইমান (আঃ) ওকে প্রশ্ন করেনঃ "তোমার উদ্দেশ্য কি?" গাছটি জবাবে বলেঃ "এই মসজিদকে ধ্বংস করার জন্যে আমি প্রকাশিত হয়েছি।" হযরত সুলাইমান (আঃ) বুঝতে পারলেন। সুতরাং তিনি গাছটিকে বললেনঃ ''আমার জীবিতাবস্থায় তো এই মসজিদ ধ্বংস হবে না। অবশ্যই তুমি আমার মৃত্যু ও ধ্বংসের জন্যেই প্রকাশিত হয়েছো।" তিনি গাছটিকে তাঁর বাগানে লাগিয়ে দিলেন। মসজিদের মধ্যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁর লাঠির উপর ভর করে তিনি নামায শুরু করে দেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়। কেউই তা জানতে পারলো না। শয়তানরা তাঁর আদেশ অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব প্রতিপালনে লেগে থাকলো। তারা চিন্তা করছিল যে, যদি তাদের কাজে কোন শৈথিল্য প্রকাশ পায় এবং আল্লাহর নবী হযরত সুলাইমান (আঃ) তা দেখে নেন তবে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন। তারা মেহরাবের সামনে ও পিছনে এসে গেল। তাদের মধ্যে যে একজন বড় দুষ্ট শয়তান ছিল সে বললোঃ ''দেখো, এর আগে ও পিছনে ছিদ্র রয়েছে। যদি আমি এখান হতে গিয়ে সেখান হতে বেরিয়ে আসতে পারি তবে তোমরা আমার শক্তির কথা স্বীকার করবে তো?" অতঃপর সে গেল এবং বেরিয়ে আসলো। কিন্তু সে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর কোন শব্দ শুনতে পেলো না। কিন্তু সে তো তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে দেখতে পারছিল না। কেননা, তাঁর দিকে তাকালেই সে জ্বলে পুড়ে মরে যেতো। কিন্তু তার মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো। সূতরাং সে আরো সাহস

এ হাদীসটি তাফসীরে ইবনে জারীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু হাদীসটি মারফ্র'রপে বর্ণিত হওয়া সঠিক নয়।

দেখালো। সে মসজিদের মধ্যে চলে গেল। দেখলো যে, সেখানে যাওয়ার পরেও সে জ্বলে পুড়ে গেল না। কাজেই তার সাহস আরো বেড়ে গেল। সে চোখ ভরে তাঁকে দেখলো। তখন দেখলো যে, তিনি পড়ে আছেন এবং তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে। তখন এসে সে সবাইকে খবর দিলো। লোকেরা আসলো এবং মেহরাব খুলে দেখলো যে, সত্যিই আল্লাহর নবী (আঃ) ইন্তেকাল করেছেন। তারা তাঁকে মসজিদ হতে বের করে আনলো। তাঁর ইন্তেকাল কতদিন পূর্বে হয়েছে তা পরীক্ষা করার জন্যে তারা তাঁর লাঠিকে উই এর সামনে রেখে দিলো। একদিন ও একরাত ধরে উই লাঠিটিকে যে পরিমাণ খেলো তা দেখে তারা অনুমান করলো যে, এক বছর পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সমস্ত লোকের তখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলো যে, জ্বিনেরা যে গায়েবের খবর জানে বলে দাবী করে তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তা না হলে দীর্ঘ এক বছর ধরে তারা লাঞ্ছনাজনক শান্তিতে আবদ্ধ থাকতো না। ঐ সময় হতে জ্বিনেরা ঘুণের পোকাকে মাটি ও পানি এনে দেয়। এটা যেন তাদের ঘুণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। তারা পোকাগুলোকে একথাও বলেছিলঃ "তোমরা যদি কিছু খেতে ও পান করতে তবে আমরা ভাল ভাল খাদ্য তোমাদেরকে এনে দিতাম।"

কিন্তু এগুলো সব বানী ইসরাঈলের আলেমদের কথা। তবে তাদের এ কথাগুলোর যেটা হক বা সত্য সেটা আমাদের কাছে গ্রহণীয়। আর যা সত্যের বিপরীত তা বর্জনীয়। এগুলোকে না সত্য বলে মেনে নেয়া যায়, না মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া যায়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত সুলাইমান (আঃ) মালাকুল মাউতকে বলে রেখেছিলেনঃ "আমার মৃত্যুর সময়টা আমাকে কিছুকাল পূর্বে জ্ঞাত করাবেন।" তাঁর এ কথা অনুযায়ী মালাকুল মাউত (মৃত্যুর ফেরেশতা) তাঁকে তাঁর মৃত্যুর সময়টা জানিয়ে দিলেন। তখন তিনি দর্যাবিহীন একটি শীশার ঘর নির্মাণ করার জন্যে জ্বিনদেরকে আদেশ করলেন। তাতে তিনি একটি লাঠির উপর ভর করে নামায শুরু করে দিলেন। এটা তাঁর মৃত্যু-ভয়ের কারণে ছিল না। মালাকুল মাউত সময়মত এসে যান এবং তাঁর রূহ কবয করে নিয়ে চলে যান। অতঃপর তাঁর মৃতদেহ এক বছর ধরে লাঠির উপর দাঁড়িয়েই থাকে। জ্বিনেরা তাঁকে জীবিত মনে করে নিজেদের কাজে লেগেই থাকে। কিন্তু যে পোকা তাঁর লাঠিকে খাচ্ছিল, যখন অর্ধেক খেয়ে ফেলেছে তখন ঐ লাঠি আর তাঁর মৃতদেহ ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং তাঁর মৃতদেহ পড়ে যায়। তখন জ্বিনেরা জানতে পারে যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। অতঃপর তারা সেখান থেকে পলায়ন করে। পূর্বযুগীয় গুরুজন হতে আরো বহু কিছু বর্ণিত আছে।

১৫। সাবাবাসীদের জন্যে তাদের
বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন
দু'টি উদ্যান, একটি ডান
দিকে, অপরটি বামদিকে;
তাদেরকে বলা হয়েছিলঃ
তোমরা তোমাদের প্রতিপালক
প্রদন্ত রিযক ভোগ কর এবং
তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
কর। উত্তম এই স্থান এবং
ক্ষমাশীল তোমাদের
প্রতিপালক।

১৬। পরে তারা আদেশ অমান্য করলো। ফলে আমি তাদের উপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা এবং তাদের উদ্যান দু'টিকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং কিছু কুল গাছ।

১৭। আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের কৃষরীর কারণে। আমি কৃতন্ন ব্যতীত আর কাউকেও এমন শাস্তি দিই না।

١٦- فَاعُرضُوا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبُدَّلْنَهُمْ بِجَنَّتَيْهِمُ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبُدَّلْنَهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى الْكُلِّ خَمْطٍ وَّاتُلٍ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى الْكُلِّ خَمْطٍ وَّاتُلٍ وَوَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ٥

١٧- ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمُ بِسَمَا كَفُرُواْ وَهَلْ نُجُزِى إِلاَّ الْكَفُورُ ٥

সাবা গোত্র ইয়ামনে বসবাস করতো। বিলকীসও এ গোত্রেরই নারী ছিল।
এরা বড় নিয়ামত ও শান্তির মধ্যে ছিল। বড়ই সুখ-শান্তিতে তারা জীবন যাপন
করছিল। তাদের কাছে আল্লাহর রাসূল আসলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর
নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার উপদেশ দিলেন। তাদেরকে তিনি আল্লাহর
একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানালেন। তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের
কথা বুঝালেন। কিছু দিন পর্যন্ত তারা এভাবেই চললো। কিন্তু পরে যখন তারা
বিরুদ্ধাচরণ করলো, মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং আল্লাহর আহকামকে উপেক্ষা

করলো তখন তাদের উপর ভীষণ বন্যা নেমে এলো। সারা দেশ, বাগ-বাগিচা, জমি-জমা ইত্যাদি সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেল। এগুলোর বিবরণ হলো নিম্নরূপঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সাবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, সাবা কোন স্ত্রীলোকের নাম না পুরুষ লোকের নাম, না কোন জায়গার নাম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "সে একজন পুরুষ লোক ছিল, যার দশটি পুত্র ছিল। এদের মধ্যে ছয়জন ইয়ামনে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল এবং চারজন ছিল সিরিয়ায়। যে ছয়জন ইয়ামনে বসবাস করছিল তাদের নাম হলোঃ মুয্হাজ, কিনদাহ, ইয্দ, আশআ'রী, আনমার এবং হুমায়ের। যারা সিরিয়ায় ছিল তাদের নাম হলোঃ লাখাম, জুযাম, আ'মেলাহ এবং গাসসান।"

হযরত ফারওয়াহ ইবনে মুসায়েক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আগমন করে জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার গোত্রের যারা দ্বীনকে মেনে নিয়ে আগে বেড়ে গিয়েছে, আমি কি তাদেরকে নিয়ে যুদ্ধ করবো ঐ লোকদের সাথে, আমার গোত্রের যারা দ্বীনকে মেনে না নিয়ে পিছনে সরে গেছে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হাা, অবশ্যই যুদ্ধ করবে।" আমি ফিরে যেতে উদ্যত হলে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বলেনঃ "জেনে রেখো যে, তুমি তাদেরকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেবে। যদি না মানে তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।" আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সাবা কি একটা উপত্যকা, না একটা পাহাড়, না কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রায় ঐ কথাই বললেন যা উপরে বর্ণিত হলো। তাতে এও রয়েছে যে, আনমার গোত্রকে জীলাহ এবং খাশআ'মও বলা হয়।

অন্য একটি দীর্ঘ রিওয়াইয়াতে এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে এরই সাথে রয়েছে যে, হ্যরত ফারওয়াহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! অজ্ঞতার যুগে সাবা কওমের খুব মর্যাদা ছিল। এখন আমার ভয় হচ্ছে যে, তারা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে। তাহলে আপনার অনুমতি পেলে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তর দিয়েছিলেনঃ "তাদের ব্যাপারে এর নির্দেশ দেয়া হয়নি।" তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রঃ) সাবার বংশ-তালিকা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এই বর্ণনায় গারাবাত রয়েছে। এর দ্বারা তো বুঝা যাচ্ছে যে, এটা মাদানী আয়াত। অথচ এটা মন্ধী সূরা।

আবদে শামস ইবনে ইয়াশজাব ইবনে ইয়া'রব ইবনে কাহ্তান। তাদেরকে সাবা বলার কারণ এই যে, তারা সর্বপ্রথম আরবে শক্রদেরকে বন্দী করার প্রথা চালু করেছিল। আর তারাই সর্বপ্রথম যুদ্ধলব্ধ মাল সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার প্রথা চালু করে দেয়। এজন্যে তাদেরকে রায়েশও বলা হয়ে থাকে। আরবরা মালকে রীশ এবং রিয়াশ বলে থাকে।

এটাও বর্ণিত আছে যে, তাদের বাদশাহ রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর আগমনের পূর্বেই ভবিষ্যদাণী করেছিলঃ

"আমার পরে এ দেশের মালিক হবেন একজন নবী যিনি হারাম শরীফের খুবই ইজ্জত ও কদর করবেন। তাঁর পর তাঁর খলীফা হবেন যাঁদের সামনে দুনিয়ার বাদশাহ্দের মাথা নত হয়ে যাবে। তারপর আমাদের মধ্যেও রাজত্ব আসবে এবং বানু কাহ্তানের সং বাদশাহ্ও হবেন। ঐ নবীর নাম হবে আহমাদ (সঃ)। হায়! আমি যদি তাঁর নবুওয়াতের যুগ পেতাম তবে আমি তাঁর সর্বপ্রকারের খিদমতকে আমার জন্যে গানীমাত মনে করতাম। হে জনমগুলী! শুনে রেখো যে, যখনই ঐ নবী (সঃ)-এর আবির্ভাব ঘটবে তখন তোমাদের অবশ্যকর্তব্য হবে তাঁকে সর্বপ্রকারের সাহায্য করা। যেই তাঁর সাথে মিলিত হবে, আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম পৌছিয়ে দেয়া হবে তার কর্তব্য।"

কাহ্তানের ব্যাপারে তিনটি উক্তির উপর মতানৈক্য রয়েছে। প্রথম উক্তি হলোঃ তিনি ইরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ (আঃ)-এর বংশধর। দ্বিতীয় উক্তি হলোঃ তিনি আবির অর্থাৎ হুদ (আঃ)-এর বংশধর। তৃতীয় উক্তি হলোঃ তিনি হযরত ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম খলীল (আঃ)-এর বংশধর।

এসবগুলো ইমাম হাফিয আবূ উমার আব্দুল বার নামরী (রঃ) তাঁর الْانْبَاءُ নামক কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

আর একটি বর্ণনায় আছে যে, তিনি একজন আরবীয় ছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, আসলাম গোত্রের লোক তীরন্দাজী করছিল এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাদেরকে বললেনঃ "হে ইসমাঈল (আঃ)-এর সন্তানরা! তোমরা তীরন্দাজী কর। কেননা, তোমাদের পিতাও তীরন্দাজ ছিলেন।"

এর দ্বারা জানা যায় যে, সাবার বংশক্রম হযরত ইবরাহীম খলীল (আঃ) পর্যন্ত পোঁছে যায়। আসলাম আনসারদেরই একটি গোত্র ছিল। আর আনসারদের

এটা হামাদানী (রঃ) কিতাবল আকলীলে বর্ণনা করেছেন।

সবাই ছিলেন গাসসান বংশোদ্ভ্ত। তাঁরা সবাই ছিলেন ইয়ামানী। সবাই সাবার সন্তান। এরা ঐ সময় মদীনায় আগমন করে যখন বন্যায় তাদের দেশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। একটি দল এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল এবং আর একটি দল সিরিয়ায় চলে গিয়েছিল। তাদেরকে গাস্সানী বলার কারণ এই যে, ঐ নামেরই পানি বিশিষ্ট একটি জায়গায় তারা অবস্থান করেছিল। একথাও বলা হয়েছে যে, এ স্থানটি মুসাল্লালের নিকটে অবস্থিত। হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রাঃ)-এরু কবিতাতেও এটা পাওয়া যায় যে, গাসসান ছিল একটা কৃপের নাম।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে বলেছেন, সাবার দশ পুত্র ছিল, এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য প্রকৃত বা ঔরষজাত পুত্র নয়। কেননা, তাদের কেউ কেউ দুই দুই বা তিন তিন পুরুষের পরের সন্তানও ছিল। যেমন নসব নামার কিতাবগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে। তারা যে সিরিয়া ও ইয়ামনে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল সেটাও বন্যার পরের কথা। কেউ কেউ সেখানে থেকে গেল; আবার কেউ কেউ সেখান হতে এদিক ওদিক চলে গেল।

দেয়ালের ঘটনা এই যে, তার দুই দিকে পাহাড় ছিল। সেখান থেকে ঝরণা বেরিয়ে শহরের মধ্যে চলে গিয়েছিল। এ জন্যেই শহরের এদিকে-ওদিকে অনেক নদী-নালা ছিল। তাদের বাদশাহদের মধ্যে কোন এক বাদশাহ দুই পাহাডের মধ্যবর্তী স্থলে একটি শক্ত বাঁধ বেঁধে দিয়েছিল। এ বাঁধের কারণে পানি এদিক-ওদিক চলে যেতো আর এ কারণেই সুন্দর একটি নদী প্রবাহিত হতো। ঐ নদীর দুই দিকে তারা বাগান ও চাষাবাদের জমি তৈরী করেছিল। পানির কারণে সেখানকার মাটি খুবই উর্বরা হয়ে উঠেছিল। সব সময় এটা তরু-তাজা থাকতো। এমন কি হযরত কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কোন স্ত্রী লোক ডালি নিয়ে গেলে কিছু দূর যেতে না যেতেই ডালিটি ফলে ভর্তি হয়ে যেতো। গাছ হতে যে ফলগুলো আপনা আপনিই পড়তো ওগুলো এতো বেশী হতো যে. হাত দ্বারা ভেঙ্গে দেয়ার কোন প্রয়োজনই হতো না। এ দেয়ালটি মা'রাবে অবস্থিত ছিল। ওটা সানআ' হতে তিন মনযিল দূরে ছিল। এটা সাদ্দে মা'রিব নামে খ্যাত ছিল। আল্লাহর ফজল ও করমে সেখানকার আবহাওয়া এমন সুন্দর ও স্বাস্থ্যের উপযোগী ছিল যে, তথায় মশা, মাছি এবং বিষাক্ত পোকা-মাকড় ছিলই না। এটা এ জন্যেই ছিল যে, যেন তথাকার লোক আল্লাহর একত্বাদকে মেনে নেয় এবং আন্তরিকতার সাথে তাঁর ইবাদত করে। এগুলোই ছিল আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন যার বর্ণনা এ আয়াতে দেয়া হয়েছে।

পাহাড়ের মাঝে ছিল গ্রাম। গ্রামের এদিকে-ওদিকে ফল-ফুল সুশোভিত বাগান ছিল এবং ছিল নহর ও শস্যক্ষেত্র। মহামহিমান্তিত আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেনঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিয়ক ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম এই স্থান এবং ক্ষমাশীল তোমাদের প্রতিপালক।

কিন্তু পরে তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করলো এবং তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা ভুলে গেল। তারা সূর্য পূজায় মেতে উঠলো। যেমন হুদহুদ এসে হ্যরত সুলাইমান (আঃ)-কে খবর দিলোঃ

وَجِئتُكُ مِنْ سَبَا بِنَبَا يَقِينَ - إِنِّي وَجَدَّ اَمْراةَ تَمْلِكُهُمْ وَ اُوتِيتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سُرَيْ رُودَ مِنْ سَبَا بِنِبَا يَقِينَ - إِنِّي وَجَدَّ اَمْراةَ تَمْلِكُهُمْ وَ اُوتِيتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشَ عَظِيمٌ - وَجَدَّتُهَا وَ قُومُهَا يَسْجَدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّهِ وَزَيْنَ لَهُمْ سُرَا وَ رَدَرُ رُودَ مِنْ اللّهِ فَوْرَيْنَ لَهُمْ الشيطن اعمالهم فصدهم عنِ السَبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ -

অর্থাৎ ''আমি আপনার কাছে সাবা হতে সুনিন্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি। আমি এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর রাজত্ব করছে। তাকে সব কিছু হতে দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম যে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভনীয় করেছে এবং তাদেরকে সৎপথ হতে নিবৃত্ত করেছে, ফলে তারা সৎপথ পায় না।"(২৭ % ২২-২৪)

বর্ণিত আছে যে, বারোজন অথবা তেরোজন নবী তাদের কাছে এসেছিলেন। অবশেষে তাদের দুর্কর্মের ফল ফলতে শুরু করলো। তারা যে বাঁধটি বেঁধে রেখেছিল সেটা ইঁদুরে ভিতর হতে কেটে ফাঁপা করে দিলো। বর্ষার সময় সেটা ভেঙ্গে গেল। পানি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এরই সাথে সাথে নদীর পানি, ঝরণার পানি, বর্ষার পানি, নালার পানি সব একত্রিত ও মিলিত হয়ে গেল। তাদের ঘর-বাড়ী, বাগ-বাগিচা, জমি-জমা ইত্যাদি সবই ধ্বংস হয়ে গেল। তারা এখন হাত কামড়াতে লাগলো। তাদের সর্ব প্রকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। আরো বিপদ দেখা দিলো তাদের বাগানে কোন ফলবান বৃক্ষ জন্মে না। মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তাদেরকে যে সুন্দর দু'টি উদ্যান দিয়েছিলেন, ও দু'টিকে পরিবর্তন করে দিয়ে তিনি এমন দু'টি উদ্যান দিলেন যাতে উৎপন্ন হয় শুধু বিস্বাদ ফল-মূল, ঝাউগাছ এবং কুল গাছ। এটা ছিল তাদের কুফরী, শিরক, হঠকারিতা ও অহংকারের প্রতিফল যে, তারা আল্লাহর নিয়ামতগুলোকে হারিয়ে ফেললো এবং তাঁর গযবে জড়িয়ে পড়লো। আল্লাহ তা'আলা কৃতত্ম ছাড়া অন্য কাউকেও এমন শাস্তি দেন না।

হ্যরত আবৃ যাখীরা (রঃ) বলেন, পাপসমূহের বিনিময় এটাই হয় যে, ইবাদতে অলসতা আসে, আয়-উপার্জন কমে যায়, অভাব-অনটন বেড়ে যায়, সবকিছুর স্বাদ উঠে যায়, কোন শান্তির সন্ধান পাওয়া যায় না, বরং সেখানে অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা এসে যায় এবং সমস্ত আশা নৈরাশ্যে পরিণত হয়।

১৮। তাদের এবং যেসব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর অন্তর্বতী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং ঐ সব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলামঃ তোমরা এই সব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিবসে ও রজনীতে। ১৯। কিন্তু তারা বললোঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের মন্যিলগুলোর ব্যবধান বর্ধিত করুন! এভাবে তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম এবং তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম। এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

92 12112912112111 ١٨- وجعلنا بينهم وبين القرئ ر مرکنا فِیها قَرَى ظَاهِرة ، رود وقدرنا فِيها السير سِيروا ِفِيهَا لَيَالِي وَآيَامًا اِمِنِينَ o ١٩- فقالوا ربنا بعد بين 29/97/19/11/ استفارنا وظلموا انفستهم ر رواوه رر وررري و اوره فجعلنهم احاديث ومزقنهم و یہ و ری طری و ۱۸ مر ۱۱۰ کل مـمـزق ِ إِنّ فِی ذَلِكَ لَایتٍ

এগুলো ছাড়াও তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আরো যেসব নিয়ামত দান করেছিলেন সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তারা কাছাকাছি বসবাস করতো। কোন মুসাফিরকে বিদেশে যাবার জন্যে রসদ-পত্র, পানি ইত্যাদি সাথে নেয়ার কোন প্রয়োজন হতো না। প্রত্যেক মঞ্জিলে পাকা, তাজা, মিষ্ট ফল, ভাল পানি মজুদ থাকতো। প্রত্যেক রাত্রে তারা যে কোন গ্রামে আরামের সাথে ও নিরাপদে আসা যাওয়া করতো। কথিত আছে যে, গ্রামগুলো সানআ'র নিকট অবস্থিত ছিল। বৈরেছে। এ রকম আরাম ও শান্তি পেয়ে তারা ফুলে উঠেছিল। যেমনভাবে বানী ইসরাঈলরা মান্নাও সালওয়ার পরিবর্তে পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি দাবী করেছিল, ঠিক তেমনিভাবে তারাও দ্রবর্তী সফরের দাবী জানালো, যেন তাদের সফরের মাঝে জঙ্গল পড়ে, অনাবাদ প্রান্তর পড়ে এবং রসদ-পত্র সাথে নেয়ার মজাও উপভোগ করতে পারে। হযরত মৃসা (আঃ)-এর কওমের ঐ দাবীর কারণে তাদের উপর অপমান, লাঞ্ছনা ও দারিদ্র নেমে এসেছিল। ঠিক তেমনি তাদের উপরেও স্বচ্ছলতার পরে অস্বচ্ছলতা ও ধ্বংস লেমে এসেছিল। তাদের উপর নেমে আসে ক্ষুধা ও ভীতি। শান্তি ও নিরাপত্তা ভাদের বিনম্ভ হয়। কুফরী করে তারা নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনে। তারা কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। তারা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এমন কি যে জাতি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল সেই জাতি অধঃপতনের অক্তল তলে নেমে গেল।

ইকরামা (রাঃ) তাদের কাহিনী এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের মধ্যে **একজ**ন যাদুকর ও একজন যাদুকরণী ছিল। জ্বিনেরা তাদের কাছে এদিক-ওদিক থেকে কিছু খবর সংগ্রহ করে আনতো। তাদের যাদুকর কোথা হতে এ খবর সহ্মহ করলো যে, এই লোকালয় ধ্বংসের নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং এখানকার লোকেরা ধ্বংস হয়ে যাবে! ঐ যাদুকর ছিল খুবই ধনী। সে প্রচুর ধন-সম্পদের স্বালিক ছিল। সে চিন্তা করতে লাগলো যে, এখন তার কি করা দরকার? শেষ পর্যন্ত একটি কথা তার মনে উদয় হয়ে গেল। তার শ্বণ্ডরালয়ে বহু লোক ছিল, ষারা ছিল খুবই সাহসী। তাছাড়া তাদেরও ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ছিল। সে তার ছেলেকে ডেকে বললোঃ "দেখো, আগামীকাল বহু লোক আমার কাছে এসে 🗫 ত্রিত হবে। আমি যখন তোমাকে কোন কথা বলবো তখন তুমি তা অস্বীকার **ব্দরবে**। যখন আমি তোমাকে গাল-মন্দ দিবো তখন তুমি মুখের উপর আমাকে 🗪 বাব দিবে। আমি উঠে গিয়ে তোমাকে চড় মেরে দিবো। তখন তুমিও ₹ বিশোধ হিসেবে আমাকে চড় মারবে।" ছেলেটি তার পিতার এ কথা শুনে **ক্রলোঃ** ''আব্বা! এ কাজ কি করে আমার দারা সম্ভব হতে পারে?'' যাদুকর 🕶 एट्टिंट विल्ला क्षेत्र क्षेत्र व्याप्त शासी । এমন একটি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে 🗨 তোমাকে আমার এ আদেশ মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।" ছেলে 🕶 বাধ্য হয়ে সম্মত হয়ে গেল। পরের দিন যখন লোকেরা তার কাছে এসে ব্বব্দিত হলো তখন সে তার ঐ ছেলেকে কোন কাজের আদেশ করলো। সঙ্গে 🗫 ছেলেটি তার পিতার এ আদেশ মান্য করতে অস্বীকার করলো। সুতরাং সে **আকে খু**বই গালাগালি করলো। ছেলেও তখন পিতাকে পাল্টা গালি দিলো। 🖛 সে ভীষণ রেগে গিয়ে ছেলেকে এক চড় মেরে দিলো। ছেলেও পাল্টা চড়

মারলো। সে তখন আরো ক্রুদ্ধ হয়ে গেল এবং বললোঃ "ছুরি নিয়ে এসো, আমি একে কেটে ফেলবো।" লোকেরা এতে কঠিন ভয় পেলো এবং তাকে এ কাজ হতে বিরত থাকার জন্যে খুবই বুঝাতে লাগলো। কিন্তু সে বলতেই থাকলোঃ ''আমি একে হত্যা করে ফেলবো।'' লোকগুলো তখন দৌড়ে পালিয়ে গেল এবং ছেলেটির নানা-নানীর বাড়ীতে এ খবর পাঠিয়ে দিলো। খবর পেয়েই সেখান হতে লোক ছুটে আসলো। তারা প্রথমে তাকে অনুরোধ করে বুঝাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। সে কিছুতেই মানলো না। তারা তাকে বললোঃ ''আপনি তাকে অন্য কোন শাস্তি দেন। তার পরিবর্তে আমাদেরকেই যা ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করুন!" কিন্তু তখনো সে বললোঃ "আমি তাকে মাটিতে শয়ন করিয়ে দিয়ে যথানিয়মে স্বহস্তে যবেহ্ করবো।" তার একথা শুনে ছেলেটির নানার লোকেরা বললোঃ ''আপনাকে এ কাজ করতে দেয়া হবে না। তার পূর্বেই আমরা আপনাকে হত্যা করে ফেলবো।" যাদুকর তখন বললোঃ "অবস্থা যখন এতো দুরই গড়িয়ে গেল তখন আমি আর এ শহরে থাকবো না। যে শহরে আমার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে অন্য লোকেরা নাক গলাবে সে শহরে আমার থাকা চলবে না। আমার ঘর-বাড়ী, জায়গা-জমি সবই তোমরা কিনে নাও। আমি অন্য কোথাও চলে যাই।" এভাবে সে তার সব কিছু বিক্রি করে দিলো এবং মূল্য নগদ আদায় করলো। যখন এদিক থেকে সে মানসিক প্রশান্তি লাভ করলো তখন সে তার কওমের লোকদেরকে বললোঃ "তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব আসছে। তোমাদের পতনের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। এখন তোমাদের মধ্যে যারা কষ্ট ও পরিশ্রম করে দীর্ঘ সফর করতঃ নতুন ঘর বাঁধতে ইচ্ছুক তারা যেন আশ্মান চলে যায়। যারা পানাহারের প্রতি বেশী আকৃষ্ট তাদের বসরা চলে যাওয়া উচিত। আর যারা স্বাধীনভাবে মিষ্টি খেজুর খেতে ইচ্ছুক তারা যেন মদীনায় চলে যায়।" তার কওম তার কথা বিশ্বাস করতো। তাই যার यिमित्क मन हाँदेला ट्म ट्मरे मित्क शालिया शाला। कि शाल आमातित मितक, কেউ গেল বসরার দিকে এবং কেউ গেল মদীনার দিকে। মদীনার দিকে তিনটি গোত্র গিয়েছিল। গোত্র তিনটি হলো আউস, খাযরাজ ও বানু উসমান। যখন তারা 'বাতনে মার' নামক স্থানে পৌঁছলো তখন বললোঃ "এটা খুবই পছন্দনীয় জায়গা, আমরা আর সামনে বাড়বো না।" সুতরাং তারা সেখানেই বসবাস করতে শুরু করলো। আর এ কারণেই তাদেরকে খুযাআ'হ বলা হয়। কেননা, তারা তাদের সাথীদের পিছনে পড়ে গিয়েছিল। আউস ও খাযরাজ গোত্রদর্য সরাসরি মদীনায় পৌঁছে যায় এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে।<sup>১</sup>

এটা খুবই বিশ্বয়কর 'আসার'। এতে যে যাদুকরের কথা বর্ণিত হয়েছে তার নাম ছিল আমর
ইবনে আমির। সে ছিল ইয়ামনের সরদার এবং সাবার একজন প্রভাবশালী লোক। সে ছিল
তাদের যাদুকর।

সীরাতে ইবনে ইসহাকে রয়েছে যে, এই যাদুকরই সর্বপ্রথম ইয়ামন হতে বের হয়েছিল। কেননা, সেই সাদ্দে মা'রিবকে দেখেছিল যে, ইঁদুরগুলো ওকে ফাঁপা করে দিচ্ছে। তখনই সে বুঝতে পেরেছিল যে, ইয়ামনের আর রক্ষা নেই। সে ভেবে নিয়েছিল যে. এই উঁচু উঁচু দেয়াল, ঘরবাড়ী ইত্যাদি সবই বন্যার অতল তলে তলিয়ে যাবে। তাই সে তার সর্বকনিষ্ঠ ছেলেকে এই মকর শিখিয়েছিল। যার বর্ণনা উপরে উল্লিখিত হলো। ঐ সময় সে রেগে গিয়ে বলেছিলঃ "এমন শহরে আমি থাকতে চাইনে। আমি আমার বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি ইত্যাদি এখনই বিক্রি করে দিবো।" জনগণ আমরের এই ক্রোধকে গানীমাত মনে করলো এবং এর সুযোগ তারা গ্রহণ করলো। সুতরাং ঐ যাদুকর কম বেশী মূল্য নিয়ে সবকিছুই বিক্রি করে ফেললো এবং সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করলো। আসাদ গোত্রটিও তার সঙ্গ নিলো ৷ পথে আককা গোত্রের লোকেরা তাদের সাথে যুদ্ধ করলো। যুদ্ধ চলতেই থাকলো, যার বর্ণনা আব্বাস ইবনে মারদাস সালমী (রাঃ)-এর কবিতাতেও রয়েছে। অতঃপর সেখান হতে রওয়ানা হয়ে তারা বিভিন্ন শহরে পৌঁছে যায়। আ'লে জাফনা ইবনে আমর ইবনে আমির সিরিয়ায় গমন **করলো**, আউস ও খাযরাজ গেল মদীনায়, খুযাআ' গেল মুর্রায়, ইযদুস সুরাত অবতরণ করলো সুরাতে এবং ইযদ আম্মান গেল আম্মানে। অতঃপর আল্লাহ ভা'আলা বন্যা পাঠিয়ে দিলেন এবং মা'রিবের বাঁধটি ভেঙ্গে গেল। এ ব্যাপারেই সহামহিমানিত আল্লাহ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।

সৃদ্দী (রঃ) এই কাহিনীতে বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইবনে আমির যাদুকর মকর শিখিয়েছিল তার ভ্রাতুম্পুত্রকে, পুত্রকে নয়।

আহলুল ইলম বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইবনে আমিরের আরীফা নামী স্ত্রী তার যাদু বলে এ ব্যাপার জানতে পেরে সব লোককে আহ্বান করেছিল।

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, আম্মানে গাসসানী ও ইযদ এ দু'টি গোত্রকেও ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। সেখানে মিষ্ট ও ঠাণ্ডা পানি, শস্য ভরা ক্ষেত্র এবং কলভরা গাছ থাকা সত্ত্বেও বাঁধভাঙ্গা বন্যার কারণে এই অবস্থা হয়েছিল যে, তারা ক্রক মুঠো ভাত এবং এক ফোঁটা পানির জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছিল। তাদের এই পাকড়াও ও শান্তি এবং অভাব অনটনের মধ্যে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির ক্রন্যে নিদর্শন রয়েছে। তারা এর থেকে যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ্র অবাধ্যতার কারণে তাঁর আযাব তাদেরকে কতই না শক্তভাবে ঘিরে নিয়েছিল। তারা সুখ-শান্তির পরিবর্তে দুংখ-কষ্ট ডেকে এনেছিল। বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণকারী এবং নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীরা এতে দালায়েলে কুদরত কাত করবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের জন্যে বিশ্বয়কর ফায়সালা করেছেন যে, যদি তারা আরাম ও শান্তি লাভ করে ও তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তবে পুরস্কার পাবে এবং যদি বিপদ-আপদে পতিত হয় ও তাতে ধৈর্যধারণ করে তাহলেও পুরস্কার লাভ করবে। মোটকথা, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মুমিনকে সাওয়াব প্রদান করা হয়, এমন কি খাদ্যের যে গ্রাস সে তার স্ত্রীর মুখে উঠিয়ে দেয় তাতেও সে পুণ্য প্রাপ্ত হয়।"

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "মুমিনের জন্যে বিশ্বয় যে, আল্লাহ্ তার জন্যে যে ফায়সালাই করেন তা তার জন্যে কল্যাণকরই হয়ে থাকে। সে যদি শান্তি ও আরাম লাভ করে এবং শুকরিয়া আদায় করে তবে তা হয় তার জন্যে মঙ্গলজনক। আর যদি তার উপর কোন বিপদ-আপদ আসে এবং তাতে সে ধৈর্যধারণ করে তবে সেটাও হয় তার জন্যে কল্যাণকর। কিন্তু এটা শুধু মুমিনের জন্যেই।" ২

হ্যরত মুতরাফ (রঃ) বলেন যে, ধৈর্যধারণকারী ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী কতই না উত্তম! যখন সে কোন নিয়ামত লাভ করে তখন কৃতজ্ঞ হয় এবং যখন বিপদে পড়ে তখন ধৈর্যশীল হয়।

২০। তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করলো, ফলে তাদের মধ্যে একটি মুমিন দল ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করলো।

২১। তাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিল না। কারা আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা ওতে সন্দিহান তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। · ٢- وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبُلِيسُ ظُنَّهُ فَاتَبَعَوْهُ إِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ المُوَمِّنِينَ ٥

٢١ - وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيهُ هِمْ مِّنَ لَهُ عَلَيهُ هِمْ مِّنَ لَهُ عَلَيهُ هِمْ مِّنَ لَهُ عَلَيهُ هِمْ مِّنَ لَهُ عَلَم مَنَ يُكُوْمِنُ لِللّهِ عَلَيْ مُؤَمِنُ هُو مِنْهَا فِى شَكِي مَا لِللّهِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَفِينَظ مَّ حَلَى كُلِ شَيْءٍ حَفِينَظ مَنْ مَا عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَفِينَظ مَنْ مَا عَلَى كُلِ اللّه مَنْ مَا عَلَى كُلِ اللّه مَنْ عَلَى عَلَى كُلِ اللّه مَنْ عَلَيْ مَا عَلَى كُلِ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه مَنْ اللّهُ عَلَى اللّه مَنْ اللّهُ عَلَى اللّه مَنْ اللّهُ عَلَى ا

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহ্মাদে বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

সাবার ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা শয়তান ও তার মুরীদদের বর্ণনা সাধারণভাবে দিচ্ছেন। তারা হিদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা, ভালর বদলে মন্দ বেছে নিয়েছে। ইবলীস এখন তাদের উপাসনার স্থানে বসে গেছে। সে বলেছিলঃ "আপনি আমার উপর যাকে মর্যাদা দান করলেন, যদি কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দেন তবে তার সন্তানদেরকে অল্প সংখ্যক ব্যতীত আপনার পথ হতে দূরে সরিয়ে দিবো।" সে আরো বলেছিলঃ "অতঃপর অবশ্যই আমি তাদের কাছে আসবো তাদের সামনে হতে, পিছন হতে, ডান ও বাম হতে এবং তাদের অধিকাংশকেই আপনি কৃতজ্ঞ পাবেন না।" সে এটা করে দেখিয়ে দিলো। আদম-সন্তানদেরকে সে নিজের মৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ করে নিলো। যখন হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)-কে তাঁদের পাপের কারণে নীচে নামিয়ে দেয়া হলো এবং অভিশপ্ত ইবলীসও তাঁদের সাথে নেমে এলো তখন সে খুবই আনন্দিত হলো এবং মনে মনে বললো যে, হযরত আদম (আঃ)-কে যখন সে পথভ্রষ্ট করতে পেরেছে তখন তাঁর সন্তানরা তো তার বাম হাতের ক্রীড়নক। এ শাবীসের কথা ছিল যে, সে আদম-সন্তানকে সবুজ বাগান দেখাতে থাকবে। সে ভাদেরকে উদাসীন করে রাখবে, বিভিন্নভাবে তাদেরকে প্রতারিত করবে এবং তার চক্রান্তের ফাঁদে আবদ্ধ রাখবে। উত্তরে মহামহিমানিত আল্লাহ্ বলেছিলেনঃ আমার মর্যাদার কসম! মরণের পূর্বে যখন তারা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে ত্রখন আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবো। যখনই আমাকে তারা ডাকবে তখনই আমি তাদের ডাকে সাড়া দিবো। যখনই তারা আমার কাছে কিছু চাইবে তখনই আমি তাদেরকে তা দিবো। যখনই আমার কাছে তারা মাফ চাইবে তখনই আমি ভাদেরকে মাফ করে দিবো।<sup>১</sup>

মহামহিমানিত আল্লাহ্ বলেনঃ তাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিল কা। সে মানুষকে মারপিট করে না এবং এটা করার ক্ষমতাও তার নেই। সে শুধু কানুষকে ধোঁকা দেয় এবং তার উপর প্রতারণার জাল বিস্তার করে। আর তার ক্রে প্রতারণার জালেই মানুষ আবদ্ধ হয়ে যায়। এতে আল্লাহর হিকমত এই ছিল বে. যাতে মুমিন ও কাফির প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর ছজ্জত শেষ হয়ে কার্য। যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে তারা কখনো শয়তানকে মানবে না। তারা কর্বাবস্থায় আল্লাহরই অনুগত থাকবে। আল্লাহ তা আলা সর্ব বিষয়ের ক্রাবধায়ক। মুমিনদের দল তারই হিফাযতের আশ্রয় নেয়। এ কারণে শয়তান কাদের কোনই ক্ষতি করতে পারে না। পক্ষান্তরে কাফিরের দল আল্লাহকে ছেড়ে দেয়। এ জন্যে তাদের উপর থেকে আল্লাহর হিফাযত উঠে যায়। ফলে তারা ক্রাতানের সব রকম প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে যায়।

১. 🐠 ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২২। তুমি বলঃ তোমরা আহ্বান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মা'বৃদ মনে করতে। তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ তার সহায়কও নয়।

২৩। যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রস্ হবে না। পরে যখন তাদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হবে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবেঃ তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন? তদুন্তরে তারা বলবেঃ যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সমুচ্চ, মহান।

٢٢- قُلِ ادْعُـوا الَّذِيْنَ زَعَـمْـتُمْ مِّنُ دُونِ اللَّهِ لَا يَـمَلِكُونَ مِثُقَالَ ذُرَّةٍ فِي السَّمَوٰتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ طَهِيْرٍ ٥ ٢٣ - وَلَا تَنْفَعُ الشُّفَاعَةُ عِنْدُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَنُ قُلُوبُهِمْ قَالُواً مَاذَا قَالَ رُبُّكُمُ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ ا لُكَبِيرُ ٥

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি এক ও একক। তিনি অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। তিনি ছাড়া কোনই মা'বৃদ নেই। তিনি তুলনাবিহীন ও অংশীবিহীন। তাঁর কোন শরীক নেই, সাথী নেই, পরামর্শদাতা নেই, মন্ত্রী নেই এবং পরিচালক নেই। সূতরাং কে তাঁর সামনে হঠকারিতা করবে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে? তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ যাদের কাছে তোমরা আবেদন করে থাকো, জেনে রেখো যে, অণু পরিমাণও ক্ষমতা তাদের নেই। তারা শক্তিহীন ও অক্ষম। না দুনিয়ায় তাদের কোন ক্ষমতা চলে, না আখিরাতে। যেমন আল্লাহ তাবারাকাওয়া তা'আলা বলেনঃ

وَالْزِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَـمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرٍ -

অর্থাৎ ''যাদেরকে তারা আল্লাহ ছাড়া ডাকে তারা খেজুরের ছালেরও মালিকানা রাখে না।''(৩৫ঃ ১৩) তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা নেই এবং মালিকানার তিন্তিতে কোন রাজত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাজে তাদের কাছে কোনই সাহায্য গ্রহণ করেন না। অথচ তারা সবাই দরিদ্র, ফকীর ও অন্যের মুখাপেক্ষী। তারা সবাই গোলাম ও বান্দা। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, ইজ্জত ও মর্যাদা এমনই যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে কেউ কারো জন্যে সুপারিশ করার সাহস রাখে না। যেমন মহামহিমান্তিত আল্লাহ বলেনঃ

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفُعُ عِنْدُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

অর্থাৎ "কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?"(২ ঃ ২৫৫) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

وَكُمْ مِنْ مَلْكِ فِي السَّمُوتِ لاَ تَغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَّاذَنَ اللهُ رَدِي رَبِورِرِدُ رلمن يشاء و يرضى

অর্থাৎ "আকাশের বহু ফেরেশতাও কারো সুপারিশের জন্যে মুখ খুলতে পারে না। হাাঁ, তবে আল্লাহ স্বীয় সম্মতিক্রমে যার জন্যে অনুমতি দিবেন (তার জন্যে শারে)।"(৫৩ ঃ ২৬) আর এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ـ

অর্থাৎ ''তারা শুধু তারই জন্যে সুপারিশ করতে পারে যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট ক্সয়েছেন এবং তারা তাঁর ভয়ে কম্পমান থাকে।"(২১ ঃ ২৮)

যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত আদম-সন্তানের কেতা ও সবচেয়ে বড় সুপারিশকারী হযরত মুহামাদ (সঃ) কিয়ামতের দিন যখন মাকামে মাহমূদে শাফাআ'তের জন্যে উপস্থিত হবেন এবং সবাই ফায়সালার জন্যে তাদের প্রতিপালকের নিকট আসবে, ঐ সময়ের কথা রাসূলুল্লাহ (সঃ) কলেন, আমি আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদায় পড়ে যাবো। কতক্ষণ যে আমি কিন্দায় পড়ে থাকবো তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। ঐ সিজদায় আমি আল্লাহ তা'আলার এতো প্রশংসা করবো যে, ঐ শব্দগুলো এখন আমার মনে হবে না। তখন আল্লাহ বলবেনঃ "হে মুহামাদ (সঃ)! মাথা উঠাও এবং কথা ক্যে, তোমার কথা শোনা হবে। তুমি চাও, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি শাফাআ'ত ক্যে, কবুল করা হবে।"

শতিপালকের শ্রেষ্ঠত্বের আর একটি বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যখন তিনি স্বীয় বহীর মাধ্যমে কথা বলেন, আর আকাশসমূহে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ক্বেরেশতারা তা শুনে থাকেন, তখন তাঁরা ভয়ে কেঁপে ওঠেন এবং তাঁদের জ্ঞান

লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়। পরে যখন তাদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হয় (وُزِّعُ)
শব্দটি কোন কোন পঠনে وُرِّعٌ ও এসেছে, দুটোরই ভাবার্থ একই।) তখন তাঁরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এই সময় প্রতিপালকের কি হুকুম নাযিল হলো?" আহলে আরশ তাঁদের পার্শ্ববর্তীদের নিকট ধারাবাহিকভাবে ও সঠিকভাবে আল্লাহর আদেশ পৌঁছিয়ে থাকেন। এই আয়াতের একটি ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন মৃত্যু-যাতনার সময় আসে তখন মুশরিক একথা বলে থাকে এবং অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিনও বলবে যখন তাদের জ্ঞান ফিরবে তাদের দুনিয়ার গাফিলতির পর, অর্থাৎ দুনিয়ায় যে তারা আল্লাহকে, তাঁর রাসূল (সঃ)-কে, আখিরাতকে ইত্যাদি সবকিছুকেই ভূলে ছিল, কিয়ামতের দিন যখন তাদের জ্ঞান ফিরবে এবং সব কিছু বুঝতে পারবে তখন তারা পরস্পর বলাবলি করবেঃ "তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন?" উত্তরে বলা হবেঃ "যা সত্য তিনি তাই বলেছেন।" যে জিনিস হতে তারা দুনিয়ায় নিশ্চিন্ত থাকতো আজ সেটা তাদের সামনে পেশ করা হবে। তাহলে অন্তর হতে ভয় দূর হওয়ার অর্থ এই হলো যে, যখন তাদের চোখের উপর হতে পর্দা সরিয়ে দেয়া হবে তখন তাদের পূর্বের সব সন্দেহ ও অবিশ্বাস মিটে যাবে এবং শয়তানী কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে, ঐ সময় তারা আল্লাহ তা আলার সমস্ত কথার সত্যতা স্বীকার করে নিবে এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের কথা মেনে নিবে। সুতরাং মৃত্যুর সময়ের স্বীকারুক্তিও কোন কাজে আসবে না এবং কিয়ামতের দিনের স্বীকারুক্তিতেও কোন লাভ হবে না। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর মতে প্রথম তাফসীরই সঠিক। অর্থাৎ এটা ফেরেশতাদের উক্তি হওয়াই যুক্তিযুক্ত। হাদীসে ও আসারেও এর উপরই জোর দেয়া হয়েছে। সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বিষয়ের ফায়সালা আসমানে করেন তখন ফেরেশতারা বিনয়ের সাথে তাঁদের ডানা ঝুঁকিয়ে থাকেন এবং প্রতিপালকের कालाम এमनर रय़ रामन के शिकरलत शब्द, या পाथरतत উপत वाजारना रयः। যখন তাঁদের ভয় কমে আসে তখন তাঁরা পরস্পরের মধ্যে বিজ্ঞাসাবাদ করেনঃ "তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন?" উত্তরে বলা হয়ঃ "যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সমুচ্চ, মহান।"

কোন কোন সময় জ্বিনেরা ফেরেশতাদের কথা শুনার জন্যে তাঁদের নির্ধারিত স্থানে গমন করে এবং চুরি করে কিছু শুনেও ফেলে। তাদের যারা উপরে থাকে তারা তাদের নীচে অবস্থানকারীদেরকে তা বলে দেয়। এভাবে ঐ কথাগুলো দুনিয়ায় চলে আসে এবং গণক ও যাদুকরদের কানে পৌঁছে যায়। ঐ শয়তান জ্বিনদেরকে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্যে জ্বলম্ভ উন্ধাপিণ্ড তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু তার পূর্বেই কিছু কিছু খবর তারা দুনিয়ায় পৌঁছিয়ে দেয়। কখনো কখনো আবার খবর পৌঁছানোর পূর্বেই তারা জ্বলে পুড়ে যায়।

গণক বা যাদুকর দু' একটি ঐ সত্য কথার সাথে শত শতটি মিথ্যা মিলিয়ে জনগণের সামনে প্রচার করে। কাহেনের দু' একটি কথা যখন সত্য প্রমাণিত হয় তখন জনগণ তার মুরীদ হতে শুরু করে। তারা একে অপরকে বলেঃ "দেখো, এ কাজটি তার কথা অনুযায়ী হয়েছে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসুলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের দলে বসেছিলেন। এমন সময় একটি তারকা খসে পড়লো, ফলে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ''অজ্ঞতার যুগে এভাবে তারকা ছিটকে পড়লে তোমরা কি বলতে?'' সাহাবীরা জবাবে বললেনঃ "এ অবস্থায় আমরা বলতাম যে, হয়তো কোন বড় ও সম্ভ্ৰান্ত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে অথবা মারা গেছে।" বর্ণনাকারী যুহবী (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ অজ্ঞতার যুগেও কি এই ভাবে তারকা ঝরে বা ছিটকে পড়তো?" তিনি উত্তরে বলেনঃ ''হাাঁ, তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াতের যুগেই এটা খুব বেশী হয়।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের ঐ কথার উত্তরে বললেনঃ "জেনে রেখো যে, কারো জন্ম বা মৃত্যুর সাথে ওগুলোর কোন সম্পর্কে নেই। কথা হলো এই যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা যখন আকাশে কোন বিষয়ের ফায়সালা করেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতারা তাঁর তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন। তারপর সপ্তম আকাশবাসী, এরপর ষষ্ঠ আকাশবাসী তাঁর মহিমা ঘোষণা করতে থাকেন। আর এভাবে শেষ পর্যন্ত এই তাসবীহু দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর আরশের আশে পাশের ফেরেশতারা আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আল্লাহ তা'আলা কি বললেন?" তাঁরা তখন ভাদেরকে তা বলে দেন। এভাবে প্রত্যেক নীচের ফেরেশতা তাঁদের উপরের কেরেশতাদেরকে এটা জিজ্ঞেস করেন এবং তাঁদেরকে তা বলে দেন। শেষ পর্যন্ত প্রথম আকাশে এ খবর পৌছে যায়। কখনো কখনো চুরি করে শ্রবণকারী জিনেরা ওটা শুনে নেয়। তখন তাদের উপর তারকা ছিটকে পড়ে। এতদসত্ত্বেও যে কথা পৌছানোর ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলা করেন, ওটা ঐ জ্বিন নিয়ে নেয় এবং ওর সাথে **ব্হু কিছু মিথ্যা মিলিয়ে নিয়ে জনগণের মধ্যে প্রচার করে।"** 

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''যখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কোন বিষয়ের অহী করার ইচ্ছা করেন তখন তিনি অহীর মাধ্যমে কথা বলেন। সুতরাং যখন তিনি কথা বলেন তখন আকাশ ভয়ে কাঁপতে শুক্ত করে। আর ফেরেশতারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সিজদায় পড়ে যান। সর্বপ্রথম হযরত জিবরাঈল (আঃ) মাথা উঠান এবং আল্লাহর আদেশ শ্রবণ করেন। অতঃপর তাঁর মুখে অন্যান্য ফেরেশতারা শুনেন এবং বলতে থাকেন যে, আল্লাহ সত্য বলেছেন। তিনি উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তিনি সমুচ্চ ও মহান।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত কাতাদা (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, এটা হলো ঐ অহী যা হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরে নবী-শূন্য যামানায় বন্ধ থাকে। অতঃপর খাতিমূল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর নতুনভাবে নাযিল হওয়া শুরু হয়। প্রকৃত কথা এই যে, এই ইবতিদা বা নতুনভাবে শুরু হওয়াটাও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে আয়াতিট এটাকেও অন্তর্ভুক্ত করে এবং অন্য সবকেও করে।

২৪। বলঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হতে কে তোমাকে রিযক প্রদান করে? বলঃ আল্লাহ! হয় আমরা না হয় তোমরা সংপথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।

২৫। বলঃ আমাদের অপরাধের জন্যে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবে না।

২৬। বলঃ আমাদের প্রতিপালক আমাদের সবকে একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী, সর্বজ্ঞ। ٢٤ - قُل مَنْ يَدْرُونُ كُمْ مِنْ مَدْرُونُ كُمْ مِنْ السَّمُوتِ وَالْارْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا السَّمُوتِ وَالْارْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا مَعْلَى هُدًى أَوْ فِى ضَلَلٍ مَّبِينَ ٥
 ٢٥ - قُل لاَ تُسْئَلُ عُمَّا تَعْمَلُونَ ٤ مَنَا الْجَرْمُنَا وَلاَ نُسْئَلُ عُمَّا تَعْمَلُونَ ٤ مَنَا رَبَّنَا رَبَّنَا رَبَّنَا ثُمْ ٢٦ - قُل يَجُ مُعَ بَيْنَنَا رَبَّنَا رَبَّنَا ثُمُ الْعَتَاحُ لِيَعْمَلُونَ وَهُو الْفَتَاحُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْفَتَاحُ اللَّهُ الْفَتَاحُ الْفَتَاحُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِيمُ ٥
 الْعَلِيمُ ٥
 الْعَلِيمُ ٥

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২৭। বলঃ তোমরা আমাকে দেখাও যাদেরকে শরীকরপে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছো তাদেরকে। না, কখনো না, বস্তুতঃ আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ٧٧- قُلُ اَرُّوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقَّتُمُ بِهِ شُركاء كُلاَّ بَلْ هُوَ اللَّهُ العُزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥

আল্লাহ তা'আলা এটা সাব্যস্ত করছেন যে, শুধু তিনিই সৃষ্টিকারী ও আহার্যদাতা এবং একমাত্র তিনিই ইবাদতের যোগ্য। যেমন তারা স্বীকার করে যে, আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণকারী এবং যমীন হতে ফসল উৎপন্নকারী একমাত্র আল্লাহ। অনুরূপভাবে তাদের এটাও মেনে নেয়া উচিত যে, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তিনিই।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি এই কাফির মুশরিকদেরকে বলঃ যখন আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এতো মতানৈক্য ও মতভেদ রয়েছে তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, একদল হিদায়াতের উপর এবং অপর দল বিভ্রান্তির উপর রয়েছে। এটা হতে পারে না যে, দুই দলই হিদায়াতের উপর রয়েছে বা দুই দলই বিভ্রান্তির উপর রয়েছে। আমরা হলাম একত্বাদী এবং আমরা একত্বাদের স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান দলীল-প্রমাণাদি বর্ণনা করেছি। আর তোমরা রয়েছো শিরকের উপর, যার কোন দলীল তোমাদের কাছে নেই। সুতরাং নিঃসন্দেহে আমরা হিদায়াতের উপর রয়েছি এবং তোমরা রয়েছো বিভ্রান্তির উপর। রাস্পুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণ মুশরিকদেরকে এ কথাই বলেছিলেনঃ "আমাদের দুইটি দলের মধ্যে একটি দল অবশ্যই সত্যের উপর রয়েছে। কেননা, এরূপ বিপরীতমুখী দু'টি দলই সত্যের উপর থাকা অসম্ভব। এটা বিবেক-বুদ্ধির কাছেও অসম্ভবই বটে।

এ আয়াতের একটি অর্থ নিম্নরূপও বর্ণনা করা হয়েছেঃ আমরাই আছি হিদায়াতের উপর এবং তোমরা আছ ল্রান্তির উপর। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন সম্পর্কই নেই। আমরা তোমাদের হতে ও তোমাদের আমল হতে সম্পূর্ণরূপে দায়িত্বমুক্ত। হাঁা, তবে আমরা যে পথে রয়েছি তোমরাও যদি সেই পথে চলে আসো তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাদের হবে এবং আমরা তোমাদের হবো। অন্যথায় আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনই সম্পর্ক থাকবে না। যেমন মহামহিমানিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

অর্থাৎ "(হে নবী সঃ)! তারা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন বা অবিশ্বাস করে তবে তুমি তাদেরকে বলে দাও– আমার আমল আমার জন্যে এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে। তোমরা আমার আমল হতে দায়িত্বমুক্ত এবং আমিও তোমাদের আমল হতে দায়িত্বমুক্ত।"(১০ ঃ ৪১)

সূরায়ে কাফিরনে বলা হয়েছে ঃ (হে নবী সঃ)! তুমি বল- হে কাফিরগণ! আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি, এবং আমি ইবাদতকারী নই তার যার ইবাদত তোমরা করে আসছো। আর তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।"

জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি কাফির ও মুশরিকদেরকে বলে দাও— আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ কিয়ামতের মাঠে সকলকে একত্রিত করবেন এবং তাদের মধ্যে সঠিক ফায়সালা করে দিবেন। সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কার এবং দুষ্কর্মকারীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। ঐ দিন আমাদের সত্যতা প্রকাশ হয়ে পড়বে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

و يُوم تَقُوم السَّاعَة يُومئِذِ يَتَفَرَقُون ـ فَامَّا الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَهُمْ وَيُ رُوضَةٍ يُحْبَرُونَ ـ وَامَّا الَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذَّبُوا بِايْتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرةِ فَاُولئِكُ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ـ وَامَّا الَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذَّبُوا بِايْتِنَا وَلِقَائِ الْآخِرةِ فَاُولئِكُ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ـ

অর্থাৎ 'কিয়ামতের দিন সবাই পৃথক পৃথক হয়ে যাবে। মুমিনরা ও সংকর্মশীলরা বাগ-বাগিচার মধ্যে আমাদ-আহ্লাদে সময় কাটাবে। আর যারা কুফরী করেছে, আমার আয়াতসমূহকে, আখিরাতের সাক্ষাৎকে আবিশ্বাস করেছে তারা জাহানামের শান্তি ভোগ করতে থাকবে।" (৩০ঃ ১৪)

আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ফায়সালাকারী এবং তিনি সর্বজ্ঞ।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি কাফির ও মুশরিকদেরকে বলে দাও-তোমরা আমায় তাদেরকে দেখিয়ে দাও যাদেরকে তোমরা শরীকরপে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিয়েছো। না, কখনো না। তোমরা আল্লাহর শরীক হিসেবে তাদেরকে দেখাতে সক্ষম হবে না। কেননা, তিনি তো তুলনাবিহীন এবং শরীকবিহীন। তিনি একক। তিনি পরাক্রমশালী। তিনি সকলকেই নিজের অধিকারভুক্ত করে রেখেছেন। তিনি সবারই উপর বিজয়ী। তিনি প্রজ্ঞাময়। তিনি অতি পবিত্র ও মহান। মুশরিকরা তাঁর প্রতি যে অপবাদ দেয় তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র।

২৮। আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির থ তি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

২৯। তারা জিজ্ঞেস করেঃ তোমরা

যদি সত্যবাদী হও তবে বল–

এই প্রতিশ্রুতি কখন

বাস্তবায়িত হবে?

৩০। বলঃ তোমাদের জন্যে আছে

এক নির্ধারিত দিবস যা

তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত

করতে পারবে না, ত্বরান্থিত

করতেও পারবে না।

٢٨ - وَمَا الْسَلْنَكَ إِلاَّ كَافَ ـ قَا لَهُ اللهِ كَافَ ـ قَا لَكِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٢٩ - وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعَدُ
 إِنْ كُنتُمْ صِدِقِيْنَ ٥

٣٠ - قُلُ لَّكُمْ مِسْيَهُ عَادُ يَوْمٍ لَآ تَسْتَا خِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَ تَسْتَقْدِمُونَ حَ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে বলছেনঃ আমি তোমাকে সারা বিশ্বের জন্যে রাসূল করে পাঠিয়েছি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

অর্থাৎ "(হে রাসূল সঃ)! তুমি বলে দাও- হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবারই নিকট আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি।"(৭ ঃ ১৫৮) আর এক আয়াতে আছে ঃ

تَبِرُكُ الَّذِي نَزُّلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيراً -

অর্থাৎ "কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকার অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্ব জগতের জন্যে সতর্ককারী হতে পারে।"(২৫ঃ ১) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ নবী (সঃ)-কে মানে না। যেমন অন্য জায়গায় বলেনঃ

ربه بردرو وما اكثر النّاسِ ولو حرصت بِمؤمِنِين অর্থাৎ "তুমি কামনা করলেও অধিকাংশ লোকই মুমিন নয়।"(১২ ঃ ১০৩) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَانُ تُطِعُ اكْثَرَ مَنْ فِي الْارْضِ يُضِلُّوكُ عَنَّ سُبِيلِ اللَّهِ وَانُ تُطِعُ اكْثَرَ مَنْ فِي الْارْضِ يُضِلُّوكُ عَنَّ سُبِيلِ اللَّهِ

অর্থাৎ "যদি তুমি ভূ-পৃষ্ঠের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করে দেবে।"(৬ ঃ ১১৬)

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রিসালাত সাধারণ লোকদের জন্যে ছিল। আরব, অনারব সবারই জন্যেই ছিলেন তিনি নবী। সুতরাং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও সম্মানিত হলো ঐ ব্যক্তি যে তাঁর খুব বেশী অনুগত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে আকাশবাসীর উপর এবং নবীদের উপর সবারই উপর ফ্যীলত দান করেছেন।" জনগণ এর দলীল জানতে চাইলে তিনি বলেনঃ দেখো, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ ''আমি প্রত্যেক রাসূলকে তার কওমের ভাষাসহ পাঠিয়েছি যাতে সে তাদের সামনে খোলাখুলি ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারে।''(১৪ ঃ ৪)

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। এক মাসের পথ পর্যন্ত আমাকে শুধু প্রভাব ও গাম্ভীর্য দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে (এক মাসের পথের দূরত্ব হতে শক্ররা আমার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ভীত-সন্তুম্ভ হয়)। আমার জন্যে সমস্ত যমীনকে সিজদার জায়গা ও পবিত্র করা হয়েছে। আমার উন্মতের যে কেউই যে কোন জায়গাতেই থাক, নামাযের সময় হয়ে গেলে সে সেখানেই নামায পড়ে নিতে পারে। আমার পূর্বে কোন নবীর জন্যে গানীমাতের মাল হালাল ছিল না। কিন্তু আমার জন্যে তা হালাল করা হয়েছে। প্রত্যেক নবীকে শুধু তার কওমের নিকট পাঠানো হয়েছেল, আর আমাকে সমস্ত মানুষের নিকট নবী করে পাঠানো হয়েছে। অর্থাৎ দানব ও মানব এবং আরব ও অনারব সবারই নিকট আমি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি।" ২

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর কাফিররা যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করতো. আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তারা জিজ্ঞেস করে-তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলঃ এই প্রতিশ্রুতি (কেয়ামতের প্রতিশ্রুতি) কখন বাস্তবায়িত হবে? যেমন মহামহিমানিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

َجِلُ بِهَا النَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ أَمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ نَجِلُ بِهَا النَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ أَمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ انها البحق

অর্থাৎ "কেয়ামতকে যারা বিশ্বাস করে না তারা এ ব্যাপারে তাডাহুডা করে। আর মুমিনরা ওর ভয়ে প্রকম্পিত হয় এবং তারা জানে যে, ওটা (সংঘটিত হওয়া) সত্য।"(৪২ ঃ ১৮)

তাদের কথার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তোমাদের জন্যে আছে এক নির্ধারিত দিন, যা তোমরা বিলম্বিত করতে পারবে না এবং তুরান্তিত করতেও পারবে না। যেমন অন্য জায়গায় বলেছেনঃ

اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُهُ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤخَّرُهُ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নির্ধারিত সময় যখন এসে যাবে তখন ওটাকে পিছনে সরানো হবে না।"(৭১ ঃ ৪) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَمَا نُؤُخِّرُهُ إِلَّا لِاجُلِ مَّعَدُودٍ يُومُ يَأْتِ لاَ تَكُلُّمْ نَفْسَ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِي

অর্থাৎ "আমি তাকে নির্ধারিত সময়কাল পর্যন্তই অবকাশ দিচ্ছি। ঐ দিন যখন এসে যাবে তখন তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। সেই দিন কেউ হবে হতভাগ্য এবং কেউ হবে সৌভাগ্যবান।"(১১ ঃ ১০৪-১০৫)

৩১। কাফিররা বলেঃ আমরা এই কুরআনে কখনো বিশ্বাস করবো না, এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও না। হায়! তুমি যদি দেখতে যালিমদেরকে যখন তাদের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান করা হবে

نَّوْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْأَنِ وَلاَ بِالَّذِي

তখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবেঃ তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম।

৩২। যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে বলবেঃ তোমাদের নিকট সং পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাই তো ছিলে অপরাধী।

৩৩। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তারা ক্ষমতাদর্গীদেরকে বলবেঃ প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবা-রাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃঙ্খল পরিয়ে দিবো। তাদেরকে তারা যা করতো তারই প্রতিফল দেয়া হবে।

بُعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ إِلْقُولُ يَقُولُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ الْمُولُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ اللَّذِينَ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنَالَّ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ اللَّ

٣٢- قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ اسْتُكْبُرُونَ صُدَدَّنَكُمْ عَنِ الْهَدِّى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلُ كُنْتُمْ مُنْجُرِمِينَ ٥

٣٣- وَقَالَ النَّدِيْنَ اسْتُضْعِفُوا لِلنَّدِيْنَ اسْتُضْعِفُوا لِلنَّدِيْنَ اسْتَكُبُرُوا بَلَ مُكُرُ النَّيْلُ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ النَّكُو النَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ النَّكُ فُرَبِاللَّهِ وَنَجَعَلُ لَهُ اَنْدَادًا وَالنَّدَامُ اللَّهِ وَنَجَعَلُ لَهُ اَنْدَادًا وَالنَّدَامُ اللَّهُ النَّذَادُا وَالنَّدَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

কাফিরদের ঔদ্ধত্যপনা ও বাতিলের জিদের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ তারা ফায়সালা করে নিয়েছে যে, যদিও তারা কুরআন কারীমের সত্যতার হাজার দলীল দেখে নেয় তবুও ওর উপর ঈমান আনবে না। এমনকি ওর পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর উপরও না। তারা তাদের এই কথার স্বাদ ঐ সময় গ্রহণ করবে যখন আল্লাহ্র সামনে জাহান্নামের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোটরা বড়দেরকে এবং বড়রা ছোটদেরকে দোষারোপ করবে। প্রত্যেকেই অপরকে দোষী বলবে। অনুসারীরা অনুসৃতদেরকে বলবেঃ তোমরা না থাকলে অবশ্যই আমরা মুমিন হতাম। অনুসৃতরা তখন অনুসারীদেরকে জবাবে বলবেঃ তোমাদের কাছে সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলামঃ আমরা তোমাদেরকে যে কথা বলেছিলাম তোমরা জানতে যে, ওটার কোন দলীল নেই। অন্যদিক হতে দলীলসমূহের বর্ষিত বৃষ্টি তোমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান ছিল। অতঃপর তোমরা ঐগুলোর অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে আমাদের কথা কেন মেনেছিলে! সুতরাং তোমরাই তো ছিলে অপরাধী।

অনুসারীরা আবার অনুসৃতদেরকে জবাব দিবে! প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো
দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে। তোমরা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলে যে,
তোমাদের আকীদা ও কাজ-কারবার ঠিক আছে। তোমরা বার বার আমাদেরকে
নির্দেশ দিতে যে, আমরা যেন আল্লাহ্কে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন
করি। আমরা যেন আমাদের বাপ-দাদাদের রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি
এবং কুফরী ও শির্ক পরিত্যাগ না করি। আমাদের ঈমান আনয়ন হতে বিরত
থাকার এটাই কারণ। ইসলাম থেকে তোমরাই আমাদেরকে ফিরিয়ে
রেখেছিলে।

এভাবে একদল অপর দলকে দোষারোপ কর্বে এবং প্রত্যেক দলই নিজেকে দোষমুক্ত বলে দাবী করবে। অতঃপর যখন তারা শান্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে। আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের গলদেশে শৃঙ্খল পরিয়ে দিবেন। তারা যা করতো তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। যারা পথভ্রষ্ট করেছিল এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল উভয় দলই প্রতিফল প্রাপ্ত হবে।

হ্যরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "জাহান্নামীদের যখন জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তখন জাহান্নামের একটি মাত্র লেলিহান শিখায় তাদের দেহ ঝলসে যাবে। দেহ অলসানোর পর ঐ অগ্নিশিখা তাদের পায়ের উপর এসে পড়বে।"

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত হাসান ইবনে ইয়াহ্ইয়া খুশানী (রঃ) বলেন যে, জাহান্নামের প্রত্যেক কয়েদখানায়, প্রত্যেক গর্তে, প্রত্যেক শিকলে জাহান্নামীদের নাম লিখিত থাকবে। হযরত সুলাইমান দারানী (রঃ)-এর সামনে এটা বর্ণিত হলে তিনি খুব ক্রন্দন করেন। অতঃপর বলেনঃ "হায়! হায়! ঐ ব্যক্তির অবস্থা কি হবে যার উপর সমস্ত শাস্তি একত্রিত হবে! পায়ে বেড়ি, হাতে হাতকড়ি ও গলায় তওক থাকবে। অতঃপর ধাকা দিয়ে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করা হবে! হে আল্লাহ! আমাদেরকে নিরাপত্তা দান কর্লন!"

৩৪। যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই ওর বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে— তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছো আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।

৩৫। তারা আরো বলতোঃ আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবে না।

৩৬। বলঃ আমার প্রতিপালক যার প্রতি ইচ্ছা রিয়ক বর্ধিত করেন অথবা এটা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা জানে না।

৩৭। তোমাদের ধন-সম্পদ ও
সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয়
যা তোমাদেরকে আমার
নিকটবর্তী করে দিবে; যারা
ঈমান আনে ও সংকর্ম করে
তারাই তাদের কর্মের জন্যে
পাবে বহুত্তণ পুরস্কার; আর
তারা প্রাসাদে নিরাপদে

٣٤- وَمَا اُرْسَلْنَا فِي قَـرْيَةٍ مِّنَ نَّذِيْرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفِرُونَ ٥ اُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفِرُونَ ٥

لِمَنَ يَشَاءُ وَيقَدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ لِمَنَ يَشَاءُ وَيقَدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ إِنَّى النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَ

٣- وَمَا أَمْ وَالْكُمُ وَلا اَوْلاَدُكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ المِ

৩৮। যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে তারা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

৩৯। বলঃ আমার প্রতিপালক
তার বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি
ইচ্ছা তার রিযক বর্ধিত করেন
অথবা ওটা সীমিত করেন।
তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে
তিনি তার প্রতিদান দিবেন।
তিনি শ্রেষ্ঠ রিয্কদাতা।

٣٨- وَالَّذِيْنَ يُسْعُونَ فِي الْعَذَابِ
مُعْجِزِيْنَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ
مُحْضُرُونَ ٥

٣٩- قُلُ إِنَّ رَبِّىُ يَـنَــُسُطُ الرِّزَقَ لِمَنُ يَّشَاءُ مِنُ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ ۚ وَمَـاً اَنْفَـقُـ تُمْ مِنْ شَىءٍ فَـهُــوَ يُخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرِّزِقِيْنُ ٥

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং পূর্ববর্তী নবীদের ন্যায় চরিত্র গড়ে তোলার উপদেশ দান করেছেন। যে লোকালয়েই তাঁরা গিয়েছেন সেখানেই তাঁদের বিরোধিতা করা হয়েছে। ধনী ও প্রভাবশালী লোকেরা তাঁদেরকে অমান্য করেছে। তবে গরীবেরা তাঁদের অনুগত হয়েছে। যেমন হযরত নূহ (আঃ)-এর কওম তাঁকে বলেছিলঃ

رود و رير رير درورود ر انؤمِن لك واتبعك الارذلون ـ

অর্থাৎ ''আমরা কি তোমার উপর ঈমান আনবো, অথচ নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই শুধু তোমার অনুসরণ করেছে?''(২৬ ঃ ১১১) আর এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمَا نُرِلُكُ اتَّبِعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمَ اُرَاذِلْنَا

অর্থাৎ ''আমরা তো দেখছি যে, আমাদের মধ্যে যারা নিম্নশ্রেণীর লোক তারাই শুধু তোমার অনুসরণ করেছে।''(১১ ঃ ২৭) হযরত সালেহ (আঃ)-এর কওমের প্রভাবশালী অহংকারী লোকেরা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বলেছিলঃ

اَتَعَلَمُونَ اَنَّ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ـ قَالَ الَّذِينَ استكبروا إِنَّا بِالَّذِي امْنَتُم بِهِ كَفِرُونَ -

অর্থাৎ "তোমরা কি জান যে, সালেহ (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে রাস্লরূপে প্রেরিত হয়েছেন? তাঁরা উত্তরে বললোঃ যা সহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন

আমরা ওর উপর ঈমান আনয়নকারী। তখন অহংকারীরা বললো ঃ তোমরা যার উপর ঈমান এনেছো আমরা তাকে অস্বীকারকারী।"(৭ ঃ ৭৫-৭৬)

মহামহিমানিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ "এভাবেই আমি তাদের এককে অপরের দ্বারা ফিৎনায় ফেলে থাকি যাতে তারা বলেঃ এরাই কি তারা যাদের উপর আমাদের মাঝে হতে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন? কৃতজ্ঞদেরকে কি আল্লাহ অবগত নন?"(৬ ঃ ৫৩) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ "প্রত্যেক জনপদে তথাকার বড় ও প্রভাবশালী লোকেরা পাপী ও চক্রান্তকারী হয়ে থাকে।" অন্য এক জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ "কোন জনপদকে যখন আমি ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তথাকার উদ্ধত ও অবাধ্য লোকদেরকে কিছু আদেশ প্রদান করি, তারা সেগুলো অমান্য করে তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিই।"(১৭ ঃ ১৬)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে বলেনঃ যখন আমি কোন লোকালয়ে সতর্ককারী অর্থাৎ নবী বা রাসূল প্রেরণ করেছি তখনই ওর বিত্তশালী, ধনাঢ্য এবং প্রভাবশালী অধিবাসীরা বলেছেঃ তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছো আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।

হযরত আবৃ রাযীন (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, দু'টি লোক একে অপরের (সাথে ব্যবসায়ে) অংশীদার ছিল। একজন সাগর পারে চলে গেল এবং অপরজন সেখানেই রয়ে গেল। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রেরিত হলেন তখন সাগর পারের লোকটি তার ঐ সাথীকে পত্রের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করলোঃ ''রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অবস্থা কি?'' সে জবাবে লিখলোঃ ''নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই তাঁর কথা শুনছে ও মানছে। কিন্তু কুরায়েশ বংশের সঞ্জান্ত লোকেরা তাঁকে মানছে না।'' পত্র পাঠ করে সে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে চলে আসলো এবং তার ঐ সাথীর নিকট হাযির হলো। সে লেখা পড়া জানতো। আসমানী কিতাবশুলোতে তার ভাল জ্ঞান ছিল। সে তার সাথী থেকে রাস্লুল্লাহ (সঃ) এখন কোথায় তা জেনে নিয়ে তাঁর খিদমতে হাযির হলো। রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে সে জিজ্ঞেস করলোঃ ''আপনি

মানুষকে কিসের দিকে আহ্বান করেন?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বললেনঃ "আমি মানুষকে এরূপ এরূপের দিকে আহ্বান করে থাকি।" এটা শুনেই সে বললাঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রশ্ন করেলেনঃ "তুমি এটা কি করে জানলে?" উত্তরে সে বললাঃ "যে নবীই প্রেরিত হয়েছেন, তাঁর অনুসারী হয়েছে শুধুমাত্র নিম্নশ্রেণীর ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা।" বর্ণনাকারী বলেন যে, তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। রাস্লুল্লাহ (সঃ) তখন ঐ লোকটিকে জানিয়ে দেন যে, তার উক্তির সত্যতায় আল্লাহ তা'আলা আয়াত নিয়িল করেছেন।

অনুরূপ উক্তি রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসও করেছিল, যখন সে আবৃ সুফিয়ানকে তাঁর অজ্ঞতার অবস্থায় জিজ্ঞেস করেছিলঃ ''সঞ্জান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বল ও নিমশ্রেণীর লোকেরা?'' উন্তরে তিনি বলেছিলেনঃ ''দুর্বল ও নিমশ্রেণীর লোকেরাই তাঁর অনুসারী হচ্ছে।'' ঐ সময় হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করেছিল যে, প্রত্যেক রাস্লেরই অনুসারী হয়েছে দুর্বল ও নিমশ্রেণীর লোকেরাই।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, কাফিররা ও মুশরিকরা বলতোঃ আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী, সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবে না। এ কথা তারা ফখর করে বলতো যে তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। যদি তাদের উপর তার বিশেষ মেহেরবানী না হতো তবে তিনি তাদেরকে এসব নিয়ামত দান করতেন না। আর দুনিয়ায় যখন তিনি তাদের উপর মেহেরবানী করেছেন তখন আখিরাতেও তাদের উপর মেহেরবানী করবেন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জায়গাতেই তাদের এ দাবী খণ্ডন করেছেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেছেনঃ

رروررودرري رو ع وو و ينين مال و بنين ـ ايحسبون انما نرمد هم به مِن مال و بنين ـ

অর্থাৎ "তারা কি মনে করে যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যই তাদের বড় হওয়া ও উত্তম হওয়ার মাপকাঠি? না, এগুলোই তাদের জন্যে মন্দের কারণ, কিন্তু তারা বুঝে না।" (২৩ঃ ৫৫) অন্য আয়াতে আছেঃ

رَرُ وَدَ دَرُرُدُ وَوَدِرَدُ رَدَرُووَدَ قَرَرُ وَ وَوَ لَوْ وَرَدَّرُوهِ وَاللَّهِ لَهِ وَرَدَّرُوهُ بِهَا فَي الْحَيْوَةِ فَلا تَعْجِبِكُ اموالهم ولا اولادهم إنّما يُرِيدُ اللّه لِيعَذِّبَهم بِهَا فِي الْحَيْوَةِ مُودَرُرُرُدُووَوَدَرُودَ الْحَدَرُ اللَّهِ اللَّهِ لِيعَذِّبُهُم بِهَا فَي الْحَيْوَةِ اللَّهِ لِيعَذِّبُهُم الدنيا وتزهق انفسهم وهم كفرون ـ

অর্থাৎ ''তাদের মাল ও তাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিশ্বিত না করে, হাল্লাহ পার্থিব জীবনেও তাদেরকে শাস্তি দিতে চান এবং তাদের মৃত্যুও কুফরীর ক্রবস্থাতেই হবে।''(৯ ঃ ৫৫) মহামহিমান্তিত আল্লাহ আরো বলেনঃ

زر دررد مرد ور د الم الردور) ما كادوده برا در وروده برك اله درني ومن خلقت وحيدا ـ وجعلت له مالا ممدودا ـ وبنين شهودا ـ ومهدت

ر، ردَ وَ اللهِ وَسَارِدَرُو رَدُرُ وَرَ رَسُ سَاءَ رَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ لَكُو لَهُ تَمْهِيدًا ـ ثَمْ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدً ـ كُلَّا إِنَّهُ كَانَ لِايْتِنَا عَنِيدًا ـ سَارَهِقَهُ صَعُودًا

অর্থাৎ ''আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ এবং নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ। আর তাকে দিয়েছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ। এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরো অধিক দিই। না, তা হবে না, সে তো আমার নিদর্শন সমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করবো।"(৭৪ ঃ ১১-১৭)

ঐ ব্যক্তির কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, যার দু'টি বাগান ছিল। সে ধনশালী ছিল, ফল-ফুলের মালিক ছিল, সন্তানাদিও ছিল। কিন্তু কোন জিনিসই তার উপকার করেনি। আল্লাহর আযাবে সবকিছুই ধ্বংস ও মাটি হয়ে গিয়েছিল আখিরাতের পূর্বেই। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেনঃ আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা তার রিযক বর্ধিত করেন অথবা এটা সীমিত করেন। দুনিয়াতে তিনি শক্র-মিত্র সকলকেই দান করে থাকেন। গরীব বা ধনী হওয়া আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির লক্ষণ নয়। বরং তাতে অন্য কোন হিকমত লুক্কায়িত থাকে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা জানে না।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে।

হ্যরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আকৃতি ও তোমাদের মালের দিকে দেখেন না, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তরের দিকে ও তোমাদের আমলের দিকে।''

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই তাদের কর্মের জন্যে পাবে বহুগুণ পুরস্কার, তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। তাদের এক একটি পুণ্য দশগুণ হবে এবং এভাবে বাড়াতে বাড়াতে সাতশ' গুণ পর্যন্ত করে দেয়া হবে। জান্নাতের বালাখানায় তারা নিরাপদে অবস্থান করবে। তাদের কোন ভয় ও চিন্তা থাকবে না।

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতে এমন প্রাসাদ রয়েছে যার ভিতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে ভিতর

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

দেখা যাবে।" তখন একজন বেদুঈন জিজ্ঞেস করলোঃ "এটা কার জন্যে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "যে উত্তম ও নরম কথা বলে, গরীবকে খাদ্য খেতে দেয়, অধিক রোযা রাখে এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন উঠে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ে।" >

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করবে, অন্যদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দেবে এবং রাসূলদের অনুসরণ হতে জনগণকে ফিরিয়ে রাখবে তারা জাহান্লামে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

মহামহিমানিত আল্লাহ এরপর বলেনঃ আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ হিকমত অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা করেন দুনিয়ায় বহু কিছু দান করে থাকেন এবং যাকে ইচ্ছা খুব কম দেন। একজন সুখ-সাগরে ভেসে আছে এবং আর একজন অতি দুঃখ-কষ্টে কাল যাপন করছে। তাঁর এ হিকমতের কথা কেউ বুঝতে পারবে না। এর গোপন রহস্য তিনিই জানেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ "লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের একদলকে অপর দলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, আখিরাত তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় মহত্তর ও গুণে শ্রেষ্ঠতর।"(১৭ ঃ ২১) অর্থাৎ আখিরাতের ফযীলত ও মর্যাদা সবচেয়ে বড়। এখানে যেমন ধনী ও গরীবের ভিত্তিতে মর্যাদার উঁচু ও নীচু আছে, ঠিক তেমনই আখিরাতেও আমলের ভিত্তিতে মর্যাদা কম-বেশী হবে। সৎ লোকেরা তো জান্নাতের উচ্চ প্রাসাদে অবস্থান করবে। আর অসৎ লোকেরা জাহান্নামের নিম্নস্তরে থাকবে মর্যাদাহীন অবস্থায়।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, দুনিয়ায় সবচেয়ে উত্তম হলো ঐ ব্যক্তি যে খাঁটি মুসলমান হয় এবং প্রয়োজন মত রুযী পায়, আর আল্লাহর পক্ষ হতে যাকে অল্পে তুষ্ট রাখা হয়। ২

আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর বৈধ করা কাজের সীমার মধ্যে থেকে মানুষ যা কিছু খরচ করবে তার বিনিময় তিনি তাদেরকে দুই জাহানে প্রদান করবেন।

হাদীসে এসেছে যে, প্রত্যহ সকালে একজন ফেরেশতা দু'আ করেনঃ "হে আল্লাহ! কৃপণের মালকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিন।" আর একজন ফেরেশতা দু'আ করেনঃ "হে আল্লাহ! (আপনার পথে) খ্রচকারীকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন।"

এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত বিলাল (রাঃ)-কে বলেনঃ "হে বিলাল (রাঃ)! খরচ করে যাও এবং আরশের মালিকের পক্ষ হতে সংকীর্ণতার ধারণা করে। "

হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের এই যুগের পরে এমন এক যুগ আসছে যে মানুষকে কেটে খেয়ে ফেলবে। মালদার স্বচ্ছল ব্যক্তি তার হাতে যা থাকবে তা খরচ হয়ে যাবার ভয়ে ওর উপর কামড়াতে থাকবে।"

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযকদাতা।

আর একটি হাদীসে আছেঃ "লোকদের মধ্যে সেই হলো নিকৃষ্টতম লোক যে নিরুপায় ও অসহায় লোকের জিনিস কম দামে কিনে নেয়। মনে রেখো যে, এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হারাম।" একথা তিনি দুই বার বললেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবে না। তুমি পারলে অন্যের সাথে উত্তম ব্যবহার কর ও তার কল্যাণ সাধন কর। আর তা না হলে অন্ততঃ তার কষ্ট ও বিপদ-আপদ আরো বাড়িয়ে দিয়ো না।" হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেছেনঃ "এই আয়াতের ভুল মতলব গ্রহণ করো না। নিজ মাল খরচ করার ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। কেননা, রুখী ভাগ করে দেয়া হয়েছে বা রিয়ক বন্টিত হয়ে আছে।

- ৪০। যেদিন তাদের স্বাইকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেনঃ এরা কি তোমাদেরই পূজা করতো?
- 8১। ফেরেশতারা বলবেঃ আপনি পবিত্র, মহান! আমাদের সম্পর্ক আপনারই সাথে, তাদের সাথে নয়, তারা তো পূজা করতো জ্বিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী।

. ٤- وَيُومُ يَحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمْ

يَقُلُولُ لِلْمُلَئِكَةِ اَهْؤُلاً وَإِيّاكُمُ

كَانُوْ الْمُعْبُدُونَ ٥

كَانُوْ الْمُعْبُدُونَ ٥

٤٠- قَالُوا سُبُحْنَكَ اَنْتَ وَلِيّنَا

১. এই ধারায় এ হাদীসটি দুর্বল। এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

৪২। আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করার ক্ষমতা নেই। যারা যুলুম করেছিল তাদেরকে বলবোঃ তোমরা যে অগ্নি-শাস্তি অস্বীকার করতে তা আস্বাদন কর।

٤٢- فَالْيَوْمُ لَا يُثْمِلِكُ بَعْضُكُمْ رِلْبُغُضُ نَفْعًا وَلا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُ وَا ذُوْقُ وَا عَـٰذَابُ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكُلِّبُونَ ٥

মুশরিকদেরকে লজ্জিত, নিরুতর এবং ওযর বিহীন করার জন্যে ফেরেশতাদেরকে তাদের সামনে জিজ্ঞেস করা হবে, যাদের কৃত্রিম ছবি তৈরী করে মুশরিকরা পূজা অর্চনা করতো এই অশায় যে, তারা তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাবে, বলা হবেঃ তোমরা কি এই মুশরিকদেরকে তোমাদের ইবাদত করতে বলেছিলে? যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরায়ে ফুরকানে বলেছেনঃ

ا انتم اضللتم عِبادِي هؤلاءِ أم هم ضلّوا السّبِيل

অর্থাৎ "তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রম্ভ হয়েছিল?"(২৫ ঃ ১৭) আর যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-কে বলেছিলেন ঃ

رَرُدُرُ وَدِرُ سُلَّ سُلِّ وَدِ دِرُوسِ إِلَاثِي مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سَبِحَنْكُ مَا يَكُونُ أَانت قَلْتَ لِلنَّاسِ اتْخِذُونِي وَامِي إِلَهْ يَنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سَبِحَنْكُ مَا يَكُونُ رِبِي أَنْ اقُولُ مَا لَيْسُ لِي بِحُقّ ـ

অর্থাৎ ''তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে ঃ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে মা'বৃদ রূপে গ্রহণ কর? সে বলবেঃ আপনিই মহিমানিত! যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়।"(৫ ঃ ১১৬) অনুরূপভাবে ফেরেশতারা বলবেনঃ আপনি পবিত্র ও মহান। আপনার কোন শরীক নেই। আমরা নিজেরাই তো আপনার বান্দা। আমরা এই মুশরিকদের প্রতি অসন্তুষ্ট। এখনও আমরা তাদের হতে পৃথক। তারা তো পূজা করতো শয়তানদের। শয়তানরাই তাদের জন্যে মূর্তি-পূজাকে শোভনীয় করেছিল। আর তারাই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। তাদের অধিকাংশেরই বিশ্বাস শয়তানের উপরই ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

رِن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْثَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنًا مَرِيدًا ـ لَعْنَهُ اللَّهِ

অর্থাৎ ''তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে নারীদের পূজা করে এবং তারা উদ্ধত ও দুষ্ট-মতি শয়তানের পূজা করে যার প্রতি আল্লাহ লা'নত করেছেন।''(৪ ঃ ১১৭-১১৮)

সুতরাং হে মুশরিকের দল! তোমরা যাদের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছিলে তাদের একজনও তোমাদের কোন উপকার করতে পারবে না। এই কঠিন দিনে তাদের সবাই তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কারণ তাদের কারো কোন প্রকারের উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা নেই। আজ আমি আল্লাহ স্বয়ং এই যালিম মুশরিকদেরকে বলবোঃ তোমরা যে অগ্নি-শাস্তি অস্বীকার করতে তা আস্বাদন কর।

৪৩। তাদের নিকট যখন আমার সুম্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলেঃ তোমাদের পূর্বপুরুষ যার ইবাদত করতো এই ব্যক্তিই তো তার ইবাদতে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। তারা আরো বলেঃ এটা তো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছু নয় এবং কাফিরদের নিকট যখন সত্য আসে তখন তারা বলেঃ এটা তো এক সুম্পষ্ট যাদু।

88। আমি তাদেরকে পূর্বে কোন কিতাব দিইনি যা তারা অধ্যয়ন করতো এবং তোমার পূর্বে তাদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি।

৪৫। তাদের পূর্ববর্তীরাও মির্থ্যা আরোপ করেছিল। তাদেরকে, আমি যা দিয়েছিলাম এরা তার ٤٣ - وَإِذَا تَتَلَى عَلَيْهِمُ أَيْتُنَا بَيِّنْتِ قَالُواْ مَا هَذَا إِلَّا رَجِلَ يُرِيدُ أَنْ يَصَدْكُمْ عَمَّنَا كَانُ يَعْبُدُ أَبَاؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَذَا إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى وَقَالُ الَّذِينَ كَفُرُوا لِلْحَقَّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرَمْبِينَ ٥

٤٤- وَمَا الْيُنْهُمُ مِّنْ كُتُبُ يُدُرسُونَهَا وَمَا الرَّسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكُ مِنْ تَنْذِيْرٍ هُ

٤٥- وَكَـنَّابُ الَّذِيْنَ مِنُ قَــُبلِهِمُ لَا وَمَا بَلَغُوا مِعَشَارَ مَا أَتَيْنَهُمْ এক দশমাংশও পায়নি, তবুও
তারা আমার রাস্লদেরকে
মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে
কত ভয়ংকর হয়েছিল আমার
শাস্তি।

فَكَذَّبُوا رُسُلِى فَكَيْفَ كَانَ ﴿ ثَكِيْرِ ٥٠ مُ

কাফিরদের ঐ দুষ্টুমি ও দুষ্কর্মের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যার কারণে তারা আল্লাহর কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির হকদার হয়েছে। তারা আল্লাহ তা'আলার তাজা ও টাট্কা কথা তাঁর শ্রেষ্ঠ রাসূল (সঃ)-এর মুখে শুনে থাকে। তা মেনে নেয়া ও ওর উপর আমল করা তো দূরের কথা, তারা পরস্পর বলাবলি করেঃ দেখো, তোমাদের পূর্বপুরুষ যার ইবাদত করতো এই ব্যক্তিই তো তার ইবাদতে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায় এবং তার বাতিল চিন্তাধারার দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করছে। এই কুরআন তার নিজের মনগড়া কিতাব, যা সে নিজেই তৈরী করে নিয়েছে। আর এটা তো যাদু এবং এটা যাদু হওয়া কোন গোপনীয় ব্যাপার নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে প্রকাশমান।

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ আমি এদেরকে পূর্বে কোন কিতাব দিইনি যা এরা অধ্যয়ন করতো এবং তোমার পূর্বে এদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি। এজন্যে বহু দিনু থেকে তারা আকাঙ্কা করে আসছিল যে, যদি আল্লাহ্র কোন রাসূল তাদের কাছে আসতেন এবং যদি আল্লাহর কিতাব তাদের উপর নাযিল করা হতো তবে তারা সবচেয়ে বেশী অনুগত এবং মান্যকারী হতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের মনের আশা–আকাঙ্কা পূর্ণ করলেন তখন তারা অবিশ্বাস ও অস্বীকার করে বসলো। তাদের পূর্ববর্তী উন্মতদের পরিণাম তাদের সামনে রয়েছে, যারা পার্থিব শক্তি এবং ধন–সম্পদে তাদের উপরে ছিল। এরা তো তাদের দশ ভাগের এক ভাগও লাভ করেনি। কিন্তু আল্লাহর আযাব এসে যাওয়ার পর তাদের ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি কোন কাজে আসেনি। তাদের দৈহিক শক্তিও তাদের কোন উপকার করেনি। তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَقَدْ مُكَنَّهُمْ فِيما إِنْ مُكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمُعًا وَابْصَارًا وَافْئِدَةً فَمَا اغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ ابْصَارُهُمْ وَلاَ افْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْ إِذْكَانُواْ يَجْحُدُونَ بِالْبِ اللّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ـ অর্থাৎ ''আমি তোমাদেরকে যে শক্তি সামর্থ্য দিয়েছি এর চেয়ে বেশী শক্তি সামর্থ্য তাদেরকে দিয়েছিলাম। তাদেরকে আমি কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয়ও দান করেছিলাম, কিন্তু আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করার কারণে তাদের উপর যে আযাব এসেছিল, সে সময় তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোনই উপকারে আসেনি। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলে। এ লোকগুলো কি ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণতি দেখে না যারা সংখ্যায় ও শক্তিতে তাদের উর্ধ্বে ছিল?"(৪৬ ঃ ২৬)

ভাবার্থ এই যে, পূর্ববর্তী লোকদেরকে নবীদেরকে অবিশ্বাস করার কারণে জড়সহ উপড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং এদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলদেরকে কিভাবে সাহায্য করেছিলেন এবং কিভাবে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে তিনি স্বীয় আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

8৬। বলঃ আমি তোমাদেরকে
একটি বিষয়ে উপদেশ দিছিঃ
তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই
দুই জন অথবা এক এক জন
করে দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা
চিন্তা করে দেখো– তোমাদের
সঙ্গী আদৌ উন্মাদ নয়। সে
তো আসন্ধ কঠিন শাস্তি
সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী
মাত্র।

٤٦- قُلُ إِنَّمَا اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَ اَنْ تَقُوْمُواْ لِلَّهِ مَثْنَى وَ فُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنَ جَنَّةٍ إِنْ هُو إِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيْدٍ ٥

আল্লাহ তা আলা বলেনঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! এই যে কাফিররা তোমাকে পাগল বলছে তুমি তাদেরকে বলে দাও— তোমরা এক কাজ কর, নিষ্ঠার সাথে চিন্তা কর এবং একে অপরকে জিজ্ঞেস করঃ মুহাম্মাদ (সঃ) কি পাগল? আর ঈমানদারীর সাথে একে অপরকে জবাবও দাও। তোমরা এককভাবেও চিন্তা কর এবং একে অপরকে জিজ্ঞেসও কর। কিন্তু শর্ত হলো এই যে, একওঁয়েমী, হঠকারিতা এবং কথার প্যাচ মস্তিষ্ক হতে দূর করে দাও। এভাবে চিন্তা করলে তোমরা নিজেরাই জানতে ও বুঝতে পারবে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) পাগল নন। বরং তিনি সবারই ভভাকাজ্জী। তিনি তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিপদ থেকে সতর্ক করছেন যে বিপদ হতে তোমরা বে-খবর ও অসতর্ক রয়েছো।

কোন কোন লোক এই আয়াত হতে একাকী এবং জামাআতে নামায পড়া উদ্দেশ্য মনে করেছেন। আর এর প্রমাণ হিসেবে একটি হাদীসও পেশ করেছেন। কিন্ত হাদীসটি দুর্বল। ঐ হাদীসে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''আমাকে তিনটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কাউকেও দেয়া হয়নি। আমি এটা গর্ব বা ফখর করে বলছি না। আমার জন্যে গানীমাত বা যুদ্ধলব্ধ মাল হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কারো জন্যে হালাল করা হয়নি। তাঁরা গানীমাতের মাল জমা করে জালিয়ে দিতেন। আমি শ্বেত ও ক্ষ্ণের নিকট প্রেরিত হয়েছি, অথচ প্রত্যেক নবী শুধু তাঁর কওমের নিকট প্রেরিত হতেন। আর আমার জন্যে সমগ্র যমীনকে মসজিদ এবং অযুর জিনিস বানানো হয়েছে। আমি এর মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে থাকি। আর আমি যেখানেই থাকি না কেন, নামাযের সময় হয়ে গেলে সেখানেই নামায পড়ে নিই। আমার প্রতিপালক মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা আল্লাহর সামনে আদবের সাথে দাঁডিয়ে যাও। আর এক মাসের পথ পর্যন্ত আমাকে শুধু রু'ব বা প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে।" সনদের দিক থেকে এ হাদীসটি দুর্বল এবং খুব সম্ভব যে, এতে আয়াতের উল্লেখ এবং এর দারা জামাআত অথবা একাকী নামায পড়ার অর্থ নেয়া, এটা বর্ণনাকারীর নিজেরই উক্তি এবং একে এমনভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, বাহ্যতঃ শব্দগুলো হাদীসের বলে মনে হচ্ছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হাদীসগুলো সহীহ সনদসহ বহু সংখ্যক বর্ণিত আছে। কিন্তু কোনটাতেই এই শব্দগুলো নেই। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ এই নবী (সঃ) তো তোমাদেরকে আসনু কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ককারী মাত্র। এটা একটু আগেই বলা হয়েছে যে, এগুলো সম্বন্ধে তারা কোন চিন্তা করে না ও সতর্ক হয় না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী (সঃ) সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন এবং আরবের প্রথা অনুযায়ী أيَاصَبَاكُ বলে উচ্চস্বরে ডাক দিতে লাগলেন। এটি একটি আলামত যে, কোন বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ কোন কাজের জন্যে ডাক দিচ্ছে। প্রথামত লোকেরা এ ডাক শুনেই দৌড়িয়ে আসলো এবং সেখানে একত্রিত হলো। রাস্লুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ "শুনো, আমি যদি বলি যে, শক্রু সৈন্য তোমাদের উপর হামলা করতে আসছে এবং এতে বিশ্বয়ের কিছুই নেই যে, তারা সকালে বা সন্ধ্যায় তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসবে, তাহলে কি তোমরা আমার কথাকে সত্য বলে মেনে নিবে?" উত্তরে সবাই সমস্বরে বললোঃ "হ্যা, আমরা আপনাকে

সত্যবাদী বলে মেনে নিবো।" রাস্লুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "আমি তোমাদেরকে ঐ আযাব থেকে ভয় দেখাছি যা তোমাদের সামনে রয়েছে।" তাঁর একথা শুনে অভিশপ্ত আবৃ লাহাব বললাঃ "তোমার হাত ভেঙ্গে যাক, এজন্যে কি তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছো?" এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরায়ে 'লাহাব' অবতীর্ণ হয়। এ হাদীসগুলো وَانْذُرُ عُشْيِرتَكُ الْأَوْرِيْنِ (২৬ঃ ২১৪)-এই আয়াতের তাফসীরে গত হয়েছে।

হযরত বুরাইদা (রাঃ) বলেন, একদা রাস্লুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন এবং এসে তিনবার ডাক দিলেন। অতঃপর বললেনঃ "হে লোক সকল! আমার এবং তোমাদের দৃষ্টান্ত কি তা তোমরা জান কি?" উত্তরে তাঁরা বললেনঃ "আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাস্লই (সঃ) খুব ভাল জানেন।" তিনি তখন বললেনঃ "আমার এবং তোমাদের দৃষ্টান্ত ঐ কওমের মত যাদের উপর শক্র হামলা করার জন্যে ওঁৎ পেতে আছে। তারা তাদের লোক পাঠিয়েছে যে, সে যেন গিয়ে দেখে ও তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে তাদেরকে জানিয়ে দেয়। লোকটি যখন গিয়ে দেখলো যে, শক্ররা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে এবং নিকটে এসে গেছে তখন দ্রুতগতিতে সে তার কওমের দিকে এগিয়ে চললো এবং মনে করলো যে, তার পৌছার পূর্বেই হয় তো শক্ররা তার কওমের উপর হামলা করে দিতে পারে, তাই সে রাস্তাতেই তার কাপড় হেলাতে শুরু করলো যে, তারা যেন সতর্ক হয়ে যায়। কেননা, শক্ররা এসেই পড়েছে। তিনবার তিনি একথাই বললেন।"

অন্য হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ''আমি এবং কিয়ামত একই সাথে প্রেরিত হয়েছি। এটা খুব নিকটের ব্যাপার ছিল যে, কিয়ামত আমার পূর্বেই এসে যেতো।"

8৭। বলঃ আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চেয়ে থাকলে তা তোমাদেরই; আমার পুরস্কার তো আছে আল্লাহর নিকট এবং তিনি সর্ববিষয়ে দুষ্টা।

٤٧ - قُلُ مَا سَالَتُكُمْ مِّنَ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ اَجْسِرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدُ

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ (রঃ)

৪৮। বলঃ আমার প্রতিপালক সত্য নিক্ষেপ করেন; তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।

৪৯। বলঃ সত্য এসেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।

৫০। বলঃ আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সং পথে থাকি তবে তা এজন্যে যে, আমার প্রতি আমার প্রতিপালক অহী প্রেরণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সরিকট। ٤٨- قُلُ إِنَّ رَبِّى يَقَنْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَيْهُ بِالْحَقِّ عَلَيْهُ الْعُيُوبِ ٥ عَلَيْمُ الْعُيُوبِ ٥ عَلَيْمُ حَلَّ الْحَقَّ وَمَا يُبَدِئُ الْمُعَلِّدُ ٥ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ٥ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ٥ - قُلُ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنْ مَا الْصَلَّ الْضِلُّ . ٥ - قُلُ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنْ مَا الْضِلُّ . ٥ - قُلُ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنْ مَا الْضِلُّ .

عَلَى نَفْسِى جَوَانِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا مُوْحِى إِلَى رَبِي إِنَّهُ سَرِمِيعُ يُوْحِى إِلَى رَبِي إِنَّهُ سَرِمِيعُ قَرِيْبُ ٥

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন মুশরিকদেরকে বলেনঃ আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা করি। তোমাদের কাছে আমি দ্বীনী আহকাম পৌছিয়ে দিচ্ছি। তোমাদেরকে উপদেশ ও পরামর্শ দিচ্ছি। এর জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাচ্ছি না। বিনিময় তো আমাকে আল্লাহ তা'আলাই দিবেন। তিনি সবকিছুর রহস্য অবগত আছেন। আমার ও তোমাদের অবস্থা প্রকাশিত হয়ে আছে। নিম্নের আয়াতটিও এই আয়াতের অনুরূপ আয়াতঃ

يُلْقِي الرَّوْحَ مِنَ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

অর্থাৎ ''আল্লাহ তা আলা নিজের নির্দেশে হ্যরত জিবরাঈল (আঃ)-কে স্বীয় বান্দাদের যার উপর ইচ্ছা নিজের অহীসহ পাঠিয়ে থাকেন।"(৪০ ঃ ১৫) তিনি সত্যসহ ফেরেশতা অবতীর্ণ করেন। তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তাঁর কাছে আসমান যমীনের কিছুই গোপন নেই। আল্লাহর নিকট হতে হক এবং মুবারক শরীয়ত এসে গেছে। আর বাতিল ধ্বংস হয়ে গেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

بَلْ نَقْذِنُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ

অর্থাৎ 'আমি বাতিলের উপর হককে নাযিল করে বাতিলকে উড়িয়ে বা মিটিয়ে দিই এবং তার তুষ উড়ে যায়।"(২১ ঃ ১৮) মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করে তথাকার মূর্তিগুলোকে স্বীয় কামানের কাঠ দ্বারা ফেলে দিচ্ছিলেন এবং মুখে উচ্চারণ করছিলেনঃ

অর্থাৎ ''(হে নবী সঃ)! তুমি বলে দাও যে, সত্য এসে গেছে এবং বাতিল দূরীভূত হয়েছে, আর বাতিল দূরীভূত হয়েই থাকে।''(১৭ ঃ ৮১)

কোন কোন তাফসীরকার হতে বর্ণিত আছে যে, এখানে বাতিল দ্বারা ইবলীসকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সে না পূর্বে কাউকেও সৃষ্টি করেছে, না ভবিষ্যতে কাউকেও সৃষ্টি করতে পারবে। সে মৃতকেও জীবিত করতে পারে না এবং এ ধরনের কোন ক্ষমতাই তার নেই। কথা তো এটাও সত্য। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য তা নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলা সত্য সত্যই অহী পাঠিয়ে থাকেন। তাঁর হিদায়াত ও বর্ণনা খুবই সহজ ও সরল। যারা পথভ্রম্ভ হচ্ছে তারা নিজে থেকেই পথভ্রম্ভ হচ্ছে এবং তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে ফুর্ট্টে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ "আমি এটা আমার নিজের চিন্তা প্রসূত কথা বলছি। যদি তা সঠিক হয় তবে জানবে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে। আর যদি ভুল হয় তাহলে জানবে যে, এটা শয়তানের পক্ষ হতে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এটা হতে সম্পূর্ণরূপে দায়িত্বমুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের কথা শুনে থাকেন, তিনি খুব নিকটেই আছেন। আহ্বানকারীর আহ্বানে তিনি সদা সাড়া দিয়ে থাকেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবৃ মৃসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাস্লুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাহাবীদেরকে বলেনঃ "তোমরা কোন বিধিরকেও ডাকছো না এবং কোন অনুপস্থিতকেও ডাকছো না, বরং তোমরা ডাকছো এমন সন্তাকে যিনি শ্রবণকারী, যিনি নিকটেই রয়েছেন এবং যিনি তোমাদের আহ্বানে সাড়া দানকারী এবং তোমাদের প্রার্থনা কবূলকারী।"

৫১। তুমি যদি দেখতে যখন তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়েবে, তারা অব্যাহতি পাবে না এবং তারা নিকটস্থ স্থান হতে ধৃত হবে।

৫২। আর তারা বলবেঃ আমরা তাকে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু এতো দূরবর্তী স্থান হতে তারা নাগাল পাবে কিরুপে?

৫৩। তারা তো পূর্বে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল; তারা দূরবর্তী স্থান হতে অদৃশ্য বিষয়ে বাক্য ছুঁড়ে মারতো।

৫৪। তাদের ও তাদের বাসনার
মধ্যে অন্তরাল করা হয়েছে,
যেমন পূর্বে করা হয়েছিল
তাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে।
তারা ছিল বিভ্রান্তির সন্দেহের
মধ্যে।

٥٢ - وقَالُوا امنا بِهُ واَنَى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانِ بَعِيْدٍ أَ مَّ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانِ بَعِيْدٍ أَ مَّ وَهَا بِهِ مِنْ قَبْلُ حَوَّا بِهِ مِنْ قَبْلُ حَوَّا بِهِ مِنْ قَبْلُ حَوَّا بِهِ مِنْ قَبْلُ حَوَّا بِهِ مِنْ مَكَانِ مِ مَنْ مَكَانِ مِ مَنْ مَكَانِ مِ مَنْ مَكَانِ مِ مَنْ مَكَانِ مِ مَعْدِ ٥ مَعْدِ ٥ مَعْدِ ٥ وَحِلْ لِللَّالَةِ مُ وَبِيْنَ مَا اللَّهُ مَا فَعِلَ بِالشَّيَاعِهِمُ مَا فَعِلَ بِالشَّيَاعِهِمُ مَنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِ مَنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِ مَنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِ مَرْيَبٍ ٥ مَرْيَبٍ ٥ مَرْيَبٍ ٥ مَرْيَبٍ ٥ مَرْيَبٍ ٥

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলছেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি যদি ঐ কাফিরদের কিয়ামতের দিনের ভীতি-বিহ্বলতা দেখতে! সব সময় তারা শাস্তি হতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করবে। কিন্তু পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় খুঁজে পাবে না। পালিয়েও না, লুকিয়েও না, কারো সাহায়েও না এবং কারো আশ্রয়েও না। বরং পাশে হতেই তাদেরকে পাকড়াও করে নেয়া হবে। এদিকে কবর হতে বের হবে আর ওদিকে আবদ্ধ হয়ে যাবে। এদিকে দাঁড়াবে আর ওদিকে পাকড়াও হয়ে যাবে। ভাবার্থ এটা হতে পারে য়ে, দুনিয়াতেই শাস্তিতে আবদ্ধ হয়ে যাবে। য়য়ন বদর প্রভৃতি য়ুদ্ধে নিহত ও বন্দী হয়েছিল। কিন্তু সঠিক কথা এটাই য়ে, এর দ্বারা কিয়ামতের দিনের শাস্তিকেই বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন য়ে, বানু বাকাসের খিলাফতকালে মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি জায়গায় তাদের সৈন্যদের বানিনের ঘাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই য়ে, এ হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে মাওয়্' এবং এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেনেনি।

কিয়ামতের দিন তারা বলবেঃ আমরা এখন ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলদের উপর। যেমন আল্লাহ তা আলা বলেনঃ

অর্থাৎ "এবং হায়! তুমি যদি দেখতে। যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে অধোবদন হয়ে বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম এবং শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন! আমরা সৎকর্ম করবো, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।" (৩২ঃ ১২)

কিন্তু কোন লোক কোন দূরের জিনিস গ্রহণ করার জন্যে দূর থেকে হাত বাড়ালে তা যেমন ধরতে পারে না, ঠিক তেমনই অবস্থা হবে ঐ লোকদের। আখিরাতের জন্যে যে কাজ দুনিয়ায় করা উচিত ছিল সে কাজ সে আখিরাতে করতে চায়। সুতরাং আখিরাতের ঈমান আনয়ন বৃথা। তখন আর না তাদেরকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হবে, না সেখানে কেঁদে কেটে কোন লাভ হবে। না তাওবা, ফরিয়াদ, ঈমান ও ইসলাম কোন কাজ দেবে। ইতিপূর্বে তো দুনিয়ায় তারা সবকিছু প্রত্যাখ্যান করেছিল। না আল্লাহকে মেনেছিল, না রাস্লের উপর ঈমান এনেছিল, না কিয়ামতকে বিশ্বাস করেছিল। এভাবেই নিজের খেয়াল-খুশী মত তারা আল্লাহকে অস্বীকার করে এসেছে, তাঁর নবী (সঃ)-কে যাদুকর বলেছে, আবার কখনো পাগল বলেছে, কিয়ামতকে মিথ্যা বলেছে, বিনা প্রমাণে অন্যের ইবাদতে লেগে পড়েছে এবং জানাত ও জাহানামের কথা শুনে উপহাস করেছে। এখন তারা ঈমান আনছে ও অনুতপ্ত হচ্ছে। কিন্তু এখন তো তাদের ও আল্লাহর মধ্যে পর্দা পড়ে গেছে। দুনিয়া তাদের কাছ থেকে সরে গেছে, দুনিয়া হতে তারা এখন পৃথক হয়ে গেছে।

ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এখানে এক অতি বিশ্বয়কর 'আসার' বর্ণনা করেছেন যা আমরা নিম্নে পূর্ণভাবে বর্ণনা করছি ঃ

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে একজন বিজয়ী লোক ছিল। সে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক ছিল। সে মারা গেলে তার একটি পুত্র তার মালের উত্তরাধিকারী হলো। সে ঐ ধন-সম্পদ বিপথে ও আল্লাহর নাফরমানীর কাজে ব্যয় করতে লাগলো। এ দেখে তার চাচারা তাকে তিরস্কার করলো এবং বুঝাতে লাগলো। এতে সে রাগানিত হয়ে তার সমুদয় জিনিসপত্র ও জমিজমা বিক্রি করে দিলো এবং টাকা পয়সা নিয়ে সেখান থেকে

চলে আসলো এবং আইনায়ে জাজাহ নামক স্থানে এসে একটি প্রসাদ নির্মাণ করলো। অতঃপর সেখানে বসবাস করতে শুরু করলো। একদা ভীষণ ঝড়-তুফান শুরু হলো এবং ঐ ঝড়ে এক পরমা সুন্দরী মহিলা তার প্রাসাদে এসে পড়লো। মহিলাটি তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ ''আপনি কে?'' সে উত্তরে বললোঃ ''আমি বানী ইসরাঈলের একজন লোক।'' মহিলাটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলোঃ "এই প্রাসাদ এবং ধন-দৌলত কি আপনার?" সে জবাব দিলোঃ "হঁয়া।" মহিলাটি আবার প্রশ্ন করলোঃ "আপনার স্ত্রী আছে কি?" সে উত্তরে বললোঃ ''না।'' মহিলাটি বললোঃ ''তাহলে জীবনের কি স্বাদ আপনি উপভোগ করছেন?'' সে তখন মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলোঃ "তোমার কি স্বামী আছে?" সে জবাব দিলোঃ "না।" সে বললোঃ "তাহলে তুমি আমাকে স্বামী হিসেবে কবূল করে নাও?" মহিলাটি বললোঃ "আমি এখান থেকে এক মাইল দূরে অবস্থান করি। আগামীকাল আপনি পুরো একদিনের খাবার সাথে নিয়ে আমার ওখানে আসুন। পথে বিস্ময়কর কিছু দেখলে ভয় পাবেন না।" সে এটা স্বীকার করে নিলো। পরের দিন খাদ্য সাথে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো। এক মাইল পথ চলার পর সে একটি বিরাট অট্টালিকা দেখতে পেলো। দর্যায় করাঘাত করলে একটি যুবক বেরিয়ে আসলো এবং জিজ্ঞেস করলোঃ "তুমি কে?" সে জবাব দিলোঃ "আমি বানী ইসরাঈলের এক লোক।" যুবকটি জিজ্ঞেস করলোঃ "কি কাজে এসেছো?" সে উত্তরে বললোঃ "এই বাড়ীর মালিকা আমাকে ডেকেছেন।" যুবকটি প্রশ্ন করলোঃ "পথে বিস্ময়কর ও ভয়াবহ কিছু দেখেছো কি?" সে জবাব দিলোঃ "হাাঁ, ষদি আমাকে 'ভয় করবে না' একথা বলা না হতো তবে আমি ভয়ে ধ্বংসই হয়ে ষেতাম। আমি চলতে চলতে এক প্রশস্ত রাস্তায় পৌঁছি। দেখি যে, একটি কুকুরী হা করে আছে। আমি ভয় পেয়ে দৌড়াতে শুরু করি। তখন দেখি যে, সে আমার আগে আগে দৌড়াচ্ছে এবং বাচ্চা তার পেটে ঘেঁউ ঘেঁউ করছে।" ঐ যুবকটি একথা তনে বললোঃ "তুমি একে পাবে না। এটা তো শেষ যুগে ঘটবে। এমনই দৃষ্টান্তমূলক একটি ঘটনা তোমাকে দেখানো হয়েছে। একজন যুবক বৃদ্ধ ও मुक्नन्तीरमत मजनिरम तमरव এবং निर्जत शांभनीय कथा जारमत कार्ছ चूरन বলবে।" ঐ লোকটি বলতে থাকলোঃ ''আমি আরো অগ্রসর হলাম। দেখলাম যে, একশটি বকরী রয়েছে যাদের স্তন দুধে পূর্ণ রয়েছে। আর একটি বাচ্চা রয়েছে, যে দুধ পান করছে। যখন দুধ শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং সে জানতে পারছে যে, দুধ আর নেই তখন হা করে থাকছে, যেন সে আরো চাচ্ছে।" যুবকটি বললোঃ "তুমি তাকেও পাবে না। এটা তোমাকে একটি উপমা হিসেবে দেখানো হয়েছে ঐ বাদশাহদের যারা শেষ যুগে বাদশাহী করবে। তারা জনগণের ধন-দৌলত সোনা-চাঁদি ছিনিয়ে নিবে। যখন তারা জানতে পারবে যে, জনগণের কাছে আর

কিছুই নেই, তখনও তারা অত্যাচার করবে ও হা করে থাকবে।'' লোকটি আরো বললোঃ "আমি আরো সামনে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম যে, একটি খুব সুন্দর রঙ এর তাজা গাছ রয়েছে। গাছটির গঠনও খুব সুন্দর। আমি গাছটির ডাল ভেঙ্গে নেয়ার ইচ্ছা করলে অন্য গাছ হতে শব্দ আসলোঃ 'হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার ডাল ভেঙ্গে নাও।' প্রত্যেক গাছ হতেই এরূপ শব্দ আসতে থাকলো।'' দারোয়ান যুবকটি বললোঃ "তুমি তাকেও পাবে না। এতে এর ইঙ্গিত রয়েছে যে, শেষ यामानाम् शुक्रस्यत সংখ্যা হবে कम এবং नातीत সংখ্যা হবে বেশী। यथन একজন পুরুষের পক্ষ হতে কোন নারীর নিকট বিয়ের প্রস্তাব যাবে তখন দশ বিশজন নারীর প্রত্যেকেই তাকে নিজের দিকে আহ্বান করবে।" লোকটি বলতেই থাকলোঃ ''আমি আরো সামনের দিকে অগ্রসর হলাম। দেখলাম যে, একটি লোক নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে এবং পানি ভরে ভরে লোকদেরকে পান করাচ্ছে। অতঃপর সে নিজের মশকে পানি ঢালছে। কিন্তু এক ফোঁটা পানিও তাতে থাকছে না।" যুবকটি বললোঃ "এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শেষ যুগে এমন আলেম ও বক্তাদের আবির্ভাব ঘটবে যারা লোকদেরকে ইলম শিক্ষা দিবে, ভাল কথা তাদেরকে বলবে। কিন্তু নিজে আমল করবে না। বরং পাপে জড়িয়ে পড়বে।" লোকটি বললোঃ "আমি আরো সামনে অগ্রসর হলাম। দেখলাম যে, একটি বকরী রয়েছে। কেউ তার পা ধরে আছে, কেউ শিং ধরে আছে, কেউ ধরে আছে লেজ, কেউ তার উপর সওয়ার হয়ে আছে এবং কেউ তার দুধ দোহন করছে।" যুবকটি বললোঃ "এটি হলো দুনিয়ার উপমা। যে তার পা ধরে আছে সে দুনিয়া হতে পড়ে গেছে। সে দুনিয়া লাভ করতে পারেনি। যে তার শিং ধরে আছে সে কোনমতে জীবন যাপন করে বটে, কিন্তু অভাব অনটনের মধ্যে থাকে। যে তার লেজ ধরে আছে তার থেকে দুনিয়া পালিয়ে যাচ্ছে। আর যে তার উপর সওয়ার হয়ে আছে সে হলো ঐ ব্যক্তি যে স্বয়ং দুনিয়া পরিত্যাগ করেছে। তবে হাঁা, দুনিয়া হতে উপকার গ্রহণকারী হলো ঐ ব্যক্তি যাকে তুমি ঐ বকরী হতে দুধ দোহন করতে দেখেছো। সে আনন্দিত হোক। সে মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য।" লোকটি বললোঃ ''আমি আরো আগে চললাম। দেখি যে, একটি লোক কৃপ হতে পানি উঠাচ্ছে এবং একটি চৌবাচ্চায় ঢালছে। ঐ চৌবাচ্চা হতে পানি আবার ঐ কূপে ফিরে যাচ্ছে।" যুবকটি বললোঃ "এটা হলো ঐ ব্যক্তি, যে ভাল কাজ করে কিন্তু তা কবৃল হয় না।" লোকটি বললোঃ "আমি আরো আগে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম যে, একটি লোক জমিতে বীজ বপন করলো। তৎক্ষণাৎ গাছ হয়ে গেল এবং খুবই উত্তম গম উৎপন্ন হলো।" যুবকটি বললোঃ "এটা হলো ঐ ব্যক্তি যার ভাল কাজগুলো আল্লাহ কবূল করে থাকেন।" লোকটি বলে চললোঃ "আমি আরো সামনে অগ্রসর হলাম। দেখলাম যে, একটি লোক চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। সে আমাকে বললোঃ 'ভাই, আমাকে আমার হাত ধরে তুলে বসিয়ে দাও। আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি সৃষ্টি হয়েছি, কখনো বসিনি।' আমি তার হাত

ধরা মাত্রই সে দাঁড়িয়ে গিয়ে ছুটে পালালো। শেষ পর্যন্ত সে আমার দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল।" যুবকটি বললোঃ "এটা তোমার আয়ু ছিল যা চলে গেছে ও শেষ হয়ে গেছে। আমি মালাকুল মাউত (মৃত্যুর ফেরেশতা)। যে মহিলাটির সাথে তুমি দেখা করতে এসেছো ঐ চেহারায় আমিই ছিলাম। আল্লাহর নির্দেশক্রমে তোমার কাছে গিয়েছিলাম। আমি তোমার রূহ এখানে কবজ করবো ও তোমাকে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দিবো।" এ ব্যাপারেই وَحُمِّلُ بَيْنَهُمْ وَ الْمُعَالَّمُ اللّهُ وَالْمُعَالَّمُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ا

এই আয়াতটির ভাবার্থ প্রকাশমান যে, কাফিরদের যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন তাদের রূহ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও রঙ-তামাশায় আবদ্ধ থাকে কিন্তু মৃত্যু তাকে অবকাশ দেয় না এবং তার কামনা বাসনাও তার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। যেমন ঐ অহংকারী ও প্রলোভিত লোকটির অবস্থা হয়েছে। সে তো গিয়েছিল নারীর অন্বেষণে, কিন্তু সাক্ষাৎ হলো তার মালাকুল মাউতের সাথে। আকাঞ্চ্কা পূর্ণ হবার পূর্বেই তার রূহ বের হয়ে গেল। ১

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ যেমন পূর্বে করা হয়েছিল তাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। তারাও মরণের পূর্বে বেঁচে থাকার প্রার্থনা করতো। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

فَلُمَّا رَاوْا بِأَسْنَا قَالُوا الْمِنَّا بِاللَّهِ وَحُدُهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ -

অর্থাৎ ''যখন তারা আমার আযাব দেখলো তখন বললোঃ আমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম। যেগুলোকে আমরা আল্লাহর সাথে শরীক করেছিলাম সেগুলোকে এখন অস্বীকার করছি। কিন্তু ঐ সময় তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসেনি।"(৪০ ঃ ৪৮) তাদের সাথে আল্লাহর এই নিয়ম জারিই থাকলো। কাফিররা উপকার লাভে বঞ্চিত হলো। সারা জীবন তো তারা বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে কাটিয়েছে। আযাব দেখে নেয়ার পর ঈমান আনয় ন কৃষা।

হযরত কাতাদা (রঃ)-এর নিম্নের উক্তিটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। তিনি বলেনঃ তোমরা শক-সন্দেহ হতে বেঁচে থাকো। এর উপর যার মৃত্যু হবে কিয়ামতের দিন তাকে তারই উপর উঠানো হবে। আর যে ঈমানের উপর মারা স্কবে তাকে ঈমানের উপরই উঠানো হবে।

## সূরা ঃ সাবা -এর তাফসীর সমাপ্ত

১. এ আসারটি গারীব বা দুর্বল। এর সত্যতা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে।

সূরা ঃ ফাতির, মাক্কী

(আয়াতঃ ৪৫. রুকৃঃ ৫)

سُورَةُ فَاطِرِ مُنَكِّيَّةُ ۚ (اٰیاتُهَا: ٤٥ رُکُّرْعَاتُهَا: ٥)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

১। প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই— যিনি বাণী বাহক করেন ফেরেশতাদেরকে যারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পক্ষ বিশিষ্ট। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- اَلُحَمْدُ لِللهِ فَاطِرِ السَّمَاوٰتِ
وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلْئِكَةِ رُسُلاً
اُولِی اَجْنِحَةِ مَّثْنٰی وَثُلْثَ وَرُبْعُ ﴿
يُزِیْدُ فِی الْخُلْقِ مَا يَشَا وُلْنَ وَرُبْعُ ﴿
الله عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْر ﴿

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আমি فَاطِر শব্দের সঠিক অর্থ সর্বপ্রথম একজন আরব বেদুঈনের মুখে জানতে পেরেছি। ঐ লোকটি তার এক সঙ্গী বেদুঈনের সাথে ঝগড়া করতে করতে আসলো। একটি কূপের ব্যাপারে তাদের বিরোধ ছিল। ঐ বেদুঈনটি বললোঃ أَنَا فَطُرْنُهُا অর্থাৎ ''আমিই প্রথমে ওটা বানিয়েছি।" অতএব অর্থ হলোঃ আল্লাহ তা আলা নমুনা বিহীন অবস্থায় তাঁর পূর্ণ কুদরত ও ক্ষমতা বলে যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন। যহহাক (রঃ) বলেন যে, فاطِنْ শব্দের অর্থ হলো خَالِيْ বা সৃষ্টিকর্তা।

আল্লাহ তা'আলা নিজের ও তাঁর নবীদের মাঝে ফেরেশতাদেরকে দৃত করেছেন। ফেরেশতাদের ডানা রয়েছে, যার দ্বারা তাঁরা উড়তে পারেন। যাতে তাঁরা তাড়াতাড়ি আল্লাহর বাণী তাঁর রাস্লদের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দুই ডানা বিশিষ্ট, কারো কারো তিন তিনটি ডানা আছে এবং কারো আছে চার চারটি ডানা। কাঁরো কারো ডানা এর চেয়েও বেশী আছে। যেমন হাদীসে আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) মি'রাজের রাত্রে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখেছিলেন, তাঁর ছয়শ'টি ডানা ছিল। প্রত্যেক দুই ডানার মাঝে পূর্ব দিক ও পশ্চিম দিকের সমপরিমাণ ব্যবধান ছিল। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন।

এর দ্বারা ভাল আওয়াযও অর্থ নেয়া হয়েছে। যেমন অতি বিরল কিরআতে في الْحَلْقِ রয়েছে। অর্থাৎ - এর সাথেও আছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই স্বচয়ে ভাল জানেন।

২। আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন
অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ
ওটা নিবারণ করতে পারে না
এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে
চাইলে তৎপর কেউ ওর
উন্যুক্তকারী নেই। তিনি
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٢- مَا يَفُتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنُ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا أَوْمَا رُحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا أَوْمَا يُمْسِكَ لَهَا أَوْمَا يُمْسِكُ لَهُ مِنْ الْعُدِمُ لَي مُسِكَ لَهُ مِنْ الْعُدِمُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 6

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি যা কিছু ইচ্ছা করেন তা হয়েই যায়। আর যা তিনি ইচ্ছা করেন না তা কখনো হয় না। যখন তিনি কাউকেও কিছু দেন তখন তা কেউ বন্ধ করতে পারে না। আর যাকে তিনি দেন না তাকে কেউ দিতে পারে না। ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর রাস্লুল্লাহ (সঃ) সদা নিম্নের কালেমাগুলো পাঠ করতেন ঃ

لاَّ إِللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمَلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْظَيْتَ وَلا مُعَظِى لِمَا مُنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكُ آر رهِ الْحَدِّ

অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজ্য-রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আপনি যা দেন তা কেউ রোধ বা বন্ধ করতে পারে না এবং আপনি হা দেন না তা কেউ দিতে পারে না। আর ধনবানকে ধন আপনা হতে কোন উপকার পৌছাতে পারে না।"

বাস্লুলাহ্ (সঃ) বাজে কথা বলতে, বেশী প্রশ্ন করতে এবং টাকা অপচয়

◆রতে নিষেধ করতেন। তিনি মেয়েদেরকে জীবন্ত পুঁতে ফেলতে, মাতাদের

করষ্যাচরণ করতে, নিজে গ্রহণ করা ও অন্যকে না দেয়া ইত্যাদি কাজগুলো হতে

কিষেধ করেছেন। ১

এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে হযরত মুগীরা ইবনে ও'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে এবং
 ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) রুক্
হতে মাথা উঠাবার পর سَمِعُ اللّٰهُ لِمَنْ حُمِدُ বলতেন এবং তারপর নিম্নলিখিত
কালেমাগুলো বলতেনঃ

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمَدُ مِلْ السَّمَاءِ الْاَرْضِ وَمِلْ وَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اللَّهُمَّ الْمَانِعَ لِمَا اللَّهُمَّ الْمَانِعَ لِمَا اللَّهُمَّ الْمَانِعَ لِمَا اللَّهُمَّ الْمَانِعَ لِمَا اللَّهُمَّ الْمَامِنَةِ وَالْمَانِعَ لِمَا الْمَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্যেই প্রশংসা আকাশপূর্ণ, যমীনপূর্ণ এবং এর পরে আপনি যা চান সবকিছু পূর্ণ। হে আল্লাহ! আপনি প্রশংসা ও মর্যাদা বিশিষ্ট। বান্দা যা বলে আপনি তার হকদার। আমাদের প্রত্যেকেই আপনার বান্দা। হে আল্লাহ! আপনি যা দেন তা কেউ বন্ধ করতে পারে না এবং যা দেন না তা কেউ দিতে পারে না এবং ধনীকে তার ধন আপনা (আপনার শান্তি) হতে কোন উপকার পৌছাতে পারে না।" এ আয়াত আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা আলার নিম্নের আয়াতের মতঃ

وَإِنْ يَّمْسُسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إلاَّ هُو وَإِنْ يُرِدَكَ بِخَيْرٍ فَلا رَأَدَّ لِفَضْلِه

অর্থাৎ "যদি আল্লাহ্ তোমাকে কোন কষ্ট ও বিপদে আবদ্ধ করে ফেলেন তবে তিনি ছাড়া কেউ তা উন্মুক্তকারী নেই, আর যদি তিনি তোমার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তবে কেউ তাঁর অনুগ্রহকে নিবারণ করতে পারে না।" (১০ ঃ ১০৭)

ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, যখন বৃষ্টি বর্ষিত হতো তখন হযরত আবৃ হরাইরা (রাঃ) বলতেনঃ "আমাদের উপর خَيْم -এর তারকা হতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। অতঃপর তিনি مَايَفُتُحُ اللّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ -এই আয়াতটি পাঠ করতেন। ২

৩। হে মানুষ! তোমাদের প্রতি
আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর।
আল্লাহ্ ছাড়া কি কোন স্রষ্টা
আছে, যে তোমাদেরকে
আকাশমগুলী ও পৃথিবী হতে

٣- يَايَهُا النَّاسُ اذَكُرُوا نِعُمَتُ النَّاسُ اذَكُرُوا نِعُمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ هُلُ مِنْ خَالِقِ عَيْرُ اللَّهِ يَرُزُوكُمُ مِنْ السَّمَاءِ عَيْرُ اللَّهِ يَرُزُوكُمُ مِنْ السَّمَاءِ

এ হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে।

২. ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

রিয্ক দান করে? তিনি ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছ? وَالْارَضِ لَا إِلٰهُ إِللَّا هُو َ فَسَانَكُٰ وَ رُودُ تُؤْفُكُونَ ٥

এ কথারই দলীল বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই সন্তা। কেননা, সৃষ্টিকর্তা ও রিয্কদাতা শুধুমাত্র তিনিই। সুতরাং তাঁকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করা সম্পূর্ণ ভুল। আসলে তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউই নেই। অতএব তোমরা এতো উজ্জ্বল ও সুম্পষ্ট দলীল প্রমাণ সন্ত্বেও কেমন করে অন্যদিকে ফিরে যাচ্ছঃ কি করেই বা তোমরা অন্যের ইবাদতের দিকে ঝুঁকে পড়ছোঃ এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই স্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

- ৪। তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তোমার পূর্বেও রাস্লদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিল। আল্লাহ্র নিকটই সবকিছু প্রত্যানিত হবে।
- ৫। হে মানুষ। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি
  সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন
  যেন তোমাদেরকে কিছুতেই
  প্রতারিত না করে এবং সেই
  প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ্
  সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে
  তোমাদেরকে।
- ৬। শয়তান তোমাদের শক্র:
  সুতরাং তাকে শক্র হিসেবে
  থহণ কর। সে তো তার
  দলবলকে আহ্বান করে ওধু
  এই জন্যে যে, তারা যেন
  জাহান্নামী হয়।

٤- وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَلَقَدُ كُلِّذِبُوكَ وُسُلِ مِنْ قَبُلِكُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْامُورُ وَ

٥- يَاكِيهُا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ فَلاَ تَغُرَّنَكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيا وَلاَ يَغُرَّنَكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ٥

٦- إنَّ الشَّسْيُظِينَ لَكُمْ عَسْدُوَّ الْكَمْ عَسْدُوَّ الْكَمْ عَسْدُوَّ الْكَمْ عَسْدُوَّ الْكَمْ عَسْدُواً النَّمَا يَدْعُوا حِسْزَيهُ لِيكُونُوا مِنْ اصَسْحٰبِ السَّعِيْرِ قَ
 السَّعِيْرِ قَ

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ হে মুহামাদ (সঃ)! যদি তোমার যুগের কাফিররা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে, তোমার প্রচারিত তাওহীদকে এবং স্বয়ং তোমার রিসালাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে এতে তুমি মোটেই নিরুৎসাহিত হবে না। তোমার পূর্ববর্তী নবীদের সাথেও এরূপ আচরণ করা হয়েছিল। জেনে রাখবে যে, সবকিছুই আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। আর আল্লাহ্ তাদের সমস্ত কাজের প্রতিফল প্রদান করবেন। সৎকর্মশীলদেরকে তিনি পুরস্কার দিবেন এবং পাপীদেরকে দিবেন শাস্তি।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ হে লোক সকল! কিয়ামত একটি ভীষণ ঘটনা। এটা অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই। আল্লাহ এর ওয়াদা করেছেন এবং তাঁর ওয়াদা চরম সত্য। তথাকার চিরস্থায়ী নিয়ামতের পরিবর্তে এখানকার ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল আরাম-আয়েশ ও সুখ-সম্ভোগে জড়িয়ে পড়ো না। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ-শান্তি যেন তোমাদেরকে পরকালের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি হতে বঞ্চিত না করে! শয়তানের চক্রান্ত হতে খুব সতর্ক থাকবে। তার প্রতারণার ফাঁদে কখনো পড়ো না। তার মিথ্যা, চটকদার ও চমকপ্রদ কথায় কখনো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সত্য কালামকে পরিত্যাগ করো না। সুরায়ে লোকমানের শেষেও অনুরূপ আয়াত রয়েছে। এখানে প্রবঞ্চক ও প্রতারক বলা হয়েছে শয়তানকে। কিয়ামতের দিন যখন মুসলমান ও মুনাফিকদের মাঝে দেয়াল খাড়া করে দেয়া হবে, যাতে দরযা থাকবে, যার ভিতরের অংশে থাকবে রহমত এবং বাইরের অংশে থাকবে আযাব, ঐ সময় মুনাফিকরা মুমিনদেরকে বলবেঃ "আমরা কি তোমাদের সঙ্গী ছিলাম না?" উত্তরে মুমিনরা বলবেঃ "হ্যাঁ, তোমরা আমাদেরই সঙ্গী ছিলে বটে, কিন্তু তোমরা তো নিজেদেরকে ফিৎনায় ফেলে দিয়েছিলে। তোমরা শুধু চিন্তাই করতে এবং শক-সন্দেহ দূর করতে না। তোমরা তোমাদের ক্-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার কাজে ডুবে থাকতে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র হুকুম এসে পড়ে। শয়তান তোমাদেরকে ভুলের মধ্যেই রেখে দিয়েছিল। এ আয়াতেও শয়তানকে প্রবঞ্চক ও প্রতারক বলা হয়েছে।

এরপর মহান আল্লাহ্ শয়তানের শক্রতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ শয়তান তোমাদের শক্র। সুতরাং তোমরা তাকে শক্র হিসেবেই গ্রহণ করবে। সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এই জন্যে যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়। তাহলে কেন তোমরা তার কথা মানবে এবং তার প্রতারণায় প্রতারিত হবে?

আমরা মহা শক্তিশালী আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদেরকে শয়তানের শক্র করে রাখেন এবং আমাদেরকে তার প্রতারণা হতে রক্ষা করেন। আর আমাদেরকে যেন তিনি তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সুনাতের অনুসরণ করার তাওফীক দান করেন! নিশ্চয়ই তিনি যা চান তা করতে তিনি সক্ষম এবং তিনি প্রার্থনা কবূলকারী।

এই আয়াতে যেমন শুয়তানের শক্রতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে সূরায়ে কাহ্ফের ... وَإِذْ قُلْنَا لِلْكُرْبِكُمْ (১৮ ঃ ৫০) এই আয়াতেও তার শক্রতার বর্ণনা রয়েছে।

৭। যারা কুফরী করে তাদের জন্যে আছে কঠিন শাস্তি এবং যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে তাদের জন্যে আছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

৮। কাউকেও যদি তার মন্দ কর্ম
শোভন করে দেখানো হয় এবং
সে ওটাকে উত্তম মনে করে
সেই ব্যক্তি কি তার সমান যে
সংকর্ম করে? আল্লাহ্ যাকে
ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে
ইচ্ছা সংপথে পরিচালিত
করেন। অতএব তুমি তাদের
জন্যে আক্ষেপ করে তোমার
প্রাণকে ধ্বংস করো না। তারা
যা করে আল্লাহ্ তা জানেন।

اللَّذِيْنَ كَفُرُوا لَهُمُ عَلَالًا
 شَدِيْدٌ وَاللَّذِيْنَ الْمُنُوا وَعَمِلُوا السَّلِحٰتِ لَهُمْ مَنَّغُ فِرَةً وَاجْدٌ
 كِبيرٌ ٥

كِبِيْرٌ ٥ - اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ وَ حَسَنَا وَيَهَدِئَ مَنْ يَسَاءُ فَكُلَا يَشَاءُ وَيَهَدِئَ مَنْ يَسَاءُ فَكُلا تَذُهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ الله عَلِيْمٌ يِمَا يَصَنَعُونَ ٥

উপরে উল্লিখিতি হয়েছে যে, শয়তানের অনুসারীদের স্থান জাহান্নাম। এ জন্যে এখানে বলা হচ্ছেঃ কাফিরদের জন্যে কঠিন শান্তি রয়েছে, যেহেতু তারা শয়তানের অনুসারী ও রহমানের অবাধ্য। মুমিনদের যদি কোন পাপ হয়ে যায় তবে হয়তো আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর তাদের যে পুণ্য রয়েছে তার তারা বড় রকমের বিনিময় লাভ করবে। কাফির ও বদকার লোকেরা তাদের দুষ্কর্মকে ভাল কাজ মনে করে নিয়েছে। মহান আল্লাহ্ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ এরূপ বিভ্রান্ত লোকদের উপর তোমার কি ক্ষমতা আছে? হিদায়াত করা ও পথভ্রষ্ট করা আল্লাহ্র হাতে। সূত্রাং তোমার তাদের জন্যে চিন্তা না করা উচিত। আল্লাহ্র লিখন জারী হয়ে গেছে। কাজের গোপন তথ্য সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক ছাড়া আর কেউ জানে না। পথভ্রষ্ট ও হিদায়াত করণেও তাঁর

হিকমত নিহিত রয়েছে। তাঁর কোন কাজই হিকমত বহির্ভূত নয়। বান্দার সমস্ত কাজ তাঁর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে।

হ্যরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সমস্ত সৃষ্টজীবকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি তাদের উপর নিজের নূর (জ্যোতি) নিক্ষেপ করেছেন। সুতরাং যার উপর ঐ নূর পড়েছে সে দুনিয়ায় এসে সরল-সোজা পথে চলেছে। আর ঐ দিন যে তাঁর নূর লাভ করেনি সে দুনিয়াতে এসেও হিদায়াত লাভে বঞ্চিত হয়েছে।" এ জন্যে আমি বলি যে, মহামহিমানিত আল্লাহ্র ইল্ম অনুযায়ী কলম চলে শুকিয়ে গিয়েছে।"

হ্যরত যায়েদ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের নিকট বেরিয়ে আসেন, অতঃপর বলেনঃ "আল্লাহ্র সমস্ত প্রশংসা যিনি (বান্দাকে) বিপথ হতে সুপথে আনয়ন করেন এবং যাকে চান তাকে পথস্রস্থতায় জড়িয়ে দেন।" ২

৯। আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করে তা ঘারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। অতঃপর আমি তা নির্জীব ভূ-খণ্ডের পরিচালিত করি, অতঃপর আমি ওটা দারা ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। পুনরুত্থান এই রূপেই হবে। ১০। কেউ ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক যে. সমস্ত ক্ষমতা তো আল্লাহরই। তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে এবং সৎকর্ম ওকে উন্নীত করে, আর যারা মন্দকর্মের ফন্দি আঁটে তাদের জন্যে আছে কঠিন শান্তি। তাদের ফন্দি ব্যর্থ হবেই।

فَتُثِيْرُ سُحَابًا فَسُقُنَهُ إِلَى بَلَدٍ مُّيِّتِ فَاحَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعُدَ مُوْتِها كُذْلِكَ النَّشُورُ ١- مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جُمِيعًا إلَيْهِ يَصَعَدُ

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি খুবই গারীব বা দুর্বল।

১১। আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি
করেছেন মৃত্তিকা হতে;
অতঃপর শুক্রবিন্দু হতে,
অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন
যুগল! আল্লাহ্র অজ্ঞাতসারে
কোন নারী গর্ভধারণ করে না
এবং প্রসবও করে না। কোন
দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা
হয় না অথবা তার আয়ু ব্রাস
করা হয় না, কিন্তু তাতো
রয়েছে কিতাবে। এটা আল্লাহ্র
জন্যে সহজ।

١١- وَاللّهُ خُلُقُكُمْ مِنْ تُرابِ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ ثُمْ جَعَلَكُمْ اَزُواجًا وَمَا تَحَمِلُ مِنْ اَنْتَى وَلاَ تَضَعُ إلاّ بِعلْمِه وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ عَمُرُهُ إِلاَّ فِي كِتَبِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُهِ

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের উপর কুরআন কারীমে প্রায় মৃত ও শুষ্ক জমি পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। যেমন সূরায়ে হাজু প্রভৃতিতে রয়েছে। এতে বান্দার জন্যে পূর্ণ উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় আছে এবং মৃতদের জীবিত হওয়ার পূর্ণ দলীল এতে বিদ্যমান রয়েছে যে, জমি সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গিয়েছে এবং তাতে সজীবতা মোটেই পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু যখন মেঘ উঠে ও বৃষ্টি হয় তখন ঐ জমির ভন্ধতা সজীবতায় এবং মরণ জীবনে পরিবর্তিত হয়। কারো ধারণাও ছিল না যে, এমন শুষ্ক ও মৃত জমি পুনর্জীবন ও সজীবতা লাভ করবে। এভাবেই বানী আদমের উপকরণ কবরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু আরশের নীচে থেকে, আল্লাহ্র হুকুমের বৃষ্টির সাথে সাথে সবগুলো একত্রিত হয়ে কবর থেকে উদ্দাত হতে শুরু করবে। যেমন মাটি হতে গাছ বের হয়ে আসে ও মাটি হতে চারা বের হয়। সহীহ্ হাদীসে আছে যে, সমস্ত আদম সন্তান মাটিতে গলে পচে যায়। কিন্তু তার একটি হাড় আছে যাকে বলা হয় রেড় বা জন্ম হাড়, সেটা পচেও না, নষ্টও হয় না। এ হাড়ের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আবার সৃষ্টি করা হবে। এখানে একটি চিহ্নের উল্লেখ করে বলা হয়েছে। ঠিক তেমনই বলা হচ্ছে যে, মৃত্যুর পর আবার জীবন আছে। সূরায়ে হাজ্বের তাফসীরে হাদীস গত হয়েছে যে, হযরত আবূ রাযীন (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আল্লাহ্ কিভাবে মৃতকে জীবিত করবেন? আর তাঁর সৃষ্টিজগতে এর কি নিদর্শন আছে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ "হে আবূ রাষীন (রাঃ)! তুমি কি তোমার আশে-পাশের যমীনের উপর দিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াওনি? তুমি কি দেখোনি যে, জমিগুলো শুষ্ক ও ফসলবিহীন অবস্থায় পড়ে আছে? অতঃপর যখন তুমি পুনরায় সেখান দিয়ে গমন কর তখন কি তুমি দেখতে পাও না যে, ঐ জমি সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠেছে? সজীবতা লাভ করেছে এবং তাতে ফসল ঢেউ খেলছে?" হযরত আবৃ রাষীন (রাঃ) উত্তর দিলেনঃ "হাঁা, এমন তো প্রায়ই চোখে পড়ে।" তখন রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা মৃতকে জীবিত করবেন।"

মহা প্রতাপানিত আল্লাহ্ বলেনঃ "কেউ ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক যে, সব ক্ষমতা তো আল্লাহ্রই। অর্থাৎ যারা দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত থাকতে চায় তাকে আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করে চলতে হবে। তিনিই তার এ উদ্দেশ্যকে সফলতা দান করবেন। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্ই একমাত্র সন্তা যাঁর হাতে সমস্ত ক্ষমতা, ইয্যত ও সম্মান বিদ্যমান রয়েছে।

অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

অর্থাৎ "যারা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে মুমিনদেরকে ছেড়ে, তারা কি তাদের কাছে ইয্যত তালাশ করে? তাদের জেনে রাখা উচিত যে, সমস্ত ইয্যত তো আল্লাহ্র হাতে।"(৪ ঃ ১৩৯)

আর এক জায়গায় আছেঃ

অর্থাৎ "তাদের কথা যেন তোমাকে চিন্তিত ও দুঃখিত না করে, নিশ্চয়ই সমস্ত ইয্যত তো আল্লাহ্রই জন্যে।" (১০ঃ ৬৫)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেন ঃ

অর্থাৎ "ইয্যত তো আল্লাহ্রই, আর তাঁর রাসূল (সঃ) ও মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা এটা জানে না।" (৬৩ ঃ ৮)

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, প্রতিমা পূজায় ইয্যত নেই, ইয্যতের অধিকারী তো একমাত্র আল্লাহ্। ভাবার্থ এই যে, ইয্যত অনুসন্ধানকারীর আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলার কাজে লিপ্ত থাকা উচিত। আর এটাও বলা হয়েছে যে, কার জন্যে ইয্যত তা যে জানতে চায় সে যেন জেনে নেয় যে, সমস্ত ইয্যত আল্লাহ্রই জন্যে।

যিক্র, তিলাওয়াত, দু'আ ইত্যাদি সবই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পৌছে থাকে। এগুলো সবই পাক কালেমা।

মুখারিক ইবনে সালীম (রঃ) বলেন, হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আমাদেরকে বলেনঃ "আমি তোমাদের কাছে যতগুলো হাদীস বর্ণনা করি সবগুলোরই সত্যতা আল্লাহ্র কিতাব হতে পেশ করতে পারি। জেনে রেখো যে, মসলমান বানা যখন

ور ر ما مرورو ما مرام ارس ما ور ما وردرو ررز الور الورد الوردرو المرام الله المرام الله والله اكبر تبارك الله

এই কালেমাগুলো পাঠ করে তখন ফেরেশতারা এগুলো তাঁদের ডানার নীচে নিয়ে আসমানের উপরে উঠে যান। এগুলো নিয়ে তাঁরা ফেরেশ্তাদের যে দলের পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন তখন ঐ দলটি এই কালেমাগুলো পাঠকারীদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শেষ পর্যন্ত জগতসমূহের প্রতিপালক মহামহিমানিত আল্লাহ্র সামনে এই কালেমাগুলো পেশ করা হয়।" অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) السَّالِيَّ وَالْعَمَا الْكُلُمُ الْطَيِّبُ وَالْعَمَا الْكُلُمُ الْطَيِّبُ وَالْعَمَا الْكُلُمُ السَّالِحُ يَرْفَعَهُ الْكُلُمُ السَّالِحُ الْكُلُمُ السَّالِحُ يَرْفَعَهُ عَلَيْكُوالْحَالَحُ وَالْحَمْ الْكُلُمُ السَّالِحُ الْكُلُمُ السَّالِحُ يَرْفَعَهُ الْكُلُمُ السَّالِحُ الْكُلُمُ الْعَمْ يَرْفَعَهُ الْكُلُمُ السَّالِحُ يَرْفَعَهُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ السَّالِحُ يَرْفَعَهُ الْكُلُمُ السَّالِحُ الْكُلُمُ السَّالِحُ الْكُلُمُ السَّالِحُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ السَّالِحُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْعُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ اللْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ اللْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْلَهُ الْكُلُمُ اللْكُلُمُ الْكُلُمُ اللْكُلُمُ اللْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْلَهُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْ

হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "যারা আল্লাহ্র বুযর্গী, তার তাসবীহ্, তাঁর হাম্দ, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর একত্বের যিক্র করে, তাদের জন্যে এই কালেমাগুলো আরশের আশে-পাশে আল্লাহ্র সামনে তাদের কথা আলোচনা করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, সদা-সর্বদা তোমাদের যিক্র আল্লাহ্র সামনে হতে থাকুক?" ২

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, পাক কালাম দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ্র যিক্র এবং সৎকর্ম দ্বারা উদ্দেশ্য ফর্য কাজসমূহ আদায় করা। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র যিক্র ও ফর্যসমূহ আদায় করে তার আমল তার যিক্রকে আল্লাহ্র নিকট উঠিয়ে দেয়। কিন্তু যে আল্লাহ্র যিক্র করে কিন্তু ফর্যসমূহ আদায় করে না, তার কালাম তার আমলের উপর ফিরিয়ে দেয়া হয়।

এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, কালেমায়ে তায়্যিবকে আমলে সালেহ্ নিয়ে যায়। অন্যান্য গুরুজন হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। এমনকি কাযী আইয়াস ইবনে মুআ'বিয়া (রঃ) বলেন যে, আমলে সালেহ্ বা ভাল আমল না থাকলে কালেমায়ে তায়্যিব বা উত্তম কথা উপরে উঠে না। হযরত হাসান (রঃ) ও হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, আমল ছাড়া কথা প্রত্যাখ্যাত হয়।

যারা মন্দ কর্মের ফন্দি আঁটে তারা হলো ঐসব লোক যারা ফাঁকিবাজি ও রিয়াকারী বা লোক দেখানো কাজ করে থাকে। বাহ্যিকভাবে যদিও এটা লোকদের কাছে প্রকাশিত হয় যে, তারা আল্লাহ্র আদেশ মেনে চলছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট। তারা ভাল কাজ যা কিছু করে সবই লোক দেখানো করে। তারা আল্লাহ্র যিক্র খুব কমই করে। আন্দুর রহমান (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুশরিককে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, আয়াতটি সাধারণ। মুশরিকরা যে বেশী এর অন্তর্ভুক্ত এটা বলাই বাহুল্য।

মহা-প্রতাপান্থিত আল্লাহ্ বলেন যে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি। তাদের ফন্দি ও চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই। তাদের মিথ্যাবাদিতা আজ না হলেও কাল প্রকাশ পাবেই। জ্ঞানীরা তাদের চক্রান্ত ধরে ফেলবে। কোন লোক যে কাজ করে তার লক্ষণ তার চেহারায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। তার ভাষা ও কথা ঐ রঙেই রঞ্জিত হয়ে থাকে। ভিতর যেমন হয় তেমনিভাবে তার প্রতিচ্ছায়া বাইরেও প্রকাশ পায়। রিয়াকারীর বে-ঈমানী বেশীদিন গোপন থাকে না। নির্বোধরা তাদের চক্রান্তের জালে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তারা তাদের ধোঁকাবাজি হতে বেশ সতর্ক থাকে।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ আল্লাহ্ তোমাদের আদম (আঃ)-কে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর বংশকে এক ফোঁটা নিকৃষ্ট পানির (শুক্র বিন্দুর) মাধ্যমে জারী রেখেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া বানিয়েছেন অর্থাৎ নর ও নারী। এটাও আল্লাহ্র এক বড় দয়া ও মেহেরবানী যে, তিনি নরদের জন্যে নারী বানিয়েছেন, যারা তাদের শান্তি ও আরামের উপকরণ। আল্লাহ্র অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না। অর্থাৎ এসব খবর তিনি রাখেন। এমনকি প্রত্যেক ঝরে পড়া পাতা, অন্ধকারে পড়ে থাকা বীজ এবং প্রত্যেক সিক্ত ও শুদ্ধের খবরও তিনি রাখেন। তাঁর কিতাবে এসব লিপিবদ্ধ রয়েছে।

নিম্নের আয়াতগুলোও এ আয়াতের অনুরূপঃ

الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلَّ انتَى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدُهُ بِمِقْدَارٍ . عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ .

অর্থাৎ "প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ্ তা জানেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত। তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।" (১৩ ঃ ৮-৯) এর পূর্ণ তাফসীর সেখানে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তা তো রয়েছে কিতাবে।

তে ' সর্বনামটির ফিরবার স্থান جنس অর্থাৎ মানব। কেননা, দীর্ঘায়ু কিতাবে রয়েছে এবং আল্লাহ তা আলার জ্ঞানে তার আয়ু হতে কম করা হয় না। جنس -এর দিকেও সর্বনাম ফিরে থাকে। যেমন আরবে বলা হয়ঃ عَنْدَى تُوْبُ وَنَصُفُهُ अर्थाৎ "আমার কাছে একটি কাপড় আছে এবং অন্য কাপড়ের অর্থেক আছে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা আলা যে ব্যক্তির জন্যে দীর্ঘায়ু নির্ধারণ করে রেখেছেন সে তা পুরো করবেই। কিন্তু ঐ দীর্ঘায়ু তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সে ঐ পর্যন্ত পৌছবে। আর যার জন্যে তিনি স্বল্লায়ু নির্ধারণ করেছেন তার জীবন ঐ পর্যন্তই পৌছবে। এ স্বকিছু আল্লাহ্র কিতাবে পূর্ব হতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর এটা আল্লাহ তা আলার কাছে খুবই সহজ। আয়ু কম হওয়ার একটি ভাবার্থ এও হতে পারে যে, যে শুক্র পূর্বতাপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই পড়ে যায় সেটাও আল্লাহ্র অবগতিতে রয়েছে। কোন কোন মানুষ শত শত বছর বেঁচে থাকে। আবার কেউ কেউ ভূমিষ্ট হওয়ার পরেই মারা যায়। ষাট বছরের কমে মৃত্যুবরণকারীও স্বল্লায়ু বিশিষ্ট।

্ এ কথা বলা হয়েছে যে, মায়ের পেটে দীর্ঘায়ু বা স্বল্পায়ু লিখে নেয়া হয়। সারা সৃষ্টজীবের আয়ু সমান হয় না। কারো আয়ু দীর্ঘ হয় কারো স্বল্প হয়। এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার কাছে লিখিত রয়েছে। আর ওটা অনুযায়ীই প্রকাশ হতে রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছেঃ যে নির্ধারিত কাল লিখিত হয়েছে এবং ওর মধ্য হতে যা কিছু অতিবাহিত হয়েছে, সবই আল্লাহ্র অবগতিতে আছে এবং তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে চায় যে, তার রিয্ক ও বয়স বেড়ে যাক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখে।"

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "কারো নির্ধারিত সময় এসে যাওয়ার পর তাকে অবকাশ দেয়া হয় না।"

বয়স বৃদ্ধি পাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সৎ সন্তান জন্মগ্রহণ করা, যার দু'আ তার মৃত্যুর পর তার কবরে পৌছতে থাকে। বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ এটাই। এটা আল্লাহ্র নিকট খুবই সহজ। এটা তাঁর অবগতিতে রয়েছে। তাঁর জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টজীবকে পরিবেষ্টন করে আছে। তিনি সব কিছুই জানেন। কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই।

১২। দু'টি দরিয়া একরপ নয়—
একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়,
অপরটির পানি লোনা, খর।
প্রত্যেকটি হতে তোমরা তাজা
গোশত আহার কর এবং
অলংকার যা তোমরা পরিধান
কর, এবং রত্নাবলী আহরণ কর
এবং তোমরা দেখো যে, ওর
বুক চিরে নৌযান চলাচল করে
যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ
অনুসন্ধান করতে পার এবং
যাতে তোম্রা কৃতজ্ঞ হও।

۱- وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرِنِ هَذَا عُذْبُ فَرَاتُ سَائِغُ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحُ اجَاجُ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ مِلْحُ اجَاجُ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمَا طَرِيًّا وَتُسْتَخْرِجُونَ حِلْيةٌ تَلْبُسُونَهَا وَتُرَى الْفَلْكَ فِيْهُ مَوَاخِرَ لِتَبْتُغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ ٥

বিভিন্ন প্রকার জিনিস সৃষ্টির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা নিজের অসীম ও ব্যাপক ক্ষমতা সাব্যস্ত করছেন। তিনি দুই প্রকারের সাগর সৃষ্টি করেছেন। একটার পানি স্বচ্ছ, সুমিষ্ট ও সুপেয়। এই প্রকারের পানি হাটে, মাঠে, জঙ্গলে, বাগানে বরাবর জারি হয়ে থাকে। অন্যটির পানি লবণাক্ত ও তিক্ত, যার উপর দিয়ে বড় বড় জাহাজ চলাচল করে। এ দুই প্রকারের সাগর থেকে মানুষ মাছ ধরে থাকে এবং তাজা গোশত খেয়ে থাকে। আবার ওর মধ্য হতে অলংকার-পত্র বের করে। অর্থাৎ মণি-মুক্তা ইত্যাদি। এই জাহাজগুলো পানি কেটে চলাফেরা করে। বাতাসের মুকাবিলা করে চলতে থাকে। যেন মানুষ তার সাহায্যে আল্লাহর

অনুগ্রহ অনেষণ করতে পারে। যেন তারা এক দেশ হতে অন্য দেশে পৌঁছতে পারে। তার জন্যে যেন তারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। তিনি এগুলোকে মানুষের অনুগত করেছেন। মানুষ সাগর, দরিয়া ও নদী হতে জাহাজ দ্বারা লাভালাভ হাসিল করতে পারে। সেই মহাশক্তিশালী আল্লাহ আসমান ও যমীনকে মানুষের অনুগত করেছেন। এগুলো সবই তাঁর ফযল ও করম।

১৩। তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে, তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়ন্ত্রিত, প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। তিনিই আলু াহ, তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব তাঁরই। আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো খেজুরের আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়।

১৪। তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছো তা তারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না।

١٣- يُولِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ ويُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهُ لِا وَسُخَّرَ الشَّـمْسُ وَالْقَـمُرُّ كُلُّ يَجْرِي لِاَجَلِ مُّسَمَّى ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۗ رُبُّكُمُ لَهُ الْمُلُكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ لَهُ الْمُلُكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يُمْلِكُونَ مِنَ قِطُمِيْرِهُ ١٤- إِنْ تَدْعَـوهُم لا يُسَمِعُـوا و ب رووع د دعياً ء کم وکو سيم ميوا ميا استجابوا لكم ويوم القيامة يُكُفُّرُونَ بِشِرُكِكُمْ وَلاَ يُنْبِئُكَ اللهِ عَلَى خَبِيْرِ ٥ كَاللهُ خَبِيْرِ ٥ كَاللهُ عَلَيْرِ ٥ كَاللهُ عَبِيْرِ ٥ كَاللهُ عَلَيْرِ ٥ كَاللهُ عَلَيْرٍ ٥ كَاللهُ عَلَيْرِ ٥ كَاللهُ عَلَيْرِ ٢ كَاللّهُ عَلَيْلِ عَلَيْكُولُ ٢ كَاللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ كَاللّهُ عَلَيْكُولُ كَاللّهُ عَلَيْكُولُ كَاللّهُ عَلَيْكُولُ كَاللّهُ عَلَيْكُولُ كُلّهُ عَلَيْكُولُ كَاللّهُ عَلَيْكُولُ كَاللّهُ عَلَيْكُولُ كُلّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ كُلّهُ عَلَيْكُولُ كُلّهُ عَلَيْكُولُ كُلّهُ عَلَيْكُولُ كُلّهُ عَلَيْكُولُ كُلْلِكُ عَلَيْكُولُ كُلْلِكُ عَلَيْكُولُ كُلْكُولُ كُلْكُ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পূর্ণ শক্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি রাত্রিকে অন্ধকারময় এবং দিনকে জ্যোতির্ময় করে সৃষ্টি করেছেন। কখনো তিনি রাতকে বড় করেছেন আবার কখনো দিনকে বড় করেছেন। আবার কখনো রাত দিনকে সমান করেছেন। কখনো হয় শীতকাল, আবার কখনো হয় গ্রীষ্মকাল। তিনি সূর্য, চন্দ্র

এবং স্থির ও চলমান তারকারাজিকে বাধ্য ও অনুগত করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময়ের উপর চলতে রয়েছে। পূর্ণ জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ এই ব্যবস্থা কায়েম রেখেছেন যা বরাবর চলতে রয়েছে। আর নির্ধারিত সময় অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে চলতেই থাকবে। যে আল্লাহ এ সবকিছু করেছেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে মা'বৃদ হবার যোগ্য। তিনি সবারই পালনকর্তা। তিনি ছাড়া কেউই মা'বৃদ হওয়ার যোগ্য নয়। আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা আহ্বান করছে, তারা ফেরেশতাই হোক না কেন, সবাই তারা তাঁর সামনে উপায়হীন ও ক্ষমতাহীন। খেজুরের আঁটির আবরণেরও তারা অধিকারী নয়। আকাশ ও পৃথিবীর অতি নগণ্য জিনিসেরও তারা মালিক নয়। তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকো তারা তোমাদের ডাক শুনেই না। তোমাদের এই প্রতিমাগুলো তো প্রাণহীন জিনিস। তাদের কান নেই যে, তারা শুনতে পাবে। যাদের প্রাণ নেই তারা শুনবে কিরূপে? আর যদি মনে করা হয় যে, তারা তোমাদের ডাক শুনতে পায়, তাহলেও কিন্ত তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না। কেননা, তারা তো কোন কিছুরই মালিক নয়। সুতরাং তারা তোমাদের কোন প্রয়োজন পুরো করতে পারে না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরককে অস্বীকার করবে এবং তোমাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَنُ اَضَلُّ مِمَّنُ يَّدُعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيَّبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَاءِ هِمْ غْفِلُونَ ـ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعُدَاءً وَكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كِفِرِيْنَ

অর্থাৎ "তাদের চেয়ে বড় বিশ্রান্ত আর কে হবে যারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের ডাকে সাড়া দিতে পারবে না এবং তারা তাদের ডাক হতে উদাসীন। আর যখন লোকদেরকে একত্রিত করা হবে তখন তারা তাদের শক্র হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদতকে তারা অস্বীকার করবে।" (৪৬ ঃ ৫-৬) আল্লাহ তা আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَاتَّخُذُواْ مِنْ دُوْنِ الله الِهَةَ لِيكُونُواْ لَهُمْ عِنَّا -كَلَّا سَيكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمَ وَيكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا -

অর্থাৎ "তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য মা'বৃদ গ্রহণ করে যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।" (১৯ ঃ ৮১-৮২)

আল্লাহ তা'আলার ন্যায় সত্য সংবাদ আর কে দিতে পারে? তিনি যা কিছু বলেছেন তা অবশ্য অবশ্যই হবে। যা কিছু হচ্ছে বা হবে তিনি সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তাঁর মত খবর আর কেউই দিতে পারে না।

১৫। হে লোক সকল! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

১৬। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন।

১৭। এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়।

১৮। কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না, কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তবে তার কিছুই বহন করা হবে না, নিকটাত্মীয় হলেও। তৃমি শুধু সতর্ক করতে পার যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। যে কেউ নিজেকে পরিশোধন করে সে ভো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্যে। প্রত্যাবর্তন ١٥ - يَاكِيهُ النَّاسُ انْتُمُ الْفُقَراءُ
 إلى اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغُنِيُّ
 الْحَمِيدُ
 الْحَمِيدُ
 الْ عَشِيدُ
 الْ يَشَي أَيْدُهِبَكُمْ وَ يَاتِ
 بِخُلْقِ جَدِيْدٍ

۱۷ - وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْزِ ٥ - وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وَرِّزَرُ الْخُرِيُ وَانْ وَانْ تَدْعُ مُثَقَلَةٌ إلى حِمْلِهَا لاَ وَانْ تَدْعُ مُثَقَلَةٌ إلى حِمْلِها لاَ يُحْمَلُها مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا يَخُمُونَ رَبِّهُمْ إِللَّهِ عَنْ تَزُكِي فَا اللَّهِ الصَّلُوةَ وَمَنْ تَزَكِي فَاللَّهِ اللَّهِ الصَّلُوةَ وَمَنْ تَزَكِي فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

বাল্লাহ তা আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি মাখলৃক হতে অভাবশূন্য, আর সমস্ত সাৰল্ক তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি অভাবমুক্ত এবং সবাই অভাবী। তিনি বেপরোয়া এবং সমস্ত সৃষ্টজীবই তাঁর মুখাপেক্ষী। সবাই তাঁর সামনে হেয় ও তুচ্ছ এবং তিনি মহা প্রতাপশালী ও বিজয়ী। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কারো নড়াচড়ার বা থেমে থাকারও ক্ষমতা নেই। এমনকি তাঁর বিনা হুকুমে শ্বাস-প্রশ্বাসেরও কারো অধিকার নেই। সৃষ্টি জগতের সবাই অসহায় ও নিরুপায়। বেপরোয়া, অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত একমাত্র আল্লাহ। তিনি যা চান তাই করতে পারেন। তিনি যা করেন সবকিছুতেই তিনি প্রশংসনীয়। তাঁর কোন কাজই হিকমত ও প্রশংসাশূন্য নয়। নিজ কথা ও কাজে, নিজ বিধানে, তাকদীর নির্ধারণে, মোটকথা তাঁর সব কাজই প্রশংসার যোগ্য।

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে লোক সকল! আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে তোমাদের স্থলে অন্য সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। এটা তাঁর কাছে খুবই সহজ।

কিয়ামতের দিন কেউ তার বোঝা অন্যের উপর চাপাতে চাইলে তা পূর্ণ হবে না। এমন কেউ সেখানে থাকবে না যে তার বোঝা বহন করবে। বন্ধু-বান্ধব ও নিকটতম আত্মীয়রা সবাই সেদিন মুখ ফিরিয়ে নিবে। হে লোকেরা! জেনে রেখো যে, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। সেদিন সবারই উপর একই রকম বিপদ আসবে।

হ্যরত ইকরামা (রঃ) বলেছেন যে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীর পিছনে লেগে যাবে। সে আল্লাহ তা'আলার কাছে আর্য করবেঃ "হে আল্লাহ! আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন, কেন সে আমা হতে তার দর্যা বন্ধ করে দিয়েছিল?" কাফির মুমিনের পিছনে লেগে যাবে এবং যে ইহসান সে দুনিয়ায় তার উপর করেছিল তা সে তাকে স্বরণ করিয়ে দিবে এবং বলবেঃ "আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী।" মুমিনও তার জন্যে সুপারিশ করবে এবং হতে পারে যে তার শাস্তিও কিছু কম হবে, যদিও জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ অসম্ভব। পিতা পুত্রকে তার প্রতি তার অনুগ্রহের কথা স্বরণ করিয়ে দিয়ে বলবেঃ "হে আমার প্রিয় বৎস! সরিষা পরিমাণ পুণ্য আজ তুমি আমাকে দাও।" পুত্র বলবেঃ "আব্বা! আপনি জিনিস তো অল্পই চাচ্ছেন। কিন্তু যে ভয়ে আপনি ভীত রয়েছেন সেই ভয়ে আমিও ভীত রয়েছি। সূতরাং আজ তো আমি আপনাকে কিছুই দিতে পারছি না।" তখন সে তার স্ত্রীর কাছে যাবে এবং বলবেঃ "দুনিয়ায় আমি তোমার প্রতি যে সদ্মবহার করেছিলাম তা তো অজানা নেই?" উত্তরে স্ত্রী বলবেঃ "আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু এখন আপনার কথা কি?" সে বলবেঃ "আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী। আমাকে একটি নেকী দিয়ে দাও যাতে আমি আজ এই কঠিন আযাব হতে মুক্তি পেতে পারি।" স্ত্রী জবাবে বলবেঃ "আপনার আবেদন ও চাহিদা তো খুবই হালকা বটে. কিন্তু যে ভয়ে আপনি রয়েছেন সে ভয় আমারও কোন অংশে কম নয়। সুতরাং আজ তো আমি আপনার কোন উপকার করতে পারবো না।" কুরআন কারীমের অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

অর্থাৎ "না পিতা পুত্রের কোন উপকারে আসবে এবং না পুত্র পিতার কোন উপকারে লাগবে।" (৩১ ঃ ৩৩) মহান আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "সেই দিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা হতে, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তান হতে। সেই দিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে।"(৮০ ঃ ৩৪-৩৭)

মহামহিমান্বিত আাল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যে কেউ নিজেকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্যে। ফিরে তো আল্লাহর কাছেই যেতে হবে। তার কাছে হাযির হয়ে হিসাব দিতে হবে। তিনি স্বয়ং আমলের বিনিময় প্রদান করবেন।

🕽 । সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুম্মান।

২০। অন্ধকার ও আলো।

**২১। ছায়া** ও রৌদ্র।

३२। चার সমান নয় জীবিত ও

ফুল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ

করান; তুমি শুনাতে সমর্থ

য়বে না যারা কবরে রয়েছে

আদেরকে।

١٩- وَمَا يُسْتَوِى الْاعْمَى وَالْبَصِيّرُ الْ

. ٢- ولا الظلمت ولا النور ٥

٢١- وَلاَ الظِّلُّ وَلاَ الْحَرُورِ صِ

۲۷ - ومَا يَسْتَوَى الْاَحْيَاءُ وَلَاَ الْاَمُواْتُ إِنَّ اللَّهُ يَسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقَبُورِ ২৩। তুমি একজন সতর্কারী মাত্র।

২৪। আমি তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।

২৫। তারা যদি তোমার প্রতি
মিথ্যা আরোপ করে তবে
তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা
আরোপ করেছিল, তাদের
নিকট এসেছিল তাদের
রাস্লগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন,
গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান
কিতাবসহ।

২৬। অতঃপর আমি কাফিরদেরকে শান্তি দিয়েছিলাম। কি ভয়ংকর আমার শান্তি! - اِنْ اَنْتَ اِللَّا نَذِيْرُ - ٢٣

٢٤- إِنَّا اُرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّ نَذِيْرًا مُوانَ مِّنَ اُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرُهُ

رَبِهِ مِدِيرِنَ ٢٥ - وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَسْبِلِهِمْ جَسَاءَ تَهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبُسِيّنَةِ وَبِالنَّرُبُرِ وَبِالْكِتْبِ الْمُنِيْرِ ٥ وَبِالْكِتْبِ الْمُنِيْرِ ٥ وَبِالْكِتْبِ الْمُنِيْرِ ٥ ٢٦ - ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا (\*) فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِةً

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, মুমিন ও কাফির সমান হয় না, যেমন সমান হয় না অন্ধ ও চক্ষুম্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রৌদ্র এবং জীবিত ও মৃত। যেমন এগুলোর মাঝে আকাশ পাতালের পার্থক্য রয়েছে, ঠিক তেমনই ঈমানদার ও কাফিরদের মাঝে সীমাহীন পার্থক্য বিরাজমান। মুমিন কাফিরের সম্পূর্ণ বিপরীত। কাফির হচ্ছে অন্ধ, অন্ধকার ও গরম লু হাওয়ার মত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اُوَ مَنْ كَانَ مُيْتًا فَاحْيَيْنَهُ وَجَعِلْهَا لَهُ نُورًا يَّمْشِى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنَ مَّثُلُهُ ، فِي الظُّلُمْتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

অর্থাৎ ''যারা মৃত ছিল তাদেরকে আমি জীবিত করে দিয়েছি, তাদেরকে নূর বা আলো দিয়েছি, সেগুলো নিয়ে তারা লোকদের মাঝে চলাফেরা করে, তারা কি

তাদের মত যারা অন্ধকারে চলাফেরা করে?"(৬ % ১২২) আর এক আয়াতে আছেঃ

অর্থাৎ "দু'টি দলের দৃষ্টান্ত অন্ধ ও বধির এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন লোকের মত, এ দু'দলের দৃষ্টান্ত কি সমান?"(১১ ঃ ২৪) মুমিনের তো চোখ আছে ও কান আছে। সে আলোক প্রাপ্ত। সে সরল সঠিক পথে রয়েছে। সে ছায়া ও নহর বিশিষ্ট জান্নাতে প্রবেশ করবে। অপরপক্ষে, কাফির অন্ধ ও বধির। সে দেখতেও পায় না, শুনতেও পায় না। অন্ধকারে সে জড়িয়ে পড়েছে। অন্ধকার হতে বের হতে পারে না। সে জাহান্নামে পৌঁছে যাবে যা অত্যন্ত গরম ও কঠিন তাপবিশিষ্ট এবং দাহনকারী আগুনের ভাণার।

আল্লাহ যাকে চাইবেন শুনিয়ে দিবেন অর্থাৎ এমনভাবে শুনবার তাওফীক দিবেন যে, সে শুনে কবুলও করে নিবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যারা কবরে আছে তাকে তুমি (হযরত মুহাম্মাদ সঃ) ভনাতে সমর্থ হবে না। অর্থাৎ কেউ যখন মরে যায় এবং তাকে সমাধিস্থ করা হয় তখন তাকে ডাকা যেমন বৃথা, তেমনই কাফিররাও যে, তাদেরকে হিদায়াতের দাওয়াত দেয়া বৃথা। অনুরূপভাবে মুশরিকদের উপরেও দুর্ভাগ্য ছেয়ে গেছে। সূতরাং তাদের হিদায়াত লাভের কোন আশা নেই। হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে কখনো হিদায়াতের উপর আনতে পার না। তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। তোমার কাজ শুধু আমার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া। হিদায়াত করা ও পথভ্রষ্ট করার মালিক আল্লাহ।

হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক উন্মতের মধ্যে রাসূল স্বাসতে থেকেছেন যাতে তাদের কোন ওযর বাকী না থাকে। যেমন অন্য আয়াতে ব্ৰছেছে ঃ

وُلكُلِّ قَوْمٍ هَادِ বর্ষাৎ "প্রত্যেক কওমের জন্যেই একজন হিদায়াতকারী রয়েছে।" (১৩ঃ ৭)

বর্বাৎ "প্রত্যেক উন্মতের মধ্যেই আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম।" (১৬ ঃ ৩৬) **ক্রেটে এদে**র এই নবী (সঃ)-কে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কোন নতুন 🕶 नत्र। এদের পূর্বের লোকেরাও তাদের রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন **⇒ব্রেছিল। তাদে**র কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ এসেছিল। তবুও তারা তাঁদেরকে বিশ্বাস করেনি। তাদের অবিশ্বাস করার পরিণাম এই হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলেন এবং তাঁর শাস্তি ছিল কতই না ভয়ংকর।

২৭। তুমি কি দেখো না যে,
আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টিপাত
করেন এবং এটা দারা আমি
বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদ্গাত
করি? পাহাড়ের মধ্যে আছে
বিচিত্র বর্ণের পথ-শুভ্র, লাল ও
নিকষ কালো।

২৮। এই ভাবে রং বেরং-এর
মানুষ, জানোয়ার ও চতুস্পদ
জন্তু রয়েছে। আলুাহর
বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী
তারাই তাঁকে ভয় করে; আল্লাহ
পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

۱۷- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللَّهُ اَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا ءُ فَاخْرَجْنَا بِهِ ثَمْرَتِ السَّمَاءِ مَا ءُ فَاخْرَجْنَا بِهِ ثَمْرَتِ مُّخْتَلِفًا الْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرُ مُّنْخُتَلِفً جُددٌ بِيضٌ وَحُمْرُ مُّنْخُتَلِفً الْوَانُهُ وَخُرابِيبُ سُودٌ وَ الْوَانُهُ وَخُرابِيبُ سُودٌ وَ الْوَانُهُ كَذَلِكَ حَمْرَ السَّنَاسِ وَالسَّدُوابِ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفُ الْوَانُهُ كَذَلِكَ وَالْسَمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ

الْعُلُمُوا إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ ٥

প্রতিপালকের পরিপূর্ণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করলে বিশ্বিত হতে হয় যে, একই প্রকারের বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের নমুনা চোখে পড়ে! আসমান হতে একই পানি বর্ষিত হয়, আর এই পানি হতে বিভিন্ন রং বেরং-এর ফল উৎপাদিত হয়। যেমন লাল, সবুজ, সাদা ইত্যাদি। এগুলোর প্রত্যেকটির স্বাদ পৃথক, গন্ধ পৃথক। যেমন অন্য আয়াতে আছেঃ

وَفِي الْارْضِ قِطْعُ مُّتَجْوِرْتُ وَ جَنْتُ مِّنَ اَعْنَارٍ وَزُرْعُ وَنَخِيلٌ صِنُوانٌ وَغَيْرُ

অর্থাৎ "কোথাও আঙ্গুর কোথাও খেজুর আবার কোথাও শস্য ইত্যাদি।" (১৩ঃ ৪)

অনুরূপভাবে পাহাড়ের সৃষ্টিও বিভিন্ন প্রকারের। কোনটি সাদা, কোনটি লাল এবং কোনটি কালো। কোনটিতে রাস্তা ও ঘাঁটি আছে, কোনটি দীর্ঘ এবং কোনটি অসমতল। এই প্রাণহীন জিনিসের পর এখন প্রাণীসমূহের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। এদের মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন প্রকারের কারিগরী দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ, জানোয়ার এবং চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে তাদের বিভিন্ন প্রকার অসামঞ্জস্য দেখা যাবে। মানুষের মধ্যে বার্বার, হাবশী এবং তামাতিমরা সম্পূর্ণ কালো বর্ণের হয়ে থাকে। রোমীরা হয় অত্যন্ত সাদা বর্ণের, আরবীয় মধ্যম ধরনের এবং ভারতীয়রা তাদের কাছাকাছি। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

অর্থাৎ "তোমাদের ভাষা ওঁ বর্ণের বৈচিত্র, এতে জ্ঞানীদের জন্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।" (৩০ ঃ ২২) অনুরূপভাবে চতুষ্পদ জন্তু ও অন্যান্য প্রাণীর রং এবং রূপও পৃথক পৃথক। এমনকি একই প্রকারের জন্তুর মধ্যেও বিভিন্ন প্রকারের রং রয়েছে এবং আরো বিস্ময়ের বিষয় যে, একটি জন্তুরই দেহের রং বিভিন্ন হয়ে থাকে। সুবহানাল্লাহ্! সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কতই না কল্যাণময়!

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক নবী (সঃ)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করেঃ ''আপনার প্রতিপালক কি রং করে থাকেন?'' উত্তরে নবী (সঃ) বলেনঃ ''হ্যাঁ, তিনি এমন রং করেন যা কখনো উঠে যায় না। যেমন লাল, হলদে, সাদা।''

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে। কারণ তারা জানে ও বুঝে। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি যত বেশী আল্লাহ সম্বন্ধে অবগত হবে ততই সে মহান, শক্তিশালী ও জ্ঞানী আল্লাহর প্রভাবে প্রভাবান্থিত হবে এবং তার অন্তরে তাঁর ভয় তত বেশী হবে। যে জানবে যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান সে পদে পদে তাঁকে ভয় করতে থাকবে। আল্লাহ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান তার অন্তরে স্থান পাবে। সে তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না। তাঁর কৃত হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জানবে। তাঁর কথার প্রতি বিশ্বাস রাখবে এবং তাঁর কথা রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। তাঁর সাথে সাক্ষাৎকে সে সত্য বলে মেনে নিবে। ভীতিও একটি শক্তি। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এ ভীতি পর্দা সক্রপ দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহর নাফরমানীর মাখঝানে এটা বাধা হয়ে যায়। হাসান রসরী (রঃ) বলেন যে, আলেম তাকেই বলে যে আল্লাহকে না দেখেই তাঁকে ভয় করে এবং তাঁর সন্তুষ্টির কাজে আগ্রহ প্রকাশ করে ও তাঁর অসন্তুষ্টির

এ হাদীসটি হাফিয আবৃ বকর আল বাযথার (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে
মুরসাল ও মাওকুফ বলা হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, কথা বেশী বলার নাম ইলম নয়, বরং ইলম বলা হয় আল্লাহকে অধিক ভয় করাকে। ইমাম মালিক (রঃ)-এর উক্তি আছে যে, অধিক রিওয়াইয়াত করার নাম ইলম নয়, বরং ইলম একটা জ্যোতি যা আল্লাহ তা আলা তাঁর বান্দার অন্তরে ঢেলে দেন।

হযরত আহমাদ ইবনে সালেহ মিসরী (রঃ) বলেন যে, ইলম অধিক রিওয়াইয়াত করার নাম নয়, বরং ইলম তাকে বলে যার অনুসরণ আল্লাহ তা আলার পক্ষ হতে ফর্ম করা হয়েছে। অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাহ, য়েগুলো সাহাবী ও ইমামদের মাধ্যমে পৌঁছেছে। যেগুলো রিওয়াইয়াত দ্বারাই আবার পৌঁছে থাকে। জ্যোতি বান্দার আগে আগে থাকে, সে তার দ্বারা ইলমকে ও তার মতলবকে বুঝে থাকে। বর্ণিত আছে যে, আলেম তিন প্রকারের রয়েছে। তারা হলোঃ আল্লাহ সম্পর্কে আলেম ও আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে আলেম, আল্লাহ সম্পর্কে আলেম ও আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে আলেম ও আল্লাহ সম্পর্কে আলেম নয়। মৃতরাং আল্লাহ সম্পর্কে আলেম ও তাঁর আদেশ সম্পর্কে আলেম হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহকে তয় করে এবং তাঁর হুদ্দ ও ফারায়েয়যুকেও জানে। আলেম বিল্লাহ হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহকে তয় করে বেটে, কিন্তু তাঁর হুদ্দ ও ফারায়েয়য় সম্পর্কে জ্ঞান রাখে বিত্তামির হুদ্দ ও ফারায়েয়য় সম্পর্কে জ্ঞান রাখে বেটে, কিন্তু তার অন্তরে আল্লাহর তয় থাকে না।

২৯। যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ
করে, নামায কায়েম করে,
আমি তাদেরকে যে রিযক
দিয়েছি তা হতে গোপনে ও
প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই
আশা করতে পারে তাদের
এমন ব্যবসায়ের যার ক্ষয়
নেই।

৩০। এই জন্যে যে, আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশী দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও শুণগ্রাহী। ٢- إِنَّ الَّذِيْنُ يَتْلُونُ كِتْبُ اللَّهِ
 وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَانْفَقُوا مِمَّا
 رُزُقْنَهُمُ سِرًّا وَعَلاَنِينَةً يَرْجُونَ
 رِجُارَةً لَنْ تَبُورُ ٥

۳۰- لِيُوفِيهُم أَجُورُهُم ويُزيدُهُمُ سرير طريب بروري روري مِن فَضْلِهُ إِنّه غَفُورُ شَكُورُنَ আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাদের উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়নে রত থাকে, ঈমানের সাথে তা পাঠ করে, ভাল আমল ছেড়ে দেয় না, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় ও দান-খায়রাত করে, গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে, আল্লাহর বান্দাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং এসবের সওয়াবের আশা শুধু আল্লাহর কাছে করে, আর তা পাওয়া নিশ্চিতরূপেই সত্য। যেমন এই তাফসীরের শুরুতে ফাযায়েলে কুরআনের বর্ণনায় আমরা আলোচনা করেছি যে, কুরআন কারীম ওর পাঠককে বলবেঃ "প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসার পিছনে লেগে থাকে, আর তুমি আজ সমস্ত ব্যবসার পিছনে রয়েছ।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশী দিবেন যা তাদের কল্পনায়ও থাকবে না। আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল এবং বড় গুণগ্রাহী। ছোট ছোট আমলেরও তিনি মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

হযরত মাতরাফ (রঃ) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলতেন যে, এটা কারীদের আয়াত।

হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "আল্লাহ তা আলা তাঁর যে বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন তার এমন সাত প্রকারের সৎকার্যের তিনি প্রশংসা করেন যা সে করেনি। আর যে বান্দার প্রতি অসন্তুষ্ট ও রাগান্থিত হন তার এমন সাত প্রকারে দুঙ্কার্যের তিনি নিন্দে করেন যা সে করেনি।"

আল্লাহ তা আলা বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ করেছি তা সত্য। পূর্ববর্তী কিতাবগুলো যেমন এর সত্যতার খবর দেয়, অনুরূপভাবে এই কিতাবও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতার সমর্থক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সবকিছু জানেন ও দেখেন। অনুগ্রহের হকদার কে তিনি তা ভালরূপেই জানেন। নবীদেরকে তিনি স্বীয় প্রশন্ত জ্ঞানে সাধারণ লোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অতঃপর নবীদেরও পরস্পরের মধ্যে মর্যাদা ও ফ্যীলত নির্ধারণ করেছেন এবং সাধারণভাবে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর মর্যাদা সবচেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছেন। নবীদের সবারই প্রতি আল্লাহর দর্মদ ও সালাম বর্ষিত হোক!

৩২। অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী। এটাই মহা অনুগ্রহ। ٣٧- ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتْلَبَ الَّذِيْنَ الْكِيْنَ الْكِيْنَ الْكِيْنَ الْكِيْنَ الْكِيْنَ الْكَيْنَا فَكِينَهُمُ الْمُقْتَصِدُ وَمَنْهُمُ مُّ فَتَصِدُ وَمِنْهُمُ مُّ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি এই সম্মানিত কিতাব অর্থাৎ কুরআন কারীম আমার মনোনীত বান্দাদের হাতে প্রদান করেছি অর্থাৎ এই উমতে মুহাম্মাদীর (সঃ) হাতে। অতঃপর তাদের মধ্যে তিন প্রকারের লোক হয়ে যায়। কেউ কেউ তো কিছু আগে-পিছে হয়ে যায়, তাদেরকে নিজের প্রতি অত্যাচারী বলা হয়েছে। তাদের দ্বারা কিছু হারাম কাজও হয়ে যায়। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ মধ্যপন্থী রয়েছে, যারা হারাম থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং ওয়াজিবগুলো পালন করেছে, কিছু মাঝে মাঝে মুস্তাহাব কাজগুলো তাদের ছুটেও গিয়েছে এবং কখনো কখনো সামান্য অপরাধও তাদের হয়ে গেছে। আর কতকগুলো লোক আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী রয়েছে। ওয়াজিব কাজগুলো তো তারা পালন করেছেই, এমনকি মুস্তাহাব কাজগুলোকেও তারা কখনো ছাড়েনি। আর হারাম কাজগুলো হতে তো দূরে থেকেছেই, এমনকি মাকরহ কাজগুলোকেও ছেড়ে দিয়েছে। তাছাড়া কোন কোন সময় মুবাহ কাজগুলোকেও ভয়ে পরিত্যাগ করেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মনোনীত বান্দা দারা উন্মতে মুহাম্মাদিয়াকে (সঃ) বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে আল্লাহর সব কিতাবেরই ওয়ারিস বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে। তাদের মধ্যে যারা মধ্যপন্থী তাদের সহজভাবে হিসাব নেয়া হবে। আর যারা কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ বলেনঃ ''আমার উন্মতের কাবীরা গুনাহকারীদের জন্যেই আমার শাফা'আত।''<sup>১</sup>

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী লোকেরা তো বিনা হিসাবেই জান্নাতে চলে যাবে। আর নিজেদের উপর অত্যাচারকারী ও আ'রাফবাসীরা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর শাফা'আতের বলে জান্নাতে যাবে। মোটকথা, এই উন্মতের হালকা পাপকারীরাও আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। পূর্বযুগীয় অধিকাংশ গুরুজনের উক্তি এটাই বটে। কিন্তু পূর্বযুগীয় কোন কোন মনীষী এটাও বলেছেন যে, এ লোকগুলো না এই উন্মতের অন্তর্ভুক্ত, না তারা আল্লাহর মনোনীত বান্দা এবং না তারা আল্লাহর কিতাবের ওয়ারিশ। বরং এর দ্বারা কাফির, মুনাফিক ও বাম হাতে আমলনামা প্রাপকদেরকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এই তিন প্রকারের লোক তারাই যাদের বর্ণনা সূরায়ে ওয়াকিয়ার প্রথমে ও শেষে রয়েছে। অর্থাৎ এই তিন প্রকার যে গণনা করা হয়েছে তারা মনোনীত বান্দা নয়, বরং তারা সেই বান্দা যারা হয়িত হয়েছে । কিন্তু সঠিক উক্তি এটাই যে, তারা এই উন্মতের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে জারীরও (রঃ) এটাকে গ্রহণ করেছেন এবং আয়াতের বাহ্যিক শব্দগুলোও এটাই প্রমাণ করে। হাদীসসমূহ দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয়়।

প্রথম হাদীসঃ হ্যরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে দি এই এই আয়াতের ব্যাপারে নবী (সঃ) বলেছেনঃ "এরা (এই তিন প্রকারের) সবাই একই মর্যাদা সম্পন্ন এবং তারা সবাই জান্নাতী।"<sup>২</sup>

দিতীয় হাদীস ঃ হ্যরত আবৃ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করার পর বলেনঃ "কল্যাণের কাজে যারা অর্থ্রগামী তারা বিনা হিসাবে জান্লাতে যাবে, মধ্যপন্থী লোকদের সহজভাবে হিসাব নেয়া হবে এবং যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে তাদেরকে ময়দানে মাহ্শারে আটক রাখা হবে। অতঃপর আল্লাহর রহমতে তারা মাফ পেয়ে যাবে। তারা

এ হাদীসটি আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি গারীব এবং এতে এমন একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন যাঁর নাম উল্লেখ করা হয়ন। হাদীসটির ভাবার্থ এই য়ে, এই উন্মতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে এবং জান্নাতী হওয়ার দিক দিয়ে তিন প্রকারের লোকই য়েন একই। হাাঁ, তবে মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে।

বলবেঃ ঐ আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন, আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন যেখানে ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না।"<sup>2</sup> মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমেও হাদীসটি সামান্য রদবদলসহ বর্ণিত আছে। তাফসীরে ইবনে জারীরেও হাদীসটি উল্লিখিত হয়েছে। তাতে আছে যে, হ্যরত আবু সাবিত (রাঃ) মসজিদে এসে হ্যরত আবু দারদা (রাঃ)-এর পাশে বসে পড়েন এবং বলেনঃ "হে আল্লাহ! আমার ভীতি দূর করে দিন, আমার অসহায়তার উপর দয়া করুন এবং আমাকে একজন উত্তম সাথী ও বন্ধু মিলিয়ে দিন।" তাঁর এই প্রার্থনা শুনে হযরত আবু দারদা (রাঃ) তাঁকে বললেন, তুমি যদি তোমার এ কথায় সত্যবাদী হও তবে আমি তোমার বন্ধু ও সাথী। তোমাকে আমি একটি হাদীস শুনাচ্ছি যা আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে শুনেছি এবং আজ পূর্যন্ত ঐ হাদীসটি আমি কাউকেও ভনাইনি। তিনি (নবী সঃ) أُورُونُنا এই আয়াতিট পাঠ করে বলেছেনঃ "কল্যাণকর কার্জে অর্থ্রগামী -এই আয়াতিট পাঠ করে বলেছেনঃ লোকেরা বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে। আর মধ্যপন্থী লোকদের সহজ হিসাব নেয়া হবে এবং নিজেদের উপর অত্যাচারীকে ঐ স্থানে দুঃখ-কষ্ট পৌঁছানো হবে। আল্লাহর রহমতে তাদের দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তা-ভাবনা দূর হলে তারা বলবেঃ প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দুরীভূত করেছেন।"

তৃতীয় হাদীস ঃ হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)

وَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقَ بِالْخَيْرَتِ بِاذِنِ اللّهِ فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقَ بِالْخَيْرَتِ بِاذِنِ اللّهِ আয়াত সম্পর্কে বলেনঃ "এদের সবাই এই উন্মতের অন্তর্ভুক্ত।"<sup>২</sup>

চতুর্থ হাদীস ঃ হ্যরত আউফ ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''আমার উন্মতের তিনটি অংশ হবে। একটি অংশ বিনা হিসাবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। দিতীয় অংশের অতি সহজ করে হিসাব নেয়া হবে। অতঃপর তারা জান্নাতে চলে যাবে। আর তৃতীয় দলকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং তাদের কাছে কৈফিয়ত তলব করা হবে। কিন্তু ফেরেশুতারা হাযির হয়ে বলবেনঃ ''আমরা তাদেরকে এমন অবস্থায় পেয়েছি যে, তারা اللهُ أَلهُ اللهُ اللهُ أَلهُ اللهُ اللهُ أَلهُ اللهُ أَلهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ أَلهُ اللهُ أَلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلهُ اللهُ أَلهُ اللهُ ا

১. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

দাও।" এরই বর্ণনা وَلَيْحُولُنَّ اثْقَالُهُمْ وَاثْقَالُا مِنْ اثْقَالُهُمْ وَاثْقَالُهُمْ وَالْقَالُهُمْ وَالْمُعْلِقُوا وَالْقَالُهُمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُولُهُمْ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُولُولُهُ وَالْعُلُولُمُ وَالْعُلُولُولُولُولُولُهُمْ وَالْقُلُهُمُ وَالْعُلُولُولُهُمْ وَالْعُلُهُمْ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُولُولُولُولُولُولُهُمْ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُولُولُهُمْ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُولُولُهُمْ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُولُهُمُ وَالْعُلُولُهُمُ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُهُمُ وَالْعُلُولُهُمُ وَل

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন এই উন্মতের তিনটি দল হবে। একটি দল বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে, একটি দলের সহজভাবে হিসাব নেয়া হবে এবং একটি দল পাপী হবে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, অথচ তিনি দলটিকে ভালরপেই জানেন। ফেরেশতারা বলবেনঃ "হে আল্লাহ! এদের বড় বড় পাপ রয়েছে, কিন্তু তারা আপনার সাথে কাউকেও শরীক করেনি।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "তাদেরকে আমার রহমতের মধ্যে দাখিল করে দাও।" অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ আয়াতটিই পাঠ করেন। ই

হযরত সাহ্বানুল হানাঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে الْكِتُبُ -এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "হে বৎস! এরা সব জান্নাতী লোক। سَابِقٌ بِالْخَيْرُتِ (কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী) লোক তারাই যারা রাস্লুল্লাহ্ (সাঃ)-এর যুগে ছিল। যাদেরকে স্বয়ং রাস্লুল্লাহ্ (সাঃ) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। مُقْتَصِدٌ (মধ্যপন্থী) লোক তারাই যারা রাস্লুল্লাহ (সাঃ)-এর পদাংক অনুসরণ করতো এবং শেষ পর্যন্ত তারা তাঁর সাথে মিলে যায়। আর خَالِدٌ لِنَفْسَم হলো আমার তোমার মত লোক।"

এটা আমাদের খেয়াল করা উচিত যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) তো سَابِنَّ الْاَخْيَرْتِ অর্থাৎ কল্যাণকর কাজে অগ্রগামীদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এমন কি তাদের চেয়েও উত্তম ছিলেন। অথচ তিনি শুধু বিনয় প্রকাশার্থে নিজেকে কত নীচে নামিয়ে দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে যে, সমস্ত স্ত্রী লোকের উপর হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এমন ফ্যীলত রয়েছে যেমন 'সারীদ' নামক খাদ্যের ফ্যীলত রয়েছে সমস্ত খাদ্যের উপর।

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি খুবই গারীব বা দুর্বল।

২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এটা আবূ দাউদ তায়ালেসী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলেন যে, ظَالِمٌ لِّنَفْسِه হলো আমাদের গ্রাম্য লোকেরা, عَالِمٌ لِنَفْسِه হলো আমাদের শহরের লোকেরা এবং سَابِقٌ بِالْخُيْرَاتِ بَالْخُيْرَاتِ تَاسَالِتُهُ بِالْخُيْرَاتِ يَالْخُيْرَاتِ تَاسَالِتُهُ بِالْخُيْرَاتِ تَاسَالِتُهُ بِالْخُيْرَاتِ تَاسَالِتُهُ بِالْخُيْرَاتِ تَاسَالِهِ الْمُعَالِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَالِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمُ اللّهِ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعَلِمِيْنَ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنَ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِيْنِ الْمُعِلِمِيْنَ الْمُعِلِمِيْنِ الْمُعِلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعِلَّمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِيْنِ الْمُعِلَّمِيْنِ الْمُعِلَّمِيْنِ الْمُعِلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعِلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعِلِمِيْنِ الْمُعِلَّمِيْنِ الْمُعِلَّمِيْنِ الْمُعِلِمِيْنِ الْمُعِلِمِيْنِ الْمُعِلِمِيْنِ الْمُعِلْمِيْنِ الْمُعِلِمِيْنِ الْمُعِلَّمِيْنِ الْمُعِلِمِيْنِ الْمُعِلِمِيْنِ الْمُعِلِمِيْنِ الْمُعِلَّمِيْنِ الْمُعِلِمِيْنِ الْمُعِلِمِيْنِ الْمُعِلِمِيْنِ الْمُعِلِمِيْنِ الْمُعِلِمِيْنِ الْمُعِلِمِيْنِ الْمُع

হযরত কা'ব আহবার (রঃ) বলেন যে, এই তিন প্রকারের লোকই এই উন্মতের অন্তর্ভুক্ত এবং এরা সবাই জান্নাতী। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এই তিন প্রকার লোকের বর্ণনা দেয়ার পর জান্নাতের উল্লেখ করেছেন অতঃপর বলেছেনঃ ﴿ وَالنَّذِينَ كُفُرُوا لَهُمْ نَارُ جَهُنَمُ

অর্থাৎ যারা কুফরী করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সুতরাং এ লোকগুলো জাহান্নামী। ২

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত কা'ব (রাঃ)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "কা'ব (রাঃ)-এর প্রতিপালকের শপথ! এরা সব একই দলের লোক। হাঁ, তবে আমল অনুপাতে তাদের মর্যাদা কম ও বেশী হবে।" আবৃ ইসহাক (রঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন যে, এই তিন দলই মুক্তিপ্রাপ্ত। মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ (রঃ) বলেন যে, এটা দয়া ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত উমত। এ উমতের পাপীদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, এর মধ্যপন্থীরা আল্লাহ্র নিকট জান্নাতে থাকবে এবং এর কল্যাণকর কার্যে অপ্রগামী দল উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। মুহাম্মাদ ইবনে আলী বাকির (রাঃ) বলেন যে, এখানে যে লোকদেরকে বাহা বলা হয়েছে তারা হলো ঐ সব লোক যারা পাপও করেছে, পুণ্যও করেছে।

এসব হাদীস ও আসার দ্বারা এটা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, এ আয়াতটি এই উন্মতের এ তিন প্রকার লোকের ব্যাপারে সাধারণ। সুতরাং আলেমগণ এই নিয়ামতের উপর লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঈর্ষার পাত্র এবং এই নিয়ামতের তাঁরাই সবচেয়ে বেশী হকদার। যেমন কায়েস ইবনে কাসীর (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মদীনাবাসী একজন লোক দামেস্কে হযরত আবৃ দারদা (রাঃ)-এর নিকট গমন করে। তখন হযরত আবৃ দারদা (রাঃ) লোকটিকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'ভাই! তোমার এখানে আগমনের কারণ কি?'' উত্তরে লোকটি বলেঃ ''একটি হাদীস শুনবার জন্যে যা আপনি রাস্লুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করে থাকেন।'' তিনি বললেনঃ ''কোন ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসনি তো?'' জবাবে সে বললোঃ ''না।'' তিনি আবার প্রশ্ন করলেনঃ ''অন্য কোন প্রয়োজনে এসেছো কি?'' সে উত্তর দিলোঃ ''না।'' তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ ''তাহলে তুমি কি শুধু এই

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হাদীসের সন্ধানেই এসেছো?" সে জবাব দিলোঃ "জিব, হাাঁ।" তখন তিনি বললেনঃ "নিশ্চয়ই আমি রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি− 'যে ব্যক্তি ইলমের সন্ধানে সফরে বের হয়, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথে চালিত করেন এবং (রহমতের) ফেরেশতারা ইলম অনুসন্ধানকারীর উপর সম্ভষ্ট হয়ে তাদের উপর তাঁদের ডানা বিছিয়ে দেন। আসমান ও যমীনে অবস্থানকারী সবাই বিদ্যানসন্ধানীর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মধ্যে মাছগুলোও (ক্ষমা প্রার্থনা করে)। (মূর্থ) আ'বেদের উপর আলেমের ফ্যীলত এমনই যেমন চন্দ্রের ফ্যীলত সমস্ত তারকার উপর। নিশ্চয়ই আলেমরা নবীদের ওয়ারিশ। আর নবীরা দ্বীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা)-এর ওয়ারিশ করেন না, বরং তাঁরা ওয়ারিশ করেন ইলমের। যে তা গ্রহণ করে সে খব বড সম্পদ লাভ করে।" আমি এ হাদীসের সমস্ত ধারা, শব্দ এবং ব্যাখ্যা সহীহ বুখারীর কিতাবুল ইলম-এর শরাহতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্যে। সূরায়ে তোয়া-হার শুরুতে ঐ হাদীসটি গত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন আলেমদেরকে বলবেনঃ "আমি তোমাদেরকে ইলম ও হিকমত শুধু এ জন্যেই দান করেছি যে. আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চাই, তোমাদের দ্বারা যা-ই কিছু হয়ে থাক না কেন আমি তার কোন পরোয়া করি না।"

৩৩। তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জারাতে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ নির্মিত কংকন ও মুক্তা দারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।

৩৪। এবং তারা বলবেঃ প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দ্রীভূত করেছেন; আমাদের প্রতিপালক তো ক্রমাশীল, গুণগ্রাহী।

٣٣- جَنْتُ عَـدُنِ يَّدَخُلُونَهَا يُحَلَّونَ هَا يُحَلَّونَ فِيلَهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ فَيَهَا ذَهُبُ وَلَوْلُوا وَلَمِاسُهُمْ فِيهَا خَرِيْرُهُ حَرِيْرُهُ عَرَيْرُهُ الْحَاسُةُ لِلَّهِ الَّذِي اللهِ اللهِ الَّذِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُلْمُ الهُ المِلْمُ اللهُ اله

এ হাদীসটি ইমাম আহ্মাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবৃ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইবনে মাজাহ (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

৩৫। যিনি নিজ অনুগ্রহে مَن সিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস
দিয়েছেন যেখানে ক্লেশ نُصُبُ فَيْهَا نُصُبُ ضَالِهُ لَا يَمُسُّنَا فِيهَا نُصُبُ ضَالِهُ لَا يَمُسُّنَا فِيهَا نُصُبُ مَالِمَا لَعُوبُ وَ وَهُ وَهُ وَلَا يَمُسُنَا فِيهَا لَعُوبُ وَ وَهُ وَلَا يَمُسُنَا فِيهَا لَعُوبُ وَ وَلَا يَمُسُنَا فِيهَا لَعُوبُ وَلَا يَمُسُنَا فِيهَا لَعُوبُ وَلَا يَمُسُلَا وَلَا يَمُسُلَا وَلَا يَمُسُلَا فِيهَا لَعُوبُ وَلَا يَمُسُلِّ وَلَا يَمُسُلِّ وَلِيهَا لَعُوبُ وَلِي اللَّهُ وَلِيهُا لَعُوبُ وَلَا يَمُسُلِّ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِيهُا لَعُوبُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِيهَا لَعُوبُ وَلَا يَعْمُ لِلْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمُسْلَلِي وَلِيهِا لَعُوبُ وَلَا يَعْمُ لِلْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي وَلِيهُا لَعُوبُ وَلَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يُعْمُ لَا يُعْمُلُونُ وَلَا يَعْمُ لَا لَهُ وَلِي مُسْلَالًا فِيهَا لَعُوبُ وَلِي الْمُسْلَالُ وَلِيهُا لَعُوبُ وَلَا يَعْمُ لَا يُعْمُ لِيهُا لَعُوبُ وَلِي الْمُسْلَالِ فِيهُا لَعْمُ لِلْهُ وَلِي الْمُلِيْ فِي الْمُعْلِقُ فِي فَا لَعْلِقُ فِي فَالْمُعْلِقُ فِي الْمُعْلِقُ فِي فِي الْمُعْلِقُ فِي فَالْمُعْلِقُ فِي فَالْمُعِلِقُ فِي فَالْمُعُولُ وَالْمُعْلِقُ فِي فَالْمُعْلِقُ فِي فَالْمُعُولُ وَالْمُعِلِقُ فِي فَالْمُعُلِقُ فِي فَالْمُعُلِقُ فِي فَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ فِي فَالْمُعُلِقُ فِي فَالْمُعُلِقُ فِي فَالْمُعُلِقُ فِي فَالْمُعِلِقُ فِي فَالْمُعْلِقُ فِي فَالْمُعْلِقُ فِي فَالْمُعْلِقُ فِي فَالْمُعِلِقُ فِي فَالْمُعِلِقُ فَالْمُعُلِقُ فِي فَالْمُعِلِقُ فِي فَالْمُعِلِقُ فِي فَالْمُعِلِقُ فِي فَالْمُعِلِقُ فِي ف

আল্লাহ্ তা'আলা খবর দিচ্ছেনঃ সৌভাগ্যবান লোকদেরকে আমি আমার কিতাবের ওয়ারিশ করেছি, আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে আমি চিরস্থায়ী নিয়ামত বিশিষ্ট জান্নাতে প্রবিষ্ট করবো। সেখানে আমি তাদেরকে স্বর্ণ ও মুক্তা নির্মিত কংকন পরাবো। যেমন সহীহ্ হাদীসে হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "মুমিনের অলংকার ঐ পর্যন্ত হবে যে পর্যন্ত অয়র পানি পৌছে থাকে।"

সেখানে তাদের পোশাক হবে খাঁটী রেশমের, দুনিয়ায় তাদেরকে যা পরিধান করতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। সহীহ্ হাদীসে রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "দুনিয়ায় যে ব্যক্তি রেশম পরিধান করবে, আখিরাতে সে তা পরিধান করতে পাবে না।" তিনি আরো বলেছেনঃ "ওটা (রেশম) তাদের (কাফিরদের) জন্যে দুনিয়ায় এবং তোমাদের (মুসলমানদের) জন্যে আখিরাতে।"

হযরত আবৃ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) জানাতবাসীদের অলংকারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ "তাদেরকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকার পরানো হবে। সেগুলো মণি-মুক্তা দ্বারা জড়ানো হবে। তাদের (মাথার) উপর রাজা-বাদশাহ্দের মুকুটের মত মুকুট থাকবে যা মণি-মুক্তা দ্বারা নির্মিত হবে। তারা হবে নব্য যুবক। তাদের দাড়ি-গোঁফ গজাবে না। তাদের চোখে সুরমা দেয়া থাকবে।"

তারা বলবেঃ প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন। যিনি আমাদের থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের চিন্তা, উদ্বেগ, লজ্জা ও অনুতাপ দূর করে দিয়েছেন।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "যারা মা। ধাঠ করে তাদের কবরে ও হাশরের ময়দানে কোন ভয়-ভীতি থাকবে না। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, তারা তাদের মাথা হতে মাটি ঝেড়েফেলছে এবং বলছেঃ 'প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাদের ভয়-ভীতি ও দুঃখ দুর্দশা দূর করে দিয়েছেন।"<sup>২</sup>

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠকারীদের মৃত্যুর সময়, কবরে এবং কবর হতে উঠবার সময় কোনই ভয়-ভীতি থাকবে না। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, পুনরুত্থানের সময় তারা তাদের মাথা হতে মাটি ঝেডে ফেলছে এবং বলছেঃ 'প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দুরীভূত করেছেন। আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল গুণগ্রাহী'।"<sup>১</sup> হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তাদের বড় বড় পাপগুলো ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে এবং ছোট ছোট নেকীগুলো মর্যাদার সাথে কবুল করা হয়েছে।

তারা আরো বলবেঃ 'শোকর আল্লাহর যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন। আমাদের আমল তো এর যোগ্যই ছিল না। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে. রাসলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের কাউকেও তার আমল কখনো জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাস্ল (সঃ)! আপনাকেও না?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ, আমাকেও না, তবে এ অবস্থায় যে, আমার প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহ হবে।"

তারা বলবেঃ 'এখানে তো ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না। রহ-এ আলাদা খুশী এবং দেহেও আলাদা শান্তি। দুনিয়ায় তাদেরকে আল্লাহ্র পথে যে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল এটা তারই প্রতিদান। আজ শুধু শান্তি আর শান্তি। তাদেরকে বলে দেয়া হবে ঃ

كُلُواً وَاشْرَبُوا هُنِينًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيْامِ الْخَالِيَةِ

অর্থাৎ "তোমরা পানাহার কর তৃপ্তি সহকারে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।" (৬৯ % ২৪)

৩৬। किन्न याता क्कती करत हारा १००० हुए १००० व्याप्त १००० विन्न व জাহারামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্যে জাহারামের শান্তিও লাঘব করা হবে না। এই ভাবে আমি প্রত্যেক অ'কৃতজ্ঞকে শান্তি দিয়ে থাকি।

كَذْلِكَ نَجُزِي كُلَّ كَفُورٍ ٥٠

এ হাদীসটি তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩৭। সেখানে তারা আর্তনাদ করে
বলবেঃ হে আমাদের
প্রতিপালক! আমাদেরকে
নিষ্কৃতি দিন, আমরা সৎ কর্ম
করবো, পূর্বে যা করতাম তা
করবো না। আল্লাহ্ বলবেনঃ
আমি কি তোমাদেরকে এতো
দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে,
তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে
সতর্ক হতে পারতে?
তোমাদের নিকট তো
সতর্ককারীরাও এসেছিলো।
স্তরাং শান্তি আস্বাদন কর;
যালিমদের কোন সাহায্যকারী
নেই।

সৎ লোকদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা এখন দুষ্ট ও পাপীদের বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে। তাদের আর মৃত্যু হবে না। যেমন তিনি বলেন ঃ

لا يُمُونُ فِيها وَلا يُحْيى

অর্থাৎ "সেখানে তারা মরবেও না, বাঁচবেও না।" (২০ ঃ ৭৪) সহীহ্
মুসলিমে রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "যারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী
তাদের সেখানে মৃত্যুও হবে না এবং তারা সেখানে বেঁচেও থাকবে না (অর্থাৎ
সুখময় জীবন লাভ করবে না)।" তারা বলবেঃ "হে জাহান্নামের দারোগা!
আল্লাহ্কে বল যে, তিনি যেন আমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দেন।" তখন উত্তর দেয়া
হবেঃ "তোমাদেরকে তো এখানেই অবস্থান করতে হবে।" তারা মৃত্যুকেই
নিজেদের জন্যে আরাম ও শান্তিদায়ক মনে করবে। কিন্তু মৃত্যু আসবেই না এবং
তাদের শান্তিও কম করা হবে না। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الْمَجْرِمِينُ فِي عَذَابِ جَهُنَّمُ خَلِدُونَ . لا يَفَتَّرُ عَنَهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبلِسُونَ .

অর্থাৎ "পাপীরা চিরকাল জাহান্নামের শান্তির মধ্যে থাকবে, যে শান্তি কখনো সরবেও না এবং কমও হবে না।" (৪৩ ঃ ৭৪-৭৫) তারা সমস্ত কল্যাণ হতে নিরাশ হয়ে যাবে। যেমন এক জায়গায় ঘোষিত হয়েছে ঃ

ور ررد داوه روا کلما خبت زدنهم سعیرا

অর্থাৎ ''জাহান্নামের আগুন সদা-সর্বদা তেজ হতেই থাকবে।" (১৭ ঃ ৯৭) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَدُوقُواْ فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

অর্থাৎ "তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, আমি তো তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করবো।" (৭৮ ঃ ৩০)

মহা প্রতাপান্থিত আল্লাহ্ বলেন ঃ এই ভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি। সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন এবং দুনিয়ায় ফিরে যেতে দিন। এবার দুনিয়ায় গিয়ে আমরা সৎ কর্ম করবো এবং পূর্বে যা করতাম তা করবো না। কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন খুবই ভাল জানেন যে, তারা দুনিয়ায় ফিরে গেলে আবার আবাধ্যাচরণই করবে। সুতরাং তাদের ঐ মনের আকাজ্ঞা পূর্ণ করা হবে না। অন্য স্থানে তাদের আকাজ্ঞার জবাবে বলা হয়েছে ঃ তোমরা তো তারাই যে, যখন তোমাদের সম্মুখে আল্লাহ্র একত্বের বর্ণনা দেয়া হতো তখন তোমরা তা অস্বীকার করতে, তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করতে, তাতে তোমরা আনন্দ পেতে। কাজেই বেশ বুঝা যাচ্ছে যে, তোমাদেরকে যদি আবার দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হয় তবে তোমরা তাই করবে যা করতে নিষেধ করা হতো।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আরো বলবেনঃ তোমরা দুনিয়ায় বেশ দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলে। তোমরা এ দীর্ঘ সময়ে বহু কিছু করতে পারতে। যেমন কেউ সতেরো বছরের জীবন লাভ করলো। এই সতেরো বছরে সে বহু কিছু করতে পারে। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ "জেনে রেখো যে, দীর্ঘ জীবন আল্লাহ্র পক্ষ হতে হুজ্জত হয়ে যায়। সুতরাং দীর্ঘ জীবন হতে আমাদের আল্লাহ্ তা'আলার বিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন কোন কোন লোকের বয়স শুধু আঠারো বছর ছিল।" অহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ (রঃ) বলেন যে,

ٱولَمْ نُعِمِرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ

আল্লাহ্ তা'আলার এই উক্তি দ্বারা বিশ বছর বয়স বুঝানো হয়েছে। হাসান (বঃ) বলেছেন চল্লিশ বছর। মাসরুক (রঃ) বলেন যে, চল্লিশ বছর বয়সে মানুষের স্বর্কু হয়ে যাওয়া উচিত। হয়রত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, চল্লিশ বছর বয়স হলে আল্লাহ্র পক্ষ হতে বান্দার ওযর পেশ করার সুযোগ থাকে না। তাঁর থেকে ষাট বছরের কথাও বর্ণিত আছে। আর এটাই অধিকতর সঠিকও বটে, যেমন একটি হাদীসে রয়েছে। যদিও ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) হাদীসটির সনদের ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর এ সমালোচনা ঠিক নয়। হযরত আলী (রাঃ) হতেও ষাট বছরই বর্ণিত আছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন একটি ঘোষণা এও হবেঃ 'ষাট বছরে পদার্পণ করেছে এরপ লোক কোথায়?' এটা ঐ বয়স যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ ''আমি কি তোমাদেরকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে?" ১

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দাকে এতোদিন জীবিত রেখেছেন যে, তার বয়স ষাট অথবা সত্তর বছরে পৌছে গেছে, আল্লাহ্র কাছে তার কোন ওযর চলবে না।" এ কথা তিনি তিনবার বলেন।

সহীহ্ বুখারীর কিতাবুর রিকাকে আছে যে, ঐ ব্যক্তির ওযর আল্লাহ্ কেটে দিয়েছেন যাকে তিনি দুনিয়ায় ষাট বছর পর্যন্ত রেখেছেন। এই হাদীসের অন্য সনদও রয়েছে। অন্য সনদ যদি নাও থাকতো তবুও ইমাম বুখারী (রঃ)-এর হাদীসটিকে তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে আনয়নই ওর বিশুদ্ধতার জন্যে যথেষ্ট ছিল। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এ কথা বলেন যে, হাদীসটির সনদের সত্যাসত্য যাচাই করা জরুরী। ইমাম বুখারী (রঃ)-এর হাদীসটিকে সহীহ বলার তুলনায় ওটার একটা যবের মূল্যের সমানও দাম নেই। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

ডাক্তারদের মতে মানুষের স্বাভাবিক বয়সের সীমা হলো একশ' বিশ বছর।
ষাট বছর পর্যন্ত তো মানুষ যুবক রূপেই থাকে। তারপর তার রক্তের গরম
কমতে থাকে এবং শেষে অচল বৃদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং আয়াতের এই বয়স
উদ্দেশ্য হওয়াই সমীচীন। এ উন্মতের অধিকাংশের বয়স এটাই। এক হাদীসে

এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটির সনদ সঠিক নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহ্মাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''আমার উন্মতের বয়স ষাট হতে সত্তর বছর। এর চেয়ে বয়স বেশী হয় এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম।''<sup>১</sup>

একটি দুর্বল হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার উন্মতের মধ্যে সত্তর বছরের লোকও খুব হবে।" অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর উন্মতের বয়স সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ "তাদের বয়স পঞ্চাশ হতে ষাট বছর পর্যন্ত হবে।" আবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ "সত্তর বছর বয়স কারো হবে কি?" তিনি জবাবে বলেনঃ "এটা খুব কম হবে। আল্লাহ তাদের উপর ও আশি বছর বয়সের লোকের উপর দয়া করুন!" সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বয়স তেষটি বছর ছিল। একটি উক্তি আছে যে, তাঁর বয়স ষাট বছর হয়েছিল। এ কথাও বলা হয়েছে যে, তাঁর বয়স পয়মাটি বছরে পৌছেছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের কাছে তো সতর্ককারীও এসেছিল। অর্থাৎ তোমাদের সাদা চুল দেখা দিয়েছিল, অথবা স্বয়ং রাস্লুল্লাহ (সৃঃ) এসেছিলেন। এই দ্বিতীয় উক্তিটি সঠিকতর। ইবনে যায়েদ (রঃ) هَذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النَّذُرُ الْأُولَى অর্থাৎ প্রথম সতর্ককারীদের মধ্যে ইনি একজন সতর্ককারী।(৫৩ ঃ ৫৬) সুতরাং বয়স দিয়ে, রাসূল পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হুজ্জত পুরো করেছেন। যখন জাহান্নামীরা মৃত্যুর আকাজ্ফা করবে তখন তাদেরকে জবাব দেয়া হবেঃ তোমাদের কাছে সত্য এসেছিল। অর্থাৎ আমি রাসূলদের তোমাদের কাছে সত্যসহ পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা স্বীকার করনি। অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ مَتَّى نَبْعَثُ رَسُولًا

অর্থাৎ "আমি রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত শান্তি প্রদান করিনি।"(১৭ ঃ ১৫) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

كُلُّماً القِي فِيها فَوْجُ سَالُهُمْ خَزِنتُها اللهِ يَاتِكُمْ نَذِيرٌ ـ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَ نَا نَذِيرٌ فَكُذَّبُنَا وَقُلْنا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ اَنْتُمْ إِلاَّ فِيْ ضَلْلٍ كَبِيرٍ ـ

- ১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন যে, এর আর কোন সনদ নেই। এটা বড়ই বিশ্বয়কর ব্যাপার যে, ইমাম সাহেব কি করে এ কথা বলেছেন। এটা অন্য একটি সনদে ইবনে আবিদ দুনিয়া (রঃ) বর্ণনা করেছেন। স্বয়ং ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এ হাদীসটি অন্য সনদে তার জামে' কিতাবে কিতাবুল যুহুদে বর্ণনা করেছেন।
- একটা বাযথার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ "যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবেঃ তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবেঃ অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলামঃ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা তো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছো।" (৬৭ ঃ ৮-৯)

আল্লাহ তা আলা বলেনঃ সুতরাং তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর। অর্থাৎ তোমরা যে নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলে তার শাস্তির স্বাদ আজ গ্রহণ কর।

এরপর প্রবল প্রতাপান্থিত আল্লাহ বলেনঃ যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। আজ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাদের সাহায্যের জন্যে কেউই এগিয়ে আসবে না। আর তাদের কেউই আযাব থেকে বাঁচার কোন পথ পাবে না এবং কেউ তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করতেও পারবে না।

৩৮। আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত।

৩৯। তিনিই তোমাদেরকে
পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন।
সূতরাং কেউ কুফরী করলে তার
কুফরীর জন্যে সে নিজেই দায়ী
হবে। কাফিরদের কুফরী শুধু
তাদের প্রতিপালকের ক্রোধই
বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের
কুফরী তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি
করে।

٣٨- إِنَّ اللَّهُ عَلِمُ غَيْبِ السَّمُوْتِ
وَالْاَرُضِ إِنَّهُ عَلِمُ غَيْبِ السَّمُوْتِ
الصَّدُوْرِ ٥
٣٩- هُو الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ
فِي الْاَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ
فِي الْاَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ
كُفُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلاَ
يَزِيْدُ الْكُفِرِيْنَ كُفُرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلاَ
يَزِيْدُ الْكُفِرِيْنَ كُفُرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلاَ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক ও অসীম জ্ঞানের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি আসমান ও যমীনের সবকিছুই পূর্ণরূপে অবগত রয়েছেন। মানুষের অন্তরের গোপন কথাও তাঁর কাছে পরিষ্কার। তিনি স্বীয় বান্দার প্রত্যেক কাজের বিনিময় প্রদান করবেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ তিনি তোমাদের এককে অপরের প্রতিনিধি করে দিয়েছেন। কাফিরদের কুফরীর শাস্তি তাদেরকেই পেতে হবে। তারা যতো

কুফরীর দিকে অগ্রসর হয়, তাদের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি ততো বেড়ে যায়। ফলে তাদের ক্ষতিও আরো বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে মুমিনের বয়স যতো বেশী হয় ততই তার পুণ্য বৃদ্ধি পায় এবং মর্যাদা বেড়ে যায়। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে তা গৃহীত হয়।

৪০। বলঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো সেই সব দেবদেবীর কথা ভেবে দেখেছো কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও; অথবা আকাশমগুলীর সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে কি? না কি আমি তাদেরকে এমন কোন কিতাব দিয়েছি যার প্রমাণের উপর এরা নির্ভর করে? বস্তুতঃ যালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।

8)। আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে ওরা স্থানচ্যুত না হয়, ওরা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে ওদেরকে সংরক্ষণ করবে? তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। ٤- قُلُ اراء يَتُمْ شُركاء كُمُ اللّهِ اللّهِ يَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ يَنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٤- إِنَّ اللَّهُ يَهُ مُسِكُ السَّمُ وَتِ وَالْارْضُ اَنْ تَزُولًا قُولَئِنْ زَالَتا اللهِ إِنْ اَمُ سَكَهُ مَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ ' بَعْدِم ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ٥ بَعْدِم ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ٥

আল্লাহ্ তা আলা স্বীয় রাস্ল (সাঃ)-কে বলছেন যে, তিনি যেন মুশরিকদেরকে বলেনঃ আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকছো, তারা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে তা একটু দেখিয়ে দাও তো, অথবা এটাই প্রমাণ করে দাও যে, আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে তাদের কি অংশ রয়েছে? তারা তো অণু পরিমাণ জিনিসেরও মালিক নয়। তাহলে তারা যখন সৃষ্টিকারী নয় এবং সৃষ্টিতে অংশীদারও নয় এবং অণু

পরিমাণ জিনিসেরও মালিক নয় তখন তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে তাদেরকে কেন ডাকছো? আচ্ছা, এটাও যদি না হয় তবে কমপক্ষে তোমরা তোমাদের কুফরী ও শিরকের কোন লিখিত দলীল পেশ কর। কিন্তু তোমরা এটাও পারবে না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমরা শুধু তোমাদের প্রবৃত্তি ও মতের পিছনে লেগে রয়েছো। দলীল-প্রমাণ কিছুই নেই। তোমরা বাতিল, মিথ্যা ও প্রতারণায় জড়িয়ে পড়েছো। একে অপরকে তোমরা প্রতারিত করছো। নিজেদের মনগড়া মিথ্যা মা'বৃদের দুর্বলতাকে সামনে রেখে সঠিক ও সত্য মা'বৃদ আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ও অসীম শক্তির প্রতি লক্ষ্য কর যে, আসমান ও যমীনে তাঁরই হুকুম কায়েম রয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে স্থির রয়েছে। এদিক ওদিক চলে যায় না। আকাশকে তিনি যমীনের উপর পড়ে যাওয়া হতে মাহফুয রেখেছেন। প্রত্যেকটাই তাঁর হুকুমে নিশ্চল ও স্থির রয়েছে। তিনি ছাড়া অন্য কেউই এগুলোকে স্থির রাখতে পারে না এবং সুশৃংখলভাবে কায়েম রাখতে পারে না। এই সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ আল্লাহকে দেখো যে, তাঁর সৃষ্টজীব ও দাস তাঁর নাফরমানী, শিরক ও কুফরীতে ডুবে থাকা সত্ত্বেও তিনি সহনশীলতার সাথে তাদেরকে ক্ষমা করে চলেছেন। অবকাশ ও সুযোগ দিয়ে তিনি তাদের পাপরাশি ক্ষমা করতে রয়েছেন।

এখানে ইবনে আবি হাতিম (রঃ) একটি গারীব এমনকি মুনকার হাদীস আনয়ন করেছেন। তাতে রয়েছে যে, হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একদা মিম্বরে হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হযরত মূসা (আঃ)-এর অন্তরে একদা খেয়াল জাগলো যে, মহামহিমানিত আল্লাহ কি নিদ্রা যান? তখন আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন যিনি তাঁকে তিনদিন পর্যন্ত ঘুমাতে দিলেন না। অতঃপর তিনি তাঁর দু'হাতে দু'টি বোতল দিলেন এবং তাঁকে বললেনঃ "এগুলো হিফাযত করুন যেন পড়ে না যায় এবং না ভাঙ্গে।" হযরত মূসা (আঃ) ওগুলো রক্ষা করে চললেন। কিন্তু তাঁর উপর নিদ্রার প্রকোপ ছিল বলে তন্ত্রা আসছিল। তন্ত্রায় ঝুঁকে পড়তেই তিনি সতর্ক হয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষে নিদ্রা তাঁর উপর চেপে বসলো এবং তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ফলে বোতল দু'টি তাঁর হাত হতে পড়ে গিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল i এতে তাঁকে জানানো উদ্দেশ্য ছিল যে, ঘুমন্ত ব্যক্তি যখন দু'টি বোতল ধরে রাখতে পারে না তখন আল্লাহ তা'আলা যদি নিদ্রা যেতেন তাহলে আসমান ও যমীনের হিফাযত কি করে সম্ভব হতো? কিন্তু এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বর্ণনা নয়, বরং এটা বানী ইসরাঈলের মনগড়া গল্প। এ কি সম্ভব যে, হযরত মুসা (আঃ)-এর ন্যায় একজন বড় মর্যাদা সম্পন্ন নবী এ ধরনের চিন্তা করতে পারেন যে, আল্লাহ তা'আলা নিদ্রা যান? অথচ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বিশেষণের মধ্যে বলে দিয়েছেন যে, তাঁকে তন্ত্রা অথবা নিদ্রা ম্পর্শ করে না। যমীন ও আসমানের যাবতীয় বস্তুর মালিক তিনিই?

হযরত আবৃ মৃসা আশ্আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা আলা নিদ্রা যান না, আর এটা তাঁর শানের বিপরীত যে, তিনি নিদ্রা যাবেন। তিনি পাল্লাকে উঁচু-নীচু করে থাকেন। দিনের আমল রাতের পূর্বে এবং রাতের আমল দিনের পূর্বে তাঁর কাছে পৌছে যায়। জ্যোতি অথবা আগুন তাঁর হিজাব বা পর্দা। যদি তা খুলে দেয়া হয় তাহলে যেখান পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হবে সেখান পর্যন্ত সমস্ত মাখলুক তাঁর চেহারার তাজাল্লীতে জ্বলে পুড়ে যাবে।"

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর কাছে আগমন করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "কোথা হতে আসলে?" সে উত্তর দিলোঃ "সিরিয়া হতে।" তিনি প্রশ্ন করলেনঃ "সেখানে কার সাথে সাক্ষাৎ করেছো?" সে জবাবে বললোঃ "হযরত কা'ব (রাঃ)-এর সাথে।" তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "কা'ব (রাঃ) কি বর্ণনা করলেন?" লোকটি উত্তর দিলো যে. হ্যরত কা'ব (রাঃ) বললেনঃ "আসমান একজন ফেরেশতার কাঁধ পর্যন্ত ঘুরতে আছে।" হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) লোকটিকে বললেনঃ ''তুমি কি তাঁর কথাটিকে সত্য বলে মেনে নিলে, না মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিলে?" লোকটি জবাব দিলোঃ "আমি কিছুই মনে করিনি।" তখন তিনি বললেনঃ "হযরত কা'ব (রাঃ) ভুল বলেছেন।" অতঃপর তিনি وَانَّ اللّٰهُ يُمْسِكُ ... السَّمَوْتِ -এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। ব অন্য সনদে আগুন্তুক একথা খণ্ডন করতেন যে, আসমান ঘুরতে রয়েছে। আর তিনি এ আয়াত হতেই দলীল গ্রহণ করতেন এবং ঐ হাদীস থেকেও দলীল গ্রহণ করতেন যাতে রয়েছে যে, পশ্চিমে একটি দর্যা রয়েছে যেটা তাওবার দর্যা, ওটা বন্ধ হবে না যে পর্যন্ত না পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হবে। এ হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ। এসব ব্যাপারে মহান ও পবিত্র আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এ হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদ বিশুদ্ধ।

8২। তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর
শপথ করে বলতো যে, তাদের
নিকট কোন সতর্ককারী
আসলে তারা অন্য সব
সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎপথের
অধিকতর অনুসারী হবে; কিন্তু
তাদের নিকট যখন সতর্ককারী
আসলো তখন তা শুধু তাদের
বিমুখতাই বৃদ্ধি করলো—

৪৩। পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ
এবং কৃট ষড়যন্ত্রের কারণে।
কৃট ষড়যন্ত্র কারণে।
কৃট ষড়যন্ত্র ওর
উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন
করে। তবে কি তারা প্রতীক্ষা
করছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত
বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহর
বিধানের কখনো কোন
পরিবর্তন পাবে না এবং
আল্লাহর বিধানের কোন
ব্যতিক্রমণ্ড দেখবে না।

27 - وَاقْ سَمُ وَا بِاللّهِ جَهُ دَ الْمُ مَ نَذِيْرٌ اللّهِ مَ الْذِيْرُ اللّهِ مَ الْذِيْرُ الْمُ مَ اللّهُ ال

27- إستتكبُ الْأَوْفِي الْأَرْضِ وَمَكُمُ السَّيِّيَّ عُولاً يَحِينُ وُ الْهَكُمُ السَّيِّيُّ إِلاَّ بِالْهِلِهُ فَهُلُ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنْتَ الْأَوْلِيْنَ فَكُنُ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنْتَ الْأَوْلِيْنَ فَكُنُ تَجِدُ لِسُنْتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً فَوَلَنْ تَجِدُ لِسُنْتِ اللَّهِ تَحُولَلاً ٥

কুরায়েশরা ও অন্যান্য আরবরা রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর আগমনের পূর্বে কসম করে করে বলেছিল যে, যদি তাদের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার কোন রাসূল আগমন করেন তবে দুনিয়ার সবারই চেয়ে তারা তাঁর অনুগত হবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

اَنْ تَقُولُوْ اَ إِنَّمَا اُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَانِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا وَإِنْ كُنا عَنْ دِراسَتِهِمُ لَغَفِلِيْنَ . اَو تَقُولُواْ لَوْ اُنَا اُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَانِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا وَإِنْ كُنا عَنْ دِراسَتِهِمُ لَغَفِلِيْنَ . اَو تَقُولُواْ لَوْ اُنَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنا اَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَ كُمُ بَيِنَةً وَ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَكُنْ اَظْلَمُ مِنْ كَذَّبُ بِالْتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجَزِى اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجَزِى اللهِ وَسَدَفَ عَنْهَا سَنَجَزِى اللهِ وَسَدَفَ عَنْهَا سَنَجَزِى اللهِ وَسَدَفَ عَنْهَا سَنَجَرِي اللهِ وَسَدَفَ عَنْها سَنَجَرِي اللهِ اللهِ وَسَدَفَ عَنْها سَنَجَرِي اللهِ وَسَدَفَ عَنْها سَنَجَرِي اللهِ وَسَدَفَ عَنْها سَنَجَرِي اللهِ عَنْها اللهِ وَسَدَفَ عَنْها اللهِ وَسَدَفَ عَنْها سَنَجَرِي اللّهِ اللهِ وَسَدَفَ عَنْها سَنَجَرِي اللّهِ اللهِ وَسَدَفَ عَنْها سَنَجَالِ إِنْ إِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

অর্থাৎ "এ জন্যে যে, তোমরা যেন বলতে না পারঃ আমাদের পূর্ববর্তী জামাআ'তের উপর কিতাব নাযিল হয়েছিল, কিছু আমরা তো তা থেকে বে-খবরই ছিলাম। অথবা তোমরা বলবেঃ যদি আমাদের উপর কিতাব নাযিল করা হয় তবে আমরা তাদের চেয়ে অনেক বেশী হিদায়াত প্রাপ্ত হবো। নাও, এখন তো তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দলীল এসে গেছে এবং হিদায়াত ও রহমতও এসেছে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালিম আর কে আছে যে আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অবিশ্বাস করেছে এবং ওগুলো হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেং যারা আমার নিদর্শন হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় সত্যবিমুখিতার জন্যে আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট শান্তি দেব।"(৬ ঃ ১৫৬-১৫৭) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ "তারা অবশ্যই বলতো যে, যদি আমাদের কাছে পূর্ববর্তীদের যিকর আসে তবে অবশ্যই আমরা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হবো। অতঃপর তারা তাকে অস্বীকার করে, অতএব সত্বরই তারা জানতে পারবে।"

তাদের কাছে আল্লাহর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এবং তাঁর সর্বশেষ ও সর্বোত্তম কিতাব অর্থাৎ কুরআন কারীম এসে গেছে। কিন্তু এরপরেও তাদের কুফরী ও অবাধ্যতা আরো বেড়ে গেছে। তারা আল্লাহ তা'আলার কথা মানতে অস্বীকার করেছে ও অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা নিজেরা তো মানেইনি, এমনকি চক্রান্ত করে আল্লাহ্র বান্দাদের তাঁর পথে আসতে বাধা দিয়েছে। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত যে, এর শাস্তি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। তারা আল্লাহ তা'আলার ক্ষতি করছে না, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছে।

রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''তোমরা কৃট ষড়যন্ত্র হতে বেঁচে থাকবে। কৃট ষড়যন্ত্রের বোঝা ষড়যন্ত্রকারীকেই বহন করতে হবে এবং তাকে আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে।" <sup>১</sup>

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কারাযী (রঃ) বলেছেনঃ "তিনটি কাজ যে করে সে মুক্তি ও পরিত্রাণ পায় না। তার কাজের প্রতিফল নিশ্চিতরূপে তারই উপর পড়ে। কাজ তিনটি হলোঃ কূট ষড়যন্ত্র করা, বিদ্রোহ করা ও ওয়াদা ভঙ্গ করা।" অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা কি প্রতীক্ষা করছে তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? অর্থাৎ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের মতই অন্যায় ও অসৎ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে তারা আল্লাহ তা আলার যে গযবে পতিত হয়েছিল এলোকগুলো তারই অপেক্ষায় রয়েছে। আল্লাহর বিধানের কোন পরিবর্তন নেই

এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এবং তাঁর বিধানের কোন ব্যতিক্রমও কখনো হয় না। আল্লাহ যে কওমের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করার ইচ্ছা করেছেন তা পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই। তাদের উপর থেকে আযাব সরবেও না এবং তারা তা থেকে বাঁচতেও পারবে না। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

88। তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ
করেনি? তাহলে তাদের
পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল
তা দেখতে পেতো। তারা তো
এদের অপেক্ষা অধিকতর
শক্তিশালী ছিল। আল্লাহ এমন
নন যে, আকাশমণ্ডলী এবং
পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁকে
অক্ষম করতে পারে; তিনি
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

৪৫। আল্লাহ মানুষকে তাদের
কৃতকর্মের জন্যে শান্তি দিলে
ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই
রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক
নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে
অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর
তাদের নির্দিষ্টকাল এসে গেলে
আল্লাহ তো আছেন তাঁর
বান্দাদের সম্যক দুষ্টা।

24- أَولَمْ يَسِيْرُوا فِي الْاَرْضِ فَينْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُرُّوةً وُمَا كَانَ اللَّهُ لِيهُ عَرِّهَ مِنْ شَيْءَ فِي لِيهُ عَرِّهَ مِنْ شَيْءَ فِي السَّمَاوْتِ وَلاَ فِي الْاَرْضِ اللهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيْراً ٥

24- وَلُوْ يُوَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنَ دَابَةٍ وَلَكِنْ يُوخِبُرهُمُ اللَّهَ الْجَلُهُمُ اللَّهَ اَجَلُهُمُ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে খবর দিচ্ছেন ও তাঁকে বলতে হুকুম করছেনঃ ঐ অস্বীকার কারীদেরকে বলে দাও যে, দুনিয়ায় ঘুরে ফিরে দেখো তো, তোমাদের ন্যায় অস্বীকারকারী তোমাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণতি হয়েছে? তাদের নিকট থেকে নিয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, তাদের ঘরবাড়ী উজাড় করে দেয়া হয়েছে, তাদের শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের ধন-দৌলত ধ্বংস হয়েছে, তাদের সন্তান-সন্ততিকেও ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর আযাব তাদের

উপর থেকে কোনক্রমেই সরেনি। তাদের উপর থেকে বিপদ কেউই সরাতে পারেনি। তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। কেউই তাদের কোন উপকার করতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলাকে কেউ অপারগ করতে পারে না। তাঁর কোন ইচ্ছা লক্ষ্যশূন্য হয় না। তাঁর কোন আদেশ কেউ রদ করতে পারে না। সারা বিশ্বজগত সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি সব কিছুই করতে পারেন। আল্লাহ্ তা'আলা যদি মানুষকে তাদের সমস্ত কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন ও শাস্তি দিতেন তবে আসমান ও যমীনে যত প্রাণী আছে সবাই ধ্বংস হয়ে যেতো। জীব-জন্তু, খাদ্যবন্তু সবই বরবাদ হয়ে যেতো। জীব-জন্তুর আবাসস্থলে এবং পাখীর বাসায়ও তাঁর আযাব পৌঁছে যেতো। দুনিয়ায় কোন জীব-জন্তু বেঁচে থাকতো না। কিন্তু এখন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে এবং আযাবকে বিলম্বিত করা হয়েছে। সময় আসছে যে, কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে এবং হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে যাবে। আনুগত্যের বিনিময়ে পুরস্কার এবং অবাধ্যতার বিনিময়ে শাস্তি দেয়া হবে। সময় এসে যাবার পর আর মোটেই বিলম্ব করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর লক্ষ্য রেখে চলেছেন। তিনি উত্তম দর্শক।

সূরা ঃ ফাতির -এর তাফ্সীর সমাপ্ত

## সূরা ঃ ইয়াসীন, মাক্কী

(আয়াতঃ ৮৩, রুক্'ঃ ৫)

و و ر ه اس مرکزی ه و الماری ه و الماری ا

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক বস্তুরই একটি দিল বা অন্তর রয়েছে। কুরআন কারীমের দিল হলো সূরায়ে ইয়াসীন।"

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি রাত্রে সূরায়ে ইয়াসীন পাঠ করে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং যে সূরায়ে দুখান পাঠ করে তাকেও মাফ করে দেয়া হয়।"

হযরত মুগাফ্ফাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "সূরায়ে বাকারাহ হলো কুরআনের কুজ বা চূড়া। এর একটি আয়াতের সাথে আশিজন করে ফেরেশতা অবতরণ করেন এবং এর একটি আয়াত অর্থাৎ আয়াতুল কুরসী আরশের নীচ হতে নেয়া হয়েছে এবং ওর সাথে মিলানো হয়েছে। সূরায়ে ইয়াসীন কুরআনের দিল বা হৃদয়। এটাকে যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও আখিরাতের বাসনায় পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। তোমরা এ সূরাটি তোমাদের এ ব্যক্তির সামনে পাঠ করো যে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে।" উলামায়ে কিরামের উক্তিরয়েছে যে, যে কঠিন কাজের সময় সূরায়ে ইয়াসীন পাঠ করা হয় আল্লাহ তা'আলা ঐ কঠিন কাজ সহজ করে দেন। মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে এরূপ ব্যক্তির সামনে এ সূরাটি পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা রহমত ও বরকত নাযিল করেন এবং তার রূহ সহজভাবে বের হয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভাল জানেন। মাশায়েখও বলেন যে, এরূপ সময়ে সূরায়ে ইয়াসীন পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা আসানী করে থাকেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ ''আমার উদ্মতের প্রত্যেকেই এই সূরাটি মুখস্থ করুক এটা আমি কামনা করি।"

এ হাদীসটি ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা গারীব হাদীস এবং এর একজন বর্ণনাকারী অজ্ঞাত।

২. এ হাদীসটি হাফিয আরু ইয়া'লা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদ খুবই উত্তম।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

<sup>8.</sup> এ হাদীসটি বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

১। ইয়া-সীন।

২। শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের।

৩। তুমি অবশ্যই রাস্লদের অন্তর্ভুক্ত।

8। তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।

 ৫। কুরআন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট হতে।

৬। যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল।

হয়ান, বার কলে তারা সাফিল।

৭। তাদের অধিকাংশের জন্যে
সেই বাণী অবধারিত হয়েছে;
সুতরাং তারা ঈমান আনবে
না।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ

۱- يسن<sup>2</sup>

٢- وَالْقُرُانِ الْحَكِيمِ ٥

٣- إنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٥

٤- عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥

٥- تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ٥

٦- لِتُنْذِرُ قَوْمًا مَّا أُنْذِرُ الْبَاؤُهُمُ فَهُمُ غَفِلُونُ ٥

٧- لَقَدُ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اكْثَرِهِمَ
 فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ

বা বিচ্ছিন্ন ও কর্তিত শব্দগুলো যা স্রাসমূহের শুরুতে এসে থাকে, যেমন এখানে يَسَ এসেছে, এগুলোর পূর্ণ বর্ণনা আমরা স্রায়ে বাকারার হরুতে দিয়ে এসেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিম্প্রয়োজন। কেউ কেউ বলেছেন যে, يَسَ -এর অর্থ হলোঃ 'হে মানুষ!' অন্য কেউ বলেন যে, হাবশী ভাষায় এটা 'হে মানুষ।' এ অর্থে এসে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার নাম।

এরপর আল্লাহ্ তা আলা বলেনঃ শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের, যার আশে পাশেও বাতিল আসতে পারে না। এরপর তিনি বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ্র সত্য রাসূল। তুমি সরল সঠিক পথে রয়েছো। আর তুমি আছো পবিত্র ইনের উপর। তুমি যে সরল পথে রয়েছো তা হলো দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র পথ। এই দ্বীন অবতীর্ণ করেছেন তিনি যিনি মহা মর্যাদাবান এবং মুমিনদের উপর বিশেষ দয়াকারী। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَإِنَّكُ لَتُهُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! নিশ্চয়ই তুমি সরল সোজা পথের দিকে পথ প্রদর্শন করে থাকো।" যা ঐ আল্লাহর পথ যিনি আসমান ও যমীনের মালিক এবং যাঁর নিকট সমস্ত কাজের ফলাফল। যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল। শুধু তাদেরকে সম্বোধন করার অর্থ এই নয় যে, অন্যেরা এর থেকে পৃথক। যেমন কিছু লোককে সম্বোধন করণে জনসাধারণ তা হতে বাদ পড়ে যায় না। রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে সারা দুনিয়ার জন্যে পাঠানো হয়েছিল। যেমন এটা گُولُ اللّهِ الْاَيْكُمْ جُمِيْعًا (৭ ঃ ১৫৮)-এই আয়াতের তাফসীরে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

এরপর মহান আল্লাহ বলৈনঃ তাদের অধিকাংশের জন্যে সেই বাণী অর্থাৎ তাঁর শাস্তির বাণী অবধারিত হয়ে গেছে, সুতরাং তারা ঈমান আনবে না। তারা তো অবিশ্বাস করতেই থাকবে।

৮। আমি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে তারা উর্ধমুখী হয়ে গেছে।

৯। আমি তাদের সমুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদেরকে আবৃত করেছি, ফলে তারা দেখতে পায় না।

১০। তুমি তাদেরকে সতর্ক কর বা না কর, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবে না।

১ঠ। তুমি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে ٨- إِنَّا جَعَلْنا فِي اعْناقِهِم اعْللاً
 فَسِهِي إلى الْاذْقَانِ فَسَهُمُ مُورَنَ
 مُدَرَوْنَ

٠- وَجَعَلْنَا مِنْ أَبَيْنِ اَيَدِيْهِمْ سَدَّا وَّمِنَ خُلْفِهِمْ سَدَّا فَاغَشَيْنَهُمُ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَنَ٥

٠١- وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَانُذُرْتَهُمْ اُمَ لَمْ تُنْذِرْهُمُ لَايُؤْمِنُونَ ٥ لَمْ تَنْذِرْهُمُ تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعُ الذِّكْرَ দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে। অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের সংবাদ দাও।

১২। আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে ও যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়, আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। وَخَشِى الرَّحُمْنَ بِالْغَيْبِ فَبُشِّرُهُ بِمُغْفِرُة وَاجْرِ كُرِيْمٍ ٥ بِمُغْفِرُة وَاجْرِ كُرِيْمٍ ٥ ١٢- إنَّا نَحْنُ نُحْيِ النَّمَوْتِي وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَاثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ احْصَيْنَهُ فِي الْمَامِ مَّبِيْنٍ خَ

আল্লাহ্ তা'আলা বলছেনঃ এই হতভাগ্যদের হিদায়াত পর্যন্ত খুবই কঠিন এমনকি অসম্ভব। এরা তো ঐ লোকদের মত যাদের হাত গর্দানের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে। আর তাদের মাথা উঁচু হতে রয়েছে। গর্দানের বর্ণনা দিতে গিয়ে হাতের বর্ণনা ছেড়ে দিয়েছেন। প্রকৃত কথা এই যে, তাদের গর্দানের সাথে হাত মিলিয়ে বেঁধে দেয়া হয়েছে। আবার বলা হয়েছে যে, মাথা উঁচু হয়ে থাকবে। এমন হয়েও থাকে যে, বলার সময় একটি কথার উল্লেখ করে দিতীয়টি বুঝে নিতে হয়, প্রথমটির কথা আর উল্লেখ করতে হয় না। আরব কবিদের কবিতাতেও এ ধরনের কথা দেখতে পাওয়া যায়।

খুট্ শব্দের অর্থই হলো দুই হাত গর্দান পর্যন্ত তুলে নিয়ে গর্দানের সাথে বেঁধে দেয়া। এ জন্যেই গর্দানের উল্লেখ করা হয়েছে, আর হাতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। ভাবার্থ হলোঃ আমি তাদের হাত তাদের গর্দানের সাথে বেঁধে দিয়েছি, সেহেতু তারা কোন ভাল কাজের দিকে হাত বাড়াতে পারে না। তাদের মাথা উঁচু এবং হাত তাদের মুখে, তারা সমস্ত ভাল কাজ করার ব্যাপারে শক্তিহীন।

গর্দানের এই বেড়ির সাথে সাথেই তাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপিত রয়েছে। অর্থাৎ হক থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। সত্যের কাছে আসতে পারছে না, অন্ধকারে চাকা আছে, চোখের উপর পর্দা পড়ে আছে, হককে দেখতে পায় না। না সত্যের দিকে যাবার পথ পাচ্ছে, না সত্য হতে কোন উপকার লাভ করতে পারছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কিরআতে పুর্ট অর্থাৎ كَيْنَ দিয়ে দিবিত রয়েছে। এটা এক প্রকারের চক্ষু রোগ। এটা মানুষকে অন্ধ করে দেয়। স্থান, ইসলাম এবং তাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে

রয়েছেঃ "যাদের উপর তোমার প্রতিপালকের বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে তারা ঈমান আনবে না, যদিও তুমি তাদের কাছে সমস্ত আয়াত আনয়ন কর যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবলোকন করে।" আল্লাহ তা'আলা যেখানে প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, কে এমন আছে যে ঐ প্রাচীর সরাতে পারে?

একবার অভিশপ্ত আবৃ জেহেল বললোঃ "যদি আমি মুহাম্মাদ (সঃ)-কে দেখতে পাই তবে এই করবাে, সেই করবাে।" এ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। লােকেরা তাকে বলতাঃ "এই যে মুহাম্মাদ (সঃ)?" কিন্তু সে তাঁকে দেখতেই পেতাে না। সে জিজ্ঞেস করতােঃ "কােথায় আছে? আমি যে দেখতে পাচ্ছি না।"

একবার ঐ মালঊন একটি সমাবেশে বলেছিলঃ "দেখো, এ লোকটি বলে যে, যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তবে তোমরা বাদশাহ হয়ে যাবে, আর মৃত্যুর পর তোমরা চিরস্থায়ী জীবন লাভ করবে। আর যদি তার বিরুদ্ধাচরণ কর তবে এখানে অসম্মানের মৃত্যুবরণ করবে এবং পরকালে আল্লাহর আযাবে পতিত হবে। আজ তাকে আসতে দাও।" ইতিমধ্যে রাস্লুল্লাহ (সঃ) সেখানে আগমন করলেন। তাঁর হাতে মাটি ছিল। তিনি সূরায়ে ইয়াসীনের পুরুত্বি পর্যন্ত আয়াতগুলো পাঠ করতে করতে আসছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্যে তাদেরকে অন্ধ করে দিলেন। তিনি তাদের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে চলে গেলেন। ঐ হতভাগ্যের দল তাঁর বাড়ী ঘিরে বসেছিল। এর অনেকক্ষণ পর এক ব্যক্তি বাড়ী হতে বের হলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমরা এখানে করছো কি?" তারা উত্তরে বললোঃ "আমরা মুহামাদ (সঃ)-এর অপেক্ষায় রয়েছি। আজ তাকে আমরা জীবিত ছাড়ছি না।" লোকটি বললেনঃ তিনি তো এখান দিয়েই গেলেন এবং তোমাদের সবারই মাথায় মাটি নিক্ষেপ করেছেন। মাথা ঝেড়েই দেখো। তারা মাথা ঝেড়ে দেখে যে, সত্যি তাদের মাথায় মাটি রয়েছে।" আবৃ জেহেলের কথাটির পুনরাবৃত্তি করা হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ ''সে ঠিকই বলেছে। সত্যিই আমার আনুগত্য তাদের জন্যে দো-জাহানে সন্মান ও মর্যাদার কারণ এবং আমার বিরুদ্ধাচরণ তাদের জন্যে উভয় জগতে অসম্মান ও অবমাননার কারণ। তাদের উপর আল্লাহর মোহর লেগে গেছে। তাই ভাল কথা তাদের উপর ক্রিয়াশীল হয় না। সূরায়ে বাকারার মধ্যেও এই বিষয়ের একটি আয়াত গত হয়েছে। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

অর্থাৎ ''যাদের উপর তোমার প্রতিপালকের বাণী বাস্তবায়িত হয়ে গেছে তারা ঈমান আনবে না যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবলোকন করে।"(১০ ঃ ৯৬-৯৭)

আল্লাহ্ পাক বলেনঃ তুমি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পারবে যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহ্কে ভয় করে এবং এমন স্থানেও তাঁকে ভয় করে যেখানে দেখার কেউই নেই। তারা জানে যে, আল্লাহ তাদের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি তাদের আমলগুলো দেখতে রয়েছেন। সুতরাং হে নবী (সঃ)! তুমি এ ধরনের লোকদেরকে পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়ে দাও। থেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ
إِنَّ الْذِينِ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مُغْفِرةً وَآجَر كَبِيرَ ﴿

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে তাদের জন্যে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার রয়েছে।" (৬৭ ঃ ১২) মহান আল্লাহ বলেনঃ আমিই মৃতকে করি জীবিত। কিয়ামতের দিন আমি নতুনভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করতে সক্ষম। এতে ইঙ্গিত রয়েছে এরই দিকে যে মৃত অন্তরকেও জীবিত করতে আল্লাহ পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি পথভ্রষ্টদেরকে পথ দেখাতে সক্ষম। অন্য স্থানে মৃত

অন্তরগুলোর বর্ণনা দেয়ার পর কুরআন হাকীমে ঘোষিত হয়েছে : وَعُرُورُ مِنْ اللَّهُ يَحْمُى الْاَرْضُ بَعْدُ مُورِها قَدْ بَيْنَا لُكُمْ الْلَايْتِ لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ ـ الْمُرافِينَ اللَّهُ يَحْمُى الْاَرْضُ بَعْدُ مُورِها قَدْ بَيْنَا لُكُمْ الْلَايْتِ لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ ـ

অর্থাৎ "তোমরা জেনে রেখো যে, আল্লাহ যমীনকে ওর মরে যাওয়ার পর জীবিত করেন, আমি তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেছি যাতে তোমরা অনুধাবন কর।"(৫৭ ঃ ১৭)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে ও যা পশ্চাতে রেখে যায়।" অর্থাৎ তারা তাদের পরে যা ছেডে এসেছে তা যদি ভাল হয় তবে পুরস্কার এবং খারাপ হলে শান্তি রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল নীতি চালু করে, সে তার প্রতিদান পাবে এবং তার পরে যারা ওর উপর আমল করবে তারও প্রতিদান সে পাবে এবং ঐ আমলকারীদের প্রতিদান কিছুই কম করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ নীতি চালু করে সে এজন্যে গুনাহগার হবে এবং ভার পরে যারা ওর উপর আমল করবে তারও গুনাহ তার উপর পড়বে এবং ঐ আমলকারীদের গুনাহ কিছুই কম করা হবে না।" একটি দীর্ঘ হাদীসে এর সাথেই মুযার গোত্রের চাদর পরিহিত লোকদের ঘটনাও রয়েছে এবং শেষে । পড়ারও বর্ণনা রয়েছে وَنَكْتُبُ مَا قَدُمُوا

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হ্যরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন ইবনে আদম মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধু তিনটি আমল বাকী থাকে। একটি হলো ইলম যার দ্বারা উপকার লাভ করা হয়, দ্বিতীয় হলো সৎ ছেলে যে তার জন্যে দু'আ করে এবং তৃতীয় হলো সাদকায়ে জারিয়া, যা তার পরেও বাকী থাকে।"

মুজাহিদ (রঃ) হতে এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, পথভ্রষ্ট লোক, যে তার পথভ্রষ্টতা বাকী ছেড়ে যায়। সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক পাপ ও পুণ্য, যা সে জারি করেছে ও নিজের পিছনে ছেড়ে গেছে। বাগাভীও (রঃ) এ উক্তিটিকেই পছন্দ করেছেন।

এই বাক্যের তাফসীরে অন্য উক্তি এই যে, والله দ্বারা পদচিহ্নকে বুঝানো হয়েছে, যা দেখে মানুষ ভাল অথবা মন্দের দিকে যাবে।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ হে ইবনে আদম! যদি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা আলা তোমার কোন কাজ হতে উদাসীন থাকতেন তবে বাতাস তোমার যে পদচিহুগুলো মিটিয়ে দেয় সেগুলো হতে তিনি উদাসীন থাকতেন। আসলে তিনি তোমার কোন আমল হতেই গাফিল বা উদাসীন নন। তোমার যতগুলো পদক্ষেপ তাঁর আনুগত্যের কাজে পড়ে তার সবই তাঁর কাছে লিখিত হয়। তোমাদের মধ্যে যার পক্ষে সম্ভব সে যেন আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পা বাড়ায়। এই অর্থের বহু হাদীস রয়েছে।

প্রথম হাদীসঃ হ্যরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মসজিদে নববীর (সঃ) আশে পাশে কিছু ঘরবাড়ী খালি হয়। তখন বানু সালমা গোত্র তাদের মহল্লা হতে উঠে এসে মসজিদের নিকটবর্তী বাড়ীগুলোতে বসবাস করার ইচ্ছা করে। এ খবর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি তাদেরকে বলেনঃ "আমি একথা জানতে পেরেছি, এটা কি সত্য?" তারা উত্তরে বলেঃ "হাঁ।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে দু'বার বললেনঃ "হে বানু সালমা! তোমরা তোমাদের বাড়ীতেই অবস্থান কর। তোমাদের পদক্ষেপ আল্লাহ তা'আলার কাছে লিখিত হয়।"

**দ্বিতীয় হাদীসঃ** হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানু সালমা গোত্র মদীনার এক প্রান্তে ছিল। তারা তাদের ঐ স্থান পরিবর্তন করে

১. এ হাদীসটিও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় হাদীসঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আনসারদের বাসভূমি মসজিদ হতে দূরে ছিল। তখন তারা মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা করে। ঐ সময় আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন তারা বলেঃ ''আমরা আমাদের বাড়ী ঠিকই রাখলাম।''<sup>২</sup>

চতুর্থ হাদীসঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একটি লোক মদীনায় মারা যান। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর জানাযার নামায পড়েন। অতঃপর তিনি বলেনঃ "হায়! সে যদি নিজের জন্মস্থান ছাড়া অন্য কোন স্থানে মারা যেতো তাহলে কতই না ভাল হতো!" কেউ জিজ্ঞেস করলেনঃ "কেন?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "যখন কোন মুসলমান বিদেশে মারা যায় তখন তার দেশ থেকে ঐ বিদেশ পর্যন্ত স্থান মাপ করা হয় এবং সেই হিসেবে জান্নাতে তার স্থান লাভ হয়।"

হযরত সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি নামায আদায় করার জ্বন্যে হযরত আনাস (রাঃ)-এর সাথে চলতে থাকি। আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে ফেলে তাড়াতাড়ি চলতে থাকি। তখন তিনি আমার হাত ধরে নেন এবং তাঁর সাথে ধীরে ধীরে হালকা হালকা পা ফেলে আমাকে নিয়ে চলতে থাকেন। আমরা নামায শেষ করলে তিনি বলেনঃ আমি একদা হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ)-এর সাথে মসজিদের দিকে চলছিলাম। আমি দ্রুত পদক্ষেপে চলছিলাম। ভব্দ তিনি আমাকে বলেনঃ "হে আনাস (রাঃ)! তোমার কি এটা জানা নেই যে,

১. ব হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন এবং তিনি এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

২ু এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি মাওকৃফ।

এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ (রঃ)।

এই পদচিহ্নগুলো লিখে নেয়া হচ্ছে?" এই উক্তিটি প্রথম উক্তির আরো বেশী পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কেননা, যখন পদচিহ্নকে পর্যন্ত লিখে নেয়া হয় তখন ছড়িয়ে পড়া ভাল মন্দকে কেন লিখে নেয়া হবে না? এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

এরপর মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। এটা হলো উম্মূল কিতাব। এই তাফসীরই গুরুজন হতে ﴿وَرِيْ الْمُورِيْ الْمُورِيْ الْمُورِيْ الْمُورِيْ الْمُورِيْ الْمُورِيْ الْمُورِيْ الْمُورِيْ (১৭ ঃ ৭১)-এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ "যেদিন সমস্ত মানুষকে তাদের ইমামসহ আহ্বান করবো।" যেমন আর এক জায়গায় মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ

وُوضِعَ الْكِتَابُ وَجِائُ، بِالنَّبِيِّنَ وَالشَّهَدَاءِ

चर्था९ "वर किजाव উপস্থিত कরा হবে ও নবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে আনয়ন করা হবে।"(৩৯ ঃ ৬৯) অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা আলা বলেনঃ
وَوُضِعَ الْكِتَٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيهُ وَيَقُولُونَ يُويُلْتَنَا مَالِ هَذَا

وُوضِع الْكِتَبَ فَتَرَى الْمُجَرِمِينَ مَشْفِقِينَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُولُونَ يُويُلُتُنَا مَاكِ هَذَا الْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً إِلَّا اَحْصَلْهَاوُوجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَّ يُظْلِمُ رَبِّكُ اَحَدًا

অর্থাৎ "এবং উপস্থিত করা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবেঃ হায় দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটাতো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না; বরং ওটা সবই হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে; তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি যুলুম করেন না।"(১৮ ঃ ৪৯)

১৩। তাদের নিকট উপস্থিত কর এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত; তাদের নিকট তো এসেছিল রাসূলগণ।

১৪। যখন আমি তাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম দু'জন রাস্ল, কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বললো; তখন আমি

١٣ - وَاضْرِبُ لَهُمْ مَّ ثَلُا اصْحٰبَ الْقُرْيَةُ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ثَقَ الْقُرْسَلُونَ ثَقَ الْقَرْيَةُ إِذْ أَرْسَلُنَا الْكِنْسِهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَنَّزُزْنَا بِثَالِثٍ فَكَذَّزُنَا بِثَالِثٍ

শক্তিশালী তাদেরকে করেছিলাম তৃতীয় একজন দারা এবং তারা বলেছিলঃ আমরা তো তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।

১৫। তারা বললোঃ তোমরা তো আমাদের মত মানুষ, দয়াময় আল্লাহ তো কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা তথ মিথ্যাই বলছো।

১৬। তারা বললোঃ আমাদের প্রতিপালক জানেন যে আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।

আমাদের দায়িত্ব।

فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرسَلُونَ ٥

١٥- قَالُوا مَا انْتُمْ إِلاَّ بِشَرُ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزِلَ الرَّحْمِنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمُ إِلَّا تَكَذِبُونَ ٥ أَنْتُمُ إِلَّا تَكَذِبُونَ ٥

١٦ - قَالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمُ 

১৭। স্পষ্টভাবে প্রচার করাই وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمَبِينَ وَ ১৭।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তোমার কওমের সামনে তুমি ঐ লোকদের ঘটনা বর্ণনা কর যারা এদের মত তাদের রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল। এটা হলো ইনতাকিয়া শহরের ঘটনা। তথাকার বাদশাহর নাম ইনতায়খাস। তার পিতা ও পিতামহেরও এই নামই ছিল। রাজা ও প্রজা সবাই মূর্তিপূজক ছিল। তাদের কাছে সাদিক, সদৃক ও শালুম নামক আল্লাহর তিনজন রাসূল আগমন করেন। কিন্তু এ দুর্বৃত্তরা তাঁদেরকে অবিশ্বাস করে। সত্তরই এই বর্ণনা আসছে যে, এটা যে ইনতাকিয়ার ঘটনা একথা কোন কোন লোক স্বীকার করেন না। প্রথমে তাদের কাছে দু'জন নবী আগমন করেন। তারা তাঁদেরকে অস্বীকার করলে তাঁদের শক্তি বৃদ্ধিকল্পে তৃতীয় একজন নবী আসেন। প্রথম দু'জন নবীর নাম ছিল শামউন ও বুহনা এবং তৃতীয়জনের নাম ছিল বূলাস। তাঁরা তিনজনই বলেনঃ "আমরা আল্লাহর প্রেরিত যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের মাধ্যমে তোমাদেরকে হুকুম করেছেন যে, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না।"

হ্যরত কাতাদা ইবনে দাআমাহ (রঃ)-এর ধারণা এই যে, এই তিনজন বুযর্গ ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রেরিত ছিলেন। ঐ গ্রামের লোকগুলো তাঁদেরকে

বললোঃ "তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। তাহলে এমন কি কারণ থাকতে পারে যে, তোমাদের কাছে আল্লাহর অহী আসবে আর আমাদের কাছে আসবে না? হাঁা, তোমরা যদি রাসূল হতে তবে তোমরা ফেরেশতা হতে।" অধিকাংশ কাফিরই নিজ নিজ যুগের রাসূলদের সামনে এই সন্দেহই পেশ করেছিল। যেমন মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "ওটা এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ দলীল প্রমাণসহ আগমন করতো তখন তারা বলতোঃ মানুষ কি আমাদেরকে হিদায়াত করবে?"(৬৪ ঃ ৬) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা আলা বলেনঃ

بِسُلُطْنٍ سُبِيُنٍ ـ

অর্থাৎ "তারা বলেছিল– তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, তোমরা চাচ্ছ যে, আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের ইবাদত করতো তা হতে আমাদেরকে ফিরিয়ে দিবে, সুতরাং আমাদের কাছে প্রকাশ্য দলীল আনয়ন কর।"(১৪ ঃ ১০) আর এক জায়গায় আছেঃ

অর্থাৎ "তোমরা যদি তোমাদের মত মানুষের আনুগত্য কর তাহলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।"(২৩ ঃ ৩৪) আল্লাহ তা আলা আরো বলেনঃ
وَمَا مُنْعُ النَّاسُ أَنْ يُومِنُوا إِذْ جَاءُهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبِعَثُ اللَّهُ بِشُراً رَسُولًا۔

অর্থাৎ "মানুষকে তাদের কাছে হিদায়াত আসার পর ওর উপর ঈমান আনতে শুধু এটাই বাধা দিয়েছে যে, তারা বলেঃ আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?"(১৭ ঃ ৯৪) এই কথা ঐ লোকগুলোও তিনজন নবীকে বলেছিলঃ "তোমরা আমাদের মতই মানুষ। আসলে আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা মিথ্যা কথা বলছো।" নবীগণ উত্তরে বললেনঃ আল্লাহ্ খুব ভাল জানেন যে, আমরা তাঁর সত্য রাসূল। যদি আমরা মিথ্যাবাদী হতাম তবে আল্লাহ তা আলা অবশ্যই আমাদেরকে মিথ্যা বলার শাস্তি প্রদান করতেন। কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে যে, তিনি আমাদের সাহায্য করবেন এবং আমাদেরকে সম্মানিত করবেন। ঐ সময় তোমাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, পরিণাম হিসাবে কে ভাল! যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

قُلُ كُفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَالَّذِينَ (رود (رود) امنوا بِالْباطِل وكفروا بِاللَّهِ اُولئِكُ هُمُ الْخَسِرُونَ ـ

অর্থাৎ "আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। আকাশসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন, আর যারা বাতিলের উপর ঈমান এনেছে ও আল্লাহকে অস্বীকার করেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"(২৯ ঃ ৫২)

নবীগণ বললেনঃ স্পষ্টভাবে পৌছিয়ে দেয়াই শুধু আমাদের দায়িত্ব। মানলে তোমাদেরই লাভ, আর না মানলে তোমাদেরকেই এ জন্যে অনুতাপ করতে হবে। আমাদের কোন ক্ষতি নেই। কাল তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে।

১৮। তারা বললোঃ আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তবে তোমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবো এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবশ্যই আপতিত হবে।

۱۸ - قَـالُوْاً إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنُ لَّمْ تَنْتُـهُ مِنَّا كَنْرُجُ مِنْكُمُ وَلَيْمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ الِيْمَ ۖ

১৯। তারা বললোঃ তোমাদের
অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে,
এটা কি এ জন্যে যে, আমরা
তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি?
বস্তুতঃ তোমরা এক
সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

١٩ - قَالُوا طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ ائِنْ
 وَرِّرُورُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَّالِمُ وَوَرَّى مَا اللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ

ঐ গ্রামবাসীরা রাসূলদেরকে বললোঃ "তোমাদের আগমনে আমরা বরকত ও কল্যাণ লাভ করিনি, বরং আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। জেনে রেখো যে, তোমরা যদি তোমাদের এ কাজ হতে বিরত না হও, বরং এসব কথাই বলতে থাকো তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবো এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে।" রাসূলগণ উত্তরে বললেনঃ "তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে। তোমাদের কাজই খারাপ। তোমাদের উপর বিপদ আপতিত হবার এটাই কারণ হবে। তোমরা যেমন কাজ করবে তেমনই ফল পাবে।

হযরত সালেহ (আঃ)-এর কওমও তাঁকে এ কথাই বলেছিল এবং তিনিও এ জবাবই দিয়েছিলেন। স্বয়ং হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কেও একথাই বলা হয়েছিল। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ

যে, তারা কথা বুঝতেই চাচ্ছে না?"(৪ ঃ ৭৮)

নবীরা তাদেরকে বললেনঃ এটা কি এজন্যে যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি? তোমাদেরকে আল্লাহ্র একত্বাদের দিকে আহ্বান করছি? তোমরা আমাদেরকে তোমাদের অমঙ্গলের কারণ মনে করে ফেললে এবং আমাদেরকে ভয় দেখাতে লাগলে! আর তোমরা আমাদের সাথে মুকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে গেলে! প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। দেখো, আমরা তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি, আর তোমরা আমাদের অমঙ্গল কামনা করছো। একটু চিন্তা করে বলতো, এটা কি ইনসাফের কাজ হচ্ছে? বড় আফ্সোসের বিষয় যে, তোমরা ইনসাফের সীমালংঘন করে ফেলেছো এবং ইনসাফ হতে বহু দূরে সরে পড়েছো!

২০। নগরীর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে আসলো, সে বললোঃ হে আমার সম্প্রদায়! রাস্লদের অনুসরণ কর।

২১। অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায় না এবং তারা সৎপথ প্রাপ্ত। . ٢- وَجَاءَ مِنْ اقَـُصَا الْمَدِينَةِ
رَجُلُ يَّسُعٰى قَالَ يَقَوْمِ اتَّبِعُوا
الْمُرْسَلِيْنَ ٥ الْمَرْسَلِيْنَ ٥

٢١- اتَّبِعُوْ مَنْ لَا يَسَـُلُكُمُ الْكُورُ الْكَالَّا لَهُ الْكُلُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত, কা'বুল আহ্বার (রঃ) এবং হযরত অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ঐ গ্রামবাসীরা শেষ পর্যন্ত ঐ নবীদেরকে হত্যা করে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একজন মুসলমান ছিল যে ঐ গ্রামেরই শেষ প্রান্তে বসবাস করতো। তার নাম ছিল হাবীব, সে রেশমের কাজ করতো এবং কুষ্ঠরোগী ছিল। সে ছিল খুব দানশীল। সে যা উপার্জন করতো তার অর্ধেক আল্লাহর পথে দান করে দিতো। তার হৃদয় ছিল খুবই কোমল এবং স্বভাব ছিল খুবই উত্তম। সে জনগণ হতে পৃথক থাকতো। একটি গুহায় বসে আল্লাহর ইবাদত করতো। যখন সে কোন প্রকারে তার কওমের ঘৃণ্য চক্রান্তের কথা জানতে পারলো তখন সে আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলো না। সে দৌড়াতে দৌড়াতে চলে আসলো। কেউ কেউ বলেন যে, সে ছুতার ছিল। একটি উজি আছে যে, সে ছিল ধোপা। উমার ইবনে হাকাম (রঃ) বলেন যে, সে জুতা সেলাই করতো। আল্লাহ তার প্রতি রহমত নাযিল করুন! সে এসে তার কওমকে বুঝাতে লাগলো। সে তাদেরকে বললোঃ "তোমরা এই রাসুলদের অনুসরণ কর। তাঁদের কথা মেনে চল। তাঁদের পথে চল। দেখো, তাঁরা নিজেদের উপকারের জন্যে কোন কাজ করছেন না। তাঁরা যে তোমাদের কাছে আল্লাহ তা আলার বাণী পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন এ জন্যে তোমাদের কাছে তার কোন বিনিময় প্রার্থনা করছেন না। তারা যে তোমাদের মঙ্গল কামনা করছেন এর কোন পুরস্কার তারা তোমাদের কাছে চাচ্ছেন না। আন্তরিকতার সাথে তাঁরা তোমাদেরকৈ আল্লাহর একত্বাদের দিকে আহ্বান করছেন! তোমাদেরকে তাঁরা সঠিক ও সরল পথ প্রদর্শন করছেন! তাঁরা নিজেরাও ঐ পথেই চলছেন! সুতরাং তোমাদের অবশ্যই তাঁদের আহ্বানে সাড়া দেয়া উচিত ও তাঁদের আনুগত্য করা কর্তব্য।" কিন্তু তাঁর কওম তাঁর কথা মোটেই মানলো না. বরং তাঁকে তারা শহীদ করে দিলো। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন!

দাবিংশতিতম পারা সমাপ্ত

## ্রিয়োবিংশতিতম পারা<sup>ু</sup>

২২। আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর ইবাদত করবো না?

২৩। আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য মা'বৃদ গ্রহণ করবো? দরাময় (আল্লাহ) আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না।

২৪। এরপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়বো।

২৫। আমি তো তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোন। ٢٢ - وَمَالِى لا اعْدِدُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي فَطَرَنِى وَاللهِ تُرْجَعُونَ ٥

٢٣- ءَ ٱتَخِذُ مِنْ دُونِهُ الْهَةَ اِنْ يَوْ الْهَةَ اِنْ يَكُونِهُ الْهَةَ اِنْ يَكُونُ لِآتُغُنِ لَا تُغُنِ لَا تَغُنَ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الل

٢٤- إِنِّي الْأَوْ الْفِّي ضَلْلِ مُّبِينٍ٥

۲۵ - إِنْرِي امْنَتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمُعُونِ <sub>C</sub>

ঐ সৎ লোকটি, যে আল্লাহ্র রাস্লদেরকে অবিশ্বাস, প্রত্যাখ্যান ও অপমান করতে দেখে দৌড়িয়ে এসেছিল এবং যে স্বীয় কওমকে নবীদের আনুগত্য করার জন্যে উৎসাহিত করছিল, সে এখন নিজের আমল ও আকীদার কথা তাদের সামনে পেশ করলো এবং তাদেরকে মূলতত্ব সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে ঈমানের দাওয়াত দিলো। সে তাদেরকে বললোঃ "আমি তো শুধু এক ও অংশীবিহীন আল্লাহ্রই ইবাদত করি। একমাত্র তিনিই যখন আমাকে সৃষ্টি করেছেন তখন কেন আমি তাঁর ইবাদত করবো নাঃ এটাও নয় যে, আমরা এখন তাঁর ক্ষমতার বাইরে চলে গেছি, সুতরাং তাঁর সাথে আমাদের এখন আর কোন সম্পর্ক নেইঃ না, না। বরং আমাদের সবকেই আবার তাঁর সামনে একত্রিত হতে হবে। ঐ সময় তিনি আমাদেরকে আমাদের ভাল ও মন্দের পুরোপুরি প্রতিদান প্রদান করবেন। এটা কতই না লজ্জার কথা যে, আমি ঐ সৃষ্টিকর্তা ও ক্ষমতাবানকে

ছেড়ে অন্যদের উপাসনা করবো, যে না কোন ক্ষমতা রাখে যে, আল্লাহ্র পক্ষথেকে আমার উপর কোন বিপদ আসলে ঐ বিপদ দূর করতে পারে, না দয়ায়য় আল্লাহ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের কোন সুপারিশ আমার কোন কাজে আসতে পারে! আমার প্রতি আপতিত কোন বিপদ হতে তারা আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। যদি আমি এরপ করি তবে অবশ্যই আমি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়বো। হে আমার কওম! তোমরা তোমাদের যে প্রকৃত মা'বৃদকে অস্বীকার করছো, জেনে রেখো যে, আমি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। অতএব, তোমরা আমার কথা শোনো।" এই আয়াতের ভাবার্থ এও হতে পারে যে, ঐ সৎ লোকটি আল্লাহ্ তা'আলার ঐ রাসূলদেরকে বলেছিলঃ "আপনারা আমার ঈমানের উপর সাক্ষী থাকুন। আমি ঐ আল্লাহ্র সন্তার উপর ঈমান এনেছি যিনি আপনাদেরকে সত্য রাসূলব্ধে প্রেরণ করেছেন।" তাহলে লোকটি যেন ঐ রাসূলদেরকে নিজের ঈমানের উপর সাক্ষী করছে। পূর্বের চেয়ে এই অর্থটি বেশী স্পষ্ট। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত কা'ব (রাঃ), হযরত অহাব (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, ঐ লোকটি এ কথা বলামাত্র তারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে হত্যা করে ফেলে। তথায় এমন কেউ ছিল না যে তার পক্ষ অবলম্বন করে তাদেরকে বাধা প্রদান করে। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, তারা তাকে পাথর মারতে থাকে আর সে মুখে উচ্চারণ করেঃ "হে আল্লাহ! আমার কওমকে আপনি হিদায়াত দান করুন, যেহেতু তারা জানে না।" এমতাবস্থায় তারা তাকে শহীদ করে দেয়। আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া করুন!

২৬। তাকে বলা হলোঃ জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলে উঠলোঃ হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারতো

২৭। কি কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।

২৮। আমি তার মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হতে কোন বাহিনী প্রেরণ ٢٦ - قِيلَ ادْخُلِ الْجُنَةُ قَالُ يٰلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ٥

٢٧- بِمَا غَفَرُلِی رَبِی وَجَعَلَنِی رَبِی وَجَعَلَنِی مِن الْمُکرَمِیْن و

٢٨ - وَمَا اَنْزَلْناا عَلَى قَـوْمِه مِنْ
 بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَما

করিনি এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিল না। ১৯। ওটা ছিল শুধুমাত্র এক أُوَّدِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً মহানাদ। ফলে তারা নিথর فَإِذَا هُمْ خُمِدُونَ ٥

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, ঐ কাফিররা ঐ পূর্ণ মুমিন লোকটিকে নিষ্ঠরভাবে মারপিট করলো। তাঁকে ফেলে দিয়ে তাঁর পেটের উপর চড়ে বসলো এবং পা দিয়ে পিষ্ট করতে লাগলো, এমন কি তাঁর পিছনের রাস্তা দিয়ে নাডিভুঁড়ি বেরিয়ে পড়লো! তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে দেয়া হলো। মহান আল্লাহ তাঁকে দুনিয়ার চিন্তা ও দুঃখ হতে মুক্তি দান করলেন এবং শান্তির সাথে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিলেন। তাঁর শাহাদাতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হলেন। জান্নাত তাঁর জন্যে খুলে দেয়া হলো এবং তিনি জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি লাভ করলেন। নিজের সওয়াব ও পুরস্কার এবং ইয়্যত ও সম্মান দেখে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লোঃ "হায়! আমার কওম যদি জানতে পারতো যে, আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে খুবই সম্মান দান করেছেন।" প্রকৃতপক্ষে মুমিন ব্যক্তি সবারই শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকে। তারা প্রতারকও হয় না এবং তারা কারো অমঙ্গলও কামনা করে না। তাই তো দেখা যায় যে. এই আল্লাহভীক লোকটি নিজের জীবদ্দশাতেও স্বীয় কওমের মঙ্গল কামনা করেন এবং মৃত্যুর পরেও তাদের শুভাকাঙ্কীই থাকেন। ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তিনি বলেনঃ "হায়! যদি আমার কওম এটা জানতো যে, কি কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং কি কারণেই বা আমাকে সম্মানিত করেছেন তবে অবশ্যই তারাও ওটা লাভ করার চেষ্টা করতো। তারা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনতো এবং রাসলদের (আঃ) আনুগত্য করতো।" আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন! তিনি তাঁর কওমের হিদায়াতের জন্যে কতই না আকাজ্ঞী ছিলেন।

হযরত ইবনে উমায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী (রাঃ) নবী (সঃ)-কে বলেনঃ "আপনি আমাকে আমার কওমের নিকট প্রেরণ করুন, আমি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবো।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "আমি আশংকা করছি যে, তারা তোমাকে হত্যা করে ফেলবে।" তিনি তখন বললেনঃ "আমি ঘুমিয়ে থাকলে তারা আমাকে জাগাবেও না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "আছা, তাহলে যাও।"

অতঃপর তিনি চললেন। লাত ও উযথা প্রতিমাদ্বয়ের পার্শ্ব দিয়ে গমনের সময় তিনি ও দুটিকে লক্ষ্য করে বললেনঃ "তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের সময় এসে গেছে।" তাঁর এ কথায় পুরো সাকীফ গোত্রটি বিগড়ে যায়। তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে আমার কওমের লোক সকল! তোমরা এই প্রতিমাণ্ডলোকে পরিত্যাগ কর। আসলে লাত ও উয্যা কিছুই নয়। হে আমার ভাই ও বন্ধুরা! বিশ্বাস রাখো যে, প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিমাণ্ডলো কোন কিছুরই অধিকার ও ক্ষমতা রাখে না। তোমরা ইসলাম কবৃল করে নাও, শান্তি লাভ করবে। সমস্ত কল্যাণ ইসলামের মধ্যেই রয়েছে।" তিনি এই কথাণ্ডলো তিনবার মাত্র উচ্চারণ করেছেন, ইতিমধ্যে একজন দুর্বৃত্ত তাঁকে দূর হতে তীর মেরে দেয় এবং তাতেই তিনি শহীদ হয়ে যান। এ খবর রাস্লুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, এ ঘটনাটি সূরায়ে ইয়াসীনে বর্ণিত ঘটনার মতই। এই সূরায় বর্ণিত লোকটি বলেছিলঃ "হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারতো যে, কি কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।"

মুআ'মার ইবনে হাযাম (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত কা'ব আহবার (রাঃ)-এর নিকট বানু মা'যিন ইবনে নাজ্জার গোত্রভুক্ত হযরত হাবীব ইবনে যায়েদ ইবনে আ'সেম (রাঃ)-এর ঘটনাটি যখন বর্ণনা করা হলো, যিনি ইয়ামামার যুদ্ধে মুসাইলামা কায্যাব কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন, তখন তিনি বলেনঃ ''আল্লাহ্র কসম! এই হাবীবও ঐ হাবীবেরই মত ছিলেন যাঁর বর্ণনা স্রায়ে ইয়াসীনে রয়েছে। তাঁকে ঐ কায্যাব (চরম মিথ্যাবাদী) জিজ্ঞেস করেছিলঃ ''তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, মুহামাদ (সঃ) আল্লাহ্র রাস্ল?'' তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ 'হাা।' আবার সে জিজ্ঞেস করেঃ "তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, মুহামাদ (সঃ) আল্লাহ্র রাস্ল?'' তিনি উত্তর দেনঃ ''আমি শুনি না।'' তখন ঐ অভিশপ্ত মুসাইলামা তাঁকে বলেঃ ''তুমি এটা শুনতে পাও, আর ওটা শুনতে পাও না?'' তিনি জবাব দেনঃ ''হাা।'' অতঃপর সে তাঁকে একটি করে প্রশ্ন করতো এবং প্রতিটির জবাবে তাঁর দেহের একটি করে অঙ্গ কেটে নিতো। কিন্তু তবুও তিনি ইসলামের উপর অটল ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ঐ অভিশপ্ত মুসাইলামা তাঁকে শহীদ করে দেয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট রাখুন!

এরপর ঐ লোকদের উপর আল্লাহ্র যে গযব নাযিল হয় এবং যে গযবে তারা ধাংস হয়ে যায় তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যেহেতু তারা আল্লাহ্র রাসূলদেরকে মিখ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং আল্লাহর অলীকে হত্যা করেছিল। সেই হেতু

ক্রী ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

তাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। কিন্তু তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা না আকাশ হতে কোন সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন, না প্রেরণের কোন প্রয়োজন ছিল। তাঁর জন্যে তো শুধু হুকুম দেয়াই যথেষ্ট। তাদের উপর ফেরেশতামগুলী অবতীর্ণ করা হয়নি। বরং কোন অবকাশ ছাড়াই তাদেরকে আযাবে গ্রেফতার করা হয়। তাদের সবাইকে এক এক করে ধ্বংসের ঘাটে নামানো হয়। হযরত জিবরাঈল (রাঃ) আগমন করেন এবং তাদের শহর ইনতাকিয়ার দর্যার চৌকাঠ ধরে এমন জোরে এক শব্দ করেন যে, তাদের কলেজা ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তাদের রূহ বেরিয়ে পড়ে।

হযরত কাতাদা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাদের কাছে যে তিনজন রাসূল এসেছিলেন তাঁরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রেরিত দৃত ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, তাঁরা স্বতন্ত্র রাসূল ছিলেন। ঘোষিত হচ্ছেঃ ... اَنْ اَلْهُ الْهُ اللهُ الل

শহর এজন্যেই বলে যে, ওটা হযরত ঈসা (আঃ)-এর শহর। আর ইনতাকিয়াকে মর্যাদা সম্পন্ন শহর বলার কারণ এই যে, সর্বপ্রথম তথাকার লোকই হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছিল। ইসকানদারিয়ার মর্যাদার কারণ এই যে, এখানে তারা তাদের মাযহাবী পত্রধারীদের বচনের উপর ইজমা' করেছে। আর রুমিয়্যার মর্যাদার কারণ হচ্ছে এই যে, কুসতুনতীন বাদশাহর শহর এটাই এবং সেই তাদের ধর্মের সাহায্য করেছিল এবং এখানেই তাদের বরকত ছিল। অতঃপর সে যখন কুসতুনতুনিয়া শহর বসিয়ে দেয় তখন তাবাররুক রুমিয়া হতে এখানেই রেখে দেয়া হয়। সাঈদ ইবনে বিতরীক পমুখ খৃষ্টান ঐতিহাসিকদের ইতিহাসসমূহে এসব ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণও এটাই লিখেছেন i সুতরাং জানা গেল যে, ইনতাকিয়াবাসীরা হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর দৃতদের কথা মেনে নিয়েছিল। অথচ এখানে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা রাসূলদেরকে মানেনি এবং তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসেছিল এবং তাদেরকে তচ্নচ্ করে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং এটা প্রমাণিত হলো যে, এটা অন্য ঘটনা এবং ঐ তিনজন রাসূল স্বতন্ত্র রাসূল ছিলেন। ইনতাকিয়াবাসী তাঁদেরকে মানেনি। ফলে তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসেছিল এবং তাদেরকে নিশ্চিক করে দেয়া হয়েছিল। তাদেরকে সকালের প্রদীপের মত নির্বাপিত করে দেয়া হয়েছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

তৃতীয়তঃ ইনতাকিয়াবাসীদের ঘটনা, যা হযরত ঈসা (আঃ)-এর হাওয়ারীদের সাথে ঘটেছিল ওটা হলো তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। আর হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও পূর্বযুগীয় গুরুজনদের একটি জামাআ'ত হতে বর্ণিত আছে যে, তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পরে কোন বস্তীকে আল্লাহ তা'আলা আসমানী আযাব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেননি। বরং মুমিনদেরকে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়ে কাফিরদের মাথা নীচু করে দেখিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ

وَلَقَدُ الْبَيْنَا مُوسَى الْكِتَبِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولَى

অর্থাৎ "প্রথম যুগসমূহকে ধ্বংস করে দেয়ার পর আমি মূসা (আঃ)-কে কিতাব (তাওরাত) দিয়েছিলাম।"(২৮ ঃ ৪৩) আর এই বস্তীটির আসমানী অংসের উপর কুরআনের আয়াতসমূহ সাক্ষী রয়েছে। এগুলো দ্বারা ইনসাফ সুলাই। তাছাড়া এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, এটা ইনতাকিয়ার ঘটনা নয়, বেমন পূর্ব যুগীয় কোন কোন গুরুজনের উক্তি রয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই বিখ্যাত শহর ইনতাকিয়া নয়। এটাও হতে পারে যে, এটা ইনতাকিয়া নামক কন্য কোন শহর। আর এটা হয়তো ঐ শহরেরই ঘটনা। কেননা, যে ইনতাকিয়া

শহরটি প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে তা আল্লাহ্র আযাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া মশহুর নয়।
খৃষ্টানদের যুগেও না এবং তাদের পূর্ববর্তী যুগেও না। মহান আল্লাহই এসব
ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ দুনিয়ায় তিন ব্যক্তি সবচেয়ে অগ্রগামী। হযরত মূসা (আঃ)-এর দিকে অগ্রগামী ছিলেন হযরত ইউশা ইবনে নূন (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ)-এর দিকে অগ্রগামী ছিলেন ঐ তিন ব্যক্তি, যাঁদের বর্ণনা সূরায়ে ইয়াসীনে রয়েছে এবং হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর খিদমতে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)।"

৩০। পরিতাপ বান্দাদের জন্যে!
তাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে।

৩১। তারা কি লক্ষ্য করে না যে,
তাদের পূর্বে কত মানব
গোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি
যারা তাদের মধ্যে ফিরে
আসবে না?

৩২। এবং অবশ্যই তাদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর দুঃখ ও আফ্সোস করছেন যে, কাল কিয়ামতের দিন তারা কতই না লজ্জিত হবে! তারা সেদিন বারবার বলবেঃ "হায়! আমরা নিজেরাই তো নিজেদের অমঙ্গল ডেকে এনেছি।" কোন কোন কিরআতে يُحسُرُهُ الْعِبَادِ عَلَى انْفُسِها রয়েছে। ভাবার্থ এই যে, কিয়ামতের দিন আযাব দেখে তারা হাত মলবে যে, কেন তারা রস্লদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং কেন আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল?

১. এ হাদীসটি হাফিয্ আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা সম্পূর্ণরূপে মুনকার বা অস্বীকৃত হাদীস। এটা শুধু হুসাইন ইবনে আশকার রিওয়াইয়াত করেছেন। তিনি একজন শীয়া এবং তিনি পরিত্যজ্য। এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

দুনিয়ায় তাদের অবস্থা তো এই ছিল যে, যখনই তাদের কাছে কোন রাসূল এসেছেন তখনই তারা কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং মন খুলে তাঁদের সাথে বেআদবী করেছে ও তাঁদেরকে অবজ্ঞা করেছে।

যদি তারা একটু চিন্তা করতো তবে বুঝতে পারতো যে, তাদের পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠীকে আল্লাহ্ ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের কেউই রক্ষা পায়নি এবং কেউই তাদের কাছে ফিরে আসেনি।

এর দ্বারা দাহ্রিয়া সম্প্রদায়ের দাবীকে খণ্ডন করা হয়েছে। তারা বলে যে, মানুষ এই দুনিয়া হতে চলে যাবে এবং পরে আবার এই দুনিয়াতেই ফিরে আসবে।

মহামহিমান্তিত আল্লাহ বলেনঃ অবশ্যই তাদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত মানুষকে কিয়ামতের দিন হিসাব নিকাশের জন্যে হাযির করা হবে এবং সেখানে প্রত্যেক ভাল মন্দের প্রতিদান দেয়া হবে। যেমন মহামহিমান্তিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেনঃ

ر الله و الله الله و المرادوة رقع المرود وان كلاً لما ليوفينهم ربك اعمالهم

৩৩। তাদের জন্যে একটি নিদর্শন
মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি
সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে
উৎপন্ন করি শস্য যা তারা
ভক্ষণ করে।

৩৪। তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবণ। ٣٣- وَأَيْهُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَهُا وَ اَخْرَجُنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَنَ

٣- وَجَعَلُناً فِيهُ هِا جُنْتٍ مِّنَ لِيهُ الْجَنْتِ مِّنَ لَيْ فِيهُ الْجَيْلِ وَ اعْنَابِ وَفَجَّرُنا فِيهُا مِنَ الْعُيونِ فَي الْجَارِينِ الْعُيونِ فَي الْجَارِينِ الْعُيونِ فَي الْجَارِينِ فَي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

৩৫। যাতে তারা ভক্ষণ করতে পারে এর ফলমূল হতে, অথচ তাদের হস্ত ওটা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

৩৬। পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে। ٣٥- لِيكَ أَكُلُواْ مِنْ ثُمَرِهِ وَمَكَ عَمِلَتُهُ أَيْدِيْهِمْ أَفَلاَ يَشُكُرُونَ ٥٠ عَمِلَتُهُ أَيْدِيْهِمْ أَفَلاَ يَشُكُرُونَ ٥٠ - سُبُحْنُ الَّذِي خَلَقَ الْاَزُواجَ كُلُهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ كُلُهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ ٥٠

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমার অস্তিত্বের উপর, আমার সীমাহীন ক্ষমতার উপর এবং মৃতকে জীবিত করার উপর এটাও একটি নিদর্শন যে, মৃত যমীন, যা শুষ্ক অবস্থায় পড়ে রয়েছে যাতে কোন সজীবতা ও শ্যামলতা নেই, যাতে তৃণ-লতা প্রভৃতি কিছুই জন্মে না, তাতে যখন আকাশ হতে বৃষ্টিপাত হয় তখন তা নবজীবন লাভ করে এবং সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। চতুর্দিকে ঘাস-পাতা গজিয়ে ওঠে এবং নানা প্রকারের ফল-ফুল দৃষ্টি গোচর হয়। তাই মহান আল্লাহ্ বলেনঃ আমি ঐ মৃত যমীনকে জীবিত করে তুলি এবং তাতে উৎপন্ন করি বিভিন্ন প্রকারের শস্য, যার কিছু কিছু তোমরা নিজেরা খাও এবং কিছু কিছু তোমাদের গৃহপালিত পশু খেয়ে থাকে। ঐ যমীনে আমি তৈরী করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং তাতে প্রবাহিত করি নদ-নদী, যা তোমাদের বাগান ও শস্যক্ষেত্রকে পানিপূর্ণ ও সবুজ-শ্যামল করে থাকে। এটা এই কারণে যে, যাতে দুনিয়াবাসী এর ফলমূল হতে ভক্ষণ করতে পারে, শস্যক্ষেত্র ও উদ্যান হতে উপকার লাভ করতে পারে এবং বিভিন্ন প্রয়োজন পুরো করতে পারে। এগুলো আল্লাহর রহমত ও তাঁর ক্ষমতাবলে পয়দা হচ্ছে, অন্য কারো ক্ষমতাবলে নয়। মানুষের হস্ত এগুলো সৃষ্টি করেনি। মানুষের না আছে এগুলো উৎপন্ন করার শক্তি, না আছে এগুলো রক্ষা করার ক্ষমতা এবং না আছে এগুলো পাকাবার ও তৈরীর করার অধিকার। এটা শুধু আল্লাহ তা'আলারই কাজ এবং তাঁরই মেহেরবানী। আর তাঁর অনুগ্রহের সাথে সাথে এটা তাঁর ক্ষমতার নিদর্শনও বটে। সুতরাং মানুষের কি হয়েছে যে, তারা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে না? এবং তাঁর অসংখ্য নিয়ামতরাশি তাদের কাছে থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করছে না? একটি ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাগানের ফল তারা খায় এবং নিজের হাতে

বপনকৃত জিনিস তারা পেয়ে থাকে। যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কিরআতে রয়েছেঃ وَمِمَّا عَمِلْتُهُ ٱلْدِيْهِمُ অর্থাৎ তাদের হাত যে কাজ করেছে তা হতে (তারা ভক্ষণ করে থাকে)।

পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

ُومِنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زُوجِينِ لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ ـ

অর্থাৎ "প্রত্যেক জিনিসকে আমি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা উপদেশ লাভ কর।"(৫১ ঃ ৪৯)

৩৭। তাদের এক নিদর্শন রাত্রি, ওটা হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন হয়ে পড়ে।

৩৮। এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।

৩৯। এবং চন্দ্রের জন্যে আমি
নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মন্যিল;
অবশেষে ওটা শুষ্কবক্র,
পুরাতন খর্জুর শাখার আকার
ধারণ করে।

80। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। ٣٧- وَالْهُ لَهُمُ الْيَلْ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَالْأَمُونَ ٥ النَّهَارَ فَالْأَمُونَ ٥ النَّهَارَ فَالْأَمُونَ ٥ مِنْهُ مُلْمِونَ ٥ مِنْهُ مُلْمِونَ ٥ مِنْهُ مُلْمِونَ ٥ مِنْهُ مُلْمُ مُنْمُ لِمُسْتَقَرِّلُهَا فَالْمُونَ وَلَا لَمُ مُنْمُ وَلَا لَمُ مُنْمُ وَلَا لَمُ مُنْمُ وَلَا مُنْمُ مُنْمُ وَلَا مُمْمُ وَلَا مُنْمُ وَلَا لَا مُنْمُ وَلَا لَا مُنْمُ وَلَا مُنْمُ وَلَا مُنْمُ وَلَا مُنْمُ وَلَا لَا مُنْمُ وَلَا لَكُونُهُ وَلَا فَا مُنْمُ وَلَا مُنْمُ وَلَا مُنْمُ وَلَا لَا مُنْمُ وَلِكُمُ وَلِمُ مُنْمُ وَلَا لَا مُنْمُ وَلَا لَا مُنْمُ وَلَا لَا مُنْمُ وَلِي لَا لَا مُنْمُ وَلَا لَا مُنْمُ وَلِي لَا مُنْمُ وَلِكُمُ مُنْمُ وَلِكُمُ مُنْمُ وَلِمُ مُنْمُ وَلِكُمُ مُنْمُ وَلِمُ مُنْمُ وَالْمُوا مُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُوا مُنْمُ وَالْمُوا مُنْمُ وَالْمُوا مُنْمُ وَالْمُوا مُنْمُ مُنْمُ مُنْمُ مُنْمُ مُلِمُ وَالْمُوا مُنْمُ وَالْمُوا مُنْمُ وَالْمُوا مُنْمُ وَالْمُوا مُنْمُ مُنْمُ وَالْمُوا مُنْمُ مُنْمُ مُنْمُ وَالْمُوا مُنْمُ مُنْمُ وَالْمُوا مُنْمُ مُنْمُ مُنْمُ وَالْمُوا مُنْمُ مُنْمُ وَالْمُوا مُنْمُ مُنْمُ مُنْمُ مُنْمُ وَالْمُوا مُنْمُ مُنْمُ مُنْمُ مُنْمُ والْمُنْمُ وَالْمُوا مُنْمُ مُنْمُ مُنْمُ مُنْمُ مُنْمُ

عَادَ كَالْعُرَجُونِ الْقَدِيْمِ ٥ - ٤- لاَ الشَّمُسُ يَنْبُغِي لَهَا اَنْ

تُدْرِكَ الْقَصَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلَّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَنَ٥

আল্লাহ তা আলা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতার একটি নিদর্শনের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তা হলো দিবস ও রজনী। একটি আলোকময়, অপরটি অন্ধকারাছানু। বরাবরই একটি অপরটির পিছনে আসতে রয়েছে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ وَ وَهُمُ مُرَادُوُومُ مُرَادُوُومُ مُرَادُوُومُ يُغْشِى الْيَلُ النَّهَارُ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا

অর্থাৎ "রাত্রি দিবসকে আচ্ছন্ন করছে এবং রাত্রি দিবসকে তাড়াতাড়ি অনুসন্ধান করছে।"(৭ ঃ ৫৪) এখানেও মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি রাত্রি হতে দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। যেমন হাদীসে এসেছেঃ "যখন এখান হতে রাত্রি এসে পড়ে এবং ওখান হতে দিন চলে যায়, আর সূর্য অন্তমিত হয়ে যায় তখন রোযাদার ব্যক্তি ইফতার করবে।" বাহ্যিক আয়াত তো এটাই। কিন্তু হ্যরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ নিম্নের এ আয়াতের মতইঃ

ود و يُدُر يُولِعُ النَّهُ فِي النَّهَارِ ويُولِعُ النَّهَارَ فِي النَّهِ

অর্থাৎ "তিনি রাত্রিকে দিবসে পরিণত করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রিণত করেন।"(৩৫ ঃ ১৩) ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এই উক্তিটিকে দুর্বল বলেছেন। তিনি বলেন যে, এই আয়াতে যে بايلاري শব্দটি রয়েছে এর অর্থ হচ্ছে একটিকে হ্রাস করে অপরটিকে বৃদ্ধি করা। আর এ আয়াতে এটা উদ্দেশ্য নয়। ইমাম সাহেবের এ উক্তিটি সত্য।

বা গন্তব্যের স্থান উদ্দেশ্য। আর ওটা আরশের নীচের ঐ দিকটাই। সুতরাং শুধু এক সূর্যই নয়, বরং সমস্ত মাখলূক আরশের নীচেই রয়েছে। কেননা, আরশ সমস্ত মাখলূকের উপরে রয়েছে এবং সবকেই পরিবেষ্টন করে আছে এবং ওটা মন্ডল বা চক্র নয় যেমন জ্যোতির্বিদগণ বলে থাকেন। বরং ওটা গম্বুজের মত, যার পায়া রয়েছে, যা ফেরেশ্তারা বহন করে আছেন। ওটা মানুষের মাথার উপর উর্ধ জগতে রয়েছে। সুতরাং সূর্য যখন ওর কক্ষপথে ঠিক যুহরের সময় থাকে তখন ওটা আরশের খুবই নিকটে থাকে। অতঃপর যখন ওটা ঘুরতে ঘুরতে চতুর্থ আকাশে ঐ স্থানেরই বিপরীত দিকে আসে, ওটা তখন অর্থেক রাত্রের সময় হয়, তখন ওটা আরশ হতে বহু দূরে হয়ে যায়। সুতরাং ওটা সিজদায় পড়ে যায় এবং উদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করে, যেমন হাদীসসমূহে রয়েছে।

হযরত আবৃ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা মসজিদে নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলেন। ঐ সময় সূর্য অস্তমিত হচ্ছিল। রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "হে আবৃ যার (রাঃ)! সূর্য কোথায় অস্তমিত হয় তা তুমি জান কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সঃ) খুব ভাল জানেন।" তখন তিনি বললেনঃ ''সূর্য আরশের নীচে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে সিজদা করে।'' অতঃপর তিনি ... وُالشَّمْسُ خُبِرِی لِمُسْتَوِّرٌ لَها -এ আয়াতিট তিলাওয়াত করেন।"

অন্য হাদীসে আছে যে, হযরত আবৃ যার (রাঃ) রাস্লুল্লাহ্-(সঃ)-কে এ আয়াতের ভাবার্থ জিজ্জেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "ওর গন্তব্যস্থল আর্শের নীচে রয়েছে।"

মুসনাদে আহমাদে এর পূর্ববর্তী হাদীসে এও রয়েছে যে, সে আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করে এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়। তাকে যেন বলা হয়ঃ "তুমি যেখান হতে এসেছো সেখানেই ফিরে যাও।" তখন সে তার উদয়ের স্থান হতে বের হয়। আর এটাই হলো তার গন্তব্যস্থান।" অতঃপর তিনি এ আয়াতটির প্রথম অংশটুকু পাঠ করেন।

একটি রিওয়াইয়াতে এও রয়েছে, এটা খুব নিকটে যে, সে সিজদা করবে কিন্তু তা কবৃল করা হবে না এবং অনুমতি চাইবে কিন্তু অনুমতি দেয়া হবে না। বরং বলা হবেঃ "যেখান হতে এসেছো সেখানেই ফিরে যাও।" তখন সে পশ্চিম দিক হতেই উদিত হবে। এটাই হচ্ছে এই আয়াতে কারীমার ভাবার্থ।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূর্য উদিত হয় এবং এর দ্বারা মানুষের পাপরাশি মাফ করে দেয়া হয়। সে অস্তমিত হয়ে সিজদায় পড়ে যায় এবং অনুমতি প্রার্থনা করে। সে অনুমতি প্রেয়ে যায়। একদিন সে অস্তমিত হয়ে বিনয়ের সাথে সিজদা করবে এবং অনুমতি প্রার্থনা করবে, কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। সে বলবেঃ "পথ দূরের, আর অনুমিত পাওয়া গেল না! এজন্যে পৌঁছতে পারবো না।" কিছুক্ষণ থামিয়ে রাখার পর তাকে বলা হবেঃ "যেখান হতে অস্তমিত হয়েছিলে সেখান হতেই উদিত হও।" এটা হবে কিয়ামতের দিন। যেই দিন ঈমান আনয়নে কোন লাভ হবে না। যারা ইতিপূর্বে মুমিন ছিল না সেই দিন তাদের সৎ কাজও বৃথা হবে।

এটাও বলা হয়েছে যে, مُسْتَقُرُّ দ্বারা ওর চলার শেষ সীমাকে বুঝানো হয়েছে, যা হলো পূর্ণ উচ্চতা, যা গ্রীষ্মকালে হয়ে থাকে এবং পূর্ণ নীচতা যা শীতকালে হয়ে থাকে। সুতরাং এটা একটা উক্তি হলো। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এই আয়াতের مُسْتَقُرُّ শব্দের দ্বারা ওর চলার সমাপ্তিকে বুঝানো হয়েছে। কিয়ামতের দিন ওর হরকত বন্ধ হয়ে যাবে। ওটা জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে এবং এই সারা জগতটাই শেষ হয়ে যাবে। এটা হলো مُسْتَقُرُّ رُمُانِي বা সময়ের গন্তব্য।

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেন।

কাতাদা (রঃ) বলেন যে, সূর্য স্বীয় গন্তব্যের উপর চলে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের উপর, যা সে অতিক্রম করতে পারে না। গ্রীষ্মকালে তার যে চলার পথ রয়েছে এবং শীতকালে যে চলার পথ রয়েছে, ঐ পথগুলার উপর দিয়েই সে যাতায়াত করে থাকে। হয়রত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও হয়রত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কিরআতে বির্দিশ দিন রাত অবিরাম গতিতে আবর্তন করতে রয়েছে। সে থামেও না এবং ক্লান্তও হয় না। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ وَالْفَكُرُ دَانِينُ مُوْالْ "তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন যেগুলো ক্লান্ত হয় না এবং থেমেও যায় না।"(১৪ ঃ ৩৩) কিয়ামত পর্যন্ত এগুলো এভাবে চলতেই থাকবে। এটা হলো ঐ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ যিনি প্রবল পরাক্রান্ত, যাঁর কেউ বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না এবং যাঁর হুকুম কেউ টলাতে পারে না। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি প্রত্যেক গতি ও গতিহীনতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি স্বীয় পূর্ণ জ্ঞান ও নিপুণতার মাধ্যমে ওর গতি নির্ধারণ করেছেন, যার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। যেমন মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلُ سَكُنا والشَّمْسُ والْقَمْرُ حُسْبَاناً ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ

الْعَلِيمُ -

অর্থাৎ "তিনি সকাল আনয়নকারী, যিনি রাত্রিকে শান্তি ও আরামের সময় বানিয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসাব দ্বারা নির্ধারণ করেছেন, এটা হলো মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।"(৬ ঃ ৯৭) এভাবেই মহান আল্লাহ সূরায়ে হা-মীম সাজদাহর আয়াতকেও সমাপ্ত করেছেন।

এরপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ চন্দ্রের জন্যে আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মন্যিল। ওটা এক পৃথক চালে চলে থাকে, যার দ্বারা মাসসমূহ জানা যায়, যেমন সূর্যের চলন দ্বারা দিন রাত জানা যায়। যেমন আল্লাহ তা আলা বলেন ঃ

يَسْئُلُونَكُ عَنِ الْآهِلَّةِ قُلْ هِي مَواقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَرِجَ

অর্থাৎ "লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলে দাওঃ ওটা মানুষ এবং হজ্বের জন্যে সময় নির্দেশক।"(২ ঃ ১৮৯) আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِياءً وَّالْقَمَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعَلَّمُوا عَدُدُ السِّنِينَ

وَالُحِسَابِ .

অর্থাৎ ''তিনি সূর্যকে জ্যোতির্ময় ও চন্দ্রকে আলোকময় করেছেন এবং ওগুলোর মন্যিল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর ও হিসাব জানতে পার।''(১০ঃ৫) আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আরো বলেনঃ

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَيْتَيْنِ فَمَحُونَا أَيْهَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا اللهَ النَّهَارِمُبُصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضَلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا -

অর্থাৎ ''আমি রাত্রি ও দিবসকে করেছি দু'টি নিদর্শন; রাত্রির নিদর্শনকে অপসারিত করেছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করেছি যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা স্থির করতে পার এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।"(১৭ ঃ ১২) সুতরাং সূর্যের ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্য ওর সাথেই বিশিষ্ট এবং চন্দ্রের আলোক ওর মধ্যেই রয়েছে। ওর চলন গতিও পৃথক। সূর্য প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হচ্ছে এবং ঐ জ্যোতির সাথেই হচ্ছে। হাঁা তবে ওর উদয় ও অস্তের স্থান শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে পৃথক হয়ে থাকে। এ কারণেই দিন-রাত্রির দীর্ঘতা কম বেশী হতে থাকে। সূর্য দিবসের নক্ষত্র এবং চন্দ্র রাত্রির নক্ষত্র। চন্দ্রের মন্যিলগুলো বিভিন্ন। মাসের প্রথম রাত্রে খুবই ক্ষুদ্র আকারে উদিত হয় এবং আলো খুবই কম হয়। দ্বিতীয় রাত্রে আলো কিছু বৃদ্ধি পায় এবং মন্যিলও উনুত হতে থাকে। তারপর যেমন যেমন উঁচু হয় তেমন তেমন আলো বাড়তেই থাকে। যদিও ওটা সূর্য হতেই আলো নিয়ে থাকে। অবশেষে চৌদ্দ তারিখের রাত্রে চন্দ্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং ওর আলোকও পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর কমতেও শুরু করে। এভাবে ক্রমে ক্রমে কমতে কমতে ওটা শুষ্ক বক্র পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা দ্বিতীয় মাসের শুরুতে পুনরায় চন্দ্রকে প্রকাশিত করেন। আরবরা চন্দ্রের কিরণ হিসেবে মাসের রাত্রিগুলোর নাম রেখে দিয়েছে। যেমন প্রথম তিন রাত্রির নাম 'গারার'। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম 'নাকাল'। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম 'তিসআ'। কেননা, এগুলোর শেষ রাত্রিটি নবম হয়ে থাকে। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম 'আশ্র'। কেননা এগুলোর প্রথম রাত্রিটা দশম হয়। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম 'বীয'। কেননা, এই রাত্রিগুলোতে চন্দ্রের আলো শেষ পর্যন্ত থাকে। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম তারা 'দারঊন' রেখেছে। এই 🚧 শব্দি হৈ হৈ শব্দের বহুবচন। এ রাত্রিগুলোর এই নামকরণের কারণ এই যে, ষোল তারিখের রাত্রে চন্দ্র কিছু বিলম্বে উদিত হয়ে থাকে। তাই কিছুক্ষণ পর্যন্ত অন্ধকার হয় অর্থাৎ কালো হয়। আর আরবে যে বকরীর মাথা কালো হয় তাকে گُوْلُ বলা হয়। এরপর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে 'যুল্ম' বলে। এর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে বলা হয় 'হানাদিস'। এর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে 'দা'দী' বলা হয়। এর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে বলা হয় 'মাহাক', কেননা, এতে চন্দ্র শেষ হয়ে যায় এবং মাসও শেষ হয়।

হ্যরত আবৃ উবাইদা (রাঃ) 'তিসআ' ও 'আশ্র্কে গ্রহণ করেননি। যেমন غُرِيْبُ الْمُصُنِّفُ नামক কিতাবে রয়েছে।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ 'সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া।' এ সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সূতরাং কেউ আপন সীমা ছাড়িয়ে এদিক ওদিক যাবে এটা মোটেই সম্ভব নয়। একটির পালার সময় অপরটি হারিয়ে থাকবে। হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, ওটা হলো নতুন চাঁদের রাত্রি। ইবনে মুঘারক (রঃ) বলেন যে, বাতাসের পর বা ডানা রয়েছে এবং চন্দ্র পানির গিলাফের নীচে স্থান করে নেয়। আবৃ সালিহ্ (রঃ) বলেন যে, এর আলো ওর আলোকে ধরতে পারে না। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, রাত্রে সূর্য উদিত হতে পারে না।

আর রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা। অর্থাৎ রাত্রির পরে রাত্রি আসতে পারে না, বরং মধ্যভাগে দিন এসে যাবে। সুতরাং সূর্যের রাজত্ব দিনে এবং চন্দ্রের রাজত্ব রাত্রে। রাত্রি এদিক দিয়ে চলে যায় এবং দিবস ওদিক দিয়ে এসে পড়ে। একটি অপরটির পিছনে রয়েছে। কিন্তু না ধাক্কা লাগার ভয় আছে, না বিশৃংখলার আশংকা আছে। এমন হতে পারে না যে, দিনই থেকে যাবে, রাত্রি আসবে না এবং রাত্রি থেকে যাবে, দিন আসবে না। একটি যাচ্ছে অপরটি আসছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সময়ে উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত থাকছে। প্রত্যেকেই অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র এবং দিবস ও রজনী নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করছে। হযরত যায়েদ ইবনে আসেম (রঃ)-এর উক্তি এই যে, আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী ফালাকে এগুলো যাওয়া আসা করছে। কিন্তু এটা বড়ই গারীব এমনকি মুনকার বা অস্বীকৃত উক্তি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ পূর্বযুগীয় গুরুজন বলেন যে, এ ফালাকটি হচ্ছে চরখার ফালাকের মত। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এটা যাঁতার পাটের লোহার মত।

৪১। তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম।

٤١- وَإِيَّهُ لَهُمُ انَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمُ فِي الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ ٥ ৪২। এবং তাদের জন্যে অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে।

8৩। আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি; সে অবস্থায় তারা কোন সাহায্যকারী পাবে না এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না।

88। আমার অনুগ্রহ না হলে এবং কিছু কালের জন্যে জীবনোপভোগ করতে না দিলে। ٤٢- وَخَلَقُناً لَهُمْ مِنْ مِسْثَلِهِ مَا يُرْكِبُونَ ٥

٤٣- وَإِنْ نَشَا نَغَرِقَهُمْ فَكَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَنْقَذُونَ ٥

رِقِي ٢٠ وَ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

حين ٥

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার আর একটি নিদর্শন বর্ণনা করছেন যে, তিনি সমুদ্রকে কাজে লাগিয়ে রেখেছেন যাতে নৌযানগুলো বরাবরই যাতায়াত করতে রয়েছে। সর্বপ্রথম নৌকাটি ছিল হযরত নূহ (আঃ)-এর, যার উপর সওয়ার হয়ে স্বয়ং তিনি এবং তার সঙ্গীয় ঈমানদাররা রক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁরা ছাড়া সারা ভূ-পৃষ্ঠে আর একটি লোকও রক্ষা পায়নি।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। নৌকাটি পূর্ণরূপে বোঝাই থাকার কারণ ছিল এই যে, তাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাবপত্র ছিল এবং সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে তাতে অন্যান্য জীবজন্তুকেও উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। প্রত্যেক প্রকারের জন্তু এক জোড়া করে ছিল। নৌযানটি ছিল খুবই দৃঢ়, মযবৃত ও বিরাট। এই বিশেষণগুলোও সঠিকভাবে হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকার উপরই বসে। অনুরূপভাবে মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্থলভাগের সওয়ারীগুলোও মানুষের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। যেমন স্থলে উট ঐ কাজই দেয় যে কাজ সমুদ্রে নৌযান দ্বারা হয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুগুলোও স্থলভাগে মানুষের কাজে লেগে থাকে। এও হতে পারে যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকাটি নমুনা স্বরূপ হয়, অতঃপর এই নমুনার উপর অন্যান্য নৌকা ও পানি জাহাজ নির্মিত হয়। নিম্নের আয়াতগুলো এর পৃষ্ঠপোষকতা করেঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلُنكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجُعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةٌ وَّتَعِيلُهَا وُقُولُهُا لَكُمْ تَذْكِرَةٌ وَّتَعِيلُهَا وُقُولُهِا لَكُمْ تَذْكِرَةٌ وَّتَعِيلُهَا وَقُولُهُا لَكُمْ اللَّهَا لِللَّهِ عَلَيْهَا لَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيلُهَا وَقُولُهُا لَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيلُهَا وَقُولُهُا لِللَّهُ عَلَيْهَا لَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيلُهَا لَا لَكُمْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

অর্থাৎ ''যখন জলোচ্ছাস হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। আমি এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্যে এবং এই জন্যে যে, শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে।''(৬৯-১১-১২)

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা আমার নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না। চিন্তা করে দেখো যে, কিভাবে আমি তোমাদেরকে সমুদ্র পার করে দিলাম। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করে দিতে পারি। গোটা নৌকাটি পানির নীচে বসিয়ে দিতে আমি পূর্ণরূপে ক্ষমতাবান। তখন এমন কেউ হবে না যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং তোমাদেরকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু এটা একমাত্র আমারই রহমত যে, তোমরা লম্বা চওড়া সফর আরামে ও নিরাপদে অতিক্রম করছো এবং আমি তোমাদেরকে আমার ওয়াদাকৃত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সর্বপ্রকারের শান্তিতে রাখছি।

৪৫। যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ যা তোমাদের সমুখে ও তোমাদের পশ্চাতে আছে সে সম্বন্ধে সাবধান হও যাতে তোমরা অনুগ্রহ ভাজন হতে পার,

৪৬। আর যখনই তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন তাদের নিকট আসে তখন তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৭। যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ
আল্লাহ তোমাদেরকে যে
জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা
হতে ব্যয় কর, তখন কাফিররা
মুমিনদেরকে বলেঃ যাকে ইচ্ছা
করলে আল্লহ খাওয়াতে
পারতেন আমরা কেন তাকে
খাওয়াবো? তোমরা তো স্পষ্ট
বিভ্রান্তিতে রয়েছো।

20- وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُّ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خُلْفُكُمْ لَعَلَّكُمْ وَرُحُمُونَ ٥

٤٦- وَمَا تَأْتِينُهِمْ مِّنُ أَيَةٍ مِّنَ أَيْتِ رُبِّهِمُ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ٥

٧٤- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رُزُقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِمَّا لِرَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لِللَّهُ قَالَ النَّذِينَ كَفُرُوا لِللَّهُ الْمُنْوَلُ انْكُمْ مِنْ لَكُو يَشَاءُ اللَّهُ الْمُعْمَدُ إِنَّ أَنْتُمُ إِلَّا يَشَاءُ اللَّهُ الْمُعْمَدُ إِنْ أَنْتُمُ إِلَّا فَي ضَلْلٍ مُّبِينِ ٥

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের হঠকারিতা, নির্বৃদ্ধিতা, ঔদ্ধ্যত এবং অহংকারের খবর দিচ্ছেন যে, যখন তাদেরকে পাপ কাজ হতে বিরত থাকতে বলা হয় এবং বলা হয়ঃ তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত হও, তাওবা কর এবং আগামীর জন্যে ওগুলো হতে সতর্ক হও ও বেঁচে থাকার চেষ্টা কর, তাহলে পরিণামে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, তখন তারা এটা মেনে নেয়া তো দূরের কথা, বরং অহংকারে ফুলে ওঠে। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে এ বাক্যটি বর্ণনা করেননি। কেননা, পরে যে আয়াতটি রয়েছে ওটা স্পষ্টভাবে এটা বলে দিছে। তাতে এ কথা রয়েছে যে, গুধু কি এটাই? তাদের তো অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র প্রত্যেক কথা হতেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকে। না তারা তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়, না এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা করে। তাদের মধ্যে এটা কবৃল করে নেয়ার কোন যোগ্যতাই নেই এবং তাদের এ অভিজ্ঞতাও নেই যে, এর থেকে উপকার লাভ করে।

যখন তাদেরকে আল্লাহর পথে দান-খায়রাত করতে বলা হয় এবং বলা হয় 
যে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তাতে ফকীর
মিসকীন ও অভাবগ্রস্তদেরও অংশ রয়েছে তখন তারা উত্তর দেয়ঃ "আল্লাহ্র ইচ্ছা
হলে নিজেই তিনি তাদেরকে খেতে দিতে পারতেনং কাজেই আল্লাহর যখন ইচ্ছা
নেই তখন আমরা কেন তাঁর মর্জির উল্টো কাজ করবােং তোমরা যে
আমাদেরকে দান খায়রাতের কথা বলছা এটা তোমরা ভুল করছাে। তোমরা
তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছাে।" হতে পারে যে, এই শেষ বাক্যটি আল্লাহর পক্ষ
হতে কাফিরদের দাবী খণ্ডন করতে গিয়ে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই
কাফিরদেরকে বলছেনঃ 'তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছাে।' কিন্তু এর চেয়ে
এটাই বেশী ভাল মনে হচ্ছে যে, এটাও কাফিরদেরই জবাবের অংশ। আল্লাহ
তা'আলাই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪৮। তারা বলেঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলঃ এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?

৪৯। এরা তো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের যা এদেরকে আঘাত করবে এদের বাক-বিতপ্তা কালে। ٤٨- وَيَقُولُونَ مَتنى هٰذَا الْوَعُدُ رِأْنَ كُنْتُمْ صِدِقِينَ ٥

৫০। তখন তারা অসিয়ত করতে সমর্থ হবে না এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসতেও পারবে না। ٥٠ فَلاَ يَسْتَطِينُعُوْنَ تُوْصِيَةً ﴿ وَكُلَّ اللَّهُ الْمُلِهِمُ يَرُجِعُونَ ٢٠٥٠ ﴿ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِمُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُوالِمُواللَّالِمُ الللْمُواللْمُواللِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُولِمُ الل

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেনঃ যেহেতু কাফিররা কিয়ামতকে বিশ্বাস করতো না। সেহেত তারা নবীদেরকে (আঃ) ও মুসলমানদেরকে বলতোঃ "কিয়ামত আনয়ন করছো না কেন? আচ্ছা বলতোঃ কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?" আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেনঃ কিয়ামত সংঘটিত করার ব্যাপারে আমার কোন আসবাব পত্রের প্রয়োজন হবে না। শুধুমাত্র একবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, জনগণ প্রতিদিনের মত নিজ নিজ কাজে মগু হয়ে পড়বে, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ইসরাফীল (আঃ)-কে শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার নির্দেশ দিবেন, তখন মানুষ এদিকে ওদিকে পড়তে শুরু করবে। ঐ আসমানী ভীষণ ও বিকট শব্দের ফলেই সবাই হাশরের মাঠে আল্লাহ তা'আলার সামনে একত্রিত হয়ে যাবে। ঐ শব্দের পরে কাউকেই এতোটুকও সময় দেয়া হবে না যে, কারো সাথে কোন কথা বলে বা কারো কোন কথা শুনে অথবা কারো জন্যে কোন অসিয়ত করতে পারে। তাদের নিজেদের বাডীতে ফিরে যাবার ক্ষমতা থাকবে না। এ আয়াত সম্পর্কে বহু 'আসার' ও হাদীস রয়েছে, যেগুলো আমরা অন্য জায়গায় বর্ণনা করে এসেছি। এই প্রথম ফূৎকারের পর দ্বিতীয় ফুৎকার দেয়া হবে, যার ফলে সবাই মরে যাবে। সারা জগত ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র সদা বিরাজমান আল্লাহ থাকবেন, যাঁর ধ্বংস নেই। এরপর পুনরায় উত্থিত হবার ফুৎকার দেয়া হবে।

৫১। যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখনই তারা কবর হতে ছুটে আসবে তাদের প্রতিপালকের দিকে।

৫২। তারা বলবেঃ হায়! দুর্ভোগ
আমাদের! কে আমাদেরকে
আমাদের নিদ্রাস্থল হতে
উঠালো? দয়াময় আল্লাহ তো
এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন
এবং রাস্লগণ সত্যই
বলেছিলেন।

٥ - وَنُفِخَ فِى الصَّوْرِ فَاذَا هُمُ
 مَنَ الْأَجَلَ لَا الْحَلَى رَبِّهِمْ
 يَنْسِلُونَ ٥

٥٢- قَالُواْ يُويْلُنَا مِنْ بَعَثْنَا مِنْ سَلَتُهُ مُرْقَدِنا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ ৫৩। এটা হবে শুধুমাত্র এক মহানাদ; তখনই তাদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমার সামনে। ٥٣- إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةُ وَّاجِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جُمِيعٌ لَّدَيْناً مُحَضَّرُونَ٥

৫৪। আজ কারো প্রতি কোন যুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করতে তথু তারই প্রতিফল দেয়া হবে।

02- فَالْيَوْمُ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا سَدَ مُؤْدُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۞

এই আয়াতগুলোতে দ্বিতীয় ফুৎকারের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যার দ্বারা মৃতরা জীবিত হয়ে যাবে : مَصُدُر ক্রিয়া পদটির مَصُدُر হলো نُسُلُونُ এবং এর অর্থ হচ্ছে দ্রুত গতিতে চলা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে ব্লেনঃ

يُومُ يَخْرُجُونَ مِنَ الْآجَدَاثِ سِرَاعًا كَانَهُمْ إِلَى نَصُبِ لَيُوَفِضُونَ ـ

অর্থাৎ "সেদিন তারা কবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে, মনে হবে তারা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে।" (৭০ ঃ ৪৩) যেহেতু দুনিয়ায় তারা কবর হতে জীবিতাবস্থায় উত্থিত হওয়াকে অবিশ্বাস করতো, সেই হেতু সেদিন তারা বলবেঃ 'হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল হতে উঠালো।' এর দ্বারা কবরে আযাব না হওয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা, ঐ সময় তারা যে ভীষণ কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হবে তার তুলনায় কবরের শাস্তি তাদের কাছে খুবই হালকা অনুভূত হবে। তারা যেন কবরে আরামেই ছিল।

কোন কোন গুরুজন একথাও বলেছেন যে, কবর হতে উথিত হওয়ার কিছু পূর্বে সত্যি সত্যিই তাদের ঘুম এসে যাবে। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, প্রথম ফুৎকার ও দ্বিতীয় ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে তারা ঘুমিয়ে পড়বে। তাই কবর হতে উঠার সময় তারা এ কথা বলবে। ঈমানদার লোকেরা এর জবাবে বলবেঃ দয়াময় আল্লাহ্ তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর রাসূলগণ সত্যি কথাই বলতেন। একথাও বলা হয়েছে যে, ফেরেশতারা এই জবাব দিবেন। এ দু'টি উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উপায় এই যে, হয়তো এ জবাব মুমিনরাও দিবে এবং ফেরেশতারাও দিবেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্।

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, এগুলো সবই কাফিরদের উক্তি। কিন্তু সঠিক কথা ওটাই যা আমরা বর্ণনা করলাম। যেমন সূরায়ে সাফ্ফাতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَ قَالُوا يَوْيُلُنَا هَذَا يُومُ الدِّيْنِ ـ هَذَا يُومُ الْفُصِلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تَكُذِّبُونَ ـ

অর্থাৎ "এবং তারা বলবেঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটাই তো কর্মফল দিবস। এটাই ফায়সালার দিন যা তোমরা অস্বীকার করতে।"(৩৭ ঃ ২০-২১) অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَ يُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ المُجرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يَومُ يُومُ تَقُومُ السَّاعَةِ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

অর্থাৎ "যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেই দিন পাপীরা কসম করে বলবে যে, তারা (দুনিয়ায়) এক ঘন্টার বেশী অবস্থান করেনি। এভাবে তারা সদা সত্য হতে ফিরে থাকতো। ঐ সময় জ্ঞানীরা ও মুমিনরা বলবেঃ তোমরা আল্লাহর লিখন অনুযায়ী পুনরুখানের দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছো, আর পুনরুখানের দিন এটাই, কিন্তু তোমরা জানতে না।"(৩০ঃ ৫৫-৫৬)

মহামহিমানিত আল্লাহ্ বলেনঃ 'এটা হবে শুধুমাত্র এক মহানাদ, তখনই তাদের সকলকে হাযির করা হবে আমার সামনে।' যেমন তিনি বলেনঃ

فَإِنْهَا هِي زَجِرة وَأَحِدةً - فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرةِ -

অর্থাৎ "এটা তো শুধু এক বিকট আওয়ায, তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে।"(৭৯ ঃ ১৩-১৪) মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلُمِّحِ الْبُصِرِ أَوْ هُو اقْرَبُ

অর্থাৎ "কিয়ামতের ব্যাপারটি তো শুধু চোখের পলক ফেলার মত, বরং তার চেয়েও নিকটতর।"(১৬ ঃ ৭৭) মহিমানিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

يُوم يَدْعُوكُم فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا-

অর্থাৎ "যেই দিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন তখন তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা ধারণা করবে যে, তোমরা অল্পদিনই (দুনিয়ায়) অবস্থান করেছো।"(১৭ ঃ ৫২) মোটকথা, হুকুমের সাথে সাথেই সবাই একত্রিত হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ বলবেনঃ 'আজ কারো প্রতি যুলুম করা হবে না, বরং তোমরা যা করতে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে।'

৫৫। এই দিন জান্নাতবাসীরা আনন্দে মগ্ন থাকবে।

৫৬। তারা এবং তাদের জন্যে সঙ্গিনীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে।

৫৭। সেথায় থাকবে তাদের জন্যে ফলমূল এবং তাদের জন্যে থাকবে যা তারা ফরমায়েশ করবে।

৫৮। পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'। ٥٥- إِنَّ اَ صَحْبُ الْجُنَّةِ الْيَوْمَ وَفَى شُعُلِ فَكِهُونَ ٥ وَفَى شُعُلِ فَكِهُونَ ٥ ٥٥- هُمْ وَازُواجُهُمْ فِي ظِلْلٍ عَلَى الْارْائِكِ مُتَّكِئُونَ ٥ عَلَى الْارْائِكِ مُتَّكِئُونَ ٥ ٥٧- لَهُمْ فِينَهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا

٥٨- سَلَمْ قُولًا مِّنْ رَّبِّ رَّحِيمٍ٥

আল্লাহ্ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, জান্নাতীরা কিয়ামতের ময়দান হতে মুক্ত হয়ে সসন্মানে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তথাকার বিবিধ নিয়ামত ও শান্তির মধ্যে এমনভাবে মগ্ন থাকবে যে, অন্য কোন দিকে না তারা জ্রান্ধ্যম হতে ও জাহান্নামবাসীদের হতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত থাকবে। তারা জাহান্নাম হতে ও জাহান্নামবাসীদের হতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত থাকবে। তারা নিজেদের ভোগ্য জিনিসের মধ্যে এমনভাবে মগ্ন থাকবে যে, অন্য কোন জিনিসের খবর তারা রাখবে না। তারা অত্যন্ত আনন্দ মুখর থাকবে। কুমারী হুর তারা লাভ করবে। তাদের সাথে তারা আমোদ-আহলাদে লিপ্ত থাকবে। মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের সুর দ্বারা তাদেরকে প্রলুব্ধ ও বিমোহিত করা হবে। এই আমোদ-আহলাদে ও আনন্দের মধ্যে তাদের স্ত্রীরা ও হুরেরাও শামিল থাকবে। জান্নাতী ফলমূল বিশিষ্ট বৃক্ষাদির সুশীতল ছায়ায় তারা আরামে সুসজ্জিদ আসনে হেলান দিয়ে বসবে এবং পরম দ্য়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে তারা আপ্যায়িত হবে। প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকবে। তাদের মন যে জিনিস চাইবে তাই তারা পাবে।

সুনানে ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''তোমাদের মধ্যে কেউ কি ঐ জান্নাতে যাওয়ার আকাজ্ফা কর এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক যাতে কোন ভয় ও বিপদ নেই? কা'বার প্রতিপালকের শপথ! ওটা সরাসরি জ্যোতি আর জ্যোতি। ওর সজীবতা সীমাহীন। ওর সবুজ-শ্যামলতা ফুটে পড়ছে। ওর প্রাসাদ গুলো মযবৃত, সুউচ্চ ও পাকা। ওর প্রস্রবণগুলো পরিপূর্ণ ও প্রবাহিত। ওর ফলগুলো সুস্বাদু ও পাকা। ফলগুলো প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। তথায় সুন্দরী ও যুবতী হুর রয়েছে। তাদের পোশাকগুলো রেশমী ও মূল্যবান। ওর নিয়ামতরাশি চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর। ওটা শান্তির ঘর। ওটা সবুজ ও সজীব ফুলের বাগান। ওর নিয়ামতগুলো প্রচুর ও চমৎকার। ওর প্রাসাদগুলো সুউচ্চ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত।'' তাঁর একথা শুনে যতজন সাহাবী (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন সবাই সমস্বরে বলে উঠলেনঃ ''হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা এর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবো এবং এটা লাভ করার জন্যে চেষ্টা করবো।'' তখন রাস্লুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ ''ইনশাআল্লাহ বলো।'' সাহাবীগণ তখন ইনশাআল্লাহ বললেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'। স্বয়ং আল্লাহ জান্নাতবাসীদের জন্যে সালাম। যেমন আল্লাহ তা আলার উক্তিঃ

ر یر و ۱۹ ۱۲٬۱۲۲٬۱۹۷ رو و محیتهم یوم یلقونه سلم

অর্থাৎ ''যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাদের তুহফা হবে 'সালাম'।''(৩৩ ঃ ৪৪)

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''জান্নাতীরা তাদের নিয়ামতরাশির মধ্যে মগ্ন থাকবে এমন সময় উপরের দিক হতে আলো চমকাবে। তারা তাদের মস্তক উত্তোলন করবে এবং মহামহিমানিত আল্লাহকে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ

رَّهُ رَبِّ وَرَبُّ وَدِيرُ الْمِرْدِيرُ وَرَبِيَّ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ

অর্থাৎ "হে জান্নাত বাসীরা! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

-এ আয়াতের ভাবার্থ এটাই। আল্লাহ তা'আলা তাদের দিকে তার্কাবেন এবং তারাও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবে। তারা যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলার দিকে তাকিয়ে থাকবে ততক্ষণ অন্য কোন নিয়ামতের প্রতি তারা ক্রক্ষেপ করবে না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ও তাদের মাঝে পর্দা ফেলে দিবেন এবং নূর (জ্যোতি) ও বরকত তাদের উপর থেকে যাবে।"

এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সদন দুর্বল। ইমাম ইবনে
মাজাহ (রঃ) স্বীয় 'কিতাবুস সুনাহ' নামক এছে এটা বর্ণনা করেছেন।

হযরত উমার ইবনে আবদিল আযীয (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন জাহানামী ও জানাতীদের হতে ফারেগ হবেন তখন তিনি মেঘের ছায়ার দিকে মনোনিবেশ করবেন। ফেরেশতারা আশে পাশে থাকবেন এবং আল্লাহ জানাতীদেরকে সালাম করবেন ও জানাতীরা জবাব দিবে। হযরত কারাযী (রঃ) বলেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলার سَلُمُ قَـُولًا مِّنْ رَبِّ رَجِيْم -এই উক্তির মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। ঐ সময় আল্লাহ তাঁ আলাঁ বলবেনঃ "তোমরা আমার কাছে যা চাইবে চাও।" তারা উত্তরে বলবেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! কি চাইবো, সবই তো বিদ্যমান রয়েছে?" আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "হাঁা, ঠিক আছে, তবুও যা মনে চায় তাই চাও।" তখন তারা জবাব দিবেঃ "আমরা আপনার সন্তুষ্টি চাই।" মহান আল্লাহ বলবেনঃ "ওটা তো আমি তোমাদেরকে দিয়েছিই। আর এরই ভিত্তিতে তোমরা আমার মেহমানখানায় এসেছো এবং আমি তোমাদেরকে এর মালিক বানিয়ে দিয়েছি।" জানাতীরা বলবেঃ "হে আল্লাহ! এখন তাহলে আমরা আপনার কাছে আর কি চাইবো? আপনি তো আমাদেরকে এতো বেশী দিয়ে রেখেছেন যে. যদি আপনি হুকুম করেন তবে আমাদের মধ্যে একজন লোক সমস্ত মানব ও দানবকে নিমন্ত্রণ করতে পারে এবং তাদেরকে পেটপুরে পানাহার করাতে পারে ও পোশাক পরাতে পারে, এমনকি তাদের সমস্ত প্রয়োজন পুরো করতে সক্ষম হবে। এর পরেও তার অধিকারভুক্ত জিনিস একটুও হ্রাস পাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "আমার কাছে অতিরিক্ত আরো রয়েছে।" অতঃপর ফেরেশতারা তাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে নতুন নতুন উপঢৌকন নিয়ে আসবেন।<sup>১</sup>

কে। আর হে অপরাধিগণ!
তামরা আজ পৃথক হয়ে যাও।
৬০। হে বানী আদম! আমি কি
তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি
যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব
করো না, কারণ সে তোমাদের
প্রকাশ্য শক্র।

٥٩ - وامتازوا اليوم ايها المُجرِمُونَ ٥
 ٦٠ - المُ اعْهَدُ اللّهُمْ يَبنِي ادْمَ انْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطِنَ إِنَّهُ لَكُمْ لَـ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطِنَ إِنَّهُ لَكُمْ لَـ

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এ রিওয়াইয়াতটি বহু সনদে এনেছেন। কিন্তু এটা গারীব বা দুর্বল রিওয়াইয়াত। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৬১। আর আমার ইবাদত কর, ٦١- وَانِ اعْـبُـدُونِيُّ هٰذَا صِـرَاطٌ এটাই সরল পথ।

مستقِيم ٥ ৬২। শয়তান তো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝনি?

٦٢- وَلَقَدُ اَضُلَّ مِنكُمْ حِبِلًّا كِثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ٥

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে. সৎ লোকদেরকে অসৎ লোকদের থেকে পথক করে দেয়া হবে। কাফিরদেরকে বলা হবেঃ তোমরা মুমিনদের থেকে দুর হয়ে যাও। মহান আল্লাহ বলেনঃ অতঃপর আমি কাফিরদেরকে মুমিনদের হতে পৃথক করে দিবো। আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

ردر رودو يوم تقوم السّاعة يومئِدٍ يتفرقون ـ

অর্থাৎ ''যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেই দিন তারা পৃথক পৃথক হয়ে যাবে।"(৩০ ঃ ১৪) আর এক জায়গায় বলেনঃ

إلى صَراطِ الْجَحِيْمِ.

অর্থাৎ "(ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে যাদের ইবাদত করতো তারা আল্লাহর পরিবর্তে এবং তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে।"(৩৭ ঃ ২২-২৩)

জান্নাতীদের উপর যেমনভাবে নানা প্রকারের দয়া-দাক্ষিণ্য করা হবে তেমনই কাফিরদের উপর নানা প্রকারের কঠোরতা করা হবে। ধমক ও শাসন গর্জনের সুরে তাদেরকে বলা হবেঃ আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসতু করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? কিন্তু এতদসত্ত্বেও তোমরা পরম দয়ালু আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করেছো এবং শয়তানের আনুগত্য করেছো। সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা এবং আহার্যদাতা হলাম আমি, আর আনুগত্য করা হবে আমার দরবার হতে বিতাড়িত শয়তানের? আমি তো বলে দিয়েছিলাম যে. তোমরা শুধু আমাকেই মানবে এবং শুধুমাত্র আমারই ইবাদত করবে। আমার কাছে পৌঁছবার সঠিক, সরল ও সোজা পথ এটাই। কিন্তু তোমরা চলেছো উল্টো পথে। সুতরাং এখানেও উল্টোভাবেই থাকো। সৎ লোকদের ও তোমাদের পথ পৃথক হয়ে গেল। তারা জান্নাতী এবং তোমরা জাহান্নামী।

बाता वर्ष मृष्टिक वूबारना श्टारह । অভিধানে جِبلاً वर प्रैहिक वूबारना श्टारह । অভিধান جِبلاً वर بُبلُ এবং بُبلُ এই উভয়রূপেই বলা হয়ে থাকে ।

অর্থাৎ শয়তান তোমাদের বহু লোককে বিদ্রান্ত করেছে ও সঠিক পথ হতে সরিয়ে দিয়েছে। তোমাদের কি এটুকু জ্ঞান ছিল না যে, তোমরা এর ফায়সালা করতে পারতে যে, পরম দয়ালু আল্লাহকে মানবে, না শয়তানকে মানবে? সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করবে, না সৃষ্টের উপাসনা করবে?

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে জাহান্নাম তার ঘাড় বের করবে, যা হবে অন্ধকারময়ও প্রকাশমান। সে বলবেঃ "হে আদম সন্তান! আল্লাহ তা'আলা কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেননি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করবে না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্রং আর শুধু তাঁরই ইবাদত করবে, এটাই সরল পথং শয়তান তো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝিনিং হে পাপী ও অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও।" প্রত্যেকেই তখন হাঁটুর ভরে পড়ে যাবে। প্রত্যেককেই তার আমলনামার দিকে ডাকা হবে। মহান আল্লাহ বলবেনঃ "আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে।"

৬৩। এটা সেই জাহান্নাম যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

৬৪। আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর; কারণ তোমরা একে অবিশ্বাস করেছিলে।

৬৫। আমি আজ এদের মুখে
মোহর লাগিয়ে দিবো, এদের
হস্ত কথা বলবে আমার সাথে
এবং এদের চরণ সাক্ষ্য দিবে
এদের কৃতকর্মের।

٦٣- هٰذِهِ جَـهُنَّمُ الَّتِی کنتم ور رور توعدون ٥

٦٤- إصَّلُوهَا الْيَـوْمُ بِسَمَّا كُنْتُمُ رُوُودِ تَكُفُرُونَ ٥

এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৬৬। আমি ইচ্ছা করলে এদের
চক্ষুগুলোকে লোপ করে দিতে
পারতাম, তখন এরা পথ চলতে
চাইলে কি করে দেখতে
পোতো!

৬৭। এবং আমি ইচ্ছা করলে এদেরকে স্ব-স্ব স্থানে বিকৃত করে দিতে পারতাম, ফলে এরা চলতে পারতো না এবং ফিরেও আসতে পারতো না। ٦٦- وَلُونَشَاءُ لَطُمَسُنَا عَلَى اللهِ الْمَسَنَا عَلَى اللهِ الْمَسَنَا عَلَى اللهِ الْمَسَنَا عَلَى الْمَسَنَا عَلَى الْمَسَنَا عَلَى الْمَسْرَاطَ وَلَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُلْمُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ ال

7۷- وَلُوْ نَشَاء لَمُسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مُكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُواْ مُضِيَّا سُهُ رَبِّعُونَ ٥ وَلاَ يَرْجِعُونَ ٥

জাহান্নাম জ্বলন্ত, শিখাযুক্ত ও বিকট চীৎকার করা অবস্থায় সামনে আসবে এবং কাফিরদেরকে বলা হবেঃ "এটা ঐ জাহান্নাম আল্লাহর রাসূলগণ যার বর্ণনা দিতেন। যার থেকে তাঁরা ভয় দেখাতেন এবং তোমরা তাঁদেরকে অবিশ্বাস করতে ও মিথ্যাবাদী বলতে। সুতরাং এখন তোমরা তোমাদের কুফরীর স্বাদ গ্রহণ কর। ওঠো, এর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়।" যেমন মহিমানিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

يُومَ يُدَعُّونَ إلى نَارِ جَهُنَّمَ دَعَّا لَهُ وَالنَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَنِّبُونَ لَ أَفْسِحْرُ ا المردرود رود مورد هذا أم انتم لاتبصِرون -

অর্থাৎ "যেই দিন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং বলা হবেঃ এটা ঐ জাহান্নাম যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে। বল তো, এটা কি যাদু, না তোমরা কিছুই দেখতে পাও না?"(৫২ ঃ ১৩-১৫)

কিয়ামতের দিন যখন কাফির ও মুনাফিকরা নিজেদের পাপ অস্বীকার করবে এবং ওর উপর শপথ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখ বন্ধ করে দিবেন এবং তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সত্য সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমরা নবী (সঃ)-এর নিকট ছিলাম, হঠাৎ তিনি হেসে উঠলেন, এমন কি তাঁর দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত দেখা গেল। অতঃপর তিনি বললেনঃ "আমি কেন হাসলাম তা তোমরা জান কি?" উত্তরে আমরা বললামঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সঃ) খুব ভাল জানেন। তিনি তখন বললেনঃ কিয়ামতের দিন বান্দার তার প্রতিপালকের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারটাই আমাকে হাসিয়েছে। সে বলবেঃ "হে

আমার প্রতিপালক! আপনি কি আমাকে যুলুম হতে রক্ষা করেননি?" আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিবেনঃ "হাঁা, অবশ্যই।" বানা তখন বলবেঃ "তাহলে আমার বিপক্ষে কোন সাক্ষ্যদানকারীর সাক্ষ্য আমি স্বীকার করবো না। আমার দেহ শুধু আমার নিজের। বাকী সবাই আমার শক্র।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "আচ্ছা, ঠিক আছে, তাই হবে। তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী হবে এবং আমার সন্মানিত লিপিকর ফেরেশতারা সাক্ষী হবে।" তৎক্ষণাৎ তার মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে বলা হবেঃ তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দাও যা সে করেছে। তারা তখন স্পষ্টভাবে খুলে খুলে সত্য সত্যভাবে প্রত্যেক কাজের কথা বলে দিবে। তারপর তার মুখ খুলে দেয়া হবে। সে তখন নিজের দেহের জোড় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে বলবেঃ তোমাদের জন্যে অভিশাপ! তোমরাই আমার শক্র হয়ে গেলেং তোমাদেরকে বাঁচাবার জন্যেই তো আমি চেষ্টা করেছিলাম এবং তোমাদেরই উপাকারার্থে তর্ক-বিতর্ক করছিলাম।"

হযরত বাহয ইবনে হাকীম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ "নিক্য়ই তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের সামনে আহ্বান করা হবে যখন তোমাদের মুখ বন্ধ থাকবে। সর্বপ্রথম উরু ও ক্ষন্ধকে প্রশ্ন করা হবে।" ২

কিয়ামতের একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে যে, তৃতীয়বারে তাকে বলা হবেঃ "তুমি কি?" সে জবাবে বলবেঃ "আমি আপনার বান্দা। আমি আপনার উপর, আপনার নবী (সঃ)-এর উপর এবং আপনার কিতাবের উপর ঈমান এনেছিলাম। রোযা, নামায, যাকাত ইত্যাদির আমি পাবন্দ ছিলাম।" আরো বহু পুণ্যের কাজের কথা সে বলতে থাকবে। ঐ সময় তাকে বলা হবেঃ "আচ্ছা, থামো। আমি সাক্ষী হাযির করছি।" সে চিন্তা করবে যে, কাকেই বা সাক্ষীরূপে পেশ করা হবে। হঠাৎ তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে। অতঃপর তার উরুকে বলা হবেঃ "তুমি সাক্ষ্য দাও।" তখন উরু, অস্থি এবং গোশত কথা বলে উঠবে এবং ঐ মুনাফিকের সমস্ত কপটতা ও গোপন কথা প্রকাশ করে দিবে। এসব এজন্যেই হবে যাতে তার কোন যুক্তি পেশ করার সুযোগ না থাকে এবং শাস্তি হতে সে রক্ষা না পায়। আল্লাহ তা আলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন বলেই পুজ্খানুপুজ্খরূপে তার হিসাব নেয়া হবে।"

এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসাঈ (রঃ)।

এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, মুখের উপর মোহর লেগে যাওয়ার পর সর্বপ্রথম মানুষের বাম উরু কথা বলবে।

হ্যরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মুমিনকে ডেকে তার সামনে তার পাপ পেশ করে বলবেনঃ "এটা কি ঠিকং" সে উত্তরে বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! হ্যাঁ, অবশ্যই আমি এ কাজ করেছি।" তিনি বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপরাশি মার্জনা করে দিবেন এবং তিনি এগুলো গোপন করে রাখবেন। তার একটি পাপও সৃষ্টজীবের কারো কাছে প্রকাশিত হবে না। অতঃপর তার পুণ্যগুলো আনয়ন করা হবে এবং সমস্ত মাখলুকের সামনে ওগুলো খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে দেয়া হবে। তারপর কাফির ও মুনাফিককে আহ্বান করা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে ঃ "তুমি এসব কাজ করেছিলে কি?" তখন সে অস্বীকার করে বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনার মর্যাদার শপথ! আপনার এই ফেরেশতা এমন কিছ লিখেছেন যা আমি করিনি।" তখন ফেরেশতা বলবেনঃ "তুমি কি এটা অমুক দিন অমুক জায়গায় করনি?" সে জবাব দিবেঃ "না। ছে আমার প্রতিপালক! আপনার ইয্যতের কসম! আমি এটা করিনি।" যখন সে এ কথা বলবে তখন আল্লাহ তার মুখ বন্ধ করে দিবেন। হ্যরত আবৃ মুসা (রাঃ)-এর ধারণায় সর্বপ্রথম তার ডান উরু তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। অতঃপর তিনি ... । -এই আয়াতটি পাঠ করেন।<sup>১</sup>

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি ইচ্ছা করলে তাদের চক্ষুগুলোকে লোপ করে দিতে পারতাম, তখন তারা পথ চলতে চাইলে কি করে দেখতে পেতো! আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে তাদেরকে তাদের নিজেদের স্থানে বিকৃত করে দিতে পারতাম। তাদের চেহারা পরিবর্তন করে দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম, তাদেরকে পাথর বানিয়ে দিতাম এবং তাদের পা ভেঙ্গে দিতাম। ফলে তখন তারা চলতে পারতো না। অর্থাৎ তারা সামনেও যেতে পারতো না এবং পিছনেও ফিরে আসতে পারতো না। বরং মূর্তির মত একই জায়গায় বসে থাকতো।

৬৮। আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি তার স্বাভাবিক গঠনে অবনতি ঘটাই। তবুও কি তারা বুঝে না?

٦٨- وَمَنَ نَعُـمَ مِلْوَهُ نُنكِسُهُ فِي الْحُلُونَ وَالْحُلُونَ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَالْحُلُونِ وَالْحُلُونَ وَالْحُلُونَ وَالْحُلُونَ وَلَائِهُ وَلِهُ وَلَائِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَائِهُ ولَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلِهُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونَالِهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُولُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُولُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُولُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُلِقُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا لِلْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَل

১. ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

৬৯। আমি তাকে (রাস্লকে সঃ)
কাব্য রচনা করতে শিখাইনি
এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয়
নয়। এটাতো শুধু উপদেশ
এবং সুস্পষ্ট কুরআন।

৭০। যাতে সে সতর্ক করতে পারে জীবিতদেরকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে। ٦٩- وَمَا عَلَّمْنَهُ الشَّعَرَ وَمَا يَكُمْنَهُ الشَّعَرَ وَمَا يَنْ مُو الشَّعَرَ وَمَا يَنْ مُو اللَّهُ ذِكْرٌ وَّ يَنْ مَا يَعْمَدُ وَلَا يَعْمُوا لِللَّهُ فَا يَعْمُ وَلَوْ لِللَّهُ فَا يَعْمُ وَلِي الْعُمْرُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُوا لِللَّهُ فَا يَعْمُ وَلِي السَّعْمَدُ وَلَا يَعْمُوا لِللَّهُ فَا يَعْمُ وَلِي السَّعْمَ وَلِي السَّمْعُونُ وَلَا يَعْمُ وَلِي السَّعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلِي السَّعْمُ وَلِي اللَّهُ فَا يَعْمُ وَلِي اللَّهُ فَا يَعْمُ لَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ فَا يَعْمُ إِلَّا لَا يَعْمُ وَلِي اللَّهُ فَا يَعْمُ إِلَّا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلِي اللَّهُ فَالْمُوا لِللَّهُ فَالْمُولُ وَلَا يَعْمُ وَلِي اللَّهُ فَا يَعْمُ وَلِي اللَّهُ فَا يَعْمُ وَلِي لَا يَعْمُ وَلِي اللَّهُ وَلِمُ لَا يَعْمُ وَلِمُ لِللْمُ لِمُعْمِلُونُ وَلِي الْعِلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا يَعْمُ وَلِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْ

· ٧- رِلْيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَّيَحِقَّ اللهِ عَلَى الْكِفِرِيْنَ ٥

আল্লাহ তা আলা ইবনে আদম সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, যেমন যেমন তাদের যৌবনে ভাটা পড়তে থাকে তেমন তেমন তাদের বার্ধক্য, দুর্বলতা ও শক্তিহীনতা এসে পড়ে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা আলা বলেনঃ

অর্থাৎ "আল্লাহ, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল রূপে, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"(৩০ ঃ ৫৪) অন্য একটি আয়াতে রয়েছেঃ

وَمِنْكُمْ مِنْ يُرِدُّ إِلَى أَرْذُلِ الْعُمِرِ لِكَيلاً يَعْلَمُ مِنْ بَعْلِ عِلْمِ شَيْئاً

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যাকে খুব বেশী বয়সের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয় (সে অতি বার্ধক্যে পদার্পণ করে), যাতে সে জ্ঞানবান হওয়ার পরে জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে।"(২২ ঃ ৫) সুতরাং আয়াতের ভাবার্থ এই যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ও স্থানান্তরের জায়গা। এ দুনিয়া চিরস্থায়ী নয়। তবুও কি এ লোকগুলো এ জ্ঞান রাখে না যে, তারা নিজেদের শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্যের উপর চিন্তা-ভাবনা করে এবং হৃদয়ঙ্গম করে যে, এই দুনিয়ার পরে আখিরাত আসবে এবং এই জীবনের পরে আবার নবজীবন লাভ করবে?

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি রাসূল (সঃ)-কে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং কাব্য রচনা তাঁর পক্ষে শোভনীয়ও নয়। কবিতার প্রতি তাঁর ভালবাসা নেই এবং কোন আকর্ষণও নেই। এর প্রমাণ তাঁর জীবনেই প্রকাশমান যে, তিনি কোন কবিতা পাঠ করলে তা সঠিকভাবে শেষ করতে পারতেন না এবং তাঁর পুরোপুরিভাবে তা মুখস্থ থাকতো না। হযরত শা'বী (রঃ) বলেন যে, আবদুল মুন্তালিবের বংশের প্রত্যেক নর ও নারী কবিতা বলতে পারতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটা হতে বহু দূরে ছিলেন।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, একদা রাস্লুল্লাহ (সঃ) নিম্ন লিখিত কবিতাংশটি । الشَّيْبِ لِلْمُرْءِ نَاهِيًا ইরুপে পড়েন। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন ঃ "হে আল্লাহর রাস্ল (সঃ)! কবিতাংশটি এরূপ নয়, বরং নিম্নরূপ হবেঃ اللَّشَيْبُ وُ الْإِسْلاَمُ لِلْمُرْءِ نَاهِيًا अविতাংশটি এরূপ নয়,

অতঃপর হ্যরত আবূ বকর (রাঃ) অথবা হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা আপনার ব্যাপারে বলেছেনঃ

অর্থাৎ ''আমি তাকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয় নয়।"<sup>২</sup>

ইমাম বায়হাকী (রঃ) স্বীয় 'দালায়েল' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আব্বাস ইবনে মিরদাস সালমী (রাঃ)-কে বলেনঃ "তুমিই তো

এ কবিতাংশটি বলেহো?'' উত্তরে হযরত আব্বাস ইবনে মিরদাস (রাঃ) বলেন ঃ "এটা مَرُنَّ عُلِينَةٌ وَ الْاقْرُعَ (الْأَقْرُعُ -এইরূপ হবে।''

তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "সবই সমান।" অর্থাৎ অর্থের দিক দিয়ে দুটো একই। তাঁর উপর আল্লাহর দর্মদ ও সালাম বর্ষিত হোক। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সুহায়লী (রঃ) আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর এভাবে নাম আগে পাছে করার এক বিশ্বয়কর কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) আকরাকে পূর্বে এবং উইয়াইনাকে পরে এ জন্যেই উল্লেখ করেছেন যে, উইয়াইনা হযরত আবৃ বকর (রাঃ)-এর খিলাফের যুগে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আকরা ইসলামের উপর অটল ছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

এটা ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

উমুভী (রঃ) তাঁর 'মাগাযী' গ্রন্থে লিখেছেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন রাসলুল্লাহ (সঃ) বদর যুদ্ধে নিহত কাফিরদের মাঝে চক্কর দিতে দিতে মুখে উচ্চারণ করছিলেনঃ نُغُلِقُ هَامًا তখন হযরত আবৃ বকর সিদ্দীক (রাঃ) কবিতার পংক্তিটি পূর্ণ করতে গিয়ে বলেনঃ

مِنْ رِّجَالِ اَعِزَّةٍ عَلَيْنَا \* وَ هُمْ كَانُوا اَعَقَّ وَ اظْلُما

এটা কোন একজন আরবীয় কবির কবিতাংশ। এটা দিওয়ানে হামাসার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কখনো কখনো কবি তুরফার নিম্নের পংক্তিটি পাঠ করতেনঃ

يُرْتِيكَ بِالْاخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزُوَّدُ

অর্থাৎ "এমন ব্যক্তি তোমার নিকট সংবাদ বহন করবে যাকে তুমি ভ্রমণ সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করনি।" এর প্রথম মিসরাটি হলোঃ

سَتُبُدِي لَكَ الْآيامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا

অর্থাৎ ''যামানা অতি শীঘ্র অজ্ঞাত বিষয় তোমার নিকট প্রকাশ করে দিবে।''

হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) কবিতা বলতেন কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ তাঁর কবিতার প্রতি সবচেয়ে বেশী ঘূণা ছিল। হাা, তবে তিনি কখনো কখনো বানু কায়েসের কবিতা পাঠ করতেন। কিন্তু তাতেও তিনি ভুল করে বসতেন। আগে পিছে হয়ে যেতো। হযরত আবূ বকর (রাঃ) তখন বলতেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এরূপ হবে না বরং এইরূপ হবে।"

তখন রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ "আমি কবিও নই এবং কবিতা রচনা করা আমার জন্যে শোভনীয়ও নয়।"<sup>১</sup>

হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কবিতা পডতেন কি-না এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ না, তবে কবি তুরফার নিম্নের কবিতাংশটি তিনি পড়তেনঃ

سَتُبِدِى لَكَ الْآيَامُ مَا كُنْتَ جَاهِلاً \* وَ يَأْتِيكُ بِالْآخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوَّدُ وَ لَمْ تَرُوَّدُ اللَّهُ الْآخْبَارِ किन्न তিনি مَنْ لَكُمْ تُزُوَّدُ بِالْآخْبَارِ किन्न তিন وعاء مَنْ لَكُمْ تُزُوَّدُ بِالْآخْبَارِ किन्न (রাঃ) বলেনঃ "এটা এই রূপ নয়।" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি কবি নই এবং কবিতা রচনা আমার জন্যে শোভনীয়ও নয়।"

এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন ।

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) খদ্দক খননের সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)-এর কবিতা পাঠ করেছিলেন। তবে এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তিনি এ কবিতা সাহাবীদের (রাঃ) সাথে পাঠ করেছিলেন। কবিতাটি নিম্নরূপ ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) اَیْیُنا শব্দটি খুব টান দিয়ে উচ্চ স্বরে পড়তেন।

কবিতাটির আনুবাদঃ "কোন চিন্তা নেই, যদি আপনি না থাকতেন তবে আমরা সুপথ প্রাপ্ত হতাম না। আর সাদকাও করতাম না এবং নামাযও পড়তাম না। সুতরাং (হে আল্লাহ!) আমাদের উপর শান্তি নাযিল করুন এবং যদি আমরা শক্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সম্মুখীন হই তবে আমাদের পাগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে অটল ও স্থির রাখুন! এ লোকগুলোই আমাদের উপর হঠকারিতা করেছে, তবে যখন তারা ফিংনার ইচ্ছা করে তখন আমরা তা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করি।" অনুরূপভাবে এটাও প্রমাণিত আছে যে, হুনায়েনের যুদ্ধের দিন রাস্লুল্লাহ (সঃ) পাঠকরেছিলেনঃ

أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبَ \* أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

অর্থাৎ ''আমি নবী, এটা মিথ্যা নয় এবং আমি আবদুল মুপ্তালিবের সন্তান (সন্তানের সন্তান বা বংশধর)।"

এ ব্যাপারে এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, ঘটনাক্রমে এমন একটা কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে যা কবিতার ওজনে মিলে গেছে। কিন্তু ইচ্ছা করে তিনি কবিতা বলেননি।

হযরত জুনদুব ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে একটি গুহায় ছিলাম এমতাবস্থায় তাঁর একটি অঙ্গুলী যখমী হয়। তখন তিনি বলেনঃ

هَلُ انَتِ إِلَّا إِصْبَعُ دَمِيْتِ \* وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتِ

অর্থাঃ "তুমি একটি অঙ্গুলী মাত্র এবং তুমি আল্লাহর পথে রক্তাক্ত হয়েছো।" এটাও ঘটনাক্রমে হয়েছে, ইচ্ছাপূর্বক নয়। অনুরূপভাবে الا اللم -এর তাফসীরে একটি হাদীস আসছে, তাতে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন ঃ

## اِنْ تَغْفِرِ اللَّهُمْ تَغْفِر جَمَّا \* وَ أَيُّ عَبْدٍ لَّكَ مَا الْمَّا

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করেন তবে তো আমাদের পাপরাশিই ক্ষমা করবেন, অন্যথায় আপনার কোন বান্দাই তো ছোট ছোট পাপ ও পদশ্বলন হতে মুক্ত ও পবিত্র নয়।" সুতরাং এ সবগুলো এ আয়াতের বিপরীত নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা কবিতা শিক্ষা নয়। বরং এটা তো শুধু এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন। এর কাছে বাতিল আসতে পারে না। কুরআন কারীমের এই পবিত্র ছন্দ কবিতা হতে বহু দূরে রয়েছেন এবং এটা হতে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র। এমনিভাবে এ কুরআন গণক এবং যাদুকরের কথা হতেও পুরোপুরিভাবে পবিত্র। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্বভাব ও প্রকৃতি এসব হতে ছিল সম্পূর্ণ নিষ্কলংক।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তিনি বলতে শুনেছেনঃ ''আমাকে যা দেয়া হয়েছে তার কাছে আমি বিষের প্রতিষেধক পান করা, তাবীয লটকানো এবং কবিতা রচনাকরণকে মোটেই গ্রাহ্য করি না (কুরআন কারীমের কাছে এগুলো একেবারে মূল্যহীন ও তুচ্ছ)।" ১

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, কবিতার প্রতি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রকৃতিগতভাবে ঘৃণা ছিল। দু'আয় তিনি ব্যাপক অর্থবোধক কালেমা পছন্দ করতেন এবং এ ছাড়া অন্যগুলো ছেড়ে দিতেন। ২

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের কারো পেট পূঁজে পরিপূর্ণ হওয়া তার জন্যে কবিতায় তার পেট পূর্ণ হওয়া অপেক্ষা উত্তম।" ত

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ইশার নামাযের পর কবিতার একটি ছন্দ রচনা করে তার ঐ রাত্রির নামায় কবূল হয় না।"

তবে এখানে এটা শ্বরণ রাখা প্রয়োজন যে, কবিতার শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। মুশরিকদের নিন্দে করে কবিতা রচনা করা শরীয়ত সম্মত। হযরত হাস্সান ইবনে সাবিত (রাঃ), হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ব্রাধ্যাহা (রাঃ) প্রমুখ বড় বড় মর্যাদাবান সাহাবীগণ মুশরিকদের নিন্দা করে

এ হাদীসটি ইমাম আবৃ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবৃ দাউদ (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

কবিতা রচনা করেছেন। কতকগুলো কবিতা হয় উপদেশ, আদব ও হিকমতে পরিপূর্ণ, যেমন অজ্ঞতার যুগের কবিদের কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, উমাইয়া ইবনে সালাতের কবিতার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মন্তব্য করেনঃ "তার কবিতাগুলো তো ঈমান এনেছে। কিন্তু তার অন্তর কাফিরই রয়ে গেছে।"

একজন সাহাবী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে উমাইয়ার একশটি কবিতা শুনিয়ে দেন। প্রত্যেকটি কবিতার পরেই তিনি বলেনঃ "আরো বলো।"

সুনানে আবি দাউদে রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কতকগুলো বর্ণনা যাদুর মত কাজ করে আর কতকগুলো কবিতা হয় হিকমতে পরিপূর্ণ।"

মহামহিমান্তিত আল্লাহ বলেনঃ আমি রাসূল (সঃ)-কে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয় নয়। এটা তো শুধু এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন। যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে সামান্য পরিমাণও চিন্তা করবে তার কাছেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এটা এ জন্যেই যে, যেন তিনি দুনিয়ায় জীবিতাবস্থায় বিদ্যমান লোকদেরকে সতর্ক করতে পারেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

ور رود لانذركم به و من بلغ

অর্থাৎ "যেন আমি এর দারা তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এটা পৌঁছবে তাদেরকে সতর্ক করতে পারি।" (৬ ঃ ১৯) মহামহিমানিত আল্লাহ আরো বলেনঃ

ر رو گذور و من يكفر بِه مِن الاحزابِ فالنَّار موعِدُه

অর্থাৎ ''দলসমূহের মধ্যে যারাই এটাকে মানবে না তারাই জাহান্নামের যোগ্য।"(১১ ঃ ১৭) এই কুরআন এবং নবী (সঃ)-এর ফরমান তাদের জন্যে ক্রিয়াশীল ও ফলদায়ক হবে যাদের অন্তর জীবিত এবং ভিতর পরিষ্কার। যাদের জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। আর শাস্তির কথা তো কাফিরদের উপর বাস্তবায়িত হয়েছে। অতএব, কুরআন কারীম মুমিনদের জন্যে রহমত স্বরূপ এবং কাফিরদের উপর হুজ্জত স্বরূপ।

৭১। তারা কি লক্ষ্য করে না যে, নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুদের মধ্যে তাদের জন্যে আমি সৃষ্টি করেছি গৃহপালিত জন্তু এবং তারাই এগুলোর অধিকারী।

٧١- أَوَ لَمْ يَرَوا أَنَّا خَلَقَنَا لَهُمْ مِرَوا أَنَّا خَلَقَنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتَ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ مُلِكُونَ ٥

৭২। এবং আমি এগুলোকে তাদের বশীভৃত করে দিয়েছি। এগুলোর কতক তাদের বাহন এবং এগুলোর কতক তারা আহার করে।

৭৩। তাদের জন্যে এগুলোতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না? ٧٢- وَذَلَّكَنَهَا لَهُمْ فَمِنَهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ

٧٣- وَلَهُمُ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلاَ يَشْكُرُونَ ٥

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইনআম ও ইংসানের বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি নিজেই এই চতুষ্পদ জন্তুগুলো সৃষ্টি করেছেন ও মানুষের অধিকারভুক্ত করে দিয়েছেন। একটি ছোট ছেলেও উটের লাগাম ধরে তাকে থামিয়ে দিতে পারে। উটের মত শক্তিশালী জন্তুর একশ সংখ্যার একটি দলকে ঐ ছোট ছেলেটি অনায়াসে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ এগুলোর কতককে মানুষ তাদের বাহন করে থাকে। তাদের পিঠে আরোহণ করে তারা বহু দূরের পথ অতিক্রম করে এবং তাদের আসবাবপত্রও তাদের পিঠের উপর চাপিয়ে থাকে। আর কতকগুলোর গোশত তারা ভক্ষণ করে। অতঃপর ওগুলোর পশম, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা বহু উপকার লাভ করে থাকে। তারা এগুলোর দুধও পান করে। আবার ওগুলোর প্রস্রাবও ওমুধ রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এহাড়াও আরো বহু উপকার তারা পায়। এর পরেও কি তাদের আল্লাহর এই নিয়ামতগুলোর জন্যে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত নয়ং তাদের কি উচিত নয় যে, তারা ওধু এগুলোর সৃষ্টিকর্তারই ইবাদত করেং তাঁর একত্বাদকে মেনে নেয়ং এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকেও শরীক না করেং

৭৪। তারা তো আল্লাহর পরিবর্তে অন্য মা'বৃদ গ্রহণ করেছে এই আশায় যে, তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে।

৭৫। কিন্তু এসব মা'বৃদ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়; তাদেরকে তাদের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হবে। ٧٤- وَاتَّخُذُوا مِنْ دُونِ اللهِ الهِمَّ سُرُ مُودِر وَرَرَ ط لَّعُلُّهُم ينصرون ٥

৭৬। অতএব তাদের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। আমি তো জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা ব্যক্ত করে।

٧٦- فَلاَ يَحْزُنْكَ قُولُهُمُّ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ أَنَّا نَعْلَمُ مَا يُعْلِنُونَ ٥

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ঐ বাতিল আকীদাকে খণ্ডন করছেন যা তারা তাদের বাতিল মা'বৃদদের উপর রাখতো। তারা এই আকীদা বা বিশ্বাস রাখতো যে, আল্লাহ ছাড়া যাদের তারা ইবাদত করছে তারা তাদের সাহায্য করবে। তারা তাদের তকদীরে বরকত আনয়ন করবে এবং তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের এসব মা'বৃদ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়। তাদেরকে সাহায্য করা তো দূরের কথা, তারা নিজেদেরই কোন সাহায্য করতে পারে না। এমন কি এই প্রতিমাণ্ডলো তাদের শক্রদের আক্রমণ হতে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না। কেউ এসে যদি তাদেরকে ভেঙ্গে চুরে ফেলে দেয় তবুও তারা তার কোনই ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। তারা তো কথা বলতেও পারে না। কোন বোধ শক্তিও তাদের নেই। এই প্রতিমাণ্ডলো কিয়ামতের দিন একত্রিত জনগণের হিসাব গ্রহণের সময় নিজেদের উপাসকদের সামনে অত্যন্ত অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে যাতে মুশরিকদের পুরোপুরি লাঞ্ছ্না ও অপমান প্রকাশ পায়। আর তাদের উপর হুজ্জত পুরো হয়।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ প্রতিমাণ্ডলো তো তাদের কোন প্রকারেই সাহায্য করতে পারে না, তবুও এই নির্বোধ মুশরিকরা তাদের সামনে এমনভাবে বিদ্যমান থাকছে যে, যেন তারা কোন জীবন্ত সেনাবাহিনী। অথচ এগুলো তাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং কোন বিপদাপদ দূর করতে সক্ষম নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই মুশরিকরা তাদের নামে জীবন দিচ্ছে। তারা এগুলোর বিরুদ্ধে কোন কথা শুনতেও চায় না বরং ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠছে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তাদের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। আমি তো জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা ব্যক্ত করে। সময় আসছে। খুঁটিনাটিভাবে আমি তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করবো।

৭৮। আর সে আমার সম্বন্ধে
উপমা রচনা করে অথচ সে
নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়;
বলেঃ অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার
করবে কে যখন ওটা পচে গলে
যাবে?

৭৯। বলঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।

৮০। তিনি তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা ওটা দারা প্রজ্ঞালিত কর। ٧٨- وَضَرَبَ لَناً مَشَلًا وَنَسِى كَا خُلُقَ أَنْسِى كَا خُلُقَ أَوْ نَسِى كَا خُلُقَ أَوْ نَسِى كَا خُلُقَ أَوْ فَا أَلَا مَنْ يُحْمِى الْعِظَامَ وَهِي رُمِيمٌ ٥

٧٩- قُلُ يُحْيِينَهَا الَّذِيُ اُنْشَاهَا اَوَّلَ مَسَرَةٍ وَّهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ

٠ ٨- الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْـضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنَهُ ُ تُوقِدُونَ ٥

মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রঃ), সুদ্দী (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেন যে, একদা অভিশপ্ত উবাই ইবনে খালফ একটি দুর্গন্ধময় পচা সড়া হাড় হাতে নিয়ে রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসে। হাড়টির ক্ষুদ্রাংশগুলো বাতাসে উড়ছিল। এসে সে রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে বলেঃ "বল তো, এগুলোতে আল্লাহ পুনর্জীবন দান করবেন?" উত্তরে রাস্লুলাহ (সঃ) বলেনঃ "হাাঁ। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ধ্বংস করবেন। এরপর তোমাকে তিনি পুনর্জীবিত করবেন এবং তোমার হাশর হবে জাহান্নামে।" ঐ সময় এই সূরার শেষের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়়। অন্য রিওয়াইয়াতে আছে য়ে, সড়া হাড়টি নিয়ে আগমনকারী লোকটি ছিল আসী ইবনে ওয়ায়েল। আর একটি বর্ণনায় আছে য়ে, এটা ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর ঘটনা। কিন্তু এতে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, এটা মন্ধী সূরা। আর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তো ছিল মদীনায়। যাই হোক, এ আয়াতগুলো সাধারণভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। ৣা—এর উপর যে আলিফ-লাম রয়েছে তা জিনসী। যে কেউই পুনরুখানকে অস্বীকারকারী হবে তার জন্যেই এটা জবাব হবে। ভাবার্থ হলোঃ এ লোকগুলোর নিজেদের সৃষ্টির সূচনার প্রতি চিন্তা করা উচিত যে, তাদেরকে এক ঘৃণ্য ও তুচ্ছ শুক্রবিদু

হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর পূর্বে তো তাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। এর পরেও মহামহিমানিত আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করার কি অর্থ হতে পারে? মহান আল্লাহ এ বিষয়টিকে আরো বহু আয়াতে বর্ণনা করেছেন। যেমন এক জায়গায় তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ "আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি (শুক্র) হতে সৃষ্টি করিনি? অতঃপর আমি ওটাকে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে।"(৭৭ঃ ২০-২১) অন্য এক জায়গায় বলেনঃ

راناً خَلَقْنا الإنسان مِن نَطْفَةٍ امشاحٍ

অর্থাৎ ''আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে।"(৬৭ ঃ ২)

হযরত বিশর ইবনে জাহহাশ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা রাস্লুল্লাহ (সঃ) স্বীয় হস্তে থুথু ফেলেন। অতঃপর তিনি তাতে অঙ্গুলী রেখে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে আদম সন্তান! তোমরা কি আমাকেও অপারগ ও শক্তিহীন করতে পারং আমি তোমাদেরকে এরপ (থুথুর মত তুচ্ছ) জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে ঠিক ঠাক করে দিয়েছি। তারপর তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে চলাফেরা করতে শুরু করেছো এবং ধন-সম্পদ জমা করতে ও দরিদ্রদেরকে সাহায্যদানে বিরত রাখতে চলেছো। অতঃপর প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়েছে তখন বলতে শুরু করেছোঃ 'এখন আমি আমার মাল আল্লাহর পথে সাদকা করছি।' কিন্তু এখন সাদকা করার সময় কোথায়ং" মোটকথা, নিকৃষ্ট শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্ট মানুষ যুক্তিবাদী হচ্ছে এবং পুনর্জীবনকে অস্বীকার করছে ও অসম্ভব বলছে। তারা এখন ঐ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর শক্তিকে অস্বীকার করছে যিনি আসমান, যমীন এবং সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। যদি তারা চিন্তা করতো তবে এই আযীমুশ্শান মাখলুকের সৃষ্টি ছাড়াও নিজেদেরই জন্মলাভকে আল্লাহ তা'আলার দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার ক্ষমতার এক বড় নিদর্শনরূপে পেতো। কিন্তু তার জ্ঞান চক্ষুর উপর তো পর্দা পড়ে গেছে।

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বল– এই অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত উকবা ইবনে আমর (রাঃ) হযরত হুযাইফা (রাঃ)-কে বলেনঃ "আপনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছেন এমন কোন হাদীস আমাদেরকে শুনিয়ে দিন।" তখন হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "একটি লোকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে সে তার ওয়ারিশদেরকে অসিয়ত করে যে, তারা যেন তার মৃত্যুর পর বহু কাঠ সংগ্রহ করে তাতে আগুন জালিয়ে দেয় এবং তাতে তার মৃত দেহকে পুড়িয়ে ভম্ম করে দেয়। তারপর যেন ঐ ভম্ম সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। তার কথামত ওয়ারিশরা তাই করে। এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন তার ভম্মগুলো একত্রিত করতঃ তাকে পুনর্জীবন দান করেন তখন তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তুমি কেন এরূপ করেছিলে?" সে উত্তরে বলেঃ "আপনার ভয়ে (আমি এরূপ করেছিলাম)।" তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। হযরত উকবা ইবনে আমর (রাঃ) তখন বলেনঃ "আমিও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এটা বলতে শুনেছি। পথ চলতে চলতে তিনি এটা বর্ণনা করেছিলেন।"

একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, লোকটি বলেছিলঃ ''আমার ভন্মগুলো বাতাসে উড়িয়ে দিবে। কিছু বাতাসে উড়াবে এবং কিছু সমুদ্রে ভাসিয়ে দিবে।'' সমুদ্রে যতগুলো ভন্ম ছিল সমুদ্র ওগুলো আল্লাহর নির্দেশক্রমে জমা করে দেয় এবং অনুরূপভাবে বাতাসও তা জমা করে। অতঃপর আল্লাহ পাকের ফরমান হিসেবে লোকটি জীবিতাবস্থায় দাঁড়িয়ে যায় (শেষ পর্যন্ত)।

এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ স্বীয় ক্ষমতার আরো নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ তিনি তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা দ্বারা প্রজ্বলিত কর। প্রথমে এ গাছ ঠাণ্ডা ও সিক্ত ছিল। অতঃপর আমি ওকে শুকিয়ে দিয়ে তা হতে অগ্নি উৎপাদন করেছি। সূতরাং আমার কাছে কোন কিছুই ভারী ও শক্ত নয়। সিক্তকে শুক্ষ করা, শুক্ষকে সিক্ত করা, জীবিতকে মৃত করা এবং মৃতকে জীবিত করা প্রভৃতি সবকিছুরই ক্ষমতা আমার আছে। একথাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা মিরখ ও ইফার গাছকে বুঝানো হয়েছে যা হিজাযে জন্মে। ওর সবুজ শাখাগুলোকে পরম্পর ঘর্ষণ করলে চক্মকির মৃত সাঞ্চন বের হয়। যেমন আরবে একটি বিখ্যাত প্রবাদ الْمَرْخُ و ٱلْعِنَارُ الْمِنَارُ و ٱلْعِنَارُ الْمِنَارُ "প্রত্যেক গাছেই আগুন আছে এবং মিরখ ও ইফার মর্যাদা লাভ করেছে।" বিজ্ঞ ব্যক্তিদের উক্তি এই যে, আঙ্গুর গাছ ছাড়া সব গাছেই আগুন করেছে।

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ)
 তাঁদের সহীহ গ্রন্থে এটা তাখরীজ করেছেন।

৮১। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী
সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের
অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন?
হাঁা, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা,
সর্বজ্ঞ।
৮২। তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে,
যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা
করেন তখন ওকে বলেনঃ হও,
ফলে তা হয়ে যায়।
৮৩। অতএব পবিত্র ও মহান
তিনি যাঁর হাতে প্রত্যেক
বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং
তাঁরই নিকট তোমরা

প্রত্যাবর্তিত হবে।

١٩٥ - اَولَيْسَ النَّرِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْارْضَ بِقَلْدِ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مَثْلُهُمْ بَلَى وَهُو الْخُلِقُ الْخُلِقُ الْعَلِيمُ ٥
 ٨٨ - إنَّمَا اَمْرَهُ إِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونَ ٥
 ٣٨ - فَسُبْحَنْ النَّذِي بِيدِه مَلكُونَ ٥

আল্লাহ তা'আলা নিজের ব্যাপক ও সীমাহীন ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি আসমান এবং ওর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং যমীনকে ও ওর মধ্যকার সমস্ত বস্তুকেও তিনি সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যিনি এত বড় ক্ষমতার অধিকারী তিনি মানুষের মত ছোট মাখলুককে সৃষ্টি করতে অপারগ হবেন? এটা তো জ্ঞানেরও বিপরীত কথা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَخَلْقُ السَّمَوْتِ وَ الْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنَ خَلُقِ النَّاسِ

অর্থাৎ "অবশ্যই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করা হতে বহুগুণে বড় ও কঠিন।" (৪০-৫৭) এখানেও তিনি বলেনঃ যিনি আকাশমগুলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে কি সমর্থ নন? আর এতে যখন তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান তখন অবশ্যই তিনি তাদেরকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম। যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

اَوْ لَمْ يَرُوْا أَنَّ اللهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَ الْاَرْضُ وَ لَمْ يَعْمَى بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْمِىُ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থাৎ "তারা কি দেখে না যে, যে আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তিনি ক্লান্ত হননি, তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম ননং হাঁ, নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।" (৪৬ ঃ ৩৩)

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ হাঁা, তিনি নিশ্চয়ই মহাস্রস্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন শুধু ওকে বলেনঃ হও, ফলে ওটা হয়ে যায়। অর্থাৎ কোন কিছুর ব্যাপারে তিনি একবারই মাত্র নির্দেশ দেন, বারবার নির্দেশ দেয়ার ও তাগীদ করার কোন প্রয়োজনই তাঁর হয় না।

হযরত আবৃ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই পাপী, কিন্তু যাদেরকে আমি মাফ করি। সূতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবো। তোমাদের প্রত্যেকেই দরিদ্র, কিন্তু আমি যাদেরকে ধনবান করি। আমি বড় দানশীল এবং আমি বড় মর্যাদাবান। আমি যা ইচ্ছা করি তাই করে থাকি। আমার ইনআম বা পুরস্কারও একটা কালাম বা কথা এবং আমার আযাবও একটা কালাম। আমার ব্যাপার তো শুধু এই যে, যখন আমি কোন কিছুর ইচ্ছা করি তখন ওকে বলিঃ হও, ফলে তা হয়ে যায়।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ অতএব মহান ও পবিত্র তিনি যাঁর হাতে রয়েছে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ "তুমি বল– তিনি কে যাঁর হাতে প্রত্যেক জিনিসের সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে?" (২৩ ঃ ৮৮) আরো বলেনঃ مَالُكُ بِيَــرِهِ الْمُلُكُ অর্থাৎ "মহামহিমানিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ব ৷" (৬৭ঃ ১) সূতরাং مَالُكُوتُ একই অর্থ। যেমন مَلْكُوتُ ও رَحْمَتُ কর অর্থ। যেমন مَلْكُوتُ و جَبُرُوت الله আরা দেহের জগত এবং مِيْرُوت مَالِكُوت الله আরা দেহের জগত এবং مَالْكُوت দারা রহের জগতকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রথমটিই সঠিক উক্তি এবং জমহর মুফাসসিরদেরও উক্তি এটাই।

रेयत्र एयारेका रेवत्न रेशामान (ताः) वर्णनः "प्रकमा तात्व आमि तामृण्णार (সः)-प्रत সार्थ (তाराष्ट्रप्तत नामार्य) माँ फिर्त यारे। তिनि ताक 'आठ एलार जा जिंच नम्ना मृता भार्ठ करतन। اللهُ لَمَنُ حُمِدُ اللهُ اللّٰذِي ذِي الْمَلْكُوْتِ وَ الْجُبُرُوْتِ وَ الْكَبُرِيَاءِ وَ अण्ण करतन प्रतः प्र

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবৃ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত হ্থাইফা (রাঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি একদা রাত্রে রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে নামায পড়তে দেখেন। তিনি بَالْكُوْرُ وَالْكُوْرُ وَالْكُورُ وَلِي الْكُورُ وَلِ الْكُورُ وَلِ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَلِي الْكُورُ ولِي الْكُورُ وَلِي الْكُورُ وَلِ

হযরত আউফ ইবনে মালিক আশজায়ী (রাঃ) বলেনঃ "একদা রাত্রে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করি। তিনি সূরায়ে বাকারা তিলাওয়াত করেন। রহমতের বর্ণনা রয়েছে এরূপ প্রতিটি আয়াতে তিনি থেমে যেতেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট রহমত প্রার্থনা করতেন। তারপর তিনি রুকু' করেন এবং এটাও দাঁড়ানো অবস্থা অপেক্ষা কম সময়ের ছিল না। রুকু'তে তিনি ক্রুকু'ত তিনি কুকু'ত তিনি কুকু'ত তিনি কুকু'ত তিনি কুকু'ত তিনি কুকু'ত তিনি সজদা করেন এবং ওটাও প্রায় দাঁড়ানো অবস্থার সমপরিমাণই ছিল এবং সিজদাতেও তিনি ওটাই পাঠ করেন। তারপর দ্বিতীয় রাকআতে তিনি সূরায়ে আলে-ইমরান পড়েন। এভাবেই তিনি এক এক রাকআতে এক একটি সূরা তিলাওয়াত করেন।

## সূরা ইয়াসীন -এর তাফসীর সমাপ্ত

১. এ অধিনটি ইমাম আবৃ দাঁউদ (গ্নঃ), ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

## সূরা ঃ সাফ্ফাত, মাক্কী

(আয়াতঃ ১৮২, রুকু'ঃ ৫)

مُورَةُ الصَّفَّتِ مُكِّيَّةً ﴿ العَلَيْ لِلهِ مِرْدِقٍ مِنْ مُكِيَّةً

(أَياتَهُا: ١٨٢، وكُوعَاتُهَا: ٥)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে হালকাভাবে নামায পড়ার নির্দেশ দিতেন এবং তিনি সূরায়ে সাফ্ফাত পড়ে আমাদের ইমামতি করতেন।" ১

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (গুরু করছি)।

- ১। শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধভাবে দগুয়মান
- ২। ও যারা কঠোর পরিচালক
- ৩। এবং যারা যিক্র আবৃত্তিতে রত।
- ৪। নিকয়ই তোমাদের মা'বৃদ এক।
- ৫। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের অন্তর্বর্তী সব কিছুর প্রতিপালক, এবং প্রতিপালক সকল উদয় স্থলের।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ١- وَالصَّفَّٰتِ صَفَّاكُ ٢- فَالرَّجِرْتِ زُجْرًاكٌ

٣- فَالتَّلِيْتِ ذِكُراً ٥

٤- إِنَّ إِلْهَكُمْ لُواجِدُ ٥

٥ - رُبُّ السَّـمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ٥٠

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এই তিন শপথের দ্বারা ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য গুরুজনদেরও এটাই উক্তি। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ফেরেশতাদের সারি আকাশের উপরে রয়েছে।

হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সমস্ত মানুষের উপর তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে মর্যাদা দান করা হয়েছে। আমাদের সারিকে ফেরেশ্তাদের সারির মত করা হয়েছে, সমগ্র যমীনকে আমাদের জন্যে মসজিদ বানানো হয়েছে এবং পানি না পাওয়া অবস্থায় মাটিকে আমাদের জন্যে অযুর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।"<sup>২</sup>

এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ফেরেশ্তারা তাঁদের প্রতিপালকের সামনে যেভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান হন সেই ভাবে তোমরা সারিবদ্ধ হওনা কেন?" সাহাবীগণ (রাঃ) আরয় করলেনঃ "ফেরেশ্তারা কিভাবে তাঁদের প্রতিপালকের সামনে কাতারবন্দী হন?" রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "তাঁরা প্রথম সারিকে পূরণ করে নেন এবং অন্যান্য সারিগুলোকেও সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে নেন। ১

প্রিচালক) এ আয়াতের তাফসীরে সুদ্দী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন মেঘ-বৃষ্টিকে একদিক থেকে অন্যদিকে ধমক দিয়ে পরিচালনকারী ফেরেশ্তার দল অর্থে এটা ব্যবহৃত হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। রাবী ইবনে আনাস (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, উক্ত আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ কুরআন কারীম যে জিনিস হতে বাধা প্রদান করেছে তা থেকে তাঁরা এক পদও অগ্রসর হন না।

খেরা যিক্র আবৃত্তিতে রত), সুদ্দী (রঃ)-এর মতে এঁরা হলেন ঐ ফেরেশ্তা যাঁরা আল্লাহ্র পয়গাম বান্দাদের নিকট আনয়ন করে থাকেন। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

অর্থাৎ "এবং (শপথ তাদের) যারা মানুষের হৃদয়ে পৌছিয়ে দেয় উপদেশ–
অনুশোচনা স্বরূপ বা সতর্কতা স্বরূপ।"

এই শপথসমূহের পর এখন যে বিষয়ের উপর শপথ করা হয়েছে তার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে ঃ তোমাদের সবারই সত্য ও সঠিক মা'বৃদ একমাত্র আল্লাহ। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের অন্তর্বর্তী সব কিছুর প্রতিপালক, এবং প্রতিপালক সকল উদয়স্থলের। তিনিই আকাশের উপর তারকারাজি, চন্দ্র এবং সূর্যকে কাজে নিয়োজিত রেখেছেন, যেগুলো পূর্ব দিকে উদিত হয় ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। মাশ্রিকের উল্লেখ করে মাগ্রিবের ইঙ্গিত থাকার কারণে ওর উল্লেখ করা হয়নি। অন্য আয়াতে উল্লেখ করাও হয়েছে। যেমন ঘোষিত হয়েছেঃ

অর্থাৎ "তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা।"(৫৫ ঃ ১৭) অর্থাৎ শীতকালের ও গ্রীষ্মকালের উদয় ও অস্তের স্থানের প্রতিপালক তিনিই।

ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ্
 (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৬। আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দারা সুশোভিত করেছি।

৭। এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে।

৮। ফলে, তারা উর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে-

৯। বিতাড়নের জন্যে এবং তাদের জন্যে আছে অবিরাম শাস্তি।

১০ । তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। ٦- إِنَّا زَيْناً السَّمَا وَ الدُّنيا بِزِينَةِ
 إِنَّا كُواكِبِ ٥

٧- وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطُنٍ مَّارِدٍ ٥

٨- لا يُستَمَّعُونَ إلى المَكلِ
 الاَعْلَى وَ يُقَدْنَونَ مِنْ كُلِ

جَانِبٍ ٥

٩ - دُورًا ولهم عَذَابِ واصِب ٥

فَاتَبِعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ٥

আল্লাহ্ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, দুনিয়ার আকাশকে তারকামণ্ডলী দ্বারা তিনি সুশোভিত করেছেন। بَرُلِيَت ଓ إِضَافَت উভয়ভাবেই পড়া হয়েছে। উভয় অবস্থাতেই একই অর্থ হবে। আকাশের নক্ষত্ররাজি এবং ওর সূর্যের কিরণ যমীনকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَلَقَدُ زَيْنًا السَّمَاءَ الدُّنيا بِمُصَابِبِعُ وَجَعَلْنَهَا رَجُومًا لِلسَّيطِينِ و اعتدنا لَهُم

عَذَابُ السَّبِعيَر

অর্থাৎ "আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি জ্বলম্ভ অগ্নির শাস্তি।" (৬৭ ঃ ৫) আর এক জায়গায় বলেছেনঃ

وَلَقَدَّ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بَرُوجاً وَ زَيْنَهَا لِلنَّظِرِينَ - وَ حَفِظْنَهَا مِنْ كُلِّ شَيْطُنٍ رَجِيمٍ - إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَعَ فَاتَبَعَهُ شِهَابٌ مَّبِينَ - অর্থাৎ "আমি আকাশে রাশিচক্র বানিয়েছি এবং ওকে দর্শকদের চোখে সৌন্দর্যময় জিনিস করেছি। প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান হতে ওকে রক্ষিত রেখেছি। যে কেউ কোন কথা চুরি করে শুনবার চেষ্টা করে তার পশ্চাদ্ধাবন করে এক তীক্ষ্ণ অগ্নিশিখা।" (১৫ ঃ ১৬-১৮) মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি আসমানকে হিফাযত করেছি প্রত্যেক দুষ্ট ও উদ্ধত শয়তান হতে। ফলে তারা উর্ধেজগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না। চুরি করে শুনবার চেষ্টা করলে এবং হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে তাদেরকে তাড়ানোর জন্যে জ্বলম্ভ উল্কাপিণ্ড তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। তারা আকাশ পর্যন্ত পৌছতেই পারে না। আল্লাহ্র শরীয়ত ও তকদীর বিষয়ের কোন আলাপ-আলোচনা তারা শুনতেই পারে না। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো আমরা ... হিন্তি ভিন্তি কিছু ২৩) এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করে দিয়েছি।

মহামহিমান্থিত আল্লাহ্ বলেনঃ যেই দিক থেকে তারা আকাশে উঠতে চায় সেই দিক থেকেই তাদের উপর অগ্নি নিক্ষেপ করা হয়। তাদেরকে বিতাড়িত ও লজ্জিত করার উদ্দেশ্যে বাধা দেয়া ও আসতে না দেয়ার জন্যে এই শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর তাদের জন্যে পরকালের স্থায়ী শাস্তি তো বাকী রয়েছেই যা হবে খুবই যন্ত্রণাদায়ক। যেমন মহামহিমান্থিত আল্লাহ্ বলেনঃ

وَاعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ -

অর্থাৎ "আমি তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শান্তি।"(৬৭ ঃ ৫)

প্রবল প্রতাপান্থিত আল্লাহ্ বলেনঃ হঁ্যা, তবে যদি কোন জ্বিন ফেরেশ্তাদের কোন কথা শুনে তার নীচের কাউকেও বলে দেয় তবে দ্বিতীয়জন তার নীচের অপরজনকে তা বলার পূর্বেই জ্বলম্ভ অগ্নি তার পিছনে ধাবিত হয়। আর কখনো কখনো তারা সে কথা অপরের কানে পৌছিয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং এ কথাই যাদুকররা বর্ণনা করে থাকে।

चें শব্দের অর্থ অত্যন্ত তেয্ এবং অত্যধিক উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে শয়তানরা আকাশে গিয়ে বসতো এবং অহী শুনতো। ঐ সময় তাদের উপর তারকা নিক্ষিপ্ত হতো না। সেখানকার কথা নিয়ে তারা একের জায়গায় দশটি কথা বেশী করে বানিয়ে নিয়ে যাদুকরদেরকে বলে দিতো। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) নবুওয়াত লাভ করলেন তখন তাদের আকাশে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তখন থেকে তারা সেখানে গিয়ে কান পাতলে তাদের উপর অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হতো। যখন তারা এই নতুন ঘটনা অভিশপ্ত ইবলীসকে জানালো তখন সে বললোঃ "নতুন বিশেষ কোন জরুরী ব্যাপারে এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।" সুতরাং সংবাদ জানার জন্যে সে তার দলবলকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলো। ঐ দলটি হিজাযের দিকে গেল। তারা দেখলো যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নাখলার দু'টি পাহাড়ের মাঝে নামাযে রত আছেন। তারা এ খবর ইবলীস শয়তানকে জানালে সে বললোঃ "এই কারণেই তোমাদের আসমানে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে।" এর পূর্ণ বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ নিম্নের আয়াতগুলোর তাফসীরে আসবে যেগুলোতে জ্বিনদের উক্তিউদ্ধৃত হয়েছ। আয়াতগুলো হলোঃ

وَانَّا لَمْسَنَا السَّمَاءَ فَوجَدُنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا شُرِيدًا وَشُهُبَّا-وَانَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنَهَا مُقَاعِدُ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْأَنْ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا-وَانَّا لَا نَدْرِيَ اشَرَّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمَّ أَرَادُ بِهِمْ رَبِّهِمْ رَشَدًا ـ

অর্থাৎ "এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে; কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনার জন্যে বসতাম, কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়। আমরা জানি না যে, জগতবাসীর অমঙ্গলই অভিপ্রেত, না তাদের প্রতিপালক তাদের মঙ্গল চান।"(৭২ ঃ ৮-১০)

১১। তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি তার সৃষ্টি কঠিনতর? তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি আঠাল মৃত্তিকা হতে।"

১২। তুমি তো বিস্ময়বোধ করছোআর তারা করছে বিদ্রাপ।

١١- فَاسْتَفْتِهِمْ اهُمْ اَشَدُّ خَلْقاً امْ مَّنْ خَلْقَنا إِنا خَلَقْنَهُمْ مِّنْ طِيْنِ لاَّزِبٍ ٥

١٢ - بَلُ عَجِبْتُ وَيُسْخُرُونَ ٥

১৩। এবং যখন তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা তা গ্রহণ করে না।

১৪। তারা কোন নিদর্শন দেখলে উপহাস করে।

১৫। এবং বলেঃ এটা তো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।

১৬। আমরা যখন মরে যাবো এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হবো, তখনো কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে?

১৭। এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও?

১৮। বলঃ হাাঁ, এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত।

১৯। ওটা একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ, আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে। ١٣- وَإِذَا ذُكِرُواْ لَا يَذُكُرُونَ ٥

١٤- وَإِذَا رَاوًا آيَةً يُسْتَسْخِرُونَ ٥

٥١- وَقَالُواً إِنْ هَذَا إِلاَّ سِـحْـرُّ مُردِي مُردِي

١٦- ء إذا مِستَنا و كُنا تراباً وعِظاماء إنا كَمَهُودُونَ ٥

﴿ ﴿ اِللَّهِ مِنْ وَهُ ﴿ مَا الْكُولُونَ ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

۸۱ - قُلُ نَعُمُ وَانْتُمُ دَاخِرُونَ٥

١٩ - فَإِنَّمَا هِي زُجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ

فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ٥

আলাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেনঃ তুমি কিয়ামত অস্বীকার কারীদেরকে প্রশ্ন করঃ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিন, না আসমান, যমীন, ফেরেশ্তা, জ্বিন ইত্যাদি সৃষ্টি করা কঠিন? হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কিরআতে آرُ مُنْ عُدُدُنُا রয়েছে। ভাবার্থ এই যে, তারা তো এসবের সত্যতা স্বীকার করে, তবে মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে তারা কেন অস্বীকার করে? অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

لَخُلَقُ السَّمَاوَ وَالْارْضِ اكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ اكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ـ عفات السَّمَاتِ وَالْارْضِ اكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ اكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ـ عفات معاد ''অবশ্যই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানব সৃষ্টি করা অপেক্ষা

কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।"(৪০ ঃ ৫৭)

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ আমি তাদেরকে আঠাল মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। মুজাহিদ (রঃ), সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) এবং যহহাক (রঃ) বলেন যে, মানুষকে এমন মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে যা হাতের মাঝে আঠালভাবে লেগে যায়।

আল্লাহ্ পাকের উক্তিঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তো বিশ্বয়বোধ করছো আর তারা বিদ্দেপ করছে। কারণ তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে, আর তুমি তাতে দৃঢ় বিশ্বাসী। আল্লাহ্ তা আলা খবর দিচ্ছেন যে, মানুষের মৃত্যুর পর তাদের গলিত দেহ পুনর্গঠন করা হবে, এ শুনে তারা তামাশা করছে। আর যখন কোন প্রকাশ্য প্রমাণ তাদের সামনে পেশ করা হয় তখন তারা বিদ্দেপ করে বলে যে, এটা তো নিচক যাদুর খেলা। তারা বলেঃ মৃত্যুর পর আমরা মাটিতে মিশে যাবো এবং এরপর পুনরুজ্জীবিত হবো, এমন কি আমাদের পূর্বপুরুষদেরও পুনরায় জীবিত করা হবে, এ কথা তো আমরা কখনো মানতে পারি না।

তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ তোমরা যে অবস্থাতেই থাকো না কেন তোমাদেরকে অবশ্যই পুনর্জীবিত করা হবে। কারণ তোমরা সবাই আল্লাহর ক্ষমতাধীন। তাঁর সামনে কারো কোন অস্তিত্ব নেই। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ وَكُلُّ الْرُونُ دُاخِرِيْنَ অর্থাৎ "প্রত্যেকেই তাঁর কাছে লাঞ্ছিত অবস্থায় আসবে।"(২৭ঃ ৮৭) আরো বলেনঃ

ران الَّذِين يستكِبرون عن عِبادتِي سيدخُلُون جَهُنَّم دُخِرِين -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদতের ব্যাপারে অহংকার করবে, সত্ত্বরই তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"(৪০ ঃ ৬০)

এরপর মহামহিমানিত আল্লাহ্ বলেনঃ এটা তো একটিমাত্র প্রচণ্ড শব্দ, আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে। অর্থাৎ যেটাকে তোমরা খুবই কঠিন মনে করছো তা আল্লাহ্র কাছে মোটেই কঠিন নয়, বরং খুবই সহজ। একটিমাত্র প্রচণ্ড শব্দ হবে, আর তখনই সবাই কবর হতে বের হয়ে কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা প্রত্যক্ষকরবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

২০। এবং তারা বলবেঃ হায়!

দুর্ভোগ আমাদের! এটাই তো

কর্মফল দিবস!

٠٢- وَقَالُوا يُويَلُنَا هَٰذَا يُوَمُ الدَّنْدَ ২১। এটাই ফায়সালার দিন যা তোমরা অস্বীকার করতে।

২২। (ফেরেশতাদেরকে বলা হবেঃ) একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে, যাদের তারা ইবাদত করতো–

২৩। আল্লাহ্র পরিবর্তে এবং তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে।

২৪। অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবেঃ

২৫। তোমাদের কি হলো যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছো না?

২৬। বস্তুতঃ সেই দিন তারা আত্মসমর্পণ করবে। ۲۱ - هذا يُومُ الْفَ صَلِ الَّذِيُ الْفَرَى مِنْ الْفَلَ مَلِ الَّذِي الْفَرَى مِنْ الْفَلَ مِنْ الْفَرْقَ مَ اللَّهُ مِنْ الْفَائِدُ فَلَا الْفَائِدُ فَالْمُ فَالْفِي الْفَائِدُ فَلَائِدُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْفُولُ الْفَائِدُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَائِدُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَائِدُ فَالْمُ فَائِنْ فَالْمُ لَلْمُ فَالْمُ لَاللّٰمُ فَالْمُ لَلْمُ لْمُنْ لَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُ لَلْمُ لَمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ فَالْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَالْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ ل

٢٢- أُحُـشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

وازواجهم وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ<sup>٥</sup>

٢٣ - مِنُ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوْهُمْ إلى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ٥

۲۶- وَقِفُوهُم إِنَّهُمْ مُستُولُونَ ٥

٢٥ - مَا لُكُمُ لاَ تَناصُرُونَ ٥

٢٦- بُلُ هُمُ الْيُومُ مُسْتَسْلِمُونَ ٥

কিয়ামত অস্বীকারকারীরা বলবেঃ হায়, দুর্ভোগ আমাদের! এটাই তো প্রতিফল দিবস! মুমিন ও ফেরেশতারা তাদের লজ্জা আরো বাড়ানোর জন্যে বলবেনঃ হাঁা, এটাই ফায়সালার দিন যা তোমরা অবিশ্বাস করতে।

অতঃপর ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিবেনঃ তোমরা তাদের সহচরদেরকে, তাদের ভাই বন্ধুদেরকে এবং তাদের অনুরূপ ব্যক্তিবর্গকে এক জায়গায় একত্রিত কর। যেমন ব্যভিচারীকে ব্যভিচারীর সাথে, সুদখোরকে সুদখোরের সাথে, মদ্যপায়ীকে মদ্যপায়ীর সাথে ইত্যাদি। একটি উক্তি এও আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ যালিমদেরকে ও তাদের স্ত্রীদেরকে একত্রিত কর। কিন্তু এটা খুবই দুর্বল উক্তি। সঠিক ভাবার্থ এটাইঃ তাদের অনুরূপ লোকদেরকে এবং তাদের সাথে তাদের উপাস্যদেরকে একত্রিত কর যাদেরকে আল্লাহর শরীক

হিসেবে গ্রহণ করেছিল। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত কর। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ "আমি তাদেরকে কিয়ামতের দিন মুখের ভরে অন্ধ, মৃক ও বধির করে একত্রিত করবো। তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম, যার আগুন যখনই কিছুটা হালকা হবে তখনই আমি ঐ আগুনকে আরো বেশী প্রজ্বলিত করে দিবো।"(১৭ঃ ৯৭) আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আরো বলবেনঃ তাদেরকে জাহান্নামের নিকট কিছু সময়ের জন্যে দণ্ডায়মান রাখো। কেননা, আমি তাদেরকে কিছু প্রশ্ন করবো এবং তাদের হিসাব নিবো।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে কোন জিনিসের দিকে ডাকবে, কিয়ামতের দিন তাকে তারই সাথে খাড়া করা হবে, বিশ্বাসঘাতকতাও হবে না এবং বিচ্ছিন্নতাও হবে না, যদিও একজন লোক একজন লোককেও ডেকে থাকে।" অতঃপর তিনি وَقَوْهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتُولُونُ বিআয়াতিট পাঠ করেন।

হযরত উসমান ইবনে যায়েদাহ (রাঃ) বলেন যে, মানুষকে সর্বপ্রথম তার সঙ্গীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তারপর তাকে প্রশ্ন করা হবেঃ আজ কেন একে অপরকে সাহায্য করছো না? অথচ তোমরা দুনিয়ায় বলে বেড়াতে— আমরা সবাই একত্রে রয়েছি এবং আমরা পরস্পরকে সাহায্য করবো? কিন্তু আজ তো তারা অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। না আজ তারা তাঁর কোন বিরুদ্ধাচরণ করেরে, না তারা তাঁর আযাব থেকে বাঁচতে শারবে, না পালাতে পারবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক চ্ছানের অধিকারী।

২৭। এবং তারা একে অপরের সামনা সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে– ۲۷- وَاُقْبُلُ بِعُضُهُمْ عَلَى بَعُضِ تَدَرَّ رَاءِ يَتِسَا عَلَونَ ٥

<sup>🕽</sup> এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২৮। তারা বলবেঃ তোমরা তো তোমাদের শক্তি নিয়ে আমাদের নিকট আসতে।

২৯। তারা বলবেঃ তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না।

৩০। এবং তোমাদের উপর
আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না;
বস্তুতঃ তোমরাই ছিলে
সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

৩১। আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে; আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে।

৩২। আমরা তোমাদেরকে বিদ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিদ্রান্ত।

৩৩। তারা সবাই সেই দিন শান্তিতে শরীক হবে।

৩৪। অপরাধীদের প্রতি আমি এই রূপই করে থাকি।

৩৫। যখন তাদেরকে বলা হতো যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বৃদ্ নেই তখন তারা অহংকার করতো।

৩৬। এবং বলতোঃ আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের মা'বৃদদেরকে বর্জন করবো? ۲۸- قــالُوا إِنْكُم كُنتم تاتوننا

عَنِ الْيَمِيْنِ ٥

٢٩ - قَــالُوا بِلْ لَهُ تَكُونُوا

مؤمنین ٥ مؤمنین

٣٠- وَمَـا كَـانَ لَنَا عَلَيْكُمُ مِّنَ

ر أن يَّنَ أُرْدُورُ أَنَّ أَلَمُ الْمُعِينُ وَ سُلُطُنِ بِلَّ كُنْتُمْ قُومًا طِغِينَ ٥

٣١- فَحَقَّ عَلَيْناً قَـُولُ رَبِّناً إِناَّ رَبِ لَذَائِقُونَ

٣٢- فَاغُونَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غُوِيْنَ

٣٣- فَإِنَّهُمْ يُومَئِذٍ فِي الْعَذَابِ

ور ر وو ر مشترِکون ⊙

٣٤- إِنَّا كُذْلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ

٣٥- إِنَّهُمْ كَأَنُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ لا

الله الله يستكبرون ٥

٣٦- وَ يَقُولُونَ أَنِناً لَتَسَارِكُواً

الهُتنِا لِشَاعِرٍ مُّجُنُونٍ

৩৭। বরং সে তো সত্য নিয়ে এসেছে এবং সে সমস্ত রাস্লকে সত্য বলে স্বীকার করেছে। ٣٧- بَلِّ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَـدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ٥

আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, কাফিররা জাহান্নামের মধ্যে যেভাবে জ্বলতে থাকবে ও পরস্পর দ্বন্দ্বে ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে ঠিক তেমনিভাবে তারা কিয়ামতের মাঠে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

رَبُودُ مِنْ مُرَادُودُ مِنْ دَرِدُ وَرَدُودَ مِنْ مُرْكَدُ وَرَبُرُودُ مِنْ مُودُ مِنْ مُودُ مِنْ مُنْ النّم فيقُولُ الضَّعَفُواُ لِلَّذِينَ استكبروا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهُلُ انتَمْ مُغَنُونَ عِنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ . قَالَ الَّذِينَ استكبروا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللّهُ قَدْ حَكُمْ بِينَ الْعِبَادِ .

অর্থাৎ "দুর্বলরা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবেঃ আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম, সুতরাং আজ কি তোমরা আমাদেরকে শাস্তির কিছু অংশ থেকে রক্ষা করবে নাঃ ক্ষমতাদর্পীরা উত্তরে বলবেঃ আমরা নিজেরাও তো তোমাদের সাথে জাহান্নামে রয়েছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বান্দাদের মধ্যে প্রকৃত ফায়সালা করেছেন।"(৪০ ঃ ৪৭-৪৮) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَى إِذِ الطَّلِمُونَ مُوقَوُونُونَ عِنْدُ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بِعَضُهُمْ إِلَى بَعْضِ إِلْقُولُو يَعْفَ لَكُنَا مُوَمِنِينَ ـ قَالَ الَّذِينَ السَّتَكْبَرُوا لَوْ لَا انْتُمْ لَكُنا مُوَمِنِينَ ـ قَالَ الَّذِينَ السَّتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ السَّتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ السَّتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ السَّتَكْبَرُوا بِللَّذِينَ السَّتُعَفُوا انْحَنَ صَدَدُنْكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعَدَ إِذْجَاءَ كُمْ بَلْ كُنتُمْ مَنَ الْهُدَى بَعَدَ إِذْجَاءَ كُمْ بَلْ كُنتُمْ مَنْ السَّتَكْبَرُوا بَلَهُ مَكُو النَّهُ وَالنَّهَا إِلَيْ وَالنَّهَا إِلَيْ اللَّهِ وَجَعَلَ لَهُ الْدَادَا وَاسَرُّوا النَّذَامَةَ لَمَا رَاوا الْعَذَابُ وَجَعَلَ لَهُ الْدَادَا وَاسَرُّوا النَّذَامَةُ لَمَا رَاوا الْعَذَابُ وَجَعَلَ لَهُ الْدَادَا وَاسَرُوا النَّذَامَةُ لَمَا رَاوا الْعَذَابُ وَجَعَلَ لَا الْعَرَابُ وَيَعَلَى اللَّهُ لِيَا لَوْ الْعَذَابُ وَجَعَلَا لَا اللَّذِينَ كُولُوا اللَّذَامَةُ لَمَا رَاوا الْعَذَابُ وَجَعَلَ لَا الْعَذَابُ وَجَعَلَ لَا اللَّذَامُ الْمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ـ

অর্থাৎ ''হায়! যদি তুমি দেখতে যালিমদেরকে, যখন তাদেরকে তাদের বিভিপালকের সামনে দণ্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবেঃ তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম। যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে বলবেঃ তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাই তো ছিলে অপরাধী। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবেঃ প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যে, যেন আমরা আল্লাহ্কে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরাবো। তাদেরকে তারা যা করতো তারই প্রতিফল দেয়া হবে।"(৩৪ ঃ ৩১-৩৩) অনুরূপ বর্ণনা এখানেও রয়েছে যে, তারা তাদের নেতৃবর্গকে বলবেঃ তোমরা আমাদের ডান দিকে ছিলে। অর্থাৎ যেহেতু আমরা তোমাদের চেয়ে কম শক্তি সম্পন্ন ছিলাম এবং তোমরা আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলে সেই হেতু তোমরা আমাদেরকে জোরপূর্বক ন্যায় হতে অন্যায়ের দিকে ফিরিয়ে দিতে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, কাফিররা এ কথা শয়তানদেরকে বলবে।

কাতাদা (রঃ) বলেন যে, একথা মানুষ জ্বিনদেরকে বলবে। মানুষ তাদেরকে বলবেঃ তোমরা আমাদেরকে ভাল কাজ হতে ফিরিয়ে মন্দ কাজ করতে উত্তেজিত করতে, পাপের কাজকে আমাদের চোখে সুন্দর করে দেখাতে এবং ভাল ও পুণ্যের কাজকে কঠিন ও মন্দর্রপে প্রদর্শন করতে। হক হতে ফিরিয়ে দিতে এবং বাতিলের প্রতি আমাদেরকে প্রভাবিত করতে। কোন কোন সময় যখন আমাদের মনে পুণ্য কাজের প্রতি খেয়াল জাগতো তখন তোমরা প্রতারণা করে আমাদেরকে তা হতে সরিয়ে দিতে। ইসলাম, ঈমান এবং পুণ্য লাভ হতে তোমরা আমাদেরকে বঞ্চিত করেছো, তাওহীদ হতে আমাদেরকে বহু দূরে তোমরা নিক্ষেপ করেছো। তোমাদেরকে আমাদের মঙ্গলকামী ও শুভাকাঞ্জী মনে করে আমরা তোমাদেরকে আমাদের সব গোপন কথা বলেছিলাম ও তোমাদেরকে বিশ্বস্ত ভেবেছিলাম। তোমাদের কথা আমরা মেনে চলতাম এবং তোমাদেরকে ভাল মানুষ মনে করতাম।

মহান আল্লাহ্ শক্তিশালী নেতৃবৃন্দের উক্তি উদ্ধৃত করেনঃ বরং তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না। অর্থাৎ দুর্বলদের অভিযোগ শুনে জ্বিন ও মানুষের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিল তারা ঐ দুর্বলদেরকে উত্তরে বলবেঃ আমাদের কোন দোষ নেই। তোমরা নিজেরাই তো অন্যায়কারী ছিলে। তোমাদের অন্তর ঈমান হতে দূরে ছিল। কুফরী ও পাপের কাজে তোমরা সদা লিপ্ত থাকতে। তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। বস্তুতঃ তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। তোমাদের মনের মধ্যে অবাধ্যতা ও দুষ্টামি ছিল। তাই তোমরা আমাদের কথা মান্য করেছিলে এবং নবীদের আনয়নকৃত সত্যকে পরিত্যাগ করেছিলে। তাঁরা যা নিয়ে এসেছিলেন তার স্বপক্ষে তাঁরা প্রমাণও পেশ করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও তোমরা তাঁদের বিরোধিতা করেছিলে। তাই আমাদের সবারই উপর আল্লাহ্র আযাবের বাণী সত্যভাবে স্থির হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই শান্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমরা তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছিলাম ও বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত।

মহামহিমানিত আল্লাহ্ বলেনঃ তারা সবাই সেই দিন শাস্তিতে শরীক হবে।
অর্থাৎ নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী সবাই জাহান্নামী। আর অপরাধীদের প্রতি আমি
এরপই করে থাকি। যখন তাদেরকে বলা হতো যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বৃদ
নেই তখন তারা গর্বভরে বলতোঃ আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের
মা'বৃদদেরকে বর্জন করবো? অর্থাৎ তারা অহংকার ভরে তাওহীদের বাণী উচ্চারণ
করতো না, যে বাণী মুমিনরা উচ্চারণ করতো।

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ
'আমি মানব জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে
ষে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া
কোন মা'বৃদ নেই সে ইসলামের হক ছাড়া তার মাল ও জান আমা হতে বাঁচিয়ে
নিবে এবং তার হিসাব মহামহিমানিত আল্লাহর নিকট রয়েছে।"

এ বিষয়টিই আল্লাহর কিতাবেও রয়েছে এবং এক অহংকারী সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা এ কালেমা উচ্চারণ করতে গর্বভরে অস্বীকার ব্যবছল।

আবুল আ'লা (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন ইয়াহূদীদেরকে আনয়ন করা হবে. অতঃপর তাদেরকে বলা হবেঃ "তোমরা দুনিয়াতে কার ইবাদত করতে?" हेस्टর তারা বলবেঃ "আমরা আল্লাহর এবং উযায়ের (আঃ)-এর ইবাদত করতাম।" তখন তাদেরকে বাম পাশে রাখার নির্দেশ দেয়া হবে। তারপর বুটানদেরকে এনে জিজ্ঞেস করা হবেঃ "তোমরা কার ইবাদত করতাম।" এদেরকেও কর দিবেঃ "আমরা আল্লাহর ও ঈসা (আঃ)-এর ইবাদত করতাম।" এদেরকেও ব্যাপান রাখার হুকুম করা হবে। এরপর মুশরিকদেরকে আনয়ন করে বলা

<sup>★</sup> इम्मिकि ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হবেঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই।" তখন তারা অহংকার করবে। তিনবার তাদেরকে এ কথা বলা হবে এবং তিনবারই তারা অহংকার প্রকাশ করবে। তাদেরকেও বাম দিকে রাখার নির্দেশ দেয়া হবে। আবৃ নায্রা (রাঃ) বলেন যে, তাদেরকে পাখীর চেয়েও বেশী দ্রুতগতিতে নিয়ে যাওয়া হবে। আবুল আ'লা (রাঃ) বলেন যে, এরপর মুসলিমদের আনয়ন করা হবে এবং তাদেরকে প্রশ্ন করা হবেঃ "তোমরা কার ইবাদত করতে?" তারা জবাবে বলবেঃ "আমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতাম।" তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ "তোমরা তাঁকে দেখলে চিনতে পারবে কি?" তারা উত্তর দিবেঃ "হ্যাঁ পারবো।" আবার তাদেরকে প্রশ্ন করা হবেঃ "তোমরা তা তাঁকে দেখোনি, সুতরাং কি করে তাঁকে চিনতে পারবে?" তারা উত্তর দিবেঃ "আমরা জানি যে, কেউই তাঁর সমকক্ষনয়।" তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাদেরকে স্বীয় পরিচয় প্রদান করবেন এবং তাদেরকে মুক্তি দিবেন।

কাফির ও মুশরিকরা কালেমায়ে তাওহীদ শুনে উত্তর দিতোঃ "আমরা কি একজন কবি ও পাগলের কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করবো?" অর্থাৎ তারা রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে কবি ও পাগল বলে আখ্যায়িত করতো। আল্লাহ্ তা আলা তাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করতঃ তাদের মত খণ্ডন করে বলেনঃ "বরং এই নবী (সঃ) সত্য নিয়ে এসেছে এবং সমস্ত রাসূলকে সে সত্য বলে স্বীকার করেছে।" অন্যান্য নবীরা (আঃ) ইতিপূর্বে এই নবী (সঃ) সম্বন্ধে যে শুণাবলী ও পবিত্রতার বর্ণনা দিয়েছিলেন যেসবের সঠিক প্রমাণ তিনি নিজেই। পূর্ববর্তী নবীগণ (আঃ) যেসব হুকুম বর্ণনা করেছেন, তিনিও সেসবেরই বর্ণনা দিয়ে থাকেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ

অর্থাৎ "(হে নবী সঃ)! তোমাকে ঐ কথাই বলা হচ্ছে যা তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে (আঃ) বলা হয়েছিল।"(৪১ ঃ ৪৩)

७৮। তোমরা অবশ্যই মর্মজুদ الْكَلْيَمِ الْعَذَابِ الْالْيَمِ - ٣٨ - الْنَكُمُ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْالْيَمِ - ٣٨ - الْكُمُ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْالْيَمِ - ٣٩ - وَمَا تُحُدُّزُونَ اللَّا مَا كُنْتُمُ - ٣٩ - وَمَا تُحُدُّرُونَ اللَّا مَا كُنْتُمُ - ٣٩ الله على الله ع

৪০। তবে তারা নয় যারা আল্লাহরএকনিষ্ঠ বান্দা।

8১। তাদের জন্যে আছে নির্ধারিত রিয়ক–

৪২। ফলমূল এবং তা হবে সম্মানিত:

৪৩। সুখদ-কাননে।

88। তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন হবে।

৪৫। তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্র।

৪৬। শুল্র উজ্জ্বল যা হবে পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু।

৪৭। তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং তারা তাতে মাতালও হবে না।

৪৮। আর তাদের সঙ্গে থাকবে আনত নয়না, আয়ত লোচনা হুরীগণ।

8৯। তারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব।

. ٤- إِلاَّ عِبَادٌ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ٥

٠٤١ - أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقَ مَعْلُومِ ٥

٤٢- فَوَاكِهُ وَهُمْ مُنْكُرَمُونَ ﴿

28- فِي جُنْتِ النَّعِيْمِ ٥

٤٤- عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَبِلِينَ

٤٥- يُطافُ عَلَيثِهِمْ بِكُاسٍ مِّنُ سُدُ لا

> مُومِينَ ٤٦- بَيْضًاءَ لَذَةَ لِلشِّرِبِينَ أَ

٤٧- لَا فِيها غُولًا وَلا هُمْ عَنْها

م برو و ر ينزفون ٥

٤٨- وَعِنْدُهُمْ قُهِ صِرْتُ الطَّرْفِ

عِينَ٥

٤٩- كانهن بيض مكنون ٥

আল্লাহ তা'আলা লোকদেরকে সম্বোধন করে বলছেনঃ তোমরা অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল শাবে। এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় মনোনীত বান্দাদের এর থেকে পৃথক করে ক্রিছেন যে, তারা নয় যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা। যেমন তিনি বলেনঃ ورد الله و و را رود الله الله الله الله الله المنوا وعمِلُوا الصَّلِحَتِ وَالْعُصِرِ وَالْعُلِمُ السَّلِحَتِ

অর্থাৎ "মহাকাশের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে।"(১০৫ ঃ ১-৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

رَدُورُ رَدُورُ وَ رَدِرُ وَ رَدُورُ وَ رَدُورُ وَ رَدُونُهُ اَسْفُلْ سَفِلْمِينَ وَإِلَّا الَّذِينَ الرود رَدُورُ وَ لَا اللَّهِ ا امنوا وعَمِلُوا الصّلِحةِ

অর্থাৎ ''আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে। অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি, কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ।"(৯৬ঃ ৪-৬) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَانْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رِبِّكُ حَتَمًا مَقْضِياً - ثُمْ نَنْجِى الَّذِينَ اتَقُوا وَانْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رِبِّكُ حَتَمًا مَقْضِياً - ثُمْ نَنْجِى الَّذِينَ اتَقُوا وَنَذَرُ الطَّلِمِينَ فِيهَا جِثْياً -

অর্থাৎ "তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা (জাহান্নাম) অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুপ্তাকীদেরকে উদ্ধার করবো এবং যালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিবো।"(১৯ ঃ ৭১-৭২) অন্য এক জায়গায় প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ, তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিরা নয়।"(৭৪ঃ ৩৮-৩৯)

এজন্যেই মহামহিমানিত আল্লাহ এখানে বলেনঃ "তারা নয় যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা।" বেদনাদায়ক শাস্তিতে পতিত ব্যক্তিদের হতে আল্লাহ তা আলা স্বীয় একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে পৃথক করে নিয়েছেন যাতে তারা কঠিন শাস্তি ও হিসাব-নিকাশের ভীষণ বিপদ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। তাদেরকে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে দূরে রাখা হবে। আর ঐ সব বান্দার নেক আমলগুলোকে একটির বদলে দশগুণ তা হতে সাতশগুণ এমনকি আল্লাহ তা আলার ইচ্ছানুযায়ী আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ তাদের জন্যে আছে নির্ধারিত রিয়ক। কাতাদা (রাঃ) ও সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। তা হবে নানা প্রকারের ফলে পরিপূর্ণ। সেখানে তারা হবে মহাসম্মানের অধিকারী। সুখদ কাননে তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে সমাসীন থাকবে। মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ তারা এমনভাবে বসে থাকবে যে, কারো পৃষ্ঠ দেশ কেউ দেখতে পাবে না।

হযরত যায়েদ ইবনে আবি আওফা (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট হাযির হয়ে عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেনঃ 'প্রত্যেকে এমনভাবে সামনা সামনি হয়ে বসে থাকবে যে, তাদের দৃষ্টি পরস্পরের মুখমণ্ডলের উপর পতিত হবে।"

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্র। প্রবাহিত শরাব হতে পূর্ণ পেয়ালা তাদের মধ্যে পরিবেশিত হবে। তা হবে ধবধবে সাদা ও সুমিষ্ট। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেনঃ

অর্থাৎ "তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির কিশোরেরা পানপাত্র, কুজা প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞান হারাও হবে না।"(৫৬ ঃ ১৭-১৯) দুনিয়ার মদে এই ক্ষতি রয়েছে যে, এটা পান করলে পেটে অসুখ হয়, মাথা ব্যথা হয় এবং জ্ঞান লোপ পায়। কিন্তু জান্নাতের সুরার মধ্যে এসব মন্দ গুণ কিছুই নেই। এর রঙ সুদৃশ্য এবং পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু। এর উল্টো হচ্ছে দুনিয়ার মদ। তাতে দুর্গন্ধ বিদ্যমান এবং রঙ দেখতেও ঘৃণাবোধ হয়।

এখানে মহামহিমানিত আল্লাহ জানাতের শরাব সম্পর্কে বলেনঃ তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না। এবং তাতে তারা মাতালও হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত কাতাদা (রঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ গুরুজনের মতে ইংশদ দ্বারা পেটের ব্যথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়ার মদ্যপানে যেমন পেটের ব্যথা হয় জানাতের মদ্য পানে তা হবে না। কেউ কেউ বলেন যে, ধ্রিংশব্দের অর্থ হলো শিরঃপীড়া। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এ সুরা পানে জ্ঞান

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি গারীব।

লোপ পাবে না। সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, তাতে কোন ঘৃণার বস্তু থাকবে না এবং কোন কষ্টও হবে না। তবে হযরত মুজাহিদ প্রমুখ গুরুজনের উক্তিটিই সঠিক যে, ১ ॥ শব্দ দারা পেটের ব্যথাকে বুঝানো হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ ينزفون অর্থাৎ তাতে তারা মাতালও হবে

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, শরাবে চারটি মন্দ গুণ রয়েছে। যেমন— মাতলামী, মাথা ব্যথা, বমন এবং মূত্র দোষ। মহামহিমানিত আল্লাহ জান্নাতের শরাবের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তাতে উক্ত দোষগুলোর একটিও থাকবে না।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তাদের সঙ্গে থাকবে আনত নয়না, আয়ত লোচনা হুরীগণ। তারা নিজেদের স্বামীদের ছাড়া আর কারো চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ গুরুজন এই মত পোষণ করেন। ﴿ مَا عَنِي مَا সুলোচনা। কেউ কেউ বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে বড় চক্ষু। আর একটি অর্থ হলো আনত নয়না। অবশ্য এটা সৌন্দর্যের চরম বিকাশ ও উত্তম চরিত্রের পরিচায়ক। জুলাইখা হ্যরত ইউসুফ (আঃ)-এর মধ্যে এই উভয়বিধ সৌন্দর্য দেখেছিলেন। একদা জুলাইখা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে উত্তমরূপে সাজিয়ে মিসরের ভদু মহিলাদের সামনে হাযির করেন। তারা নবী (আঃ)-এর রূপ ও চোখ জুড়ানো সৌন্দর্য দেখে বলে উঠেছিলঃ ''অদ্ভূত আল্লাহর মাহাম্ম্য! এতো মানুষ নয়, এতো এক মহিমান্তিত ফেরেশতা!" জুলাইখা তখন বলেছিলেনঃ "এ-ই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দে করেছো। আমি তো তা হতে অসংকর্ম কামনা করেছি, কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে।" তিনি বাহ্যিক সৌন্দর্যের সাথে আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যও বহাল রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন অতি সৎ, পবিত্র, বিশ্বস্ত, পুণ্যবান এবং আল্লাহভীরু। জান্নাতী হুরীরাও ঠিক অনুরূপ। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব। তারা সুন্দর তনুধারিণী উজ্জ্বল গৌর বর্ণের সঙ্গিনী।

وَهِي زَهْرًا ءُ رِمثُلِ لُؤُلُوِ الْغُوا \* صِ مُيِزَتْ مِنْ جُوهِرٍ مُكَنَّونٍ

অর্থাৎ 'মহিলাটি ডুবুরীর ঐ মুক্তার ন্যায় পরমা সুন্দরী, যাকে সুরক্ষিত জওহর হতে পৃথক করা হয়েছে।' হাসান (রঃ), সুদ্দী (রঃ), সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) প্রমুখ মনীষীবর্গ বলেন যে, بَيْنَ مُكُنُون এব অর্থ হচ্ছে ঐ সুরক্ষিত মুক্তা যেখানে কারো হাত পৌছেনি এবং যাকে ঝিনুক থেকে বের করা হয়নি। ওটা যেন ডিম্বের উপরের পরদার মাঝে সুরক্ষিত অংশ বিশেষ, যা কেউ স্পূর্শ করেনি। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন লোকদেরকে কবর হতে উঠানো হবে তখন সর্বপ্রথম আমিই দণ্ডায়মান হবো। যখন সকলকে প্রবল প্রতাপান্থিত আল্লাহর নিকট হাযির করা হবে তখন আমিই হবো তাদের খতীব বা ভাষণদানকারী। যখন তারা চিন্তাযুক্ত থাকবে তখন আমিই তাদেরকে সুসংবাদ দান করবো। যখন তারা বন্দী অবস্থায় থাকবে তখন আমিই তাদের জন্যে সুপারিশ করবো। সেই দিন প্রশংসার পতাকা আমার হাতেই থাকবে। আদম সন্তানের মধ্যে সেই দিন আমিই হবো সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। এটা আমি অহংকার করে বলছি না। কিয়ামতের দিন আমার সামনে ও পিছনে এক হাজার খাদেম ঘুরাঘুরি করবে যারা রক্ষিত ডিম্ব বা এমন মুক্তার মত হবে যেগুলোকে স্পর্শ করা হয়নি। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

৫০। তারা একে অপরের সামনা সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ٥- فَأَقْبُلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ "سَاءُلُونَ تَسَاءُلُونَ

৫১। তাদের কেউ কেউ বলবেঃআমার ছিল এক সঙ্গী।

١٥- قَالُ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّيْ كَانَ لِيُ

১.এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৫২। সে বলতোঃ তুমি কি বিশ্বাসী যে,

৫৩। আমরা যখন মরে যাবো এবং আম'রা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হবো তখনো কি আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে?

৫৪। আল্লাহ বলবেনঃ তোমরা কি তাকে দেখতে চাও?

৫৫। অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে;

৫৬। সে বলবেঃ আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে।

৫৭। আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো আটক ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম।

৫৮। আমাদের তো আর মৃত্যু. হবেনা।

৫৯। প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবে না!

৬০। এটা তো মহা সাফল্য।

৬১। এরূপ সাফল্যের জন্যে সাধকদের উচিত সাধনা করা। ٥٢ - يَقُولُ أَزِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَرِّقِينَ٥

٥٣ - عَإِذَا مِستَنَا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا ءَإِنَّا لَمُدِيْنُونُ ٥

0 ٤ - قَالَ هَلَ انْتُمُ مُطَّلِعُونَ ٥

٥٥- فَاطْلَعَ فَرَاهُ فِي سَواءِ

الجُحِينِم ٥

٥٦ - قَالَ تَاللَّهِ إِنَّ كُدُتَّ لَتُرَّدِينَ ٥

٥٧ - وَلُوْ لاَ نِعْهُ مَاةُ رَبِّي لَكُنْتُ

مِنُ الْمُحضَرِيْنَ

٥٨ - أَفَمَا نَحْنُ بِمُيِّتِينَ ٥

٩ ٥ - إلا مَكُوتتنكا الْأُولى وَمَكا نَحَنُ بِمُعَلَّبِينَ ٥

. ٦- إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

٦١- لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمُلِ

الُعْمِلُونُ ٥

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, জান্নাতবাসীরা একে অপরের সামনা সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। অর্থাৎ তারা দুনিয়ার মাঝে কে কেমন অবস্তায় ছিল এবং সেখানে তাদের দিনগুলো কিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। চৌকির উপর পরস্পর তারা হেলান দিয়ে বসে থাকবে। শত শত সুদশ্য পরি-চেহারার সেবক তাদের হুকুমের অপেক্ষায় সদা প্রস্তুত থাকবে। এ জান্নাতীরা বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য ও পানীয় এবং রঙ বেরঙ-এর পোশাকের মধ্যে ডুবে থাকবে। তাদের মধ্যে সুরা পরিবেশিত হবে এবং তারা এমন সব সুখের সামগ্রী লাভ করবে যা কোন কানও শুনেনি, চক্ষুও অবলোকন করেনি এবং হৃদয়ও কল্পনা করেনি। কথা প্রসঙ্গে তাদের একজন বলবেঃ 'দুনিয়ায় আমার এক বন্ধু ছিল।' মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ప్రేహీ শব্দের অর্থ শয়তান। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সে এক মুশরির্ক ব্যক্তি। দুনিয়াতে মুমিনদের সাথে তার বন্ধুতু ছিল। এ দু'জন মনীষীর কথার মধ্যে বৈপরীত্য কিছুই নেই। কেননা, শয়তান জ্বিনদের মধ্য থেকেও হয়ে থাকে এবং সে অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক করে। আর মানুষের মধ্যেও শয়তান থাকে, সেও গোপনে কথা বলে যা কান শ্রবণ করে। এই উভয় প্রকার মত একে অপরের পরিপুরক। এই উভয় প্রকারের শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। যেমন মহামহিমান্তিত আল্লাহ বলেনঃ

مِنُ شَرِّ الْوَسَواسِ الْخَناسِ - الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ -

অর্থাৎ "(আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি) আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জ্বিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে।"(১১৪ ঃ ৪-৬) এ জন্যেই ঘোষিত হয়েছেঃ "তাদের কেউ বলে—আমার ছিল (দুনিয়ায়) এক সঙ্গী। সে আমাকে বলতোঃ 'তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে, আমরা যখন মরে যাবো এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হবো তখনো কি আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে?" অর্থাৎ আমার ঐ বন্ধুটি আমাকে বলতোঃ তুমি কি কিয়ামত, হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফল দিবসে বিশ্বাসীঃ এটা সে বিশ্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করতো। কেননা, সে তো অবিশ্বাস করতো।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, َمُدِيْتُونَ -এর অর্থ হলো হিসাব গ্রহণ করা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল ফারাযী (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলো আমল অনুযায়ী প্রতিফল প্রদান করা। উভয় মতই ঠিক।

মহান আল্লাহর বাণীঃ 'তোমরা কি প্রত্যক্ষ করতে চাওং' মুমিন ব্যক্তি তার জানাতী বন্ধু ও সহচরকে পৃথিবীর ঐ বন্ধুর কথা বলবে। الْجُحِيْمِ অর্থাৎ 'অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহানামের মধ্যস্থলে।' ইবনে আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ), খালীদুল আসরী (রঃ), কাতাদা (রঃ), সুদ্দী (রঃ), আতাউল খুরাসানী (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, স্কুটি এই মুমিন ব্যক্তি তার বন্ধুটিকে মস্তক গলা অবস্থায় জাহানামের মধ্যে দেখতে পাবে। কা'ব (রঃ) বলেন যে, জানাতে জানালা রয়েছে। সুতরাং কেউ তার শক্রদেরকে দেখতে ইচ্ছা করলে উঁকি দিলেই দেখতে পাবে। ফলে সেখুব বেশী বেশী আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

জান্নাতী ব্যক্তি তাকে দেখেই বলবেঃ তুমি আমার জন্যে এমন ফাঁদ পেতেছিলে যাতে আমাকে ধ্বংস করেই ছাড়তে। কিন্তু মহান আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে তোমার খপ্পর থেকে রক্ষা করেছেন। যদি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ না হতো তবে আমি বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতাম। তোমার মত আমাকে জাহান্নামে জ্বলতে হতো। আল্লাহ আমাকে সুপথ প্রদর্শন করে একত্ববাদের দিকে ধাবিত করেছেন।

"আমাদের তো মৃত্যু হবে না প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শান্তিও দেয়া হবে না।" এটা মুমিন বান্দাদের কথা, যাতে তাদের আনন্দ ও সাফল্যের সংবাদ রয়েছে। জানাতে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। সেখানে না আছে মৃত্যু, না আছে ভয় এবং না আছে শান্তির কোন সম্ভাবনা। এজন্যেই মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ مُنَا لَهُو الْفُوزُ الْمُظِيمُ الْفُوزُ الْمُظِيمُ अर्थाৎ 'এটা তো মহা সাফল্য।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জান্নাতীদেরকে বলা হবেঃ 'তোমরা তোমাদের আমলের বিনিময়ে খুব আনন্দের সাথে পানাহার করতে থাকো।' হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ এখানে ঐ কথারই ইঙ্গিত রয়েছে যে, জান্নাতীরা জান্নাতে কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তখন তারা জিজ্ঞেস করবেঃ ''আমাদের আর মৃত্যু তো হবে না, তবে কখনো শান্তি দেয়া হবে কি?'' উত্তরে বলা হবেঃ ''না।'' হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ ''জেনে রেখো যে, প্রত্যেক নিয়ামত মৃত্যুর দ্বারা লয়প্রাপ্ত হয়।''

মহান আল্লাহ বলেনঃ "এরূপ সাফল্যের জন্যে সাধকদের উচিত সাধনা করা।" কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এটা জান্নাতীদের কথা। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এটা মহান আল্লাহর উক্তি। অর্থাৎ এরূপ রহমত ও নিয়ামত লাভ করার জন্যে মানুষের পূর্ণ আগ্রহের সাথে দুনিয়ায় কাজ করা উচিত যাতে পরকালে উক্ত নিয়ামত তারা লাভ করতে পারে। এই আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কাহিনী রয়েছে যা নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

বানী ইসরাঈলের দু'জন লোক যৌথভাবে ব্যবসা করতো। তাদের নিকট আট হাজার স্বর্ণমুদ্রা মজুদ ছিল। তাদের একজন ব্যবসায়ের কৌশল ভাল জানতো এবং অপরজন ব্যবসা তেমন বুঝতো না। তাই অভিজ্ঞ লোকটি তার সঙ্গীকে বললো যে, সে যেন তার অংশ নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। সুতরাং উভয়ে ভিন্ন হয়ে গেল। অতঃপর ঐ অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী দেশের বাদশাহর মৃত্যুর পর তার রাজ-প্রাসাদ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে নিলো এবং তার ঐ সঙ্গীটিকে ডেকে বললোঃ "দেখতো বন্ধু, আমি কেমন জিনিস ক্রয় করেছি?" সঙ্গীটি তার খুব প্রশংসা করলো। তারপর সে সেখান হতে বিদায় হয়ে গেল। অতঃপর সে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলোঃ "হে আল্লাহ! আমার এ সঙ্গী লোকটি এক হাজার স্বর্ণমূদ্রায় পার্থিব প্রাসাদ ক্রয় করেছে। আমি আপনার নিকট জান্নাতে একটি ঘরের আবেদন জানাচ্ছি। আমি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আপনার মিসকীন বান্দাদের মধ্যে দান করে দিচ্ছি।" অতঃপর সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা সাদকা করে দিলো। কিছুকাল পর ঐ অভিজ্ঞ লোকটি এক হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) খরচ করে বিয়ে করলো। বিয়েতে সে তার ঐ পুরাতন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে আনলো এবং বললোঃ "বন্ধু! আমি এক হাজার দীনার খরচ করে ঐ সুন্দরী মহিলাটিকে বিয়ে করে ঘরে আনলাম।" এবারও সে তার খুব প্রশংসা করলো। বাইরে এসে সে মহান আল্লাহর পথে এক হাজার দীনার দান করে দিলো এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করলোঃ "হে আল্লাহ! আমার এ বন্ধুটি এ পরিমানই টাকা বরচ করে এই দুনিয়ার একটি স্ত্রী লাভ করলো। আর আমি এর দারা আপনার নিকট আয়ত লোচনা হুরী কামনা করছি।" আরো কিছুকাল পর ঐ দুনিয়াদার লোকটি এ লোকটিকে ডেকে নিয়ে বললোঃ "বন্ধু! আমি দুই হাজার দীনার খরচ ৰুরে দু'টি ফলের বাগান ক্রয় করেছি। দেখো তো কেমন হয়েছে?'' এ লোকটি ভার বাগান দু'টি দেখে খুব প্রশংসা করলো এবং বাইরে এসে স্বীয় অভ্যাস মত আল্লাহ তা'আলার দরবারে আর্য করলোঃ "হে আল্লাহ! আমার এ বন্ধু দু'হাজার দীনারের বিনিময়ে দু'টি বাগান ক্রয় করেছে। আমি আপনার নিকট জান্নাতে দু'টি

বাগানের জন্যে আবেদন করছি। আর এই দু'হাজার দীনার আমি আপনার নামে সাদকা করছি।" অতঃপর সে দু'হাজার দীনার সাদকা করে দিলো। তারপর যখন তাদের দু'জনের মৃত্যু হয়ে গেল তখন ঐ সাদকা প্রদানকারীকে জানাতে পোঁছিয়ে দেয়া হলো। সেখানে সে এক অতি পর মা সুন্দরী রমণী লাভ করলো এবং দু'টি সুন্দর বাগান প্রাপ্ত হলো। এ ছাড়া আরো এমন বহু নিয়ামত সে লাভ করলো যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। ঐ সময় তার পার্থিব ঐ সঙ্গীর কথা মনে পড়লো। ফেরেশতারা তাকে বললেনঃ "সে তো জাহান্নামে রয়েছে। তুমি ইচ্ছে করলে উঁকি মেরে তাকে দেখতে পার।" সে তখন উঁকি দিয়ে দেখলো যে, তার ঐ সঙ্গীটি জাহান্নামের আগুনে জ্বলছে। সে তখন তাকে সম্বোধন করে বললোঃ "তুমি তো আমাকেও প্রায় তোমার ফাঁদে ফেলে দিয়েছিলে। এটা আমার প্রতি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন।"

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, آوِنُّكُ لُمِنَ الْمُصَرِّقِينَ পড়াই অধিক সঙ্গত। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবৃ হাফস (রঃ) ইসমাঈল সুদ্দী (রঃ)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "এটা তোমাকে কে বলেছে?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "আমি এইমাত্র এটা পড়লাম। আমি আপনার নিকট হতে এটা জেনে নিতে চাই।" তখন তিনি বলেনঃ তবে শুনো ও স্মরণ রেখো। বানী ইসরাঈলের মধ্যে দুই জন অংশীদার ছিল। একজন ছিল মুমিন এবং অপরজন ছিল কাফির। তারা ছয় হাজার দীনার তিন হাজার করে ভাগ করে নিয়ে পৃথক হয়ে গেল। তারপর কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। একদা দু'জনের সাক্ষাৎ হলো। কাফির লোকটি মুমিন লোকটিকে বললোঃ "তোমার মাল-ধন তুমি কি করেছো? তা দিয়ে কোন কাজ করেছো, না ব্যবসায়ে লাগিয়েছো?" মুমিন লোকটি উত্তরে বললাঃ "আমি কিছুই করিনি। তুমি তোমার সম্পদ দিয়ে কি করেছো তাই বল।" কাফির লোকটি তখন বললোঃ "এক হাজার দীনার দিয়ে আমি জমি, খেজুরের বাগান ও নদী ক্রয় করেছি।" মুমিন লোকটি বললোঃ "সত্যিই কি তাই করেছো?" উত্তরে কাফির লোকটি বললোঃ ''হ্যা, সত্যিই।'' অতঃপর মুমিন লোকটি ফিরে আসলো। রাত্রি হলে সে আল্লাহর ইচ্ছা মত নামায পড়লো। নামায শেষে এক হাজার দীনার সামনে রেখে সে বললােঃ "হে আল্লাহ! ঐ কাফির এক হাজার দীনারের বিনিময়ে জমি, বাগান ও নহর ক্রয় করেছে। আগামীকাল তার মৃত্যু হলে সবই সে ছেড়ে যাবে। আমি এই এক হাজার দীনারের বিনিময়ে জানাতের জমি, বাগান ও নহর

ক্রয় করতে চাই।" অতঃপর সকালে সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দিলো। এরপর আরো কিছুকাল অতিবাহিত হলো। হঠাৎ একদিন উভয়ের সাক্ষাৎ হয়ে গেল। কাফির তার মুমিন সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলোঃ ''তোমার সম্পদ কি করেছো? কোন ব্যবসায়ে লাগিয়েছ কি?'' মুমিন জবাবে বললো ঃ ''না। তবে তোমার সম্পদ তুমি কি করেছো তাই বল?'' জিজ্ঞেস করলো মুমিন কাফিরকে। উত্তরে কাফির বললোঃ ''হাজার দীনারের বিনিময়ে কিছু সঙ্গিনী ক্রয় করেছি। তারা আমার জন্যে সদা প্রস্তুত থাকে এবং আমার ছুকুমের তাবেদারী করে।" মুমিন লোকটি তাকে বললোঃ "সত্যিই কি তুমি এ কাজ করেছো?" সে জবাব দিলো ঃ ''হঁ্যা, সত্যিই।" তারপর মুমিন লোকটি সেখান হতে চলে এসে রাত্রে আল্লাহর ইচ্ছা মত নামায আদায় করলো এবং নামায শেষে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা সামনে রেখে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করতে লাগলোঃ "হে আল্লাহ! আমার ঐ সাথীটি দুনিয়ার সঙ্গিনী ক্রয় করেছে। সে যদি মারা যায় তবে এ সবই রেখে যাবে অথবা তারা মারা গেলে একে তারা ছেড়ে যাবে। হে আল্লাহ! আমি এ দীনার দিয়ে জান্নাতের সঙ্গিনী ক্রয় করতে চাই।" অতঃপর সকালে সে ঐ এক হাজার দীনার দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দিলো। তারপর আরো কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। আবার একদিন উভয় বন্ধুর সাক্ষাৎ ঘটলো। তাদের মধ্যে আলাপ হতে লাগলো। মুমিন ব্যক্তির এক প্রশ্নের উত্তরে কাফির ব্যক্তি বললোঃ ''আমার মনের যত বাসনা ছিল সবই প্রায় পূর্ব হয়েছে। এখন শুধু একটি কাজ হাতে রয়েছে। তাহলো এই যে, একটি মহিলার স্বামী মারা গেছে। আমি তাকে এক হাজার দীনার উপটোকন রূপে পাঠিয়েছিলাম। সে ওর দিগুণ দীনার নিয়ে আমার কাছে এসেছে।" মুমিন বললোঃ "তুমি তাহলে এ কাজ করেছো?" সে উত্তরে বললোঃ "হাঁ।" তারপর শ্বমিন লোকটি সেখান হতে ফিরে এলো এবং রাত্রে আল্লাহ যা চাইলেন সেই মত সে নামায আদায় করলো। এরপর সে অবশিষ্ট এক হাজার দীনার হাতে নিয়ে প্রার্থনা শুরু করলোঃ ''হে আল্লাহ! আমার ঐ কাফির সঙ্গীটি দুনিয়ার রমণীর মধ্যে একটি রমণীকে হাজার দীনারের বিনিমেয় বিয়ে করেছে। আগামীকাল এ 🖆 কে রেখে সে মারা যেতে পারে অথবা তার এ স্ত্রীটিও তাকে রেখে মৃত্যুবরণ **ব্রু**তে পারে। আমি এই দীনারের বিনিময়ে আপনার নিকট জান্নাতী আয়ত নয়না হুরীর প্রস্তাব রাখলাম।" অতঃপর সকালে সে ঐ দীনারগুলো মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দিলো। বলা বাহুল্য যে, মুমিন লোকটির নিকট আর কোন অর্থই কবিশষ্ট থাকলো না। এবার সে সূতার তৈরী সাধারণ জামা গায়ে দিয়ে একটি

কম্বল হাতে নিয়ে এবং একটি কোদাল কাঁধে করে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। পথে এক ব্যক্তি তাকে দেখে বললোঃ ''তুমি আমার গবাদি পশুর দেখা ত্তনা করবে এবং গোবর উঠাবে আর এর বিনিময়ে আমি তোমার পানাহারের ব্যবস্থা করবো। এতে তুমি সম্মত আছ কি?'' মুমিন লোকটি এতে সম্মত হয়ে গেল এবং কাজ করতে শুরু করলো। ঐ মালিকটি ছিল অত্যন্ত নির্দয় ও কঠোর হৃদয়ের লোক। কোন পশুকে দুর্বল ও অসুস্থ দেখলে সে মনে করতো যে. ঐ সহিস তার পশুর খাদ্য চুরি করে। এই বদ ধারণার বশবর্তী হয়ে সে ঐ মুমিন লোকটিকে নির্মমভাবে প্রহার করতো। তার এরূপ অত্যাচারে সে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লো এবং তার ঐ কাফির সঙ্গীটিকে শ্বরণ করলো যে, তারই ক্ষেত-খামারে সে কাজ করবে। এর বিনিময়ে হয়তো সে তাকে খেতে-পরতে দিবে এবং এটাই তার জন্যে যথেষ্ট। এই ভরসায় সে রওয়ানা হয়ে গেল। তার দর্যার সামনে এসে বিরাট গগনচুম্বী প্রাসাদ দেখে তো তার চক্ষু স্থির। দেওড়ীতে পাহারাদার! তাদের নিকট সে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলো এবং বললোঃ ''আমার নাম শুনলেই এ বাড়ীর মালিক খুশী হয়ে আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিবে।" প্রহরীরা বললোঃ ''তোমার কথা যদি সত্য হয় তবে এই এক কোণে চুপ করে পড়ে থাকো। সকাল হলে তার সামনে নিজেই গিয়ে পরিচয় দান করবে।" সে তাই कर्त्राला। এक পार्म शिरा कश्वरालत অर्धिकिं विष्टिरा मिराला এবং वाकी অर्धिक গায়ে দিয়ে রাত্রি কাটিয়ে দিলো।

সকাল বেলা তার ঐ কাফির সঙ্গীটি ঘোড়ায় চড়ে প্রাতঃ ভ্রমণে বের হয়েছে এমন সময় মুমিন লোকটি তার সামনে হাযির হলো। তার এই দুরবস্থা দেখে সে অত্যন্ত বিশ্বিত হলো এবং জিজ্ঞেস করলোঃ "তোমার এ অবস্থা কেন? টাকা পয়সা কি করেছো?" উত্তরে মুমিন ব্যক্তি বললোঃ "ওটা আর জিজ্ঞেস করো না ভাই। বরং আমাকে তোমার ক্ষেত-খামারের কাজে নিয়োগ কর। মজুরী কিছু লাগবে না, শুধু দু' বেলা খেতে দিলেই চলবে। আর যখন আমার পরনের এ বস্ত্রগুলো পুরোনো হয়ে যাবে তখন নতুন কাপড় কিনে দিবে আর কি?" সে উত্তরে বললোঃ "আরে, অত ব্যন্ত হচ্ছ কেন, আমি বরং এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা তোমার জন্যে করে দিবো। এখন তুমি বল তোমার মাল-ধন কি করেছো?" সে উত্তর দিলোঃ "একজনকে কর্জ দিয়েছি।" জিজ্ঞেস করলোঃ "কাকে কর্জ দিয়েছো?" উত্তর হলোঃ "এমন একজনকে কর্জ দিয়েছি যিনি তা অস্বীকার করবেন না এবং নন্ট হতেও দিবেন না। তিনি আমার প্রতিপালক মহান আল্লাহ!" একথা শুনে

কাফির লোকটি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললোঃ ''তুমি তো দেখি বড় নির্বোধ! আমরা পচে গলে মাটিতে পরিণত হবো, অতঃপর পুনরুজ্জীবিত হবো ও প্রতিদান পাবো এতে তুমি বিশ্বাসী! তোমার যখন এমন বিশ্বাস তখন তুমি চলে যাও, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" এই বলে সে চলে গেল। মুমিন লোকটি সেখান থেকে বিদায় হলো এবং অতি কষ্টে জীবন যাপন করতে লাগলো। আর ঐ কাফির পরম সুখে দিন যাপন করতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তারপর মুমিন লোকটিকে জান্নাত দান করা হলো। সে বিরাট ময়দান, খুরমা-খেজুরের বাগান ও প্রবাহিত নদী দেখে অত্যন্ত বিশ্বয়বোধ করলো এবং ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করলোঃ "এগুলো কার জন্যে?" তারা উত্তর দিলোঃ "এগুলো সবই তোমার।" তারপর আরো কিছুদুর অগ্রসর হয়ে দেখলো যে, অসংখ্য দাস-দাসী অপেক্ষমান রয়েছে। জিজ্ঞেস করলোঃ "এগুলো কার জন্যে?" উত্তর হলোঃ "এগুলোও তোমারই জন্যে।" সে বললোঃ "সুবহানাল্লাহ! এটাতো আমার প্রতি আল্লাহর বড়ই মেহেরবানী।" আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলো যে, ইয়াকৃত পাথরের তৈরী এক মহল রয়েছে এবং ওর মধ্যে আনত নয়না ও আয়ত লোচনা হুরীরা অবস্থান করছে। প্রশ্ন করে জানতে পারলো যে, এগুলো তারই জন্যে। <sup>8</sup>এসব দেখে তো তার চক্ষু স্থির! অতঃপর তার ঐ কাফির সাথীর কথা তার মনে পড়লো। আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখাবেন যে, সে জাহান্নামে জুলতে রয়েছে। তাদের মধ্যে ঐ সব কথোপকথন হবে যার বর্ণনা **এখানে** দেয়া হয়েছে। মুমিনের উপর দুনিয়ায় যে বিপদাপদ এসেছিল তা সে ব্রবণ করবে। তখন মৃত্যু অপেক্ষা কঠিন বিপদ আর কিছুই তার কাছে অনুভূত **হবে** না ৷

৬২। আপ্যায়নের জন্যে কি এটাই
শ্রেষ্ঠ, না যাক্কৃম বৃক্ষ?

७०। যালিমদের জন্যে আমি এটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা স্বরূপ।

এই বৃক্ষ উদ্দাত হয়
 জাহারামের তলদেশ হতে।

٦٢- أَذَلِكَ خَلِيرٌ نَزُلا أَمْ شَجَرَةً النَّرِقُومِ ٥ الزَقُومِ ٥ الزَقُومِ ٥ الزَقُومِ ٥ النَّا الطَّلِمِينَ ١ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْ

৬৫। এটার মোচা যেন শয়তানের মাথা।

৬৬। এটা হতে তারা ভক্ষণ করবে, এবং উদর পূর্ণ করবে এটা দারা।

৬৭। তদুপরি তাদের জন্যে থাকবে ফুটম্ভ পানির মিশ্রণ।

৬৮। আর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে।

৬৯। তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী।

৭০। আর তারা তাদের পদাংক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল। الشَّيطِينَ ٥ الشَّيطِينَ ٥ ٦٦- فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا البَّطُونَ ٥ ٦٧- ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوباً مِّنَ حَمِيمٍ ٥ حَمِيمٍ ٥ ٦٨- ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوباً مِّنَ اللَّهِ

رور (۱۰۰۰ ۱۰۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিভিন্ন নিয়ামতের বর্ণনা দেয়ার পর বলেনঃ জান্নাতের এসব নিয়ামত উত্তম, না 'যাক্ক্ম' নামীয় বৃক্ষ? অর্থাৎ যা জাহান্নামে রয়েছে। এর অর্থ নিকৃষ্ট একটি গাছ হতে পারে যা জাহান্নামের সকল প্রকোষ্ঠে প্রসারিত। যেমন 'তৃবা' নামক একটি গাছ, যার শাখা জান্নাতের প্রতিটি কামরায় প্রবিষ্ট রয়েছে। এও হতে পার যে, ওটা যাক্কৃম জাতীয় গাছ। অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

ري تدور ره بري مرور دو رسوه ريا وور و بري سور رو و مرو و مر

অর্থাৎ ''অতঃপর হে বিদ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কৃম বৃক্ষ হতে।"(৫৬ ঃ ৫১-৫২)

মহামহিমান্তিত আল্লাহ বলেনঃ 'আমি এটা যালিমদের জন্যে সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা স্বরূপ।' কাতাদা (রঃ) বলেন যে, যাক্কৃম গাছের উল্লেখ পথভ্রষ্টদের জন্যে ফিৎনা হয়ে গেছে। তারা বলেঃ ''আরে দেখো, দেখো। এ নবী বলে কি

ভন! আগুনে নাকি গাছ হবে? আগুনতো গাছকে জ্বালিয়ে দেয়। সুতরাং এটা কোন ধরনের কথা?" তাদের একথা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা আলা বলেনঃ নিশ্চয়ই এ বৃক্ষ উদ্গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে। হাঁ, এই গাছ আগুন থেকেই জন্মে এবং আগুনই ওর খাদ্য। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, অভিশপ্ত আবৃ জেহেল এ কথা ভনে হাসিতে ফেটে পড়তো এবং বলতোঃ "আমি তো মজা করে খেজুর ও মাখন খাবো এবং এরই নাম যাক্কৃম।" মোটকথা এটাও একটা পরীক্ষা। ভাল লোকেরা এতে ভয়ে আঁৎকে উঠে, আর মন্দ লোকেরা একে হেসে উড়িয়ে দেয়। বেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা আলা বলেনঃ

وَمَا جَعَلْنَا الرَّيَّا الْبِتِي ارْيَنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلْنَاسِ وَالشَّجْرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القرانِ مُورِسُوود ررر دو ود ي ود كر روي ونخوفهم فمايزيدهم إلا طغيانا كبيراً

অর্থাৎ "আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লিখিত মভিশপ্ত বৃক্ষটিও শুধু মানুষের জন্যে। আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু এটা তাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।"(১৭ ঃ ৬০)

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'ওর মোচা যেন শয়তানের মাথা।' এ কথা দ্বারা 
के গাছের কদর্যতা বর্ণনা করা হয়েছে। অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রঃ) বলেন যে,
শরতানের মন্তক আকাশে প্রতিষ্ঠিত। এ গাছের মোচাকে শয়তানের মন্তকের
সাবে তুলনা করার উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে, যদিও কেউ কখনো শয়তানকে
দেখেনি, তবুও তার নাম শুনামাত্রই তার জঘন্য রূপের ছবি মানুষের মানসপটে
তেসে ওঠে। উক্ত গাছেরও অবস্থা এইরূপ। এর ভিতর ও বাহির উভয়ই খারাপ।
কেথাও বলা হয়েছে যে, এটা এক প্রকার সর্প বিশেষ যার মন্তক অত্যন্ত
তরংকর। একটি উক্তি এও আছে যে, ওটা এক প্রকার উদ্ভিদ, যা অত্যন্ত
তবংকর। একটি উক্তি এও আছে যে, ওটা এক প্রকার উদ্ভিদ, যা অত্যন্ত
তবংকর। বর্ষিত ও বিস্তৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এ দু'টি সম্ভাবনা সঠিক নয়।

ক্রিক ওটাই যা আমরা বর্ণনা করলাম।

মহাপ্রতাপান্থিত আল্লাহ বলেনঃ 'তারা এটা হতে ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ 
করবে এর দ্বারা।' সেই দুর্গন্ধময় তীব্র তিক্ত তরু জোরপূর্বক তাদেরকে খাওয়ানো

য়ব। আর এটা তারা খেতেও বাধ্য হবে। এটাও এক প্রকারের শাস্তি। যেমন

কল্লাহ তা আলা বলেনঃ

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلا مِنْ ضَرِيعٍ - لا يُسْمِن وَلا يُغَنِي مِنْ جُوعٍ -

অর্থাৎ "তাদের জন্যে খাদ্য থাকবে না যারী" ব্যতীত । যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তও করবে না।" (৮৮ঃ ৬-৭)

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) إِتَّوْا اللهُ এ আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ "যদি যাক্কৃম বৃক্ষের এক ফোঁটা রস দুনিয়ার সমুদ্রে পতিত হয় তবে সারা বিশ্ববাসীর সমস্ত খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে যার খাদ্য এটাই হবে তার কি অবস্থা হবে।" ২

এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ 'তদুপরি তাদের জন্যে থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।' অথবা ভাবার্থ হচ্ছেঃ ঐ জাহান্নামী গাছকে জাহান্নামী পানির সাথে মিশিয়ে তাদেরকে পান করানো হবে। আর এই গরম পানি ওটাই হবে যা জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান হতে রক্ত, পূঁজ ইত্যাদি আকারে বের হয়ে আসবে এবং তাদের চক্ষু হতে ও গুপ্তাঙ্গ হতে বেরিয়ে আসবে।

হযরত আবৃ উমামা বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ "যখন এই পানি তাদের সামনে ধরা হবে তখন তা তাদের নিকট অপছন্দনীয় হবে। আর যখন তা তাদের চেহারার সামনে তুলে ধরা হবে তখন ওর তাপে তাদের চেহারা ঝলসে যাবে। আর যখন তারা ওটা পান করবে তখন তাদের নাড়িভূড়ী কেটে নিম্ন রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাবে।"

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, জাহান্নামীরা যখন ক্ষুধার কথা বলবে তখন তাদেরকে যাক্কৃম খাওয়ানো হবে। ফলে তাদের মুখের চামড়া সম্পূর্ণ খসে পড়বে। এমনকি কোন পরিচিত ব্যক্তি সেই মুখের চামড়া দেখেই তাদেরকে চিনে নিবে। তারপর পিপাসায় ছটফট করে যখন পানি চাইবে তখন গলিত তামার ন্যায় গরম পানি তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে। ওটা চেহারার সামনে আসা মাত্রই চেহারার গোশত ঝলসিয়ে দিবে এবং সমস্ত গোশত খসে পড়বে। আর পেটে গিয়ে ওটা নাড়িভূড়ি বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এবং উপর থেকে লোহার হাতুড়ী দ্বারা প্রহার করা হবে। ফলে দেহের এক একটি অংশ পৃথক পৃথক হয়ে যাবে। তখন তারা মৃত্যু কামনা করতে থাকবে।

ك. ضَرِيَّع আরব দেশের এক প্রকার গুলা। এটা যখন সবুজ থাকে তখন একে شَبْرُك (শিবরাক) বলা হয়। আর যখন শুকিয়ে যায় তখন একে ضَرِيَّع (যারী) বলা হয়। এটা খুব বিষাক্ত এবং কোন জন্তুই এটা খায় না।

২. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ), ইমাম তিরমিয়ী (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

প্রবল প্রতাপান্থিত আল্লাহ বলেনঃ 'অতঃপর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে।' সেখানে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি হতে থাকবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

অর্থাৎ "তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে।"(৫৫ ঃ ৪৪) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর কিরআতে تُمُّ اِلَى الْجُويْمِ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! দুপুরের পূর্বেই জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে পৌঁছে যাবে। আর সেখানেই তারা দুপুরের বিশ্রাম করবে।" অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেনঃ

অর্থাৎ "সেই দিন হবে জান্নাতবাসীদের বাসস্থান উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল মনোরম।"(২৫-২৪) মোটকথা কায়লূলার (দুপুরের বিশ্রামের) সময় উভয় দল নিজ নিজ ঠিকানায় অবস্থান করবে। এই অর্থের জন্যে ﴿ শব্দটি خَبُرُ এর উপর خَبُرُ এর জন্যে হবে। এটা ওরই প্রতিফল যে, তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী এবং তারা তাদের পদাংক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, বাধ্য হয়ে এবং সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) বলেন যে, নির্বোধ হিসেবে তাদের পদাংক অনুসরণ করেছিল।

 ৭১। তাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল।

৭২। এবং আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম।

পত। সুতরাং লক্ষ্য কর, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের পরিণাম কি হয়েছিল।

**৭৪**। তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বানাদের কথা স্বতন্ত্র।

٧٢ - وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ
 ٧٣ - فَانَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُنْذَرِيْنَ ٥

٧٤- إلا عِبَادُ اللهِ الْمُخْلَصِينَ

আল্লাহ তা'আলা পূর্বযুগের উন্মতদের সংবাদ প্রদান করছেন যে, তাদের অধিকাংশই ছিল পথহারা। তারা আল্লাহ তা'আলার অংশী স্থাপন করতো। তাদের নিকট আল্লাহর নবী এসে তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, ভয় দেখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, অংশী স্থাপন করা, কুফরী করা এবং নবীদেরকে (আঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করা প্রভৃতি কাজে আল্লাহ চরম রাগান্তিত হন। এগুলো হতে বিরত না হলে তাদের উপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে। এতদসত্ত্বেও তারা রাসূলদের বিরোধিতা করেছে ও তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী জেনেছে। ফলে তাদের পরিণাম হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়। অবশ্য আল্লাহ তাঁর সংকর্মশীল বান্দাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং জয়যুক্ত করে সম্মানিত করেছেন।

৭৫। নৃহ (আঃ) আমাকে আহ্বান করেছিল, আর আমি কত উত্তম সাড়া দানকারী!

৭৬। তাকে ও তার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট হতে।

৭৭। তার বংশধরদেরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশ পরম্পরায়।

৭৮। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।

৭৯। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নৃহ (আঃ)-এর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

৮০। এভাবেই আমি সংকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

৮১। সে ছিল আমার মুমিন বানাদের অন্যতম।

৮২। অবশিষ্ট সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম। ٧٥- وَلَقَدُ نَادُهِنَا نُوْحٌ فَلَنِعَمَ وو دودي رصل

٧٦ - وَنَجَدُّ يُناهُ وَأَهْلُهُ مِنَ الْكُرْبِ

ن<sup>ط</sup> الْعَظِيْرِ 0

٧٧- وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتُهُ هُمُ الْبَلْقِينَ 6

٧٨- وَتَرَكُّنا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِينَ رَصِّ

٧٩- سَلْمُ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَلْمِينَ ٥

· ٨- إِنَّا كُذْلِكَ نَجْزِى الْمُحُسِنِينَ ٥

٨١- إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا الْمُؤْمِنِينَ ٥

مُورِّدُ مُرَّدُ مُرَّدُ مُرَّدُ مُرِينُ ٥ ٨٢- ثُمَّ اغْرِقْنَا الْآخْرِينُ ٥

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে পূর্বযুগের মানুষের পথভ্রষ্টতার কথা সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে। এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছেন। হযরত নৃহ (আঃ) সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদীর্ঘ নয় শত পঞ্চাশ বছর অবস্থান করেছিলেন। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের লোককে সদা-সর্বদা উপদেশ দিতেন ও বুঝাতেন। এতদসত্ত্বেও তারা পথভ্রষ্টতার মধ্যেই ডুবে ছিল। শুধুমাত্র গুটিকতক লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছিল। জাতির যখন এহেন অবস্থা চলতে থাকলো এবং নবী (আঃ)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করতে লাগলো তখন হ্যরত নৃহ (আঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমি তো অসহায়, অতএব আপনি প্রতিবিধান করুন।" তখন আল্লাহর ক্রোধ তাদের উপর পতিত হলো। সমস্ত কাফির পানিতে ডুবে মরলো। এজন্যেই মহান আল্লাহ বলেনঃ 'নৃহ (আঃ) আমাকে আহ্বান করেছিল, আর আমি কত উত্তম সাডাদানকারী।' অর্থাৎ আমি তার আহ্বানে উত্তমরূপে সাড়া দিয়েছিলাম। তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে বিপদ থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলাম। আর তার বংশধরদেরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশ পরম্পরায়। কেননা, তারাই তো শুধু অবশিষ্ট ছিল। হযরত আলী ইবনে আবি তালহা (রাঃ) বলেন যে, হযরত নৃহ (আঃ)-এর সন্তানরা ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না। হ্যরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, সমগ্র মানব জাতি হ্যরত নূহ (আঃ)-এর সম্ভানদের থেকেই হয়েছে। ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, সাম, হাম ও ইয়াফাসের সন্তানরা দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করে ও অবশিষ্ট থাকে। ইমাম আহমাদ (রঃ) তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন যে, সাম সমগ্র আরব জাতির পিতা, হাম সমগ্র হাবশের পিতা এবং ইয়াফাস সমগ্র রোমের পিতা। এই হাদীসে রোম দ্বারা প্রথম রোম অর্থাৎ ইউনানকে বুঝানো হয়েছে যা রোমী লায়তী ইবনে ইউনান ইবনে ইয়াফাস ইবনে নূহ (আঃ)-এর দিকে সমন্ধযুক্ত। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ) বলেন যে, হযরত নূহ ্রোঃ)-এর এক পুত্র সামের সন্তান হলো আরব, ফারেস ও রোমীরা। ইয়াফাসের স্বান হলো তুর্কী, সাকালিয়া এবং ইয়াজুজ ও মাজূজ। আর হামের সন্তান হচ্ছে **ব্বিবতী**, সুদানী ও বার্বারীরা। হযরত নূহ (আঃ)-এর সততা এবং তাঁর উত্তম **শ্বরণ** আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর পরবর্তী লোকদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে। দ্মস্ত নবী (আঃ)-এর সত্যবাদিতার ফল এটাই হয় যে, জনগণ সদা-সর্বদা ত্রাদের উপর সালাম পাঠিয়ে থাকেন এবং তাঁদের প্রশংসা করে থাকেন।

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ 'সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহ (আঃ)-এর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক!' এটা যেন পূর্ববর্তী বাক্যেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ তাঁর যিকর উত্তমরূপে অবশিষ্ট থাকার অর্থ এই যে, প্রত্যেক উন্মত তাঁর উপর সালাম বর্ষণ করতে থাকবে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'আমার নীতি এই যে, যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আমার ইবাদত ও আনুগত্যে লেগে থাকে, তাকে এই ভাবেই আমি পুরস্কৃত করে থাকি। অর্থাৎ পরবর্তীদের মধ্যে তার উত্তম যিকর সদা-সর্বদার জন্যে বাকী রেখে থাকি।'

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ 'নূহ (আঃ) ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম।'
তিনি ছিলেন বিশ্বাসী ও তাওহীদের উপর অটল। তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের
পরিণাম ভাল হয়েছিল এবং বিরুদ্ধবাদীদেরকে ধ্বংস ও নিমজ্জিত করে দেয়া
হয়েছিল। চোখের পলক ফেলে এমনও একজন তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না।
এমনকি তাদের কোন চিহ্ন পর্যন্ত বাকী ছিল না। হাঁা, তবে তাদের কলংকময়
কার্যকলাপ মানুষের মাঝে প্রাচীন ঘটনা হিসেবে আলোচিত হতে থাকলো।

৮৩। ইবরাহীম (আঃ) তো তার অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত।

৮৪। স্মরণ কর, সে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হয়েছিল বিশুদ্ধ চিত্তে।

৮৫। যখন সে তার পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিলঃ তোমরা কিসের পূজা করছো?

৮৬। তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে অলীক মা'বৃদগুলোকে চাও?

৮৭। জগতসমূহের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি? ٨٣- وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لَإِبُرْهِيْمَ ٥

٨٤ - إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيٍّمٍ ٥

٨٥- إِذُ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُنُومِهِ مَا ذَا

٨٦- اَرُفُكا الهَــة دُونَ اللّهِ رُيدُونَ ٥

٨٧- فَمَا ظُنُّكُمُ بِرُبِّ الْعَلَمِينَ ٥

হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর ধর্মমতের উপরই ছিলেন। তিনি তাঁরই রীতি-নীতি ও চাল-চলনের উপর ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট হাযির হয়েছিলেন বিশুদ্ধ চিত্তে। অর্থাৎ তিনি একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আল্লাহকে সত্য বলে বিশ্বাস করতেন। কিয়ামত যে একদিন সংঘটিত হবে তা তিনি স্বীকার করতেন। মৃতকে যে পুনরুজ্জীবিত করা হবে সেটাও তিনি বিশ্বাস করতেন। শিরক ও কুফরীর তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি অপরকে তিরস্কারকারী ছিলেন না।

মহান আল্লাহ বলেন, যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্জেস করেছিলঃ "তোমরা কিসের পূজা করছো?" অর্থাৎ তিনি মূর্তিপূজা ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজার বিরোধিতা করলেন এবং সব কিছুকেই ঘৃণার চোখে দেখলেন। এজন্যেই মহান আল্লাহ বলেনঃ "তোমরা কি তাহলে আল্লাহর পরিবর্তে অসত্য উপাস্য কামনা করছো, অতঃপর বিশ্বপ্রতিপালকের সম্বন্ধে তোমরা কিরূপ ধারণা পোষণ করছো?" অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের উপাসনা পরিত্যাগ কর এবং নিজেদের মিথ্যা ও অলীক মা'বৃদদের ইচ্ছার কথা ছেড়ে দাও। অন্যথায় জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন।

৮৮। অতঃপর সে তারকারাজির দিকে একবার তাকালো। ৮৯। এবং বললোঃ আমি অসুস্থ। ৯০। অতঃপর তারা তাকে পশ্চাতে রেখে চলে গেল।

৯১। পরে সে সম্বর্পণে তাদের দেবতাগুলোর নিকট গেল এবং বললোঃ তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছো না কেন?

৯২। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা কথা বল না?

৯৩। অতঃপর সে তাদের উপর সবলে আঘাত হানলো।

৯৪। তখন ঐ লোকগুলো তার দিকে ছুটে আসলো। ٨٨- فَنظُر نَظُرةً فِي النَّجُومِ

٨٩- فَقَالُ إِنِّي سَقِيمٌ

. ٩- فَتُولُّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ

٩١- فَرَاغَ الِي الْهَتِهِمْ فَقَالَ الْاَ تَاكِلُونَ ٥

٩٢ - مَا لُكُمُ لَا تَنْطِقُونَ

٩٣ - فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَّبًا بِالْيَمِيْنِ ٥

٩٤ - فَأَقْبُلُوا إِلْيَهِ يَزِفُونَ ٥

৯৫। সে বললোঃ তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর তোমরা কি তাদেরই পূজা কর?

৯৬। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও। ৯৭। তারা বললোঃ এর জন্যে এক ইমারত তৈরী কর.

অতঃপর একে জ্বলন্ত অগ্নিতে

৯৮। তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিল; কিন্তু আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় করেছিলাম।

নিক্ষেপ কর।

٩٥- قَالَ اَتَعْبِدُونَ مَا تَنْجِتُونَ ٥

٩٦- وَاللَّهُ خُلُقَكُمْ وَمَا تَعْمُلُونَ٥

٩٧- قَالُوا أَبْنُواْ لَهُ بُنْيَاناً فَالْقُوهُ وَ وَ الْمُوالْبُنُواْ لَهُ بُنْيَاناً فَالْقُوهُ وَ

۹۸- فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُّ الْاَسْفَلِيْنُ٥

হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে এই কথা এ জন্যেই বললেন যে, যখন তারা তাদের মেলায় বের হয়ে যাবে তখন তিনি যেন শহরে একাই থেকে যেতে পারেন এবং তাদের মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করার সুযোগ পান। এই জন্যে তিনি এমন কথা বললেন যা প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য ছিল। তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে অসুস্থ ভেবেছিল। তাই তাঁকে রেখেই তারা বের হয়েছিল। আর এরই মাঝে তিনি দ্বীনী খিদমত করেছিলেন। কাতাদাও (রঃ) বলেন যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তখন আরবীয়রা বলেঃ "তিনি নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন।" অর্থ হচ্ছে এই যে, চিন্তিতভাবে নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং অনুধাবন করা যে, কিভাবে ওর প্রভাবমুক্ত হওয়া যাবে?

হযরত ইবরাহীম (আঃ) চিন্তা-ভাবনা করে বললেন যে, তিনি পীড়িত অর্থাৎ দুর্বল। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবরহীম (আঃ) তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলেন। এর মধ্যে দু'বার আল্লাহর দ্বীনের জন্যে মিথ্যা বলেছিলেন। যথা رَبِّي (আমি অসুস্থ)। অপর স্থানে বলেছিলেনঃ اَبُلُ فَعَلَدُ كُبِيْرُهُمْ هٰذا (২১ ঃ ৬৩) বরং তাদের এই বড় প্রতিমাটি এ কাজ করেছে অর্থাৎ মূর্তিগুলো ভেঙ্গেছে)।

আর একবার তিনি স্বীয় স্ত্রী হযরত সারাকে তাঁর বোন বলেছিলেন। একথা স্বরণযোগ্য যে, এগুলোর একটিও আসল বা প্রকৃত মিথ্যা ছিল না। এখানে রূপক অর্থে মিথ্যা বলা হয়েছে। সূতরাং তাঁকে তিরস্কার করা চলবে না। কথার মাঝে কোন শর্মী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এরূপ বাহানা করা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়।

হযরত আবৃ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঐ তিনটি কথার মধ্যে একটিও এমন ছিল না যার কর্ম-কৌশলের সাথে আল্লাহর দ্বীনের কল্যাণ সাধন উদ্দেশ্য ছিল না।"

হযরত সুফিয়ান (রঃ) বলেন যে, ''আমি অসুস্থ'' এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ ''আমি প্রেগ রোগে আক্রান্ত হয়েছি।'' আর ঐ লোকগুলো এরূপ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হতে পালিয়ে যেতো। হযরত সাঈদ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহর দ্বীন প্রচার এবং তাদের মিথ্যা উপাস্যদের অসারতা প্রমাণের জন্যেই হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এটা একটি কর্মকৌশল ছিল যে, তিনি নক্ষত্র উদিত হতে দেখে বলেছিলেনঃ ''আমি অসুস্থ।" এ কথাও বলা হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ ''আমি রোগাক্রান্ত হবো'' অর্থাৎ একবার মৃত্যুর রোগ আসবেই। একটা উক্তি এও রয়েছে যে, তাঁর এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলঃ ''আমার হৃদয় তোমাদের দেব-দেবীর উপাসনা করাতে অসুস্থ।"

হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, যখন হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায় মেলাতে যাচ্ছিল তখন তাঁকেও তারা তাদের সাথে যেতে বাধ্য করছিল। তখন তিনি "আমি অসুস্থ" একথা বলে সরে পড়েন এবং একটি নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। যখন তারা সবাই মেলায় চলে যায় তখন তিনি অতি সন্তর্পণে তাদের দেবতাগুলোর নিকট গমন করেন এবং বলেনঃ "তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছো না কেন?" হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) তাদের মন্দিরে গিয়ে দেখেন যে, তারা তাদের দেবতাগুলোর সামনে যে নৈবেদ্য বা প্রসাদ রেখেছিল সেগুলো সবই পড়ে রয়েছে। তারা বরকতের আশায় যেসব উৎসর্গ রেখেছিল সেগুলো হতে তাদের দেবতাগুলো কিছুই খায়নি। মন্দিরটি ছিল অত্যন্ত প্রশন্ত ও কারুকার্য খচিত। দর্যার নিকটেই এক প্রকাণ্ড মূর্তি ছিল। তারে পাশে ছিল অনেকগুলো ছোট ছোট মূর্তি। মন্দিরটি মূর্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। তাদের সামনে নানা জাতের উপাদেয় খাদ্য রাখা ছিল। তাদের এ বিশ্বাস ছিল যে, খাদ্যগুলো বরকতময় হবে এবং তারা মেলা হতে ফিরে এসে ওগুলো ভক্ষণ করবে।

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) মূর্তিগুলোর মুখ হতে তাঁর কথার কোন জবাব না পেয়ে আবার বললেনঃ "তোমাদের হয়েছে কি, কথা বলছো না কেন?" অতঃপর তিনি তাদের নিকটবর্তী হয়ে ডান হাত দ্বারা তাদেরকে আঘাত করেন। কাতাদা (রঃ) ও জওহারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তখন মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন এবং ডান হাত দ্বারা আঘাত করতে শুক্র করলেন। কেননা ঐগুলো ছিল খুব শক্ত। তিনি সবগুলোকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় মূর্তিটিকে তিনি বহাল রেখে দিলেন, ভেঙ্গে ফেললেন না। যাতে ওর উপরই মন্দ ধারণা জন্মে, যেমন সূরায়ে আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে এর পূর্ণ তাফসীরও বর্ণনা করা হয়েছে।

মূর্তিপূজকরা মেলা হতে ফিরে এসে যখন তাদের মন্দিরে প্রবেশ করলো তখন দেখলো যে, মূর্তিগুলো ভাঙ্গা অবস্থায় বিশৃংখলভাবে পড়ে রয়েছে। কারো হাত নেই, কারো পা নেই, কারো মাথা এবং কারো কারো পূর্ণ দেহটিই নেই। তারা বিশ্বিত হলো যে, ব্যাপার কি!

মহান আল্লাহর উক্তিঃ "তখন ঐ লোকগুলো তার দিকে ছুটে আসলো।" অর্থাৎ বহু চিন্তা-ভাবনা করে, আলাপ আলোচনা করে তারা বুঝলো যে, হয় না হয় এটা ইবরাহীমেরই (আঃ) কাজ। তাই তারা দ্রুতগতিতে তাঁর দিকে ধাবিত হয়েছিল। এখানে ঘটনাটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। সূরায়ে আম্বিয়ায় এটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদের সকলকে এক সাথে পেয়ে তাবলীগ করার বড় সুযোগ লাভ করলেন। তিনি তাদেরকে বললেনঃ "তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর তাদেরই কি তোমরা পূজা করে থাকো? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর সেগুলোকেও।" এই আয়াতে لَمُ صَهْمَاتُ সম্ভবতঃ مُصَرِيَّة হিসেবে এসেছে এবং এও হতে পারে যে, এটা اللَّهُ وَالْمَ صَلْمَ عَرَامَتُهُ وَالْمَ عَرَامَ صَلْمَ عَرَامَ عَرَامُ وَالْمَ عَرَامَ عَرَامُ عَرَامُ

হ্যরত হ্থাইফা (রাঃ) হতে মারফ্' রূপে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ প্রত্যেক শিল্পী ও তার শিল্পকে সৃষ্টি করেন।" কেউ কেউ এ আয়াতটি وَاللّهُ خُلْقَكُمْ وَمُا وَاللّهُ خُلْقَكُمُ وَمُا وَاللّهُ خُلْقَكُمْ وَمُا وَاللّهُ خُلْقَكُمْ وَمُا وَاللّهُ خُلْقَكُمْ وَمُا وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ خُلْقَكُمْ وَمُا وَاللّهُ عَلَّمُ وَاللّهُ عَلَّمُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَّمُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) 'কিতাবু আফ'আলিল ইবাদ' এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

যেহেতু এমন সুস্পষ্ট উক্তির উত্তর তাদের নিকট ছিল না সেই হেতু তারা নবী (আঃ)-এর শত্রুতায় উঠে পড়ে লেগে গেল। তারা বললোঃ "তার জন্যে একটি ইমারত<sup>১</sup> তৈরী কর, অতঃপর তাকে জুলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।" মহান আল্লাহ স্বীয় বন্ধকে এই জ্বলন্ত অগ্নি হতে রক্ষা করেন। তাঁকেই তিনি বিজয় মাল্যে ভূষিত করেন ও সাহায্য দান করেন। আর তাদেরকে করেন অতিশয় হেয় ও অপমানিত। এর পূর্ণ বর্ণনা ও পুরোপুরি তাফসীর সূরায়ে আম্বিয়ায় গত হয়েছে। এ জন্যেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলৈনঃ وَ الْأُ سُفِلْيَنَ هُمُ الْأُ سُفِلْيَنَ वर्णनाइ মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদেরকে অতিশয় হেয় করে দিলাম।"

৯৯। এবং সে বললোঃ আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম. তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।

১০০। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন!

১০১। অতঃপর আমি তাকে এক স্থিরবৃদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ मिलाभ।

১০২। অতঃপর সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহীম (আঃ) বললোঃ বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি. এখন তোমার অভিমত কি বল? সে বললোঃ হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ ٩٩ - وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رُبِّي

١٠٠- رُبِّ هَــنُ لِــنُ مِــنَ الصّلِحِينُ ٥

١٠١- فَبَشَرْنَهُ بِغُلْمٍ حَلِيْمٍ ٥

١٠٢- فَلُمَّا بِلغَ مَعَهُ السَّعَى قسَالَ ينبُنَيُّ إِنِّيُّ أَرْى فِي المنام أنى اذبحك فانظر ما ذَا تَرْى قَالَ أَابَتِ افَعَلُ مَا 

চহর্লিকে পাকা প্রাচীরযুক্ত ইমারত যাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়েছিল।

় ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈৰ্যশীল পাবেন।

১০৩। যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলো এবং ইবরাহীম (আঃ) তার পুত্রকে কাত করে শোয়ালো,

১০৪। তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললামঃ হে ইবরাহীম (আঃ)!

১০৫। তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে! এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

১০৬। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

১০৭। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানীর

স্মরণে রেখেছি।

১০৯। ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

১১০। এই ভাবে সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

১১১। সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম।

১১২। আমি তাকে সুসংবাদ **मिरि**श ছिलाभ ইসহাক (আঃ)-এর, সে ছিল এক নবী, সংকর্মশীলদের অন্যতম।

الله مِنَ الصَّبِرِينَ ٥

١٠٣ - فَلَمَّا ٱسْلَمَا وَتُلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ٥

١٠٤ - وَنَادَيْنُهُ أَنَّ يُّابُرُهِمُ

٥ · ١ - قَــدُ صَــدُقْتُ الرَّيْا إِنَّا

كُذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ٥

١٠٦ - إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلُوُّ الْمُبِينُ

١٠٧ - وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ

ावानभरः। المَرْدُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ अाभ अष्ठा अत्रवर्जीतन्त المَامَعُ الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ الْمَاكِة ۱۰۸- وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ अाभ अष्ठा अत्रवर्जीतन्त्र المَاكِةُ الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ الْمَاكِةُ

١٠٩- سُلُم عَلَى إِبْرَهِيمَ ٥

١١٠ - كُذْلِكَ نَجْزَى الْمُحْسِنِينَ٥

١١١- إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنينَ٥

١١٢ - وَبُشَّرُنْهُ بِإِسْحَقَ نَبِيتًا مِنَ الصِّلِحِينُ ٥

১১৩। আমি তাকে বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও (আঃ), তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।

۱۱۳ - وَبُرَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ প্রদান করছেন যে, যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের ঈমান আনয়ন হতে নিরাশ হয়ে গেলেন, কারণ তারা আল্লাহর ক্ষমতা প্রকাশক বহু নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনলো না, তখন তিনি সেখান থেকে হিজরত করে অন্যত্র চলে যেতে ইচ্ছা করে প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে বললেনঃ ''আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম। তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।" আর তিনি প্রার্থনা করলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি সংকর্মশীল সন্তান দান করুন!" অর্থাৎ ঐ সন্তান যেন একত্রবাদে তাঁর সঙ্গী হয়। মহান আল্লাহ বলেনঃ ''আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।" ইনিই ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রথম সন্তান। বিশ্ব মুসলিম এর ঐকমত্যে তিনি হযরত ইসহাক (আঃ)-এর বড ছিলেন। একথা আহলে কিতাবও মেনে থাকে। এমনকি তাদের কিতাবেও লিখিত আছে যে, হ্যরত ইসমাঈল (আঃ)-এর জন্মের সময় হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বয়স ছিল ছিয়াশি বছর। আর হযরত ইসহাক (আঃ)-এর যখন জন্ম হয় তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বয়স নিরানব্বই বছরে পৌঁছেছিল। তাদেরই গ্রন্থে একথাও লিখিত রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে তাঁর একমাত্র সন্তানকে কুরবানী করার হুকুম হয়েছিল। কিন্তু ইয়াহুদীরা হ্যরত ইসহাক (আঃ)-এর বংশধর এবং আরবরা হলো হ্যরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর, শুধু এই কারণেই তারা কুরবানীর মর্যাদা হযরত ইসমাঈল (আঃ) হতে সরিয়ে হযরত ইসহাক (আঃ)-কে প্রদান করেছে। আর অনর্থক ব্যাখ্যা করে আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন সাধন করেছে। তারা একথাও কলেছেঃ 'আমাদের কিতাবে وحدك শব্দ রয়েছে, যার অর্থ একমাত্র সন্তান নয়, **स्ट्रः এর অর্থ হলোঃ '**যে তোমার নিকট বর্তমানে একাকী রয়েছে।' এটা **এক্রন্যেই বে. এ** সময় হযরত ইসমাঈল (আঃ) মক্কায় তাঁর মায়ের কাছে ছিলেন **ব্রবং হবরত ইবরাহীম** (আঃ)-এর নিকট শুধুমাত্র হযরত ইসহাক (আঃ) ছিলেন। কিন্তু এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল কথা। কেননা, وحيدك ওকেই বলে যে একমাত্র সন্তান, যার আর কোন ভাই নেই। আর একথাও সত্য যে, যার একটি মাত্র সন্তান, আর তার পরে কোন সন্তান নেই তার প্রতি স্বাভাবিকভাবে মমতা বেশীই হয়ে থাকে। এজন্যে তাকে কুরবানী করার আদেশ দান পরীক্ষা করার একটি বিরাট হাতিয়ার। পূর্বযুগীয় কতক গুরুজন এমনকি কতক সাহাবীও (রাঃ) যে এ মত পোষণ করতেন যে, যাবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসহাক (আঃ), এটা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এটা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাত সন্মত নয়। বরং এরূপ ধারণা করা যায় যে, তাঁরা বানী ইসরাঈলের কথাকে বিনা প্রমাণেই মেনে নিয়েছেন, এর পিছনে কোন যুক্তি তাঁরা অন্বেষণ করেননি। আমরা আল্লাহর কালাম দ্বারাই প্রমাণ করবো যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন যাবীহুল্লাহ। সুসংবাদে বলা হয়েছেঃ

এখন হ্যরত ইসমাঈল (আঃ) বড় হলেন। এখন তিনি পিতার সাথে চলাফেরা করতে পারেন। ঐ সময় তিনি তাঁর মাতার সাথে ফারান নামক এলাকায় থাকতেন। হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করতেন। এ কথাও বর্ণিত আছে যে, হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) তথায় বুরাক নামক যানে যাওয়া আসা করতেন। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হ্যরত মুজাহিদ (রঃ), হ্যরত ইকরামা (রঃ), হ্যরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেনঃ এই বাক্যের অর্থ এও হতে পারে যে, হ্যরত ইসমাঈল (আঃ) ঐ সময় প্রায় যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন। তখন হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) স্বপু দেখেন যে, করার যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। তখন হ্যরত ইবরাহীম (আঃ) স্বপু দেখেন যে,

তিনি তাঁর প্রিয় সন্তানকে কুরবানী করছেন। হযরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রাঃ) বলেন যে, নবীদের স্বপ্ন হলো অহী। অতঃপর তিনি قَالُ يُبِنِّيُ ازْبُي وَلَيْ الْمَارُمُ اللهُ ال

আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সন্তানের পরীক্ষার জন্যে এবং এজন্যেও যে, হঠাৎ কুরবানীর কথা শুনে তিনি যেন হতবৃদ্ধি না হয়ে পড়েন, নিজের মত ও সত্য স্বপু তাঁর সামনে প্রকাশ করলেন। যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান উত্তর দিলেনঃ "পিতঃ! বিলম্ব করছেন কেন? একথা কি জিজ্ঞেস করতে হয়? যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন তা সত্ত্র করে ফেলুন। ইনশাআল্লাহ আমি ধৈর্যধারণের মাধ্যমে আপনার বাসনা চরিতার্থ করবো।" তিনি যা বললেন তাই করে দেখালেন এবং তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী রূপে প্রমাণিত হলেন। এজন্যেই আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَاذْكُرَ فِي الْكِتِبِ إِسَّمْعِيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعَدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيَّا ـ وَكَانَ يَامُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلْوِةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ـ

অর্থাৎ "স্মরণ কর এই কিতাবে উল্লিখিত ইসমাঈল (আঃ)-এর কথা, সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী, এবং সে ছিল রাসূল, নবী। সে তার পরিজনবর্গকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিতো এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের সম্ভোষভাজন।"(১৯ঃ ৫৪-৫৫)

এ হালীসটি মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে।

সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলেন। তারপর তিনি জামরায়ে উসতার নিকট এসে পুনরায় শয়তানের দিকে সাতটি কংকর ছুঁড়লেন। অতঃপর সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে ছেলেকে মাটিতে শায়িত করলেন। ঐ সময় ছেলের গায়ে সাদা রঙ্জ-এর চাদর ছিল। তিনি পিতাকে চাদরটি খুলে নিতে বললেন, যাতে ঐ চাদর দ্বারা তাঁর কাফনের কাজ হয়। এহেন অবস্থায় পিতা হয়ে পুত্রের দেহ অনাবৃত করা অতি বিশ্বয়কর ব্যাপারই বটে। এমন সময় শব্দ এলোঃ "হে ইবরাহীম (আঃ)! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে।" তখন তিনি পিছনে ফিরে একটি দুম্বা দেখতে পেলেন, যার শিং ছিল বড় বড় এবং চক্ষুদ্বয় ছিল অতি সুন্দর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "এ জন্যেই আমরা কুরবানীর জন্যে এই প্রকারের দুম্বা মনোনীত করে থাকি।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর অপর এক বর্ণনায় হযরত ইসহাক (আঃ)-এর নাম উল্লিখিত রয়েছে। ফলে তাঁর বর্ণনায় দু'জনের নাম পাওয়া যায়। সুতরাং প্রথমটিই গ্রহণযোগ্য। ইনশাআল্লাহ এর প্রমাণ পেশ করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা কুরবানীর জন্যে একটি দুম্বা দান করলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা জানাতের দুম্বা ছিল। চল্লিশ বছর ধরে সেখানে পালিত হয়েছিল। এটা দেখে হযরত ইবরহীম (আঃ) পুত্রকে ছেড়ে দিয়ে সেই দিকে অগ্রসর হলেন। প্রথম জামরায় এসে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলেন। শয়তান সেখান থেকে পালিয়ে জামরায়ে উসতায় আসলো। সেখানেও তিনি সাতটি কংকর ছুঁড়লেন। আবার প্রথম জামরায় এসে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলেন। সেখান হতে যবেহের স্থানে এসে দুম্বাটি কুরবানী করলেন। এটার মাথাসহ শিং কা'বার দেয়ালে লটকানো ছিল। পরে ওটা শুকিয়ে যায় এবং ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত সেখানেই বিদ্যমান ছিল।

বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) ও হযরত কা'ব (রাঃ) একত্রিত হন। হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করছিলেন এবং হযরত কা'ব (রাঃ) আল্লাহর কিতাব হতে ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'প্রত্যেক নবী (আঃ)-এর জন্যে একটি কবৃলকৃত দু'আ রয়েছে। আমার এই কবৃলকৃত দু'আ আমি আমার উন্মতের শাফা'আতের জন্যে গোপন রেখেছি যা কিয়ামতের দিন হবে।'' হযরত কা'ব (রাঃ) তখন হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ)-কে বলেনঃ ''তুমি কি স্বয়ং এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছো?'' হযরত

আবূ হুরাইরা (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ "হাঁা, আমি নিজেই শুনেছি।" তখন হযরত কা'ব (রাঃ) খুব খুশী হন এবং বলেনঃ "তোমার উপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গকৃত হোক অথবা নবী (সঃ)-এর উপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গকৃত হোক।" অতঃপর হ্যরত কা'ব (রাঃ) হ্যরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনা শুনালেন। তিনি বর্ণনা করলেন যে, যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত ইসহাক (আঃ)-কে যবেহ করার জন্যে প্রস্তুত হলেন তখন শয়তান (মনে মনে) বললোঃ ''আমি যদি এ সময়ে এ কাজ থেকে তাঁকে টলাতে না পারি তবে আমাকে এ জন্যে সারা জীবন নিরাশ থাকতে হবে।" প্রথমে সে হ্যরত সারার নিকট গেল এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলোঃ "তোমার স্বামী তোমার পুত্রকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন তা জান কি?" তিনি জবাব দিলেনঃ "হয়তো নিজের কোন কাজের জন্যে नित्र याट्ह्न ।" रम वललाः "ना, ना, वतः তाक यत्वर कतात करना नित्र যাচ্ছেন।" হযরত সারা বললেন ঃ "তিনি নিজের পুত্রকে যবেহ করবেন এটা কি সম্ভব?" অভিশপ্ত শয়তান জবাব দিলোঃ "তোমার স্বামী বলেন কি জান? তাঁকে নাকি আল্লাহ এই নির্দেশ দিয়েছেন!" হযরত সারা তখন বললেনঃ "তাঁকে যদি আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবে তিনি ঠিকই করছেন। আল্লাহর হুকুম পালন করে তিনি ফিরে আসবেন।" সে এখানে ব্যর্থ হয়ে হযরত ইসহাক (আঃ)-এর নিকট গেল এবং তাঁকে বললোঃ ''তোমাকে তোমার আব্বা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন তা জান কি?" তিনি উত্তর দিলেনঃ "হয়তো কোন কাজের জন্যে কোন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন।" শয়তান বললোঃ "না, বরং তোমাকে যবেহ করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছেন।" হ্যরত ইসহাক (আঃ) বললেনঃ "এটা কি করে সম্ভব?" শয়তান বললোঃ "তোমাকে যবেহ করতে নাকি আল্লাহ তাঁকে আদেশ করেছেন।" তখন হষরত ইসহাক (আঃ) বললেনঃ "আল্লাহর কসম! যদি সত্যি আল্লাহ আমাকে ষবেহ করতে তাঁকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবে তো তাড়াতাড়ি তাঁর এ কাজ করা देंकिट ∣"

শয়তান এখানেও নিরাশ হয়ে হয়রত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট গিয়ে কালোঃ "ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "প্রয়োজনীয় কাজে য়াছি।" শয়তান বললোঃ "না, তা নয়। বরং তাকে য়বেহ করার জন্যে নিয়ে য়াছেন।" হয়রত ইবরাহীম (আঃ) বললেনঃ "তাকে আমি কেন য়বেহ করবো?" শয়তান জবাব দিলোঃ "হয়তো আপনার প্রতিপালক আপনাকে একাজে আদেশ করেছেন।" তিনি তখন বললেনঃ "আমার প্রতিপালক যদি

আমাকে আদেশ করেই থাকেন তবে আমি তা করবোই।'' ফলে শয়তান এখানেও নিরাশ হয়ে গেল।

অপর এক বর্ণনায় বলা হয় যে, এই সব ঘটনার পর মহান আল্লাহ হযরত ইসহাক (আঃ)-কে বললেনঃ "তুমি আমার নিকট যে দু'আ করবে আমি তা কবূল করবো।" হযরত ইসহাক (আঃ) তখন দু'আ করলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! যারা আপনার সাথে কোন শরীক স্থাপন করবে না তাদেরকে আপনি জান্নাত দান করুন!" রাস্লুল্লাহ (সঃ) বর্ণনা করেনঃ "দু'টি বিষয় আমার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। একটি হলো এই যে, আমার অর্ধেক উম্মতকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর দিতীয় হলো এই যে, আমাকে শাফা'আত করার অধিকার দেয়া হবে। আমি শাফা'আত করাকেই প্রাধান্য দিলাম, এই আশায় যে, ওটা সাধারণ হবে। হাঁা, তবে একটি দু'আ ছিল যে, আমি ওটাই করতাম। কিন্তু আমার পূর্বেই আল্লাহর এক সৎ বান্দা তা করে ফেলেছেন। ঘটনা এই যে, যখন হয়রত ইসহাক (আঃ) যবেহ-এর বিপদ হতে মুক্তি পেলেন তখন তাঁকে বলা হলোঃ "আমার নিকট চাও, যা চাইবে তাই আমি দিবো।" তখন হয়রত ইসহাক (আঃ) বললেনঃ "আল্লাহর শপথ! শয়তান ধোঁকা দেয়ার পূর্বেই আমি তা চাইবো। হে আল্লাহ! যে আপনার সাথে কাউকেও শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে তাকে আপনি জান্নাতে প্রবিষ্ট করুন!" >

মহান আল্লাহ বলেনঃ "যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলো এবং ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র (ইসমাঈল আঃ)-কে কাত করে শায়িত করলেন তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললামঃ হে ইবরাহীম (আঃ)! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে!" হযরত সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর গলায় ছুরি চালাতে শুরু করলেন তখন গলা তামা হয়ে গেল, ফলে ছুরি চললো না ও গলা কাটলো না। ঐ সময়

১. এ হাদীসটি মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হ্যরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। এর সনদ গারীব ও মুনকার। আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম নামক এর একজন বর্ণনাকারী দুর্বল। আর আমার তো এই ভয়ও হয় য়ে, "যখন আল্লাহ হয়রত ইসহাক (আঃ)-কে বললেন .... শেষ পর্যন্ত" এ কথাগুলো তাঁর নিজের কথা, য়েগুলো তিনি হাদীসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। যাবীহুল্লাহ তো ছিলেন হয়রত ইসমাঈল (আঃ) এবং য়বেহ-এর স্থান তো মিনা, যা মক্কায় অবস্থিত এবং হয়রত ইসমাঈল (আঃ) মক্কাতেই ছিলেন, হয়রত ইসহাক (আঃ) নন, তিনি তো ছিলেন সিরিয়ার কিন'আন শহরে।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ ''এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। অর্থাৎ তাদেরকে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করে থাকি।'' যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

رَرَ سَنَ لَمْ رَدِّرُهُ سَكَ مُرْدِرُهُ سَارَ رَدُورُو وَ رَدُّ وَ رَرُدُورُ وَ رَدُّورُ وَ سَرَسَهُ وَ وَسَرَ وَمَنْ يَتَقِ الله يَجْعَلُ لَهُ مُخْرِجًا - و يرزقه مِن حيث لايحتسب و مَنْ يَتُوكُلُ مَا لَيْ وَهُو حَسِبَهُ إِنَّ اللهُ بَالِغُ امْرِهُ قَدْ جَعَلُ اللهِ لِكُلِّ شَيْءً قَدْراً -

অর্থাৎ "যে আল্লাহর্কে ভয় করে তিনি তার পরিত্রাণের উপায় বের করে দেন এবং তাকে এমনভাবে রিযক দান করে থাকেন যে, ওটা তার ধারণা বা কল্পনাও থাকে না। আল্লাহর উপর ভরসাকারীর জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর কাজ পুরো করেই থাকেন এবং প্রত্যেক জিনিসেরই তিনি পরিমাপ নির্ধারণ করে রেখেছেন।"(৬৫ ঃ ২-৩)

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, যে ফিদিয়া দান করা হয়েছিল তার রঙ ছিল সাদা, চক্ষু বড় এবং বড় শিং বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্যে প্রতিপালিত ভেড়া। যা 'সাবীর' নামক স্থানে বাবুল বৃক্ষে বাঁধা ছিল। ওটা জান্নাতে চল্লিশ বছর ধরে ছিল। মিনাতে সাবীরের নিকট ওটাকে যবেহ করা হয়। এটা সেই ভেড়া যাকে হাবীল কুরবানী করেছিলেন। হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, ঐ ভেড়াটির নাম ছিল জারীর। ইবনে জুরায়েজ (রঃ) বলেন যে, ওটাকে মাকামে ইবরাহীমে যবেহ করা হয়। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ওটাকে মিনার নহরের স্থানে যবেহ করা হয়।

বর্ণিত আছে যে, একটি লোক নিজেকে কুরবানী করার মানত মানে এবং হ্বকত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে তাঁর কাছে ফতওয়া জিজ্ঞেস করে। তিনি তাকে একশটি উট কুরবানী করার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি বলতেনঃ "তাকে যদি আমি একটি মাত্র ভেড়া কুরবানী করতে বলতাম তাহলেও যথেষ্ট হতো। কেননা কুরআন কারীমে বর্ণিত হয়েছে যে. হযরত ইসমাঈল যাবীহুল্লাহ (আঃ)-এর ফিদিয়া ওটা দ্বারাই দেয়া হয়েছিল।"

কেউ কেউ বলেন যে ওটা পাহাড়ী ছাগল ছিল। কারো কারো মতে ওটা ছিল হরিণ।

মুনসাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উসমান ইবনে তালহা (রাঃ)-কে ডেকে বলেনঃ "কা'বা ঘরে প্রবেশ করে আমি ভেড়ার শিং দেখেছি। কিন্তু ওটা তোমাকে ঢেকে রাখতে বলার কথা আমি ভূলে গেছি। যাও. ওটা ঢেকে দাও। কা'বা ঘরে এমন কোন জিনিস থাকা ঠিক নয় যাতে নামাযীর নামাযে অসুবিধা সৃষ্টি হয়।"

সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, ওটা কা'বা ঘরেই ছিল। পরবর্তীকালে কা'বা ঘরে আগুন লাগায় ওটা পুড়ে যায়। এর দারাও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর কুরবানী হওয়ার প্রমাণ মিলে। কেননা, উক্ত শিং তখন থেকে নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত কুরায়েশদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে রক্ষিত ছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

অধ্যায় ঃ প্রকৃত যাবীহ কে ছিলেন সে সম্পর্কে পূর্বযুগীয় গুরুজন হতে যেসব 'আসার' এসেছে সেগুলোর বর্ণনাঃ

যাঁরা দাবী করেন যে, যাবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসহাক (আঃ), তাঁদের যুক্তি, যথাঃ

হ্যরত আবৃ মায়সারা (রঃ) বলেন যে, হ্যরত ইউসুফ (আঃ) মিসরের বাদশাহকে বলেনঃ "আপনি কি আমার সাথে খেতে চান? আমি হলাম ইউসুফ ইবনে ইয়াকৃব ইবনে ইসহাক যাবীহুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম খালীলুল্লাহ (আঃ)।"

হ্যরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, হ্যরত মূসা (আঃ) বলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! মানুষরা মুখে মুখে হ্যরত ইবরাহীম (আঃ), হ্যরত ইসহাক (আঃ) এবং হ্যরত ইয়াকৃব (আঃ)-এর মা'বৃদের শপথ করে থাকে- এর কারণ কি?" উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ''কারণ এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রত্যেকটি বিষয়ে আমাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ইসহাক (আঃ) আমার পথে কুরবানী হওয়ার জন্যে নিজেকে আমার হাতে সমর্পণ করে। আর ইয়াকৃব (আঃ)-কে আমি যতই বিপদাপদে নিপতিত করি, তার শুভ ধারণা তৃতই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।"

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সামনে একদা এক ব্যক্তি তার পূর্বপুরুষের গৌরবের কথা বলাবলি করছিল। তিনি তাকে বললেনঃ "প্রকৃত গৌরবের অধিকারী হওয়ার যোগ্য হযরত ইউসুফ (আঃ)। কেননা, তিনি হচ্ছেন ইয়াকৃব (আঃ) ইবনে ইসহাক যাবীহুল্লাহ (আঃ) ইবনে ইবরাহীম খালীলুল্লাহ (আঃ)-এর বংশধর।"

ইকরামা (রঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), আব্বাস (রাঃ), আলী (রাঃ), যায়েদ ইবনে জুবায়ের (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), শা'বী (রঃ), উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রঃ), যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ), আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রঃ), কাসিম ইবনে আবি বুর্যা (রঃ), মাকহুল (রঃ), উসমান ইবনে আবি হাযির (রঃ), সুদ্দী (রঃ), হাসান (রঃ), কাতাদা (রঃ), আবু হুযায়েল (রঃ), ইবনে সাবিত (রঃ), কা'বুল আহবার (রঃ) প্রমুখ গুরুজন এই মত পোষণ করেন যে, যাবীহুল্লাহ হযরত ইসহাকই (আঃ) ছিলেন। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এই মত গ্রহণ করেছেন। সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আছে। তবে বাহ্যতঃ এটা জানা যায় যে, উক্ত মনীষীবৃন্দের উস্তাদ ছিলেন হযরত কা'বুল আহবার (রঃ)। তিনি হ্যরত উমার ফারুক (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি হযরত উমার (রাঃ)-কে প্রাচীন কিতাবগুলোর ঘটনা শুনাতেন। জনগণের মধ্যেও তিনি ঐ সব কথা বলতেন। তখন শুদ্ধ ও অশুদ্ধের পার্থক্য উঠে যায়। সঠিক কথা তো এই যে, এই জাতির জন্যে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের একটি কথারও প্রয়োজন নেই। ইমাম বাগাবী (রঃ) আরো কিছু সাহাবী ও তাবেয়ীর নাম সংযোজন করেছেন যাঁরা সবাই হযরত ইসহাক (আঃ)-কে যাবীহুল্লাহ বলতেন। একটি মারফূ' হাদীসেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু হাদীসটি সহীহ হলে তো বিবাদের মীমাংসা হয়েই যেতো। আসলে হাদীসটি সহীহ নয়। কেননা, এর সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। হাসান ইবনে দীনার পরিত্যক্ত এবং আলী ইবনে যায়েদ মুনকারুল হাদীস। আর সর্বাধিক সঠিক কথা এই যে, হাদীসটি মাওকৃফ। কেননা, অন্য এক সনদে 🖛 যে হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই বেশী সঠিক কথা। **ভবে এসব** ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

ব্দন ঐ সব 'আসার' বর্ণনা করা হচ্ছে যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাবীহরাহ ছিলেন হয়রত ইসমাঈল (আঃ)। আর এটাই অকাট্যরূপে সত্য। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন যে, যাবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)। ইয়াহুদীরা যে হযরত ইসহাক (আঃ)-কে যাবীহুল্লাহ বলেছে তা তারা ভুল বলেছে। হযরত ইবনে উমার (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), শা'বী (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), মুহামাদ ইবনে কা'ব কারাযী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন মত প্রকাশ করেন যে, যাবীহুল্লাহ হযরত ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন। হযরত শা'বী (রঃ) বলেনঃ 'যাবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ) এবং আমি কা'বা গৃহে ভেড়ার শিং দেখেছি।"

হযরত ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেনঃ একথা আমি বহু লোককে বলতে গুনেছি। এ প্রসঙ্গে হযরত উমার ইবনে আবদিল আযীয (রঃ) বর্ণনা করেনঃ "এটা অতি পরিষ্কার প্রমাণ। আমিও জানতাম যে, যাবীহুল্লাহ হযরত ইসমাঈলই (আঃ) ছিলেন।" অতঃপর তিনি সিরিয়ার একজন ইয়াহুদী আলেমকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যিনি মুসলমান হয়েছিলেন। উত্তরে ঐ আলেম বলেছিলেনঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! সত্য কথা এটাই যে, যাঁকে কুরবানী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তিনি ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)। কিন্তু যেহেতু আরবরা ছিল তাঁর বংশধর, তাই এই মর্যাদা তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। এতে ইয়াহুদীরা হিংসায় জ্বলে ওঠে এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর নাম পরিবর্তন করে হযরত ইসহাক (আঃ)-এর নাম প্রবিষ্ট করে।" এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। আমাদের ঈমান রয়েছে যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও

হযরত ইসহাক (আঃ) উভয়েই ছিলেন সং, পবিত্র ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং আল্লাহর খাঁটি অনুগত বান্দা।

কিতাব্য যুহদে বর্ণিত আছে যে. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ)-কে তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ (রঃ) এই মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "যাবীহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)।" হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে উমার (রাঃ), আবু তোফায়েল (রঃ), সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ), সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ), হাসান (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), শা'বী (রঃ), মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (রঃ), মুহাম্মাদ ইবনে আলী (রঃ), আবৃ সালেহ (রঃ) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ হতেও এটাই বর্ণিত আছে। ইমাম বাগাবী (রঃ) আরো কিছু সাহাবী ও তাবেয়ীর নাম উল্লেখ করেছেন। এর স্বপক্ষে একটি গারীব বা দুর্বল হাদীসও রয়েছে। তাতে রয়েছে যে, সিরিয়ায় আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সামনে যাবীহুল্লাহ কে ছিলেন এ প্রশু উত্থাপিত হলে তিনি জবাবে বলেন, আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি এটা অবগত আছি। শুনুন, আমি একদা নবী (সঃ)-এর নিকটে ছিলাম এমন সময় একজন লোক এসে বলতে শুরু করলোঃ "হে আল্লাহর পথে উৎসর্গীকৃত দুই ব্যক্তির বংশের রাসূল (সঃ)! আমাকেও গানীমাতের মাল হতে কিছু প্রদান করুন!" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুচকি হাসলেন। হ্যরত মু'আবিয়া (রাঃ)-কে জিজ্জেস করা হলোঃ "হে আমীরুল মুমিননীন! ঐ যাবীহদ্বয় কারা?" তিনি জবাবে বললেনঃ ''রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিব যখন যমযম কৃপ খনন করেন তখন তিনি ন্যর মেনেছিলেন যে, যদি কাজটি সহজভাবে সমাপ্ত হয় তবে তিনি তাঁর একটি ছেলেকে আল্লাহর নামে উৎসর্গ করবেন। কাজটি সহজভাবে সমাপ্ত হলো। তখন কোন ছেলেকে কুরবানী করা যায় এটা নির্ণয় করার জন্যে তিনি লটারী করেন। লটারীতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিতা আবদুল্লাহর নাম উঠে। এ দেখে তাঁর নানারা এ কাজ করতে তাঁকে নিষেধ করলো এবং বললোঃ ''তার বিনিময়ে একশটি উট কুরবানী করে দাও।'' তিনি তাই করলেন। আর দ্বিতীয় যাবীহ হলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ), যা সর্বজন বিদিত।'' তাফসীরে ইবনে জারীর ও মাগাযী উমুবীতে এ রিওয়াইয়াতটি বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) হযরত ইসহাক (আঃ) যাবীহুল্লাহ वा সহনশীল ছেলের کولیہ वा प्रदेगील एएला کولیہ वा प्रदेगील एएला राह्न সুসংবাদের উল্লেখ রয়েছে তার দারা হযরত ইসহাককেই (আঃ) বুঝানো হয়েছে। কুরুআন কারীমের অন্য জায়গায় مِلْمُ عَلِيْمٍ অর্থাৎ ''তারা তাকে এক

জ্ঞানী ও বিজ্ঞ সন্তানের সুসংবাদ দিলো।''(৫১ ঃ ২৮) আর হযরত ইয়াকৃব (আঃ)-এর সুসংবাদের জবাব এই দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আর সম্ভবতঃ হযরত ইয়াকৃব (আঃ)-এর সাথেই আরো সন্তানও থেকে থাকবে। কা'বা ঘরে শিং থাকার ব্যাপারে বলেছেন যে, ওটা কিন'আন শহর হতে এনে এখানে রেখে দেয়া হয়েছে। কোন কোন লোক হযরত ইসহাক (আঃ)-এর কথা খোলাখুলিভাবেই বলেছেন। কিন্তু এসব কথা বাস্তবতা শূন্য। অবশ্য হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর যাবীহুল্লাহ হওয়ার ব্যাপারে মুহামাদ ইবনে কা'ব কারাযীর (রঃ) প্রমাণ খুব স্পষ্ট ও সবল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

প্রথমে যাবীহুল্লাহ হ্যরত ইসমাঈল (আঃ)-এর জন্ম লাভের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল এবং এরপর তাঁর ভাই হ্যরত ইসহাক (আঃ)-এর জন্মের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। সুরায়ে হুদ ও সুরায়ে হিজরে এর বর্ণনা গত হয়েছে।

خَالُ مُقَدِرٌ শব্দটি خَالُ مُقَدرٌ হয়েছে, অর্থাৎ তিনি নবী হবেন সং। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যাবীহ ছিলেন হযরত ইসহাক (আঃ) এবং এখানে নবুওয়াত হলো হযরত ইসহাক (আঃ)-এর সুসংবাদ। যেমন হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেনঃ

ووهبنا له مِن رَحْمَتِنا اخاه هرون نبِيا

অর্থাৎ ''আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ল্রাতা হারান (আঃ)-কে নবীরূপে।"(১৯ ঃ ৫৩) প্রকৃতপক্ষে হ্যরত হারান (আঃ) হ্যরত মূসা (আঃ)-এর চেয়ে বড় ছিলেন। এখানে তাঁর নবুওয়াতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এখানেও সুসংবাদ ঐ সময় দেয়া হয় যখন তিনি যবেহ-এর পরীক্ষায় ধৈর্যশীল প্রমাণিত হয়েছিলেন। এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, এ সুসংবাদ দুইবার প্রদান করা হয়েছে। প্রথমবার জন্মের পূর্বে এবং দিতীয়বার নবুওয়াতের কিছু পূর্বে। এটা হ্যরত কাতাদা (রঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ "আমি তাকে বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও (আঃ), তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সংকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।" যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قِهِ لَ الْوَدُو الْمِيطُ بِسَلَم مِنَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمْمٍ مِّهُنَّ مَهُ عَكَ وَامَم رورد وود وهرره ودد مدر را و در وي سنمتِعهم ثم يمسهم مِنا عذاب الِيم - অর্থাৎ "বলা হলো – হে নূহ (আঃ)! অবতরণ কর আমার দেয়া শান্তিসহ এবং তোমার প্রতি ও যেসব সম্প্রদায় তোমার সাথে আছে তাদের প্রতি কল্যাণসহ; অপর সম্প্রদায়সমূহকে জীবন উপভোগ করতে দিবো, পরে আমা হতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে।"(১১ ঃ ৪৮)

১১৪। আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-এর উপর।

১১৫। এবং তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহা সংকট হতে।

১১৬। আমি সাহায্য করেছিলাম তাদেরকে, ফলে তারা হয়েছিল বিজয়ী।

১১৭। আমি উভয়কে দিয়েছিলাম বিশদ কিতাব।

১১৮। এবং তাদেরকে আমি পরিচালিত করেছিলাম সরল পথে।

১১৯। আমি তাদের উভয়কে পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।

১২০। মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ)-এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

১২১। এই ভাবে আমি সংকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। ۱۱۶- وُلَقَدُ مُنناً عَلَى مُوسَى مِوسَى مِوسَى

١١٥- وَنَجَنَّيْنَهُ مَا وَقَوْمَهُا مِنَ الْكَرَبِ الْعَظِيمُ جَ

١١٦ - وَنَصَـــرَنهُمْ فَكَانُوا هُمُ مُ الْعَلَيْنَ ٥٠

۱۱۷ - وَاتْيَنْهُ مِ مِسَالِّكِتِبُ دورور من

١١٨- وَهَدَيْنَهُ مِكَ الصِّرَاطَ

المستقيم ٥

۱۱۹- وَتَرَكَّنَا عَلَي<u>تُ هِ مَبَا فِی</u> الْاٰخِرِیۡنَ ٥

. ۱۲- سُلْم عَلَى مُوسَى وَهُرُونَ c

## 

এখানে মহামহিমানিত আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারন (আঃ)-এর প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাঁদেরকে ও যেসব লোক তাঁদের সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে ফিরাউনের ন্যায় শক্তিশালী শক্রর কবল হতে মুক্তি দেয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। সে তাদেরকে জঘন্যভাবে অবনমিত করতো এবং তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করতো ও কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখতো। ফিরাউন তাদের দ্বারা নিকৃষ্ট ও নিম্ন পর্যায়ের সেবা গ্রহণ করতো। এরূপ নিকৃষ্টতম শক্রকে আল্লাহ তাদের চোখের সামনে ধ্বংস করে দেন এবং হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারন (আঃ)-এর কওমকে বিজয় দান করেন। ফিরাউন ও তার লোকদের ভূসম্পত্তি ও ধন-দৌলতের মালিক তাদেরকে বানিয়ে দেন যেগুলো তারা যুগ যুগ ধরে জমা করে রেখেছিল।

অতঃপর মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ)-কে অতি স্পষ্ট, সত্য ও প্রকাশ্য মহাগ্রন্থ তাওরাত দান করেন। যেমন আল্লাহ তা আলা বলেনঃ

অর্থাৎ ''আমি মূসা (আঃ) ও হারন (আঃ)-কে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী কিতাব (তাওরাত) দান করেছিলাম, যা ছিল হিদায়াত ও জ্যোতি স্বরূপ।"(২১ ঃ ৪৮)

মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ আমি উভয়কে দিয়েছিলাম বিশদ কিতাব এবং তাদেরকে পরিচালিত করেছিলাম সরল পথে অর্থাৎ কথায় ও কাজে। আর আমি তাদের উভয়কে পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। অর্থাৎ তাঁদের পরবর্তী লোকেরা তাঁদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে থাকবে। এর ব্যাখ্যায় মহান আল্লাহ বলেনঃ সবাই তাদের উপর সালাম বর্ষণ করে থাকে।

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরক্ষ পুরস্কৃত করে থাকি। তারা উভয়েই ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

১২৪। স্মরণ কর, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমরা কি সতর্ক হবে না?

১২৫। তোমরা কি বাআ'ল (দেবমূর্তি)-কে ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা–

১২৬। আল্লাহকে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের এবং প্রতিপালক তোমাদের প্রাক্তন পূর্বপুরুষদের?

১২৭। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, কাজেই তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্যে উপস্থিত করা হবে।

বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।

১২৯। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।

১৩০। ইলিয়াস (আঃ)-এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

১৩১। এই ভাবে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।

**১৩**২। সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম।

١٢٤- إِذْ قَالَ لِقُومِهِ الا تَتَقُونُ

احسن الخالِقين ٥

۱۲۸ - اَلله رَبَّدُوهِ رَرِيْ اَبِّارِ مُوهِ ۱۲۸ - اَلله رَبَّكُمْ وَ رَبُّ اَبَارِنُكُمْ

ورسر وبر الاولين ٥

1 979 6 11 ۱۲۷ – فَـكَـذَّبـوه فــــــــِانــهـ ر و وروور لا لمحضرون ٥

١٢٨ - إِلا عِبَادُ اللهِ الْمُخْلُصِيْنَ ٥ वर्ज बाल्लारत वकिष्ठ اللهِ الْمُخْلُصِيْنَ

وا ورلا الاخرين ٥

١٣٠- سَلْمُ عَلَى إِلَّ يَاسِينَ ٥

المُحَسِنينَ ٥

হ্যরত কাতাদা (রঃ) ও মুহামাদ ইবনে ইসহাক (র) বলেনঃ "বলা হয় যে, ইলিয়াস ছিল হযরত ইদরীস (আঃ)-এর নাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, ইলিয়াসই ছিলেন ইদরীস (আঃ)। যহহাক (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা হ্যরত হাযকীল নবী (আঃ)-এর পরে তাঁকে বানী ইসরাঈলের

মধ্যে প্রেরণ করেন। বানী ইসরাঈল ঐ সময় 'বা'আল' নামক মূর্তির পূজা করতো। হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকলেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করতে নিষেধ করলেন। তাদের বাদশাহ তা কবুল করে নেয়। কিন্তু পরে সে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। অতঃপর তারা সবাই ভ্রান্ত পথেই রয়ে যায়। তাদের কেউই তাঁর উপর ঈমান আনলো না। আল্লাহর নবী (আঃ) তাদের উপর বদ দূ'আ করেন। ফলে তিন বছর ধরে সেখানে বৃষ্টিপাত বন্ধ তাকে। তখন তারা সবাই হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর কাছে এসে বলেঃ ''আপনি দুৰ্কুআ করুন! আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হলেই আমরা কসম করে বলছি যে, আমরা ঈমান আনয়ন করবো।" হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর দু'আর ফলে আল্লাহ তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। কিন্তু এর পরেও তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কুফরীর উপরই অটল থেকে গেল। তাদের এ আচরণ দেখে হ্যরত ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন যে, তাঁকে যেন আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। হযরত ইয়াসা ইবনে উখতৃব (আঃ) তাঁর নিকটই লালিত পালিত হয়েছিলেন। হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর এই দু'আর পর তাঁকে নির্দেশ দেয়া হলো যে, তিনি যেন অমুক নির্দিষ্ট স্থানে গমন করেন এবং সেখানে যে যানবাহন পাবেন তাতেই যেন আরোহণ করেন। যথাস্থানে পৌঁছে তিনি নুরের একটি ঘোডা দেখতে পান এবং তাতেই আরোহণ করেন। আল্লাহ তাঁকেও জ্যোতির্ময় করলেন এবং পাখা প্রদান করলেন। তিনি ফেরেশতাদের সাথে স্বীয় পাখার উপর ভর করে উড়তে লাগলেন। এই ভাবে একজন মানুষ আসমানী ও যমীনী ফেরেশতায় পরিণত হয়ে গেলেন।<sup>১</sup>

মহান আল্লাহ বলেন যে, ইলিয়াস (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেনঃ "তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না যে, তাঁকে ছেড়ে অন্যের উপাসনা কর?" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঠুঁ অর্থ হলো 'রব' বা প্রতিপালক। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এটা ইয়ামনীদের ভাষা। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এটা ইযদ শানুআদের ভাষা। ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন ঃ "আমাকে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তারা একটি মহিলার মূর্তির পূজা করতো। তার নাম ছিল বা'আল। আবদুর রহমান (রঃ) বলেন যে, ওটা একটা মূর্তি ছিল। শহরবাসীরা ওর পূজা করতো। ঐ শহরের নামও ছিল 'বাআলাবাক্ক'। হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ "তোমরা সকলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়েছো? অথচ আল্লাহ তো তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুক্রষদের সৃষ্টিকর্তা এবং প্রতিপালক। একমাত্র তিনিই তো ইবাদতের যোগ্য।"

১. অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রঃ) আহলে কিতাব হতে এটা বর্ণনা করেছেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

প্রবল প্রতাপান্থিত আল্লাহ বলেনঃ ''কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, কাজেই তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্যে উপস্থিত করা হবে। তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।'' তাদেরকে তিনি রক্ষা করবেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ আমি ইলিয়াস (আঃ)-এর জন্যে পরবর্তী লোকদের উত্তম প্রশংসা প্রচলিত রেখেছি যে, প্রত্যেক মুসলমান তাঁর উপর দর্মদ ও সালাম প্রেরণ করে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ ''এই ভাবে আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম।'' এর তাফসীর পূর্বেই গত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১৩৩। লৃতও (আঃ) ছিল রাসূলদের একজন।

১৩৪। আমি তাকে ও তার পরিবারের সবকে উদ্ধার করেছিলাম।

১৩৫। এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

১৩৬। অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম।

১৩৭। তোমরা তো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো অতিক্রম করে থাকো সকালে ١٣٣ - وَإِنَّ لُسُوطً لَّسَمِ نَ الْمُرْسُلِينُ ثَ

١٣٤- إذ نجينه واهله اجمعين ٥

١٣٥- إلا عُجُوزاً فِي الْغَبِرِينَ٥

١٣٦- ثُم دُمَّرُنَا الْآخِرِينَ ٥

۱۳۷ - وَإِنَّكُمْ لَتَ مُرُونُ عَلَيْهُمْ مُصِّبِحِينَ ٥ ১৩৮। এবং সন্ধ্যায়, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না? ﴾ ١٣٨- وَ بِالَّيْلِ افَلَاتُعْقِلُونَ ٥

আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও রাসূল হযরত লৃত (আঃ)-এর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তাঁকে তাঁর কওমের নিকট প্রেরণ করা হলে তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা করলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁর জাতির সাথেই ধ্বংস হয়ে গেল। বিভিন্ন প্রকার আযাব তাদের উপর আপতিত হয় এবং যেখানে তারা অবস্থান করতো সেই স্থানটি এক দুর্গন্ধময় বিলে পরিণত হয়। ওর পানি দুর্গন্ধযুক্ত ও বিবর্ণ ছিল। বিলটি মানুষের চলাচলের রাস্তার ধারেই পড়ে। ভ্রমণকারীরা দিনরাত সদা-সর্বদা ঐ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতো এবং সকাল-সন্ধ্যা উক্ত দৃশ্য দেখতো। এই জন্যে আল্লাহ বলেনঃ এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? অর্থাৎ তোমরা কি অনুধাবন কর না যে, কিভাবে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন? এরপ যেন না হয় যে, এই শাস্তিই তোমাদের উপরও এসে পড়ে।

- ১৩৯। ইউনুসও (আঃ) ছিল রাসূলদের একজন।
- ১৪০। স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করে বোঝাই নৌযানে পৌঁছলো।
- ১৪১। অতঃপর সে লটারীতে যোগদান করলো এবং পরাভূত হলো।
- ১৪২। পরে এক বৃহদাকার মৎস্য তাকে গিলে ফেললো, তখন সে নিজেকে ধিকার দিতে লাগলো।
- ১৪৩। সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করতো,

- ۱۳۹ وَإِنَّ يُسُونُسُ لَسِمِسِنَ الْصُومَ كُنِّ الْمُرَّدِّ الْمُرْتُ
- ٠١٤- إِذْ أَبُتَ الْسَى الْسَفُلْكِ
- ١٤١ فَ سَاهُمَ فَكَانَ مِنَ المُدُحَضِيْنَ 6
- ۱٤۲ فَالْتَكَ مَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ و ي وَ مُلِيْنَ
- ١٤٣ فَكُولاً أَنَّهُ كَــُانَ مِنَ الْمُستَحِيَّنَ ٥

১৪৪। তাহলে তাকে পুনরুখান দিবস পর্যন্ত থাকতে হতো ওর উদরে।

১৪৫। অতঃপর ইউনুস (আঃ)-কে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ন।

১৪৬। পরে আমি তার উপর এক লাউ গাছ উদ্গাত করলাম।

১৪৭। তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম।

১৪৮। এবং তারা ঈমান এনেছিল;
ফলে আমি তাদেরকে কিছু
কালের জন্যে জীবনোপভোগ
করতে দিলাম।

۱٤٤- لَكَبِثُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يُوْمِ وورود يبعثون ٥

١٤٥ - فَنَبَذُنْهُ بِالْعَسُرَاءِ وُهُوَ سَقِيمُ

١٤٦ - وَالْنُبُتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنَ يَّقْطِيْنٍ 5

١٤٧ - وَاَرْسَلْنَهُ ۚ إِلَى مِسَانَةِ اَلُفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ۖ

١٤٨- فَأَمُنُوا فَمَتَ عَنْهُمُ إِلَىٰ حِيْنِ ٥٠

হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা স্রায়ে ইউনুসে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'কারো একথা বলা উচিত নয় যে, সে হযরত ইউনুস ইবনে মান্তা (আঃ) হতে উত্তম।'' মান্তা সম্ভবতঃ হযরত ইউনুস (আঃ)-এর মাতার নাম। আর এটা তাঁর পিতার নামও হতে পারে।

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ শরণ কর, যখন সে পলায়ন করে বোঝাই নৌষানে পৌছলো। অর্থাৎ যখন তিনি পালিয়ে গিয়ে মালভর্তি জাহাজে আরোহণ করেন তখন জাহাজ চলতে শুরু করা মাত্রই ঝড় এসে গেল এবং চারদিক থেকে চেট উঠতে লাগলো এবং জাহাজ দোল খেয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। ববস্থা এমনই দাঁড়িয়ে গেল যে, সবাই মৃত্যুর আশংকা করতে লাগলো।

কৈ অর্থাৎ লটারী করা হলো এবং তিনি পরাজিত হলেন। আরোহীরা বললোঃ যাকে লটারীতে পাওয়া গেল তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর তাহলেই জাহাজ ঝটিকা মুক্ত হবে। তিনবার লটারী করা হলো এবং প্রতিবারই নবী (আঃ)-এর নাম উঠলো। তবে আরোহীরা তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে ইতস্ততঃ করছিল। কিন্তু নিজেই তিনি কাপড় চোপড় ছেড়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মহান আল্লাহ সবুজ সাগরের এক বৃহৎ মাছকে আদেশ করলেন যে, সে যেন নবী (আঃ)-কে গলাধঃকরণ করে। উক্ত মাছটি তাঁকে গিলে ফেলে। তবে এতে নবী (আঃ)-এর দেহে কোন আঘাত লাগেনি। মাছটি সমুদ্রে চলাফেরা করতে লাগলো। যখন হযরত ইউনুস (আঃ) সম্পূর্ণরূপে মাছের পেটের মধ্য চলে গেলেন তখন তিনি মনে করলেন যে, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু মাথা, হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে নড়তে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি বেঁচে আছেন। তখন তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে নামায শুরু করে দেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনার জন্যে এমন এক স্থানে আমি মসজিদ বানিয়েছি যেখানে কেউই কখনো পৌঁছবে না।"

তিনি কন্ত দিন মাছের পেটে ছিলেন এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন তিন দিন, কেউ বলেন সাত দিন, কেউ বলেন চল্লিশ দিন এবং কেউ বলেন এক দিনেরও কিছু কম অথবা শুধুমাত্র এক রাত মাছের পেটের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন। এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন একমাত্র আল্লাহ। কবি উমাইয়া ইবনে আবিস সালাতের কবিতায় রয়েছেঃ

অর্থাৎ ''আপনি (আল্লাহ) স্বীয় অনুগ্রহে ইউনুস (আঃ)-কে মুক্তি দিয়েছেন যিনি কতিপয় রাত্রি মাছের পেটে যাপন করেছিলেন।''

মহান আল্লাহ বলেনঃ "সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করতো।" অর্থাৎ যখন তিনি সুখ সুবিধা ও স্বচ্ছলতার মধ্যে ছিলেন তখন যদি তিনি সৎ কাজ না করে থাকতেন তাহলে তাঁকে পুনরুখান দিবস পর্যন্ত থাকতে হতো ওর উদরে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "আরাম-আয়েশ ও সুখ ভোগের সময় আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করো, তাহলে ক্লেশে ও চিন্তাক্লিষ্ট সময়ে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন।" একথাও বলা হয় যে, যদি তিনি নামাযের

সবুজ সাগর বলতে আরবরা আরব উপকূল হতে ভারতের মধ্যবর্তী জলরাশিকে বুঝে।

नियुमानुवर्णे ना २८०न वा माएइत (পটে नामाय ना পড़राउन अथवा اللهُ কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটের মধ্যেই থাকতেন)। মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় এ কথাই বলেনঃ

فَنَادَى فِي الظُّلُمْتِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا انتَ سُبِحَنَكُ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ . 

. অর্থাৎ "সে অন্ধকারে ডাক দিয়ে বলেঃ আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, আপনি মহান ও পবিত্র এবং নিশ্চয়ই আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুঃখ-দুর্দশা ও দুশ্চিন্তা হতে মুক্তি দিলাম আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।"(২১ ঃ ৮৭-৮৮)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে যখন لَا الْهُ إِلَّا اَنْتُ سُبُحٰنُكُ إِنَّى الْمُ व कालमा शार्छ त्र हिलन ठथन वर्डे कालमा जान्नारत كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِينَ আরশের আশে পাশে ঘুরতে থাকে। তা শুনে ফেরেশতারা বলেনঃ "হে আল্লাহ! এটা তো বহু দূরের শব্দ, কিন্তু এটা তো আমাদের নিকট পরিচিত বলে মনে হচ্ছে (ব্যাপার কি?)" উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "বলতো এটা কার শব্দ?" ফেরেশতারা জবাব দিলেনঃ "তা তো বলতে পারছি না!" তখন মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ "এটা আমার বান্দা ইউনুস (আঃ)-এর শব্দ।" ফেরেশতারা একথা শুনে আর্য করলেনঃ ''তাহলে কি তিনি ঐ ইউনুস যাঁর সংকার্যাবলী এবং প্রার্থনা সদা আকাশ মার্গে উঠে থাকতো! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাঁর প্রতি করুণা বর্ষণ করুন! তাঁর প্রার্থনা কবৃল করুন। তিনি তো সুখ স্বচ্ছন্দের সময়ও আপনার নাম নিতেন। সূতরাং তাঁকে এই বিপদ হতে মুক্তি দান করুন!" ষহান আল্লাহ বললেনঃ ''হ্যা, অবশ্যই আমি তাকে মুক্তি দান করবো। অতঃপর ভিন্নি মাছকে নির্দেশ দিলেন এবং সে তাঁকে এক তৃণহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ 🕶 ে।'' সেখানে মহান আল্লাহ হযরত ইউনুস (আঃ)-এর অসুস্থতা ও দুর্বলতার **ব্যার** তার উপর এক লাউ গাছ উদ্গাত করলেন। একটি বন্য গাভী বা হরিণী **স্কাল-সন্ধ্যা** তাঁর নিকট এসে তাঁকে দুধ পান করাতো : ১ আমরা ইতিপূর্বে হষরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি সূরায়ে আম্বিয়ার তাফসীরে **লিপিবদ্ধ** করেছি।

এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

দজলার তীরে অথবা ইয়ামনের সুজলা, সুফলা ও শস্য-শ্যামলা ভূমিতে তাঁকে রাখা হয়েছিল। ঐ সময় তিনি পাখীর ছানার ন্যায় অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। তাঁর শুধু নিঃশ্বাসটুকু বের হচ্ছিল। সম্পূর্ণরূপে চলৎশক্তি রহিত ছিলেন।

শব্দের অর্থ হলো কদুর গাছের লতা অথবা সেই গাছ যার শাখা হয় না। এছাড়া ঐ সব গাছকেও يَعْطِينُ বলা হয় যেগুলোর বয়স এক বছরের বেশী হয় না। এ গাছ তাড়াতাড়ি জন্মে এবং পাতা ঘন ছায়াযুক্ত হয়। তাতে মাছি বসে না। এটা খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। উপরের ছালসহ খাওয়া চলে। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) লাউ বা কদু খেতে খুবই ভালবাসতেন এবং পাত্র থেকে বেছে নিয়ে তা খেতেন।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতিপ্রেরণ করেছিলাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইতিপূর্বে হযরত ইউনুস (আঃ) নবী ছিলেন না। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, মাছের পেটে যাওয়ার পূর্ব হতেই তিনি নবী ছিলেন। এই দ্বিমতের সমাধান এভাবে হতে পারে যে, প্রথমে তাঁকে তাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল। এখন দ্বিতীয়বার আবার তাঁকে তাদেরই প্রতি প্রেরণ করা হয় এবং তারা সবাই ঈমান আনে ও তাঁর সত্যতা স্বীকার করে। বাগাবী (রঃ) বলেন যে, মাছের পেট হতে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি অন্য কওমের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। এখানে। শব্দটি বরং অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ত্রিশ হাজার বা এর চেয়েও কিছু বেশী বা সত্তর হাজারের বেশী অথবা এক লক্ষ দেশ হাজার। একটি মারফ্ হাদীসের বর্ণনা হিসেবে তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার। এ ভাবার্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুমের অনুমান এক লক্ষের অধিকই ছিল। ইবনে জারীর (রঃ)-এর মত এটাই। অন্য আয়াতসমূহে যে হিনিছেন এঞ্বলোর ক্ষেত্রেও তাঁর ঐ একই মত। অর্থাৎ এর চেয়ে কম নয়, বরং বেশী। মোটকথা, হয়রত ইউনুস (আঃ)-এর কওমের সবাই আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করে এবং তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করে নেয়।

এরপর মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্যে অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের জন্যে পার্থিব জীবনোপভোগ করতে দিলাম। অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

فَكُو لَا كَانَتَ قَرِيةَ امْنَتَ فَنَفَعَهَا إِيمَانَهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا امْنُوا كَشُفْنَا عَنْهُم عَذَابُ الْجِزِي فِي الْحَيْوِةِ الدِّنيا وَمُتَعَنَّهُمْ إِلَى حِيْنٍ - অর্থাৎ "কোন গ্রামবাসীর উপর আযাব এসে যাওয়ার পর তাদের ঈমান আনয়ন তাদের কোন উপকারে আসেনি, ইউনুস (আঃ)-এর কওম ছাড়া, তারা যখন ঈমান আনলো তখন আমি তাদের থেকে লাঞ্ছনাজনক আযাব উঠিয়ে নিলাম এবং কিছু কালের জন্যে তাদেরকে জীবনোপভোগ করতে দিলাম।"(১০ ঃ ৯৮)

১৪৯। এখন তাদেরকে জিজেস করঃ তোমার প্রতিপালকের জন্যেই কি রয়েছে কন্যা সন্তান এবং তাদের জন্যে পুত্র সন্তান?

১৫০। অথবা আমি কি ফেরেশতাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি আর তারা প্রত্যক্ষ -করছিল?

১৫১। দেখো, তারা তো মনগড়া কথা বলে যে,

১৫২। আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

১৫৩। তিনি কি পুত্র সম্ভানের পরিবর্তে কন্যা সম্ভান পছন্দ করতেন?

১৫৪। তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কিরূপ বিচার কর?

১৫৫। তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

১৫৬। তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ আছে?

১৫৭। তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব উপস্থিত কর। ٩٤٩ - فَاسَّتَفَتِهِمَ الرِبِّكَ الْبِنَاتُ وَلَهُمُ الْبِنُونَ ٥

. ١٥- أَمْ خُلُقُنا الْمَلْئِكَةُ إِنَاثًا وَ

ور ۱ ور ر هم شهدون o

١٥١ - اَلاَّ إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْ كِهِمْ لَيْقُولُونْ ٥

٢٥٢ - وَلَدُ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ٥

١٥٣- أَصُطُفَى الْبِنَاتِ عَلَى

الْبَنِينَ٥

١٥٤ - مَا لَكُمْ كَيْفَ تُحْكُمُونَ ٥

ه ۱۵ - افلاً تذكرون ٥

١٥٦ - أم لَكُمُ سُلُطَن مُبِينُ

١٥٧- فَأَتُوا بِكِتْ بِكُمْ إِنْ كُنْتُمُ

طِدِقِينُ ٥

১৫৮। তারা আল্লাহ ও জ্বিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে, অথচ জ্বিনেরা জানে যে, তাদেরকেও উপস্থিত করা হবে শাস্তির জন্যে। ١٥٨- وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنُ الْجِنَّةِ
نَسَبًا وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمُ
لَمُحْضُرُونَ ٥

১৫৯। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ পবিত্র, মহান। ١٥٩- سُبِحْنُ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ٥

১৬০। আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা ব্যতীত। ١٦٠ - إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلُصِينَ٥

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের অহমিকার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা নিজেদের জন্যে তো পুত্র সন্তান পছন্দ করছে, আর আল্লাহর জন্যে নির্ধারণ করছে কন্যা সন্তান। তাদের কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে শুনলে তাদের মুখ কালো হয়ে যায়, অথচ তারা আল্লাহর জন্যে ওটাই সাব্যস্ত করে। তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ তাদেরকে জিজ্জেস কর তো যে, এটা কি ধরনের বন্টন যে, তোমাদের জন্যে তো পুত্র সন্তান, আর আল্লাহর জন্যেই রয়েছে কন্যা সন্তান?

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ 'আমি কি ফেরেশতাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম, আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে? যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

رَبِرُورُ وَرَبُورُ وَرَبُورُ وَ وَرَبُورُ وَالْمُورُ الْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَرَبُورُورُ وَرَبُورُورُ وَرَبُورُورُ وَجَعَلُوا الْمَلْتِكَةُ اللَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمِنِ إِنَاثًا الشَّهِدُوا خَلَقَهُمْ سَتَكْتَبُ شَهَادَتَهُمْ وَجَعَلُوا الْمَلْتِكُونَ -

অর্থাৎ "তারা ঐ ফেরেশতাদেরকে নারী রূপে সাব্যস্ত করেছে যারা রহমানের (আল্লাহর) বান্দা, তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে? সত্ত্বরই তাদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তারা জিজ্ঞাসিত হবে।"(৪৩ ঃ ১৯) প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের মিথ্যা উক্তি মাত্র যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে, অথচ তিনি সন্তান থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। এর ফলে তাদের তিনটি মিথ্যা ও তিনটি কুফরী পরিলক্ষিত হয়। (এক) ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান। (দুই) তারা আবার কন্যা। (তিন) তারা নিজেরাই ফেরেশতাদের পূজা করে। পরিশেষে এমন কোন জিনিস

আল্লাহকে বাধ্য করেছে যে, তিনি নিজের জন্যে পুত্র গ্রহণ করেননি, বরং গ্রহণ করেছেন কন্যা? অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমাদেরকে তিনি দান করেছেন পুত্র আর নিজের জন্যে ফেরেশতাদেরকে গ্রহণ করেছেন কন্যারূপে? এটা তো তোমাদের অতি নিম্ন পর্যায়ের বাজে ও ভিত্তিহীন কথা!" আরো বলা হয়েছেঃ "তোমাদের কি বিবেক বৃদ্ধি নেই যে, তোমরা যুক্তিহীন কথা বলছো? তোমরা কি বৃঝ না যে, আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করা খুবই বড় অপরাধ? তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ আছে? যদি থেকে থাকে তবে তা পেশ কর? অথবা তোমাদের কাছে যদি কোন ঐশী বাণী থাকে তবে তাই আনয়ন কর? এটা এমনই এক বাজে কথা যে, এর স্বপক্ষে কোন জ্ঞানসম্মত ও শরীয়ত সম্মত দলীল প্রমাণ নেই। থাকতেই পারে না।

মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ তারা আল্লাহ ও জ্বিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে। অথচ জ্বিনেরা জানে যে, তাদেরকেও শাস্তির জন্যে উপস্থিত করা হবে।

১৬১ ৷ তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদত কর তারা– ۱۶۱- فَإِنْكُم وَمَا تَعَبَّدُونَ ٥

১৬২। তোমরা কেউই কাউকেও আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

১৬৩। শুধু প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশকারীকে ব্যতীত।

১৬৪। আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই নির্ধারিত স্থান রয়েছে,

১৬৫। আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দগুয়মান

১৬৬। এবং আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণাকারী।

১৬৭। তারাই তো বলে এসেছে,

১৬৮। পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি আমাদের কোন কিতাব থাকতো,

১৬৯। তবে অবশ্যই আমরা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হতাম।

১৭০। কিন্তু তারা কুরআন প্রত্যাখ্যান করলো এবং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

١٦٢ - مَّا ٱنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ٥ ١٦٣- إلاَّ مَنْ هُو صَالِ الْجَحِيْمِ ٥ ١٦٤ - وَمُسَارِمِنَّا ۚ إِلَّا لَهُ مُسَقَّامٌ ١٦٥- وَإِنَّا لَنْحُنُ الصَّافُونَ ٥ ١٦٦- وَإِنَّا لَنَحُنُ الْمُسَبِّحُونَ ٥ ١٦٧ - وَإِنَّ كَانُوا لَيَقُولُونَ ٥ ١٦٨ - لَوُ أَنَّ عِنْدُنَا ذِكْسُرًا مِّنَ الْأُوِّلينَ ٥ ١٦٩- لَكُنَّا عِــبَــادَ اللَّهِ المُخْلُصِينَ ٠١٧ - فَكُفَرُوا بِهِ فَسَسُوفَ

> روروور يعلمون ٥

আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদেরকে জানাচ্ছেনঃ তোমাদের পথভ্রম্ভতা ও অংশীবাদী শিক্ষা শুধু তারাই গ্রহণ করবে যাদেরকে জাহান্নামের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। যারা অন্তর থাকা সত্ত্বেও বুঝে না, চক্ষু থাকা সত্ত্বেও দেখে না এবং কান থাকা সত্ত্বেও শুনে না, তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট এবং তারা বেখেয়াল।" অপর জায়গায় বলা হয়েছেঃ "তাতে তারাই পথভ্রম্ট হয় যাদের বোধশক্তি রহিত ও যারা মিথ্যার বেশাতি চড়ায়।"

অতঃপর মহান আল্লাহ্ ফেরেশ্তাদের নিষ্কলুষিতা, তাদের আত্মসমর্পণ, ঈমানে সন্তুষ্টি এবং আনুগত্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা নিজেরাই বলেঃ 'আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই নির্ধারিত স্থান রয়েছে এবং ইবাদতের জন্যে বিশেষ জায়গা আছে। সেখান থেকে আমরা সরতে পারি না বা কম্বেশীও করতে পারি না।'

হযরত সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) একদা তাঁর সাথীদেরকে বলেনঃ "আসমান চড় চড় শব্দ করছে এবং প্রকৃতপক্ষে ওর এরূপ শব্দ করাই উচিত। কেননা, ওর এমন কোন স্থান ফাঁকা নেই যেখানে ফেরেশতাদের কেউ না কেউ রুক্' বা সিজ্দার অবস্থায় থাকেন না।" অতঃপর তিনি رُكَا لَهُ مُقَامٌ مُعْلُومٌ وَمُكَا رِمَنّاً اللّا لَهُ مُقَامٌ مُعْلُومٌ وَاللّا لَهُ مُقَامٌ مُعْلُومٌ وَاللّهُ وَلّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "দুনিয়ার আকাশে এমন কোন স্থান নেই যেখানে কোন ফেরেশ্তা সিজ্দারত বা দপ্তায়মান অবস্থায় না রয়েছেন।"

"আমরা সব ফেরেশ্তা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করে থাকি" এর বর্ণনা وَالصَّفْتِ صُفَّا -এর তাফসীরে গত হয়েছে।

অলীদ ইবনে আবদিল্লাহ (রঃ) বলেনঃ এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে নামাযের সারি ছিল না। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সারিবদ্ধভাবে নামায পড়া শুরু হয়। হযরত উমার (রাঃ) ইকামতের পর মানুষের দিকে মুখ করে বলতেনঃ "সারি ঠিক ও সোজা করে নাও এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাও। আল্লাহ তা আলা ফেরেশ্তাদের মত তোমাদেরকেও সারিবদ্ধ দেখতে চান। যেমন তাঁরা বলেনঃ 'আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হই।' হে অমুক! তুমি সামনে বেড়ে যাও এবং হে অমুক! তুমি পিছনে সরে যাও।" অতঃপর তিনি সমুখে অগ্রসর হয়ে নামায শুরু করতেন। ই

হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ "তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে লোকদের উপর (অন্যান্য উন্মতের উপর) ফ্যীলত

এ হাদীসটি ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বা মর্যাদা দান করা হয়েছে। যেমনঃ আমাদের (নামাযের) সারিসমূহ ফেরেশ্তাদের সারির ন্যায় করা হয়েছে, আমাদের জন্যে সমগ্র যমীনকে সিজদার স্থান বানানো হয়েছে এবং ওর মাটিকে আমাদের জন্যে পবিত্র করা হয়েছে।"

আল্লাহ্ পাক ফেরেশ্তাদের উক্তি উদ্ধৃত করেনঃ "আমরা অবশ্যই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী। আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে থাকি। আমরা স্বীকার করি যে, তিনি সর্বপ্রকারের ক্ষয়-ক্ষতি হতে পবিত্র। আমরা সকল ফেরেশ্তা তাঁর আজ্ঞাবহ এবং তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর সামনে আমরা আমাদের নম্রতা ও অপারগতা প্রকাশ করে থাকি।" এই তিনটি হলো ফেরেশ্তাদের বিশেষণ। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, তাসবীহ্ পাঠের অর্থ হচ্ছে নামায আদায় করা। অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرّحَمَنُ وَلَدًا سَبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرَمُونَ . لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقُولِ وَ هُمُ بِامْرِهِ يَعْمَلُونَ . يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ايْدِيهُمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَايشُفُعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَ وَ مِنْ خَشْيَتِهُ مُشْفِقُونَ . وَ مَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهْ مِن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهُنَّم هُمْ مِن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ . و مَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهْ مِن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهُنَّم كُذْلِكَ نَجْزَى الظِّلِمَيْنَ .

অর্থাৎ "কাফিররা বলেঃ আল্লাহ্র সন্তান রয়েছে, অথচ তিনি তা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র, অবশ্য ফেরেশ্তারা তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর আজ্ঞাবহ। তাঁর হুকুমের উপর তারা আমল করে থাকে। তিনি তাদের সামনের ও পিছনের খবর রাখেন। তারা কারো জন্যে সুপারিশ করারও অধিকার রাখেনা। তবে তিনি সম্মত হয়ে যাকে অনুমতি দেন সেটা স্বতন্ত্র কথা। তারা আল্লাহ্র ভয়ে সদা প্রকম্পিত থাকে। তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ছাড়া নিজেদেরকে ইবাদতের যোগ্য মনে করবে, আমি তাদেরকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করবো। এভাবেই আমি যালিম ও সীমালংঘন কারীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।"(২১ ঃ ২৬-২৯)

প্রবল প্রতাপান্থিত আল্লাহ্ বলেনঃ তারাই তো বলে এসেছে যে, পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি তাদের কোন কিতাব থাকতো তবে অবশ্যই তারা আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দা হয়ে যেতো। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

এ হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدُ اَيْمَانِهِم لَئِنْ جَاءَتُهُمَ أَيَّةٌ لِيَّوْمِنْ بِهَا قُلُ إِنَّمَا الآيت عِنْد لا رر وه و و رسير مر سر مرود و ر اللهِ وما يشعِركم انها إذا جَاءَتُ لايؤمِنون -

অর্থাৎ "তারা খুব কঠিন শপথ করে করে বলতোঃ যদি আমাদের বিদ্যমানতায় আল্লাহ্র কোন নবী এসে পড়েন তবে আমরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেবো এবং হিদায়াতের পথে সর্বাগ্রে দৌড়িয়ে যাবো। কিন্তু যখন আল্লাহ্র নবী এসে গেলেন তখন তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পেলো।"(৬ ঃ ১০৯)

এখানে বলা হয়েছে যে, যখন তাদের এ আকাজ্জ্ফা পুরো করা হলো তখন তারা কুফরী করতে লাগলো। আল্লাহ্র সাথে কুফরী করা এবং নবী (সঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতি কি তা তারা অতি সত্ত্বই জানতে পারবে।

১৭১। আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে,

১৭২। অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে,

১৭৩। এবং আমার বাহিনীই হবে -বিজয়ী।

১৭৪। অতএব, কিছুকালের জন্যে তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর।

১৭৫। তুমি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই তারা প্রত্যক্ষ করবে।

১৭৬। তারা কি তবে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?

১৭৭। তাদের আঙিনায় যখন শাস্তি নেমে আসবে তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হবে কত মন্দ! ۱۷۱ - وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا رِلعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ٥

ر ۱۷۲ - إنهم لهم المنصورون O

١٧٣ - وِانَّ جُنْدُناً لَهُمُ الْغَلِبُونَ

۱۷٤- فَتُولُّ عَنْهُمْ حُتَّى حِيْنِ٥

۱۷۵ – وَابْصِ رَهُمْ فَ سَدُوْنَ وو وور يبصِرون ٥

١٧٦- اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعُجِلُونَ

۱۷۷ - فَاذَا نَزَلَ بِسَاحِتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও লিপিবদ্ধ করেছি এবং পূর্ববর্তী নবীদের (আঃ) মাধ্যমেও দুনিয়াবাসীকে শুনিয়ে দিয়েছি যে, দুনিয়া ও আখিরাতে আমার রাসূল ও তাদের অনুসারীদের পরিণামই হবে উত্তম। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেনঃ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেনঃ অবশ্যই আমি ও আমার রাস্লরাই জয়যুক্ত থাকবা, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিশালী ও মহা পরাক্রমশালী।"(৫৮ ঃ ২১) আর এক জায়গায় বলেনঃ

ت ربردو و وربر به ديرارود دير مدريروراود و در در ودو و دروراود دروراود و در

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি আমার রাস্লদেরকে ও মুমিনদেরকে সাহায্য করবো পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে।" (৪০ঃ ৫১) এখানেও মহান আল্লাহ্ ঐ কথাই বলেনঃ আমার রাস্লদের সাথে আমার এই ওয়াদা হয়ে গেছে য়ে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। আমি নিজেই তাদেরকে সাহায্য করবো। তুমি তো জান য়ে, কিভাবে তাদের শক্রদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। তুমি মনে রেখো য়ে, আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী। তুমি একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে তাদের ব্যাপারটা দেখতে থাকো। তাদের দেয়া কন্ত সহ্য করে যাও। তুমি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকো য়ে, কিভাবে আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করবেন এবং কিভাবে তারা হবে অপমানিত ও লাঞ্জিত! তারা নিজেরাও শীঘ্রই তা প্রত্যক্ষ করবে।

বড়ই বিশ্বয়ের ব্যাপার যে, তারা বিভিন্ন প্রকারের ছোট ছোট আযাবের শিকার হওয়া সত্ত্বেও এখনো বড় আযাবকে অসম্ভব মনে করতে রয়েছে! আর বলছে যে, ঐ আযাব কখন আসবে? তাই তাদেরকে জবাবে বলা হচ্ছেঃ তাদের আঙিনায় যখন শাস্তি নেমে আসবে ওটা তাদের জন্যে খুবই কঠিন দিন হবে। তাদেরকে সেদিন সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হবে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) অতি প্রত্যুষে খায়বারের মাঠে উপস্থিত হন। জনগণ অভ্যাসমত চাষের যন্ত্রপাতি নিয়ে শহর হতে বের হয়েছে। হঠাৎ তারা আল্লাহ্র সেনাবাহিনী দেখে পালিয়ে যায় এবং শহরবাসীকে খবর দেয়। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলে ওঠেনঃ "আল্লাহ্ বড়ই মহান। খায়বারবাসীর জন্যে বড়ই বিপদ। যখন আমরা কোন কওমের ময়দানে অবতরণ করি তখন ঐ সতর্কিকৃতদের বড়ই দুর্গতি হয়ে থাকে।"

পুনরায় মহান আল্লাহ্ স্বীয় নবী (সঃ)-কে জোর দিয়ে বলেনঃ হে নবী (সাঃ)! কিছুকালের জন্যে তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করতে থাকো এবং তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করে যাও। শীঘ্রই তারা নিজেরাও (তাদের দুর্গতি) প্রত্যক্ষ করবে।

১৮০। তারা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র ও মহান তোমার প্রতিপালক, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী।

১৮১। শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি।

১৮২। প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই প্রাপ্য। ٠١٨- سُبَحْنَ رِبَكَ رُبِّ الْعِنَّةِ عَمَّا يُصِفُونَ ٥

١٨١-وسلم على الموسلين

١٨٢ - وَالْحُمَدُ كِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

আল্লাহ্ তা'আলা সেই সমুদয় বিষয় হতে নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করছেন যেগুলো যালিম ও মিথ্যাবাদী মুশরিকরা তাঁর প্রতি আরোপ করে থাকে। যেমন তারা বলে যে, আল্লাহ্র সন্তান আছে ইত্যাদি। আল্লাহ্ তা'আলা অতি মহান এবং এমন মর্যাদার অধিকারী যা কখনো নষ্ট হবার নয়। ঐ মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারী মুশ্রিকদের অপবাদ হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র।

আল্লাহ্র রাসূলদের (আঃ) প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। কেননা, তাঁদের কথাগুলো ঐসব দোষ হতে মুক্ত যেসব দোষ মুশরিকদের কথাগুলোর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। নবীরা যেসব কথা বলেন এবং তাঁরা মহান আল্লাহ্র সন্তার যে শুনবালী বর্ণনা করে থাকেন সেগুলো সবই সঠিক ও সত্য। তাঁর সন্তার জন্যেই প্রশংসা শোভনীয়। দুনিয়া ও আখিরাতে শুরুতে ও শেষে প্রশংসা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। সর্বাবস্থায়ই প্রশংসা প্রাপ্তির যোগ্য শুধুমাত্র তিনিই। তাঁর মহিমা ঘোষণা ছরা সর্ব প্রকারের ক্ষতি তাঁর পবিত্র সন্তা হতে দূর প্রমাণিত হয়। তাহলে এটা

অতি আবশ্যকীয় যে, সর্বপ্রকারের পূর্ণতা তাঁর একক সন্তার মধ্যে থাকবে। এটাকেই পরিষ্কার ভাষায় হামদ বা প্রশংসা দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে ক্ষতিসমূহ না সূচক হয় এবং পূর্ণতা হাঁয় সূচক হয়। কুরআন কারীমের বহু আয়াতে তাস্বীহ ও হামদের একই সাথে বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

হযরত কাতাদা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন তোমরা আমার উপর সালাম পাঠাবে তখন অন্যান্য নবীদের উপরও সালাম পাঠাবে। কেননা, তাঁদেরই মধ্যে আমিও একজন নবী।"

হযরত আবৃ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) যখন সালামের ইচ্ছা করতেন তখন এই আয়াত তিনটি পড়ে সালাম করতেন। ২

হযরত শা'বী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন পরিমাপ যন্ত্র ভর্তি পুণ্য লাভ করতে চায় সে যেন কোন মজলিস হতে উঠে যাওয়ার সময় এই আয়াত তিনটি পাঠ করে।"<sup>৩</sup>

ইমাম তিবরানী (রঃ)-এর হাদীস গ্রন্থে হযরত আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফর্য নামাযের পরে এ আয়াত তিনটি তিনবার পাঠ করবে সে পরিমাপ যন্ত্র ভরে পুণ্য লাভ করবে।"

মজলিসের কাফফারার ব্যাপারে বহু হাদীসে নিম্নোক্ত কালেমাটি পাঠ করার কথা এসেছে ঃ

ودار الموسر مرام المرام المرام ورامورو مردر المرام ورام ورام والمرام المرام المرام المرام المرام المرام والمرام المرام ال

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। আপনি ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই। আপনার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও আপনার নিকট তাওবা করছি।" এই মাসআলার উপর আমি একটি স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছি।

## স্রাঃ সাফ্ফাত -এর তাফসীর সমাপ্ত

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহ্মাদেও এটা বর্ণিত আছে।

২. এ হাদীসটি হাফিয আবূ ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর ইসনাদ দুর্বল।

৩. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহ্মাদে এ রিওয়াইয়াতটি হযরত আলী (রাঃ) হতে মাওকৃফরূপে বর্ণিত হয়েছে।

## সূরাঃ সোয়াদ, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৮৮, রুক্'ঃ ৫)

و در و سورة ص مكية ارور ورور ورا اياتها: ۸۸، ركوعاتها: ٥)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

- ১। সোয়াদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের!
- ২। কিন্তু কাফিররা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে।
- ৩। এদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি; তখন তারা আর্তচিৎকার করেছিল। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিল না।

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ ١- صُ وَالْقُرُانِ ذِى الذِّكْرِ ٥ ٢- بَلِ الَّذِينَ كَفُرُوا فِي عِزَّةٍ وَّ شِقَاقٍ ٥

۱- كُمُ اَهْلُكُنا مِنْ قَــُبْلِهِمُّ مِّنَ قُرْنٍ فَنَادَوا وَّلاَتَ حِيْنَ مَناصٍ

হুরফে মুকান্তা আত যেগুলো সূরাসমূহের শুরুতে এসে থাকে, ওগুলোর পূর্ণ তাফসীর সূরায়ে বাকারার শুরুতে গত হয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ কুরআন কারীমের শপথ করেছেন এবং ওকে শিক্ষা ও উপদেশপূর্ণ বলেছেন। কেননা এর কথার উপর আমলকারীদের দ্বীন ও দুনিয়া সুন্দর ও কল্যাণময় হয়ে থাকে। অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

আর্থাৎ "অবশ্যই আমি তোমাদের উপর কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যার মধ্যে তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে।"(২১ ঃ ১০) ভাবার্থ এটাও যে. কুরআন ইযুয়ত, সম্মান ও মুর্যাদার অধিকারী। কারো কারো মতে কসমের উত্তর হলো ... انْ كُلُّ الْا كُنْدُ الْوَسْلُ অর্থাৎ "প্রত্যেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ব্রুছে।" (৩৮ ঃ ১৪) কেউ কেউ বলেন যে, কসমের জবাব হলো ঃ وَالْ ذَلِكُ لُحُوَّ اللهُ الْحُوَّ وَاللهُ لَحُوَّ اللهُ الْحُوَّ اللهُ ا

উক্তি এও আছে যে, সম্পূর্ণ সূরাটির সারমর্মই হলো এই কসমের জবাব। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এই কুরআন তো হলো সরাসরি শিক্ষা ও উপদেশ। কিন্তু এর দ্বারা উপকার শুধু সেই লাভ করতে পারে যার অন্তরে ঈমান রয়েছে। কাফির লোকেরা এটা হতে উপকার লাভে বঞ্চিত থাকে। কেননা, তারা অহংকারী এবং এর চরম বিরোধী। তাদের উচিত তাদের ন্যায় পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম চিন্তা করা এবং নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে ভীত-সন্তুম্ভ থাকা। পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে এরপই অপরাধের কারণে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর আযাব এসে যাওয়ার পর তারা খুব কান্নাকাটি করেছিল। কিন্তু ঐ সময় সবই বৃথা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ পাক বলেন ঃ ....। তিল্লাই অর্থাং ''যখন তারা আমার আযাব অনুভব করলো তখন তা থেকে বাঁচতে ও পালাতে ইচ্ছা করলো, কিন্তু তা কিরূপে সম্ভব ছিলং'' (২১ ঃ ১২) হযরত ইবনে আক্রাস (রাঃ) বলেন যে, এখন পালাবারও সময় নয় এবং ফরিয়াদেরও সময় নয়। তখন ফরিয়াদ কেউ শুনবে না এবং কিছু উপকারও করতে পারবে না। যতই কান্নাকাটি ও চীৎকার করুক না কেন সবই বিফল হবে। ঐ সময় তাওহীদকে স্বীকার করলেও কোন লাভ হবে না এবং তাওবা করেও কোন উপকার হবে না। এটা হবে অসময়ের চীৎকার ও কান্না।

এখানে র্র্ফা শব্দটি র্ম -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে র্ফ্র টি অতিরিক্ত। যেমন র্ক্তি কে হর্মে এবং হ্রিক্তি কে رُبَّتُ বলা হয়ে থাকে। এই দুই স্থানেও র্ফ্র তিরিক্ত।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর উক্তি এই যে, এই ্রটি কু-এর সাথে মিলিত রয়েছে। অর্থাৎ হৈ হবে। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই সমধিক খ্যাত। জমহূর কু-কে যবরের সাথে পড়েছেন। ভাবার্থ হলোঃ এটা আক্ষেপ ও হা-হুতাশ করার সময় নয়। কেউ কেউ حِينُ -কে যের দিয়ে পড়াকেও বৈধ বলেছেন। ভাষাবিদরা বলেন যে, حَيْنُ -এর অর্থ হলো পিছনে সরে আসা এবং بُرُص বলা হয় সমুখে অগ্রসর হওয়াকে। সুতরাং অর্থ হলোঃ এটা পালাবার ও বের হয়ে যাবার সময় নয়। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

8। তারা বিস্ময় বোধ করছে যে, তুল্ল ক্রিল বিস্ময় বোধ করছে হে, তুল্ল ক্রিল ক্রিল তাদের নিকট তাদেরই মধ্য

হতে একজন সতর্কারী আসলো এবং কাফিররা বলেঃ এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী।

- ৫। সে কি বহু মা'বৃদের পরিবর্তে এক মা'বৃদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাকর্য ব্যাপার!
- ৬। তাদের প্রধানরা সরে পড়ে এই বলেঃ তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাগুলোর পূজায় তোমরা অবিচলিত থাকো। নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক।
- ৭। আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে
   এরপ কথা শুনিনি; এটা এক
   মনগডা উক্তি মাত্র।
- ৮। আমাদের মধ্য হতে কি তারই
  উপর কুরআন অবতীর্ণ হলো?
  প্রকৃতপক্ষে তারা তো আমার
  কুরআনে সন্দিহান, তারা
  এখনো আমার শান্তি আস্বাদন
  করেনি।
- ১। তাদের নিকট কি আছে অনুথহের ভাগার, তোমার প্রভিপালকের, যিনি পরাক্রমশালী, মহান দাতা?
- >> । ভাদের কি সার্বভৌমত্ব আছে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং

مِّنَهُمُ وَقَالَ الْكَفِرُونَ هَٰذَا سُحِرٌ كُنَّا بُوَ كُذَّابُ ٥٠

٥- اَجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلَهَا وَاحِدًا إِنْ هٰذَا لَشَيْءُ عُجَابٍ٥

٦- وَانْطَلَقَ الْمَسَلَا مِنْهُمْ أَنِ الْمَشْهُمُ أَنِ الْمَشُوا وَ اصْبِرُوا عَلَى الْهَتِكُمُ أَنِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ تَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

٧- مَا سَمِعْنَا بِهِلْذَا فِي الْمِلَّةِ الْاخِرَةِ إِنَّ هٰذَا ۖ إِلَّا اخْتِلَاقُ

٨- ء أُنزِلُ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا هُـ أُنزِلُ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا هُـ بَلْ هُمْ فِى شَكِّ مِّنْ ذِكْرِى بَلْ لَـ هُمْ يَذُوقُوا عَذَابِ ٥
 لَـما يَذُوقُوا عَذَابِ ٥

٩- اَمْ عِنْدُهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَابِ ٥

٠١- ام لهم ملك السيمسوت

এতোদুভয়ের অন্তর্বর্তী
সবকিছুর উপর? থাকলে তারা
সিঁড়ি বেয়ে আরোহণ করুক!

১১। বহু দলের এই বাহিনীও
সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত
হবে।

وَالْارْضِ وَمَا بَينَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْاسْبَابِ ٥ فِي الْاسْبَابِ ٥ ١١ - جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهُ وُوْمَ مِنَ الْاحْزَابِ ٥ الْاحْزَابِ ٥

মুশরিকরা যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রিসালাতের উপর নির্বৃদ্ধিতামূলক বিশ্বয় প্রকাশ করেছিল এখানে আল্লাহ তা'আলা তারই খবর দিচ্ছেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اَمْنُوا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِهِمْ قَالَ الْكُفِرُونَ إِنَّ هٰذَا لَسَجِرُ مَّبِينَ.

অর্থাৎ "এটা কি লোকদের জন্যে বিস্ময়ের ব্যাপার হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একটি লোকের উপর এই অহী করেছি যে, তুমি লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে এবং মুমিনদেরকে এই সুসংবাদ দিবে যে. তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের নিকট উত্তম প্রস্তৃতি রয়েছে? আর কাফিররা তো বলতে শুরু করেছে যে, এটা স্পষ্ট যাদুকর।" (১০ ঃ ২) এখানে রয়েছেঃ "তারা বিম্ময়বোধ করছে যে, তাদের নিকট তাদের মধ্য হতে একজন সতর্ককারী আসলো এবং কাফিররা বলে উঠলোঃ এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী।" রাসূল (সঃ)-এর রিসালাতের উপর বিশ্বয়ের সাথে সাথে আল্লাহর একত্বের উপরও তারা বিস্ময়বোধ করেছে এবং বলতে শুরু করেছেঃ "দেখো, এ লোকটি এতোগুলো মা'বৃদের পরিবর্তে বলছে যে, আল্লাহ একমাত্র মা'বৃদ এবং তাঁর কোন প্রকারের কোন শরীকই নেই।" ঐ নির্বোধদের তাদের বড়দের দেখাদেখি যে শিরক ও কৃষ্বীর অভ্যাস ছিল, তার বিপরীত শব্দ ওনে তাদের অন্তরে আঘাত লাগে। তারা তাওহীদকে একটি অদ্ভুত ও অজানা বিষয় মনে করে বসে। তাদের বড় ও প্রধানরা গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের অধীনস্থদের সামনে ঘোষণা করে ঃ "তোমরা তোমাদের প্রাচীন মাযহাবের উপর অটল থাকো। এ ব্যক্তির কথা শুনো না। তোমরা তোমাদের মা'বৃদগুলোর ইবাদত করতে থাকো। এ লোকটি তো শুধু নিজের মতলব ও স্বার্থের কথা বলছে। এর মাধ্যমে সে তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে চায়। তোমরা তার অধীনস্থ হয়ে থাকো এটাই তার বাসনা।"

এ আয়াতগুলোর শানে নুযূল এই যে, একবার কুরায়েশদের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা একত্রিত হয়। তাদের মধ্যে আবৃ জৈহেল ইবনে হিশাম, আ'স ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগৃস প্রমুখও ছিল। তারা সবাই একথার উপর একমত হয় যে, তারা আবূ তালিবের কাছে গিয়ে একটা ফায়সালা করিয়ে নিবে। তিনি ইনসাফের সাথে একটা যিমাদারী তাদের উপর দিবেন এবং একটা যিমাদারী স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের (মুহাম্মাদ সঃ-এর) উপর দিবেন। কেননা, তিনি এখন বয়সের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন। তিনি এখন ভোরের প্রদীপের ন্যায় হয়েছেন। অর্থাৎ তার জীবন প্রদীপ নির্বাপিত প্রায়। যদি তিনি মারা যান এবং তাঁর পরে তারা মুহামাদ (সঃ)-এর উপর কোন বিপদ চাপিয়ে দেয় তবে আরবরা তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে যে, আবূ তালিবের মৃত্যুর পর তাদের সাহস বেড়ে গেছে। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের কোন ক্ষতি করার সাহস তাদের হয়নি। অতঃপর তারা আবৃ তালিবের বাড়ীর উদ্দেশ্যে গমন করলো। লোক পাঠিয়ে আবূ তালিবের বাড়ীতে প্রবেশের অনুমিত চাইলো। অনুমতি পেয়ে তারা সবাই তাঁর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলো এবং তাঁকে বললোঃ "দেখুন জনাব, আপনার ভ্রাতুম্পুত্রের জ্বালাতন এখন আমাদের নিকট অসহনীয় হয়ে উঠেছে। আপনি ইনসাফের সাথে আমাদের ও তার মধ্যে ফায়সালা করে দিন। আমরা আপনার নিকট ইনসাফ কামনা করছি। সে যেন আমাদের মা'বৃদদেরকে মন্দ না বলে। তাহলে তাকে আমরা কিছুই বলবো না। সে যার ইচ্ছা তারই ইবাদত করুক। আমাদের কিছুই বলার নেই। কিন্তু শর্ত হলো যে, সে আমাদের উপাস্যদেরকে খারাপ বলতে পারবে না।" আবৃ তালিব তখন লোক পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ডেকে আনালেন। তিনি আসলে আবৃ তালিব তাঁকে বললেনঃ "হে আমার প্রিয় ভ্রাতুম্পুত্র! দেখতেই তো পাচ্ছ যে, তোমার কওমের সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় লোকগুলো একত্রিত হয়েছেন এবং তাঁরা তোমার নিকট শুধু এটুকুই কামনা করেন যে, তুমি তাদের উপাস্যদেরকে খারাপ বলবে না। আর দ্বীনের ব্যাপারে তাঁরা তোমাকে স্বাধীনতা দিচ্ছেন। তুমি যে দ্বীনের উপর রয়েছো ওর উপরই থাকো। এতে তাঁদের কোন আপত্তি নেই।" উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ "প্রিয় চাচাজান! আমি কি তাদেরকে বড় কল্যাণের দিকে ডাকবো না?" আবৃ তালিব বললেনঃ "তা কি?" তিনি জবাব দ্দিলেনঃ "তারা শুধু একটি কালেমা পাঠ করবে। শুধু এটা পাঠ করার কারণে সারা আরব তাদের বশীভূত হয়ে যাবে।" অভিশপ্ত আবৃ জেহেল বললোঃ "বল, ঐ কালেমাটি কি? একটি কেন, আমরা দশটি কালেমা পড়তে প্রস্তুত আছি।" তিনি কললেনঃ "কালেমাটি হলো الْكُرَالِّا اللَّهُ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই।" ভার একথা শোনা মাত্রই সেখানে শোরগোল শুরু হয়ে গেল। আবৃ জেহেল বললোঃ "এটা ছাড়া যা চাইবে আমরা তা দিতে প্রস্তুত আছি।" তিনি বললেনঃ "তোমরা যদি আমার হাতে সূর্যও এনে দাও তবুও আমি এই কালেমা ছাড়া তোমাদের কাছে আর কিছুই চাইবো না।" তাঁর এ কথা শুনে তারা তেলে-বেশুনে জ্বুলে উঠলো এবং উঠে গিয়ে বললোঃ "অবশ্যই আমরা তোমার ঐ মা'বৃদকে গালি দিবো যে তোমাকে এর নির্দেশ দিয়েছে।" অতঃপর তারা বিদায় হয়ে গেল এবং তাদের নেতা তাদেরকে বললোঃ "যাও, তোমরা তোমাদের দ্বীনের উপর এবং তোমাদের মা'বৃদগুলোর ইবাদতের উপর স্থির ও অটল থাকো। জানাই যাচ্ছে যে, এ ব্যক্তির উদ্দেশ্যই আলাদা। সে তোমাদের মধ্যে বড় ও প্রধান হয়ে থাকতে চায়।"

আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, ঐ সময় আবৃ তালিব রুগ্ন ছিলেন এবং এই রোগেই তিনি মারাও গিয়েছিলেন। যে সময় রাস্লুল্লাহ (সঃ) তাঁর নিকট উপস্থিত হন ঐ সময় তাঁর পার্শ্বে একজন লোক বসার মত জায়গা ফাঁকা ছিল। বাকী সব জায়গা-ই লোকে পরিপূর্ণ ছিল। দূরাচার আবৃ জেহেল মনে করলো যে, যদি মুহামাদ (সঃ) তাঁর চাচার পার্শ্বে বসতে পারেন তবে তাঁর উপর তিনি প্রভাব বিস্তার করে ফেলবেন এবং আবৃ তালিব তাঁর উপর হয়তো আকৃষ্ট হয়ে পড়বেন। তাই সে ঐ ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বসে গেল। ফলে রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে দরয়ার পার্শ্বেই বসতে হলো। তিনি একটি কালেমা পাঠ করতে বললে সবাই উত্তর দিলোঃ "একটি কেন, আমরা দশটি কালেমা পড়তে প্রস্তুত আছি। বল, কালেমাটি কি?" যখন তারা কালেমায়ে তাওহীদ তাঁর মুখে শুনলো তখন ক্রোধে ফেটে পড়লো এবং কাপড় ঝেড়ে উঠে গেল। বিদায়ের সময় তাদের নেতা তাদেরকে বললোঃ "দেখো, এ লোকটি বহু মা'বৃদের পরিবর্তে এক মা'বৃদ্ বানিয়ে নিয়েছে। এটা তো এক অত্যান্চর্য ব্যাপার!" তখন হানিই বির্থিত আয়তগুলো অবতীর্ণ হয়়।

১. এটা সুদ্দী (রঃ), ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এবং ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করছেন।

২. এটা ইমাম তিরমিয়ী (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে হাসান বলেছেন।

তারা বললোঃ "আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে এরপ কথা শুনিনি। এটা এক মনগড়া উক্তি মাত্র। সম্পূর্ণ ভুল ও মিথ্যা কথা এটা। কতই না বিশ্বয়কর কথা এটা যে, আল্লাহকে দেখাই গেল না, আর তিনি এ ব্যক্তির উপর কুরআন নাযিল করে দিলেন!" যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

رُورُ وَسَّ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى رَجُلٍ مِّنَ القَرِيتَيْنِ عَظِيمٍ ـ لُولًا نَزِلُ هَذَا القرآن عَلَى رَجُلٍ مِّنَ القريتَيْنِ عَظِيمٍ ـ

অর্থাৎ "কেন এ কুরআন এই দুই শহরের মধ্যকার কোন একজন বড় লোকের উপর অবতীর্ণ করা হয়নি?" (৪৩ ঃ ৩১) তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ পাক বলেনঃ "তারা কি আল্লাহর রহমত বন্টনকারী? এরা তো এমনই মুখাপেক্ষী যে, স্বয়ং তাদেরও জীবিকা ও মান-মর্যাদা আমিই বন্টন করে থাকি।" মোটকথা, এই প্রতিবাদও তাদের বোকামি ও নির্বৃদ্ধিতারই পরিচায়ক ছিল।

প্রবল প্রতাপান্থিত আল্লাহ বলেনঃ প্রকৃতপক্ষে তারা তো আমার কুরআনে সন্দিহান। তারা এখানে আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করেনি। কাল কিয়ামতের দিন যখন তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তাদের ঔদ্ধত্যপনা ও হঠকারিতার শাস্তি আস্বাদন করবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করছেন যে, তিনি যা চান তাই করেন। তিনি যাকে যা কিছু দেয়ার ইচ্ছা করেন তা-ই দিয়ে থাকেন। সম্মান দান ও লাঞ্ছিতকরণ তাঁরই হাতে। হিদায়াত দান ও বিদ্রান্তকরণ তাঁর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাঁর উপর ইচ্ছা করেন অহী অবতীর্ণ করে থাকেন। তিনি যার অন্তরে চান মোহর মেরে দেন। মানুষের অধিকারে কিছুই নেই। তারা সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন, নিরুপায় ও বাধ্য। এ জন্যেই তো মহান আল্লাহ বলেনঃ "তাদের কাছে কি আছে অনুগ্রহের ভাণ্ডার, তোমার প্রতিপালকের, যিনি পরাক্রমশালী, মহান দাতা?" অর্থাৎ নেই। মহামহিমান্থিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

اَمْ لَهُمْ نُصِيْبٌ مِّنَ الْمَلِّ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيْراً - اَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اَتَهُمْ اللَّهِ مِنْ فَضِلِهُ فَقَد اتَينا الْرابِرهِيمَ الْكِتَبُ وَالْبُوحِكُمةُ وَاتَينَهُمْ مُلْكاً عَلَى مَا اتّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضِلِهُ فَقَد اتّينا الْرابِرهِيمَ الْكِتَبُ وَالْبُوحِكُمةُ وَاتَينَهُمْ مُلْكاً عَلَى مِنْ الْمَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ عَنْ وَكُفَى بِجَهْنَمُ سَعِيراً -

অর্থাৎ "তবে কি রাজশক্তিতে তাদের কোন অংশ আছে? সে ক্ষেত্রেও তো ভারা কাউকেও এক কপর্দকও দিবে না। অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সে জন্যে কি তারা তাদের ঈর্যা করে? ইবরাহীম (আঃ)-এর

বংশধরকেও তো আমি কিতাব ও হিকমত প্রদান করেছিলাম এবং তাদেরকে বিশাল রাজ্য দান করেছিলাম। অতঃপর তাদের কতক তাতে বিশ্বাস করেছিল এবং কতক তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। দগ্ধ করার জন্যে জাহান্নামই ষথেষ্ট।"(৪ ঃ ৫৩-৫৫) আর এক জায়গায় বলেনঃ

ود سَرَرَهُ وَهُ رَبِي رَبِي رَبِي رَبِي رَبِي وَهُ اللهُ مَا يَدُو رَبُهُ وَهُ رَبِي رَبِي رَبِي رَبِي كَانَ قل لو انتم تسمِلِكُون خُزائِن رحمةِ رَبِي إِذَا لاَمُسَكَّتُمْ خُشَيةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ و دروروور الإنسان قتوراً ـ

অর্থাৎ "বলঃ যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাগ্তারের অধিকারী হতে, তবুও 'ব্যয় হয়ে যাবে' এই আশংকায় তোমরা ওটা ধরে রাখতে। মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।" (১৭ ঃ ১০০)

হ্যরত সালেহ (আঃ)-কেও তাঁর কওম বলেছিলঃ

رُورُ رَسْ وَمُرَرُهُ مِنْ مُرِينًا بِلْ هُو كَذَّابِ اشِرْ ـ سَيَعَلَمُونَ غَداً مَّنِ الْكَذَابُ الْسِرَ ـ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

অর্থাৎ "আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, সে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।" (৫৪ঃ ২৫-২৬)

এরপর মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ "তাদের কি সার্বভৌমত্ব আছে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুর উপরঃ থাকলে তারা সিঁড়ি বেয়ে আরোহণ করুক। বহু দলের এই বাহিনীও সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে।" যেমন ইতিপূর্বে সত্য হতে বিমুখ বড় বড় দল ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল। তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিল। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

অর্থাৎ ''তারা কি বলেঃ আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল?''(৫৪ ঃ ৪৪)

এর পরে রয়েছেঃ سيهزم الجمع ويولون الدبر

অর্থাৎ "এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।" (৫৪ঃ ৪৫) এর পরে ঘোষিত হয়েছেঃ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

অর্থাৎ ''অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর।''(৫৪ ঃ ৪৬)

১২। তাদের পূর্বেও রাস্লদেরকে
মিধ্যাবাদী বলেছিল নৃহ
(আঃ)-এর সম্প্রদায়, আ'দ ও
বহু শিবিরের অধিপতি
ফিরাউন।

১৩। আর সামৃদ, লৃত-সম্প্রদায় ও আয়কার অধিবাসী; তারা ছিল এক একটি বিশাল বাহিনী।

১৪। তাদের প্রত্যেকই রাস্লদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে। ফলে, তাদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি হয়েছে বাস্তব।

১৫। তারা তো অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচণ্ড নিনাদের, যাতে কোন বিরাম পাকবে না।

১৬। তারা বলেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! বিচার দিবসের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও না! ۱۷ - كُنْبَتُ قَـبِلُهُمْ قَـومُ نُوحٍ وَّعَادُّ وَفِرْعُونُ ذُو الْاَوْتَادِكُ ١٣ - وَثُمُ سُودُ وَقَدَ رُومُ لُوطٍ واصُلِحُ لَنكِيدٌ كَوْاولْنِك ورور و الاحزاب ٥ ١٤- إِنَّ كُلِّ إِلاَّ كَلِيْنَا الرِّسُلُ ( المُ اللهُ عَدَقٌ عِقَابِ ٥ اللهِ اللهُ . ١٥- وَمَـــاً يَنْظُرُ هَوْلاً ءِ إِلاّ صَيْحَةٌ وَّأَحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فُواُقٍ ٥ ١٦- وَقَــُالُواْ رُبَّنَا عَــجِّـلُ لَّنَا َ قِطْناً قَبْلَ يُومِ الْجِسابِ ٥

পূর্বযুগীয় এসব কাফিরের ঘটনা বেশ কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের পাপের কারণে কিভাবে তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসেছিল এবং তারা সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পূর্বযুগের ঐ সব কাফিরের দল ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে এবং শক্তি-সামর্থ্যে এ যুগের এসব কাফিরের অপেক্ষা বহুগুণে ক্ষাবর্তী ছিল। এদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং শক্তি-সামর্থ্য তাদের

তুলনায় অতি নগণ্য। এতদসত্ত্বেও আল্লাহর শাস্তি এসে যাবার পর এগুলো তাদের কোনই উপকারে আসেনি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অতীত যুগের ঐ সব কাফির দলের ধ্বংসের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তাদের প্রত্যেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তারা ছিল রাসূলদের চরম শক্র।

মহান আল্লাহ বলেনঃ এরা তো অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচণ্ড নিনাদের, যাতে কোন বিরাম থাকবে না। আর এতেও কোন বিলম্ব নেই। একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ হবে এবং তা কানে আসা মাত্রই সবাই অজ্ঞান ও প্রাণহীন হয়ে পড়বে। ঐ লোকগুলো এর অন্তর্ভুক্ত হবে না যাদেরকে আল্লাহ স্বতন্ত্র করে নিবেন।

শব্দের অর্থ হচ্ছে অংশ। এখানে এর দ্বারা মুশরিকদের নির্বৃদ্ধিতা এবং তাদের আল্লাহর আযাবকে অসম্ভব মনে করতঃ নির্ভয় হয়ে আযাব চাওয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ্ তা আলা কাফিরদের উক্তি উদ্ধৃত করেছেনঃ

اللهم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَا ءِ اوِ السَّمَا ءِ اوِ السَّمَا عِنْدَابِ اللهِمِ انْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَا ءِ اوِ الْتِنَا بِعَذَابٍ اللهِمِ .

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! যদি এটা আপনার নিকট হতে সত্য হঁয়ে থাকে তবে আকাশ হতে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আমাদের উপর নাযিল করুন।" (৮ ঃ ৩২)

একথাও বলা হয়েছে যে, তারা তাদের জান্নাতের অংশ এখানে চেয়েছিল। তারা যা কিছু বলেছিল সবই ওটা মিথ্যা ও অসম্ভব মনে করার কারণেই ছিল। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর উক্তি এই যে, দুনিয়ায় তারা যে ভাল ও মন্দের দাবীদার ছিল তা তারা তাড়াতাড়ি চেয়েছিল। এ উক্তিটিই সঠিক। যহ্হাক (রঃ) ও ইসমাঈল (রঃ)-এর তাফসীরের সারমর্ম এটাই। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে তাদের বিদ্রুপের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিচ্ছেন।

اصُبِرْ عَلَىٰ مَا يَقَاوُلُونَ अव। बात स्वतं कतं, बामात اصَبِرْ عَلَىٰ مَا يَقَاوُلُونَ सिंक मांकी वाका मार्छे म (बाः)-এत कथा; সে ছिल (बाः)-এत कथा; সে ছिल فَا الْأَيْدِ إِنَّهُ اللهِ ১৮। আমি নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে, ওরা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো।

১৯। এবং সমবেত বিহংগকুলকেও; সবাই ছিল তাঁর অভিমুখী।

২০ 1 আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ়
করেছিলাম এবং তাকে
দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও
ফায়সালাকারী বাগ্মিতা।

۱۸- إِنا سَخْرُنا الْجِبَالُ مَعُهُ يُسْبِحْنُ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ٥ ۱۹- وَالطَّيْسُ مَحْشُورَةٌ كُلُّ لَهُ اواب ٥ ۲- وَشَــُدُنا مُلْكُهُ وَاتَيْنهُ ۲- وَشَــُدُنا مُلْكُهُ وَاتَيْنهُ

الحِكمة وفصل الخِطاب ٥

الْكُرُّلُ । দ্বিরা জ্ঞান ও আমল সম্পর্কীয় শক্তি বুঝানো হয়েছে এবং শুধু শক্তিও অর্থ হয়ে থাকে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এখানে আনুগত্যের শক্তি উদ্দেশ্য। হযরত দাউদ (আঃ)-কে ইবাদতের শক্তি এবং ইসলামের বোধশক্তি দান করা হয়েছিল। এটা উল্লিখিত আছে যে, তিনি রাত্রির এক তৃতীয়াংশ সময় তাহাজ্জুদ নামাযে কাটিয়ে দিতেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা আলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নামায হলো হযরত দাউদ (আঃ)-এর রাত্রির নামায এবং সবচেয়ে পছন্দনীয় রোযা হলো হযরত দাউদ (আঃ)-এর দিনের রোযা। হযরত দাউদ (আঃ) অর্ধরাত্রি শুয়ে থাকতেন এবং এক তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত নামায পড়তেন। তারপর এক ষষ্ঠাংশ রাত পর্যন্ত আবার ঘুমিয়ে থাকতেন। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযাহীন অবস্থায় থাকতেন। আর দ্বীনের শক্রদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতেন না। আর সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা আলার প্রতি আকৃষ্ট হতেন এবং তাঁর দিকে রুজু' করতেন।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে, এরা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ يُجِيالُ أُوبِّي مُعَمُ وَالطَّيْرُ অর্থাৎ "হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদ (আঃ)-এর সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং বিহংগকুলকেও।" (৩৪ ঃ ১০) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী হযরত দাউদ

(আঃ)-এর সাথে পর্বতমালা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো। অনুরূপভাবে পক্ষীকুলও তাঁর শব্দ শুনে তাঁর সাথে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে শুরু করতো। উড়স্ত পাখী তাঁর পার্শ্ব দিয়ে গমন করতো। ঐ সময় তিনি তাওরাত পাঠ করলে তাঁর সাথে পাখীরাও তাওরাত পাঠে নিমগ্ন হয়ে পড়তো এবং উড়া বন্ধ করে বসে যেতো।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের দিন চাশতের সময় হযরত উম্মে হানী (রাঃ)-এর ঘরে আট রাকআত নামায পড়েন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমার ধারণা এই যে, এটাও নামাযের সময়। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "তারা তার সাথে সকাল-সন্ধ্যায় আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো।"

আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে নাওফিল (রাঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) চাশতের নামায পড়তেন না। আমি একদা তাঁকে হযরত উম্মে হানী (রাঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলাম এবং তাঁকে বললামঃ এঁকে আপনি ঐ হাদীসটি শুনিয়ে দেন যা আমাকে শুনিয়েছিলেন। তখন হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বললেনঃ "মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার বাড়ীতে আমার কাছে আসলেন এবং এসে একটি বরতনে পানি ভর্তি করিয়ে নিলেন। অতঃপর কাপড়ের পর্দা করে নিয়ে গোসল করতে বসলেন। এরপর ঘরের এক কোণে পানি ছিটিয়ে দিয়ে চাশতের আট রাকআত নামায আদায় করলেন। এতে তাঁর কিয়াম, রুকৃ', সিজদা এবং উপবেশন প্রায় সমান ছিল।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাদীসটি শুনে যখন সেখান হতে বেরিয়ে আসলেন তখন তিনি বলতে লাগলেনঃ "আমি কুরআন কারীম সম্পূর্ণটোই পাঠ করেছি, কিন্তু চাশতের নামায কি তা আমি জানতাম না। আজ জানলাম যে, এটা তাঁধিনী হয়েছে। ইশরাক দ্বারা চাশতকে বুঝানো হয়েছে।" এরপর তিনি তাঁর পূর্ব উক্তি হতে ফিরে আসেন।

মহান আল্লাহ বলেন যে, পক্ষীকুলও হযরত দাউদ (আঃ)-এর সাথে আল্লাহর তাসবীহ পাঠে অংশ নিতো।

আল্লাহ তা আলা বলেনঃ আমি দাউদ (আঃ)-এর রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম। বাদশাহদের যতগুলো জিনিসের প্রয়োজন সবই তাঁকে দেয়া হয়েছিল। প্রত্যহ চার হাজার রক্ষী বাহিনী তার পাহারায় নিযুক্ত থাকতো। পূর্বযুগীয় কোন কোন গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, পালাক্রমে প্রতি রাত্রে তেত্রিশ হাজার প্রহরী পাহারা দিতো এবং এক রাত্রে যারা পাহারা দিতো, এক বছর পর্যন্ত তাদের আর পালা আসতো না। চল্লিশ হাজার লোক সর্বক্ষণ তাঁর খিদমতে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় প্রস্তুত থাকতো।

একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত দাউদ (আঃ)-এর যুগে বানী ইসরাঈলের দু'জন লোকের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে। একজন অপরজনকে এই অপবাদ দেয় যে, সে তার গরু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে। অপর ব্যক্তি এ অপরাধ অস্বীকার করে। হযরত দাউদ (আঃ) বাদীর নিকট প্রমাণ তলব করেন। কিন্তু সে প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হয়। হযরত দাউদ (আঃ) তখন তাদেরকে বললেনঃ ''আগামীকাল তোমাদের বিচার মীমাংসা করা হবে।" রাত্রে হযরত দাউদ (আঃ)-কে স্বপ্লে হুকুম দেয়া হয় যে, তিনি যেন বাদী লোকটিকে হত্যা করেন। সকালে লোক দু'টিকে ডাকিয়ে নিয়ে হযরত দাউদ (আঃ) বাদীকে হত্যা করার আদেশ জারি করেন। তখন বাদী লোকটি বলেঃ "হে আল্লাহর নবী (আঃ)! আপনি আমাকেই হত্যা করার নির্দেশ দিলেন, অথচ এ লোকটি আমার গরু গসব করে নিয়েছে।" তখন তিনি বললেনঃ "দেখো, এটা আমার হুকুম নয়, বরং আল্লাহর ফায়সালা। সুতরাং এ হুকুম টলতে পারে না। অতএব তুমি প্রস্তুত হয়ে যাও।" সে তখন বললোঃ "হে আল্লাহর নবী (আঃ)! আল্লাহর শপথ! আমি যা দাবী করেছি সেই কারণে আল্লাহ আমাকে হত্যা করার নির্দেশ আপনাকে দেননি এবং সে যে আমার গরু গসব করে নিয়েছে এ দাবীতে আমি অবশ্যই সত্যবাদী। বরং আমাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়ার কারণ শুধু আমিই জানি। ব্যাপার এই যে, আজ রাত্রে আমি এ লোকটির পিতাকে প্রতারিত করে হত্যা করেছি এবং এটা আমি ছাড়া আর কেউই জানে না। এরই প্রতিশোধ হিসেবে আল্লাহ আপনাকে আমাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন।" সুতরাং তাকে হত্যা করে দেয়া হলো। এ ঘটনার পর প্রত্যেকের অন্তরে হযরত দাউদ (আঃ)-এর ভীতি স্থাপিত হলো।

এরপর মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ আমি তাকে হিকমত দিয়েছিলাম।
মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এখানে হিকমত অর্থ বোধশক্তি, জ্ঞান ও নিপুণতা।
মুররাহ (রঃ) বলেন যে, এখানে হিকমত অর্থ ন্যায়পরায়ণতা ও সঠিকতা।
কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর-অর্থ হলো আল্লাহর কিতাব এবং তাতে যা রয়েছে
তার অনুসরণ। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এখানে হিকমতের অর্থ হলো নবুওয়াত।

মহান আল্লাহর উক্তিঃ আর আমি তাকে দিয়েছিলাম ফায়সালাকারী বাগ্মিতা ব্যর্থাৎ বিবাদ মীমাংসার সুন্দর নীতি। যেমন সাক্ষী নেয়া, কসম খাওয়ানো।

অর্থাৎ বাদীর নিকট সাক্ষ্য-প্রমাণ চাওয়া এবং বিবাদীর নিকট হতে শপথ নেয়া। ফায়সালার জন্যে নবীদের (আঃ) ও সৎ লোকদের পন্থা এটাই ছিল। এই উন্মতের মধ্যেও এই পন্থাই চালু আছে। হযরত দাউদ (আঃ) মুকদ্দমার গভীরে পৌঁছে যেতেন এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারতেন। তাঁর মুখের ভাষাও খুব পরিষ্কার ছিল এবং তিনি হুকুমুও দিতেন ইনসাফ মুতাবিক। তিনিই গ্রিটা কথার সূচনা করেন এবং ভার্টা ভার্টা ঐ দিকেই ইঙ্গিত করছে।

২১। তোমার নিকট বিবাদকারী লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে আসলো ইবাদতখানায়,

২২। যখন তারা দাউদ (আঃ)-এর
নিকট পৌঁছলো, তখন তাদের
কারণে সে ভীত হয়ে পড়লো।
তারা বললোঃ ভীত হবেন না,
আমরা দুই বিবাদকারী পক্ষ—
আমাদের একে অপরের উপর
যুলুম করেছে; অতএব
আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার
করুন; অবিচার করবেন না
এবং আমাদেরকে সঠিক পথ
নির্দেশ করুন।

২৩। এ আমার ভাই, এর আছে
নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার
আছে মাত্র একটি দুম্বা; তবুও
সে বলেঃ আমার যিম্মায় এটি
দিয়ে দাও, এবং কথায় সে
আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন
করেছে।

٢١- وَهَلُ اَتِكَ نَبُؤا اللَّحُصِمُ إِذْ تَسُوَّرُوا الْمِحْرابُ ٥

٢٧- إذْ دَخُلُواْ عَلَىٰ دَاوْدُ فَفَرَعُ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخُفَّ خَصَمْنِ بَغَى بَعُ ضَنا عَلَى بَعْضِ فَ احْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطُ وَاهْدِنا إلى سَرَاءِ الصِّراطِ

رفى الْبِخطَابِ ٥

২৪। দাউদ (আঃ) বললোঃ তোমার দুয়াটিকে দুমান্ডলোর সাথে যুক্ত করার দাবী করে সে তোমার প্রতি যুলুম করেছে। শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে. করে না তথু মুমিন ও সংকর্মশীল ব্যক্তিরা এবং তারা সংখ্যায় স্ক্ল। দাউদ (আঃ) বুঝতে পারলো যে, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়লো অভিমুখী হলো।

২৫। অতঃপর আমি তার ক্রটি ক্ষমা করলাম। আমার নিকট তার জন্যে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। در رہر رہ ورہر ر وظن داود انسب السيدة واناب ٥

তাফসীরকারগণ এখানে একটি গল্প বর্ণনা করেছেন যার অধিকাংশই বানী ইসরাঈলের রিওয়াইয়াত হতে নেয়া হয়েছে। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে একটি হাদীস রয়েছে বটে, কিন্তু ওটাও সঠিক নয়। কেননা, ইয়ায়ীদ রাকাশী নামক এর একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, য়িনি খুব সৎ লোক হলেও নিঃসন্দেহে দুর্বল। সুতরাং উত্তম কথা এই য়ে, কুরআন কারীমে যা আছে তা-ই সত্য এবং যা কিছু অন্তর্ভুক্ত করেছে তা-ই সঠিক। দু'জন লোককে মরের মধ্যে দেখে হয়রত দাউদ (আঃ)-এর ভীত হওয়ার কারণ এই য়ে, তিনি নির্দ্রন কক্ষে একাকী অবস্থান করছিলেন এবং প্রহরীদেরকে ঘরের মধ্যে সেই দিন কাউকেও প্রবেশ করতে দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতদসত্ত্বেও এই দু'জনকে ঘরে আকশ্বিকভাবে প্রবেশ করতে দেখে তিনি ভীত হরে পড়েছিলেন।

এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ কথা-বার্তায় সে আমার উপর জয়লাভ করেছে এবং আমার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। অর্থাৎ কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে।

হযরত দাউদ (আঃ) বুঝে ফেলেন যে, এটা তাঁর উপর মহান আল্লাহর পরীক্ষা। সুতরাং তিনি রুক্' ও সিজদা করতঃ আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়েন। বর্ণিত আছে যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি সিজদা হতে মাথা উঠাননি।

মহান আল্লাহ বলেনঃ অতঃপর আমি তার ক্রুটি ক্ষমা করলাম। এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যে কাজ সাধারণের জন্যে পুণ্যের হয় সেই কাজটিই বিশিষ্ট লোকদের জন্যে পাপের হয়ে থাকে।

এটা সিজদার আয়াত কি-না এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর নতুন মাযহাব এই যে, এখানে সিজদা জরুরী নয়। এটা তো সিজদায়ে গুক্র। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, —এর মধ্যে সিজদা বাধ্যতামূলক নয়। তিনি বলেনঃ 'তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এতে সিজদা করতে দেখেছি।"

সুনানে নাসাঈতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এখানে সিজদা করার পর বলেনঃ "হযরত দাউদ (আঃ)-এর জন্যে এই সিজদা ছিল তাওবার এবং আমাদের জন্যে এ সিজদা হলো শোকরের।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর কাছে একটি লোক এসে বললাঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি যেন একটি গাছের পিছনে নামায পড়ছি এবং নামাযে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করছি ও সিজদা করছি। তখন আমার সাথে গাছটিও সিজদা করলো এবং আমি গাছটিকে নিম্নলিখিত দু'আ পড়তে শুনলামঃ

ر الأون دور و و و را را رو الله الله من عبد الله الله من عبد الله

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি আমার এই সিজদাকে আমার জন্যে আপনার নিকট পুণ্য ও যথীরার কারণ বানিয়ে দিন, আর এর মাধ্যমে আমার পাপের বোঝা হালকা করে দিন এবং এটা কবৃল করে নিন, যেমন ক্রিলুল করেছিলেন আপনার বান্দা হযরত দাউদ (আঃ)-এর সিজদাকে।" তখন আমি দেখলাম যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে নামায আদায় করলেন এবং সিজদার আয়াত পাঠ

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম আবৃ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

করে সিজদা করলেন। ঐ সিজদায় তিনি ঐ দু'আই পড়লেন যে দু'আটির কথা লোকটি গাছটির দু'আ বলে বর্ণনা করেছিল।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের সিজদার উপর দলীল পেশ করেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেনঃ "তার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল দাউদ (আঃ) ও সুলাইমান (আঃ), যাদেরকে আমি হিদায়াত দান করেছিলাম। সুতরাং হে নবী (সঃ)! তুমি তাদের হিদায়াতের অনুসরণ কর।" তাহলে বুঝা গেল যে, তাঁদের অনুসরণ করতে রাস্লুল্লাহ (সঃ) আদিষ্ট ছিলেন। আর এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, হযরত দাউদ (আঃ) সিজদা করেছিলেন এবং রাস্লুল্লাহও (সঃ) এই সিজদা করেন।

হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি যেন সূরায়ে সোয়াদ লিখছেন এটা তিনি স্বপ্নে দেখতে পান। যখন তিনি সিজদার আয়াতে পৌঁছেন তখন দেখেন যে, কলম, দোয়াত ও আশে পাশের সবকিছুই সিজদা করলো। তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করেন। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াত পাঠ করে বরাবরই সিজদা করতেন।

হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা মিম্বরের উপর সূরায়ে সোয়াদ পাঠ করেন। সিজদার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে তিনি মিম্বর হতে অবতরণ করেন ও সিজদা করেন। তাঁর সাথে অন্যান্য সবাই সিজদা করেন। অন্য একদিন মিম্বরের উপর তিনি এই সূরাটি পাঠ করেন। যখন তিনি সিজদার আয়াতে পৌঁছেন তখন জনগণ সিজদার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ দেখে তিনি বলেনঃ "এটা তো ছিল হযরত দাউদ (আঃ)-এর তাওবার সিজদা। আর আমি দেখি যে, তোমরাও সিজদার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেছো?" অতঃপর তিনি মিম্বর হতে নেমে সিজদা করেন। ত

মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ 'আমার নিকট দাউদ (আঃ)-এর জন্যে রয়েছে ইচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।' কিয়ামতের দিন তিনি জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। কেননা, তিনি স্বীয় রাজ্যে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছেঃ ''সুবিচারক ও ন্যায়পরায়ণ লোকেরা নূরের মিম্বরের উপর রহমানের (আল্লাহর) ডানদিকে অবস্থান করবে, আল্লাহর উভয় হস্তই ডান, তারা ঐ সব সুবিচারক যারা তাদের পরিবার পরিজন ও যাদের তারা মালিক তাদের মধ্যে সুবিচার করে থাকে।"

এ হাদীসটি জামেউত তির্নমিয়ী ও সুনানে ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে।

২ এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন !

হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় এবং সবচেয়ে বেশী তাঁর নৈকট্যলাভকারী বান্দা হবে ন্যায়-বিচারক বাদশাহ। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহর সবচেয়ে বড় শক্র ও কঠিন আযাব প্রাপ্ত ব্যক্তি হবে অত্যাচারী বাদশাহ।"

হযরত মালিক ইবনে দীনার (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন হযরত দাউদ (আঃ)-কে আরশের পায়ার নিকট দাঁড় করানো হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলবেনঃ "হে দাউদ (আঃ)! তুমি দুনিয়ায় যে মিষ্টি ও করুণ সুরে আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে সেভাবে এখনো কর।" তিনি উত্তরে বলবেনঃ "হে আল্লাহ! এখন ঐ সুর ও আওয়াজ কোথায়?" জবাবে আল্লাহ পাক বলবেনঃ "আজও আমি তোমাকে ঐ সুর ও শব্দ দান করলাম।" তখন হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আল্লাহর প্রশংসাগীতি গাইবেন। এটা শুনে জানাতীরা অন্য সব নিয়ামতের কথা ভুলে যাবে। তাঁর এই সুমিষ্ট সুর এবং জ্যোতির্ময় কণ্ঠের মাধ্যমে সব কিছুকে ভুলিয়ে দিয়ে তাদেরকে তিনি নিজের দিকে আকৃষ্ট করবেন।

২৬। হে দাউদ (আঃ)! আমি
তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি
করেছি, অতএব তুমি লোকদের
মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল
খুশীর অনুসরণ করো না,
কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর
পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা
আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে
তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন
শাস্তি, কারণ তারা বিচার
দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে।

٢٦- يُدَاوُدُ إِنَّا جَعَلَنَكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَا حَكُمُ بِيْنَ النَّاسِ بِالْحُقِّ وَلاَ تَتَبِع الْهَوَى فَيُ النَّاسِ بِالْحُقِّ وَلاَ تَتَبِع الْهَوَى فَيُصِلِّكُ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ إِنَّ النَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَةُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللللللْمُولَى الللللَّهُ اللَّهُ الللللللللْمُؤْمِ ا

এই আয়াতে বাদশাহ ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ন্যায় ও ইনসাফের সাথে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ফায়সালা করে। তারা যেন খেয়াল খুশীর অনুসরণ না করে। কেননা এটা

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

তাদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করবে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

হযরত আবৃ যার'আ (রঃ)-কে তৎকালীন বাদশাহ ওয়ালীদ ইবনে আবদিল মালিক একবার প্রশ্ন করেনঃ "এ সময়ের খলীফাকেও কি আল্লাহ তা'আলার নিকট হিসাব দিতে হবে?" উত্তরে হযরত আবৃ যার'আ (রঃ) বলেনঃ "সত্য কথা বলবো কি?" খলীফা জবাব দিলেনঃ "হাঁা, অবশ্যই সত্য কথা বলুন, আপনাকে সর্বপ্রকারের নিরাপত্তা দান করা হলো।" তখন হযরত আবৃ যার'আ (রঃ) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! হযরত দাউদ (আঃ)-এর মর্যাদা আপনার চেয়ে বহুগুণে বেশী ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে খিলাফতের সাথে সাথে নবৃওয়াতও দান করেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহর কিতাবে তাঁকে ধমকের সুরে বলা হয়েছেঃ "হে দাউদ (আঃ)! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। আর জেনে রেখো যে, যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।"

حَسَابِ الْحِسَابِ – ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এখানে । করের কথাটিকে পূর্বে এবং পূর্বের কথাটিকে পরে আনা হয়েছে। ভাবার্থ হলোঃ 'তারা হিসাবের দিনকে ভুলে গেছে বলে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে।'

সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ 'তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে এই কারণে যে, তারা হিসাবের দিনের জন্যে আমল জমা করেনি।' আয়াতের শব্দগুলোর সাথে এই উক্তিটিরই বেশী সম্বন্ধ রয়েছে। এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই সঠিক জ্ঞান রাখেন।

২৭। আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, বদিও কাফিরদের ধারণা তা-ই, সৃতরাং কাফিরদের জন্যে রয়েছে জাহান্লামের দুর্ভোগ।

**২৮।** যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে এবং যারা পৃথিবীতে ٧٧ - وَمَا خَلَقُناَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَٰلِكَ ظَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِللَّذِيْنَ كَفُرُوا مِنَ النَّارِ قَ বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়,
আমি কি তাদেরকে সমগণ্য
করবো? আমি কি
মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের
সমান গণ্য করবো?

২৯। এক কল্যাণময় কিতাব, এটা
আমি তোমার উপর অবতীর্ণ
করেছি, যাতে মানুষ এর
আয়াতসমূহ অনুধাবন করে
এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা
উপদেশ গ্রহণ করে।

وَعَسَسِمِلُواالسَّلِحُتِ كَالُمُفُسِدِينَ فِي الْاَرْضِ اَمَ نَجُعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ٥

٢- كِتْبُ انْزَلْنُهُ إِلَيْكَ مُبِرَكُ لِيَدَبَّرُوا الْبَيْمِ وَلِيتَذَكَّرَ اُولُوا الْالْبَابِ ٥

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, সৃষ্টিকুলের সৃষ্টি বৃথা ও অনর্থক নয়। এগুলো সৃষ্টিকর্তার ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর এমন একদিন আসছে যেই দিন মান্যকারীদের মাথা উঁচু হবে এবং অমান্যকারীদের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ কাফিরদের ধারণা এই যে, আমি তাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি। তাদের ধারণা আখিরাত ও পারলৌকিক জীবন কিছুই নয়। কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কিয়ামতের দিনটি তাদের জন্যে হবে বড়ই ভয়াবহ। কেননা, ঐ আগুনে তাদেরকে জ্বলতে হবে যে আগুনকে আল্লাহর ফেরেশতারা তাদের ফুঁক দ্বারা প্রজ্বলিত রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এবং আল্লাহভীরু ও অপরাধীকে এক জায়গায় রাখবেন এটা অসম্ভব। যদি কিয়ামতই না হতো তবে তো এদের উভয়ের ফলাফল একই হতো। কিন্তু এটা তো অবিচারমূলক কথা। কিয়ামত অবশ্যই হবে। সৎকর্মশীলরা জানাতে যাবে এবং পাপীরা যাবে জাহানামে। সুতরাং জ্ঞানের চাহিদাও এটাই যে, কিয়ামত সংঘটিত হোক। আমরা দেখি যে, একজন যালিম পাপী গর্বভরে আল্লাহ্ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। দুনিয়ায় সে বেশ সুখে-শান্তিতে বাস করছে। ধন-মাল, সন্তান-সন্ততি, স্বচ্ছলতা, সুস্থতা ইত্যাদি সবই তার রয়েছে। পক্ষান্তরে একজন মুমিন আল্লাহভীরু, সৎ ও পবিত্র ব্যক্তি একটি পয়সার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে, সুখ-শান্তি তার ভাগ্যে জুটে না। তখন মহাবিজ্ঞ,

মহাজ্ঞানী ও সুবিচারক আল্লাহর চাহিদা এটাই যে, এমন এক সময়ও আসবে যখন এই নেমকহারাম ও অকৃতজ্ঞকে তার দুন্ধর্মের পুরোপুরি প্রতিফল দেয়া হবে এবং ঐ ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ও অনুগত ব্যক্তিকেও তার সংকর্মের পূর্ণ পুরস্কার দেয়া হবে। আর পরকাল এটাই। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, এই জগতের পর আর একটি জগত অবশ্যই রয়েছে। এই পবিত্র শিক্ষা কুর আন কারীম হতে লাভ করা যায় এবং এটাই মানুষের সংপথের দিশারী, এজন্যেই এর পরেই বলা হয়েছেঃ এক কল্যাণময় কিতাব, এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি কুরআনের শব্দগুলো মুখস্থ করেছে, কিন্তু কুরআনের উপর আমল করেনি এবং কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণাও করেনি, তার কুরআনের শব্দগুলো মুখস্থ করাতে কোনই লাভ নেই। লোকেরা বলেঃ "আমরা কুর'আন সম্পূর্ণরূপে পড়েছি।" কিন্তু কুরআনের একটি উপদেশ এবং কুরআনের একটি হুকুমের নমুনা তাদের মধ্যে দেখা যায় না। এরূপ হওয়া মোটেই উচিত নয়। আসল জিনিস হলো চিন্তা-গবেষণা করা, শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা এবং আমল করা।

- ৩০। আমি দাউদ (আঃ)-কে দান করলাম সুলাইমান (আঃ)! সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী।
- ৩১। যখন অপরাত্নে তার সামনে ধাবনোদ্যত উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হলো,
- । তখন সে বললোঃ আমি তো
  আমার প্রতিপালকের স্মরণ
  হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য
  শ্রীতিতে মগ্গ হয়ে পড়েছি,
  এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে
  পেছে।

٣٠- وَوَهَبْنَا لِدَاوْدَ سُلَيْمَنُ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ اَوْابُ ٥ وَ الْعَبْدُ إِنَّهُ اَوْابُ ٥ وَ الْعَبْدُ إِنَّهُ الْعَشِيِّ ٣١- إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الْعَشِيِّ الْعَشِيِّ الْعَشِيِّ الْعَشِيِّ الْعَشِيِّ الْعَبْدُ وَلَا الْعَبْدُ اللّهُ الْعَلَيْمِ وَلَا الْعَبْدُ وَلَا الْعَبْدُ وَلَا الْعَبْدُ وَلَا اللّهُ اللّه

৩৩। এশুলোকে পুনরায় আমার সামনে আনয়ন কর। অতঃপর সে ওশুলোর পদ ও গলদেশ ছেদন করতে লাগলো। ٣٣- رُدُّوها عَلَى فَطَفِقَ مَسْحًا السَّوْقِ وَالْاعْنَاقِ ٥

আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-কে যে একটি বড় নিয়ামত দান করেছিলেন এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে তাঁর নবুওয়াতের উত্তরাধিকারী করেছিলেন। এজন্যেই হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। নচেৎ হযরত দাউদ (আঃ)-এর তো আরো বহু সন্তান ছিল। দাসীরা ছাড়াও তাঁর একশজন স্ত্রী ছিল। সুতরাং হযরত সুলাইমান (আঃ) হযরত দাউদ (আঃ)-এর নবুওয়াতের ওয়ারিশ হয়েছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেনঃ ﴿ اللهُ الل

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'সে ছিল উত্তম বান্দা এবং অতিশয় আল্লাহ অতিমুখী।' অর্থাৎ তিনি বড়ই ইবাদতগুষার ছিলেন এবং খুব বেশী আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন।

হ্যরত মাকহূল (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা হ্যরত দাউদ (আঃ)-কে দান করলেন সুলাইমান (আঃ)-কে তখন হ্যরত দাউদ (আঃ) হ্যরত সুলাইমান (আঃ)-কে প্রশ্ন করলেনঃ "হে আমার প্রিয় বৎস! আচ্ছা বল তোঃ সবচেয়ে উত্তম জিনিস কি?" তিনি জবাব দিলেনঃ "আল্লাহ্র পক্ষ হতে আগত চিত্ত-প্রশান্তি এবং ঈমান।" আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ "সবচেয়ে মন্দ জিনিস কি?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "ঈমানের পর কুফরী।" পুনরার প্রশ্ন করলেনঃ "সবচেয়ে মিষ্টি জিনিস কি?" তিনি উত্তর দিলেনঃ "আল্লাহর রহমত বা করুণা।" আবার প্রশ্ন করলেনঃ "সবচেয়ে শীতল জিনিস কি?" তিনি জবাবে বললেনঃ "আল্লাহ তা'আলার মানুষকে ক্ষমা করে দেয়া এবং মানুষের একে অপরকে মাফ করা।" তখন হ্যরত দাউদ (আঃ) হ্যরত সুলাইমান (আঃ)-কে বললেনঃ "তাহলে তুমি নবী।"

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর রাজত্বের আমলে তাঁর সামনে তাঁর ঘোড়াগুলো হাযির করা হয় যেগুলো ছিল খুবই দ্রুতগামী এবং ওগুলো তিন পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতো। একটি উক্তি এও আছে যে, এগুলো ছিল উড়ন্ত ঘোড়া, যেগুলোর সংখ্যা ছিল বিশ। ইবরাহীম তাইমী (রঃ) ঘোড়াগুলোর সংখ্যা বিশ হাজার বলেছেন। এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

সুনানে আবি দাউদে হ্যরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাবৃক অথবা খায়বারের যুদ্ধ হতে ফিরে এসেছিলেন। তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করেছেন এমন সময় প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইতে শুরু করে। ফলে ঘরের এক কোণের পর্দা সরে যায়। ঐ জায়গায় হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেলনার পুতৃলগুলো রাখা ছিল। ওগুলোর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দৃষ্টি পড়লে তিনি হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ "ওগুলো কি?" তিনি জবাবে বললেনঃ "ওগুলো আমার পুতৃল।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) দেখতে পান যে, মধ্যভাগে একটি ঘোড়ার মত কি যেন বানানো রয়েছে যাতে কাপড়ের তৈরী দু'টি ডানাও লাগানো আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "এটা কি?" উত্তরে হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ "এটা ঘোড়া।" তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ "কাপড়ের তৈরী ওর উপরে দুই দিকে ও দুটো কি?" তিনি জবাব দিলেনঃ "এ দুটো ওর ডানা।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "ঘোড়াও ভাল এবং ডানা দুটিও উত্তম।" তখন হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ "আপনি কি শুনেননি যে, হ্যরত সুলাইমান (আঃ)-এর ডানা বিশিষ্ট ঘোড়া ছিল?" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হেসে উঠলেন। এমনকি তাঁর শেষ দাঁতটিও দেখা গেল।

হযরত সুলাইমান (আঃ) ঘোড়াগুলোর দেখা শোনায় এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, তাঁর আসরের নামাযের খেয়ালই থাকলো না। নামাযের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বরণ হয়ে গেলেন। যেমন রাস্লুল্লাহ (সঃ) খন্দকের যুদ্ধের সময় একদিন যুদ্ধে মণ্ন থাকার কারণে আসরের নামায পড়তে পারেননি। মাগরিবের ক্মাযের পর ঐ নামায আদায় করেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, সূর্য ডুবে যাওয়ার পর হযরত উমার (রাঃ) কুরায়েশ কাফিরদেরকে মন্দ বলে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আসলেন এবং বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তো আসরের নামায শহুতে পারিনি?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "এখন পর্যন্ত আমিও নামায

আদায় করতে সক্ষম হইনি।" অতঃপর তাঁরা বাতহান নামক স্থানে গিয়ে অযু করলেন এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আসরের নামায আদায় করলেন এবং পরে মাগরিবের নামায পড়লেন।

এটাও হতে পারে যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর দ্বীনে যুদ্ধ-ব্যস্ততার কারণে নামাযকে বিলম্বে আদায় করা জায়েয ছিল। তাঁর ঘোড়াগুলো হয়তো যুদ্ধের ঘোড়া ছিল যেগুলোকে একমাত্র ঐ উদ্দেশ্যেই রাখা হয়েছিল। যেমন কোন কোন আলেম একথাও বলেছেন যে, সালাতে খাওফ (ভয়ের সময়ের নামায) জারী হওযার পূর্বে এই অবস্থাই ছিল। যখন তরবারী চক্চক্ করে ওঠে এবং শক্র সৈন্য এসে ভিড়ে যায়, আর নামাযের জন্যে রুকু'-সিজদা করার সুযোগই হয় না তখন এই হুকুম রয়েছে। যেমন সাহাবীগণ (রাঃ) 'তাসতির' বিজয়ের সময় এরূপ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রথম উক্তিটিই সঠিক। কেননা, এরপরেই হ্যরত সুলাইমান (আঃ)-এর এই ঘোড়াগুলোকে পুনরায় তলব করা ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। তিনি ওগুলোকে কেটে ফেলার নির্দেশ দেন এবং বলেনঃ "এগুলো তো আমাকে আমার প্রতিপালকের ইবাদত হতে উদাসীন করে ফেলেছে। সূতরাং এগুলো রাখা চলবে না।" অতঃপর ঐ ঘোডাগুলোর পা ও গলদেশ কেটে ফেলা হয়। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) শুধু ঘোডাগুলোর কপালের লোমগুলো ইত্যাদির উপর হাত ফিরিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এই উক্তিটি গ্রহণ করেছেন যে, বিনা কারণে জন্তকে কষ্ট দেয়া অবৈধ। ঐ জন্তগুলোর কোনই দোষ ছিল না যে, তিনি ওগুলো কেটে ফেলবেন। কিন্তু আমি বলি যে, হয়তো তাঁদের শরীয়তে এ কাজ বৈধ ছিল, বিশেষ করে ঐ সময়, যখন ঐগুলো আল্লাহর স্মরণে বাধা সৃষ্টি করলো এবং নামাযের ওয়াক্ত সম্পূর্ণরূপে চলেই গেল। তাহলে তাঁর ঐ ক্রোধ আল্লাহর জন্যেই ছিল। আর এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওগুলোর চেয়ে দ্রুতগামী ও হালকা জিনিস দান করেছিলেন। অর্থাৎ বাতাসকে তিনি তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন।

হযরত কাতাদা (রঃ) ও হযরত আবুদ দাহমা (রঃ) প্রায়ই হজ্ব করতেন। তাঁরা বলেন, একবার এক গ্রামে একজন বেদুইনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। সে বলে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার হাত ধরে আমাকে বহু কিছু দ্বীনী শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাতে এও ছিলঃ "তুমি আল্লাহকে ভয় করে যে জিনিস ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তদপেক্ষা উত্তম জিনিস দান করবেন।"

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

৩৪। আমি সুলাইমান (আঃ)-কে
পরীক্ষা করলাম এবং তার
আসনের উপর রাখলাম একটি
দেহ; অতঃপর সুলাইমান
(আঃ) আমার অভিমুখী হলো।

৩৫। সে বললোঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন! এবং আমাকে দান করুন এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেউ না হয়। আপনি তো পরম দাতা।

৩৬। তখন আমি তার অধীন করে
দিলাম বায়ুকে, যা তার
আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা
করতো সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে
প্রবাহিত হতো।

৩৭। এবং শয়তানদেরকে, যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী।

৩৮। এবং শৃংখলে আবদ্ধ আরো অনেককে।

৩৯। এই সব আমার অনুগ্রহ, এটা হতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এর জন্যে তোমাকে হিসাব দিতে হবে না।

৪০। এবং আমার নিকট রয়েছে তার জন্যে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

٣٤- وَلَقَدُ فَتِنا سَلِيمِن وَالْقَيِنا

عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ انَابَ ٥

٣٥- قَالَ رَبِّ اغْفِرُلِي وَهَبُّ لِي

مُلُكًا لاَ يَنْبَغِى لِأَحَدِ مِّنْ ا

بعدِی اِنگ انت الوهاب ٥

٣٦- فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجُرِي

ِبِامْرِهِ رُخَاءً حَيثُ اصَابَ ٥ُ

٣٧- والشَّسيطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ

ر سکر غواصٍ ٥

٣٨- وَالْخَسِرِيْنَ مُسْقَسَرِنِيْنَ فِي

الاصفاد ٥

۱۱ کر ۱۹ مراه در دوه کرد ۳۹- هذا عطاؤنا فیامنن او

امُسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥

٤٠ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلُفُى

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি সুলাইমান (আঃ)-এর পরীক্ষা নিয়েছিলাম এবং তার সিংহাসনের উপর একটি দেহ নিক্ষেপ করেছিলাম অর্থাৎ শয়তানকে। তারপর সে তার সিংহাসনের নিকট ফিরে আসলো। ঐ শয়তানের নাম ছিল সখর বা আসিফ অথবা আসরিওয়া কিংবা হাকীক। এ ঘটনাটি অধিকাংশ মুফাসসির বর্ণনা করেছেন। কেউ বর্ণনা করেছেন বিস্তারিতভাবে এবং কেউ বর্ণনা করেছেন সংক্ষেপে। হযরত কাতাদা (রঃ) ঘটনাটি নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেনঃ

হ্যরত সুলাইমান (আঃ)-কে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করার হুকুম দেয়া হয় এবং তাঁকে বলে দেয়া হয় যে, তিনি যেন ওটা এমনভাবে নির্মাণ করেন যাতে লোহার শব্দও শোনা না যায়। হযরত সুলাইমান (আঃ) সদা চেষ্টা তদবীর চালাতে থাকেন, কিন্তু কারিগর খুঁজে পান না। অতঃপর তিনি শুনতে পান যে, সমুদ্রে একটি শয়তান রয়েছে যার নাম সখর। সে অবশ্যই এর নির্মাণ প্রণালী বলে দিতে পারবে। তিনি নির্দেশ দিলেন যে. যেভাবেই হোক তাকে আমার কাছে হাযির করা চাই। সমুদ্রে একটি প্রস্রবণ ছিল। প্রতি সপ্তাহে এক দিন তাতে পানি উচ্ছসিত হয়ে আসতো। ঐ শয়তান এই পানিই পান করতো। ঐ প্রস্রবণের পানি বের করে নেয়া হলো এবং ওটা সম্পূর্ণ খালি করে দিয়ে পানি আসার মুখ বন্ধ করে দেয়া হলো। অতঃপর ঐ শয়তানের আগমনের নির্দিষ্ট দিনে ওটা মদে পরিপূর্ণ করে দেয়া হলো। ঐ শয়তান এসে অবস্থা দেখে বললোঃ "এতো মজার জিনিসই বটে, কিন্তু এটা হলো জ্ঞানের শক্ত। এর দারা অজ্ঞতার উনুতি হয়।" সুতরাং সে পান না করেই চলে গেল। কিন্তু যখন কঠিনভাবে পিপাসার্ত হলো তখন এসব কিছু বলা সত্ত্বেও তাকে তা পান করতেই হলো। পান করা মাত্রই তার জ্ঞান লোপ পেয়ে গেল এবং তাকে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর আংটি দেখানো হলো অথবা তার দুই কাঁধের মাঝে মোহর লাগিয়ে দেয়া হলো। সুতরাং সে শক্তিহীন হয়ে পডলো।

হ্যরত সুলাইমান (আঃ)-এর রাজত্বের মূলে ছিল এই আংটি। এই আংটির বলেই তিনি রাজ্য শাসন করতেন। এ শয়তানকে তাঁর দরবারে হাযির করা হলে তিনি তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কার্য পরিচালনা করার নির্দেশ দেন। শয়তান এ কাজে বের হলো এবং হুদহুদ পাখীর ডিমগুলো এনে জমা করলো। অতঃপর ডিমগুলোর উপর শীশা রেখো দিলো। হুদহুদ এসে ডিমগুলো দেখলো এবং চার পাশে ঘুরলো। কিন্তু দেখলো যে, ওগুলো উদ্ধার করা যাবে না। তখন সে উড়ে চলে গেল ও হীরা এনে তা শীশার উপর রেখে শীশাকে কাটতে শুরু

করলো। অবশেষে শীশা কেটে গেল এবং সে তার ডিমগুলো নিয়ে চলে গেল। ঐ হীরা নিয়ে নেয়া হলো এবং তা দিয়ে পাথর কেটে কেটে বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কার্য শুরু করে দেয়া হলো।

হ্যরত সুলাইমান (আঃ) যখন পায়খানা বা গোসলখানায় যেতেন তখন তিনি তাঁর আংটি খুলে রেখে যেতেন। একদিন তিনি গোসলখানায় যাচ্ছিলেন এবং ঐ শয়তান তাঁর সাথে ছিল। ঐ সময় তিনি যাচ্ছিলেন ফর্য গোসলের জন্যে। আংটিটা তিনি ঐ শয়তানের কাছেই রেখে দেন। শয়তান তখন ঐ আংটি সমুদ্র নিক্ষেপ করে এবং ঐ শয়তান হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর রূপ ধারণ করে তাঁর সিংহাসনে এসে বসে যায়। সব জিনিসের উপর ঐ শয়তানের আধিপত্য লাভ হয়। শুধুমাত্র হ্যরত সুলাইমান (আঃ)-এর স্ত্রীদের উপর সে কোন ক্ষমতা লাভ করতে পারেনি। এখন ঐ শয়তানের শাসনামলে বহু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে থাকে। ঐ যুগে সেখানে হযরত উমার (রাঃ)-এর ন্যায় একজন অতি বৃদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি বাস করতেন। তিনি বললেনঃ "এ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা দরকার। আমার মনে হচ্ছে যে, এ ব্যক্তি হ্যরত সুলাইমান (আঃ) নয়।" সুতরাং তিনি একদিন হ্যরত সুলাইমান রূপী ঐ শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ''আচ্ছা জনাব! যদি কোন লোক রাত্রে অপবিত্র হয়ে যায় এবং ঠাণ্ডার কারণে সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল না করে তবে বুঝি কোন দোষ নেই?" সে উত্তরে বললোঃ "কখনো না।" চল্লিশ দিন পর্যন্ত সে হ্যরত সুলাইমান (আঃ)-এর সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট ছিল। অতঃপর সুলাইমান (আঃ) মাছের পেটে তাঁর আংটি প্রাপ্ত হন। আংটি পরামাত্রই সব কিছুই তাঁর অনুগত হয়ে যায়। এরই বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে।

হযরত সৃদ্দী (রঃ) বলেনঃ হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর একশ'টি স্ত্রী ছিল। তাদের মধ্যে একজনের উপর তাঁর খুব বিশ্বাস ও আস্থা ছিল যার নাম ছিল জারাদাহ। যখন তিনি অপবিত্র হতেন বা প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করতে যেতেন তখন ঐ আংটি তিনি তাঁর ঐ স্ত্রীর কাছে রেখে যেতেন। একদিন তিনি আংটিটা তাঁর ঐ স্ত্রীর কাছে রেখে পায়খানায় গিয়েছেন, পিছন হতে একটি শয়তান তাঁরই রূপ ধরে এসে তাঁর স্ত্রীর কাছে আংটিটা চায়। তিনি তাকে তা দিয়ে দেন। শয়তান আংটিটা নিয়েই হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সিংহাসনে গিয়ে বসে পড়ে। তখন হযরত সুলামাইন (আঃ) পায়খানা হতে এসে স্ত্রীর কাছে আংটি চাইলে তিনি বলেনঃ "এখনই তো আপনি আংটি নিয়ে গেলেন।" স্ত্রীর কথা শুনে হযরত সুলাইমান (আঃ) বুঝে ফেললেন যে, এটা তাঁর উপর আল্লাহর পরীক্ষা।

সুতরাং তিনি অত্যন্ত হতবৃদ্ধি ও চিন্তিত অবস্থায় প্রাসাদ হতে বেরিয়ে পড়লেন। শয়তান চল্লিশ দিন পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করে। কিন্তু হকুমের পরিবর্তন দেখে আলেমগণ হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর স্ত্রীদের নিকট আসলেন এবং তাঁদেরকে বললেনঃ "ব্যাপার কি?" হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সন্ত্রা সম্পর্কে আমরা সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়েছি। যদি ইনি প্রকৃতই সুলাইমান হন তবে বুঝতে হবে যে, তাঁর জ্ঞান লোপ পেয়েছে, অথবা ইনি হযরত সুলাইমান (আঃ) নন। ইনি প্রকৃত সুলাইমান হলে কখনো এরূপ শরীয়ত বিরোধী আহকাম জারী করতেন না।" তাঁদের একথা শুনে তাঁর স্ত্রীরা কাঁদতে লাগলেন। ঐ আলেমগণ সেখান হতে ফিরে এসে সিংহাসনের চারদিকে ঐ শয়তানকে ঘিরে বসে পড়লেন এবং তাওরাত খুলে পড়তে শুরু করলেন। আল্লাহর কালাম শুনে ঐ পাপিষ্ঠ শয়তান পালিয়ে গেল এবং ঐ আংটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো। ঐ আংটি একটি মাছ গিলে ফেললো।

হ্যরত সুলাইমান (আঃ) তাঁর ঐ অবস্থাতেই কালাতিপাত করছিলেন। একদা তিনি সমুদ্রের ধারে গমন করেন। তিনি ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। জেলেদেরকে মাছ ধরতে দেখে তিনি তাদের কাছে একটি মাছ চাইলেন এবং নিজের নামও বললেন। তাঁকে তাঁর নাম বলতে শুনে জেলেদের একজন ভীষণ রাগান্তিত হয় এবং বলেঃ দেখো, এ ভিক্ষা চাচ্ছে, আবার নাম বলছে 'সুলাইমান'! এ বলে সে তাঁকে মারতে মারতে ক্ষত বিক্ষত করে দিলো। আহত হয়ে তিনি সমুদ্রের এক কিনারায় গিয়ে নিজের ক্ষত স্থানের রক্ত ধুতে লাগলেন। জেলেদের কারো কারো মনে দয়ার সঞ্চার হলো। তারা বললোঃ "কেন তুমি ভিক্ষুক বেচারাকে মারলে? যাও, মাছ দুটি তাকে দিয়ে এসো। সে ক্ষুধার্ত, ভেজে খাবে।" সুতরাং তারা দুটো মাছ তাঁকে দিলো। মাছ দুটো পেয়ে তিনি রক্ত ও যখমের কথা ভুলে গেলেন এবং তাড়াতাড়ি মাছ দুটো কাটতে বসলেন। আল্লাহর কি মহিমা! মাছের পেটে তিনি তাঁর ঐ আংটি পেয়ে গেলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং অঙ্গুলিতে ঐ আংটি পরে নিলেন। তৎক্ষণাৎ পক্ষীকুল এসে তাঁকে ছায়া করলো এবং ঐ লোকগুলো তাঁকে চিনে ফেললো। তারা তাঁর সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছে সে জন্যে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো। তিনি বললেনঃ "এ সবই আল্লাহর কাজ। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার উপর এক পরীক্ষা ছিল।" অতঃপর তিনি গিয়ে স্বীয় সিংহাসনে উপবেশন করলেন এবং নির্দেশ দিলেনঃ "ঐ শয়তানকে যেখানেই পাও সেখান থেকেই ধরে এনে বন্দী করে দাও।" সুতরাং তাকে বন্দী করে দেয়া হলো। তিনি

তাকে লোহার একটি সিন্দুকে ভরে তাতে তালা লাগিয়ে দিয়ে ওর উপর মোহর লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর ঐ সিন্দুককে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলো। সে কিয়ামত পর্যন্ত সেখানেই বন্দী থাকবে। তার নাম ছিল হাকীক।

হযরত সুলাইমান (আঃ) দু'আ করেছিলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমি ছাড়া কেউ না হয়।" তাঁর এ দু'আও কবূল করা হয় এবং বাতাসকে তাঁর অনুগত করে দেয়া হয়।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আসিফ নামক শয়তানকে হযরত সুলাইমান (আঃ) একবার জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমরা কিভাবে মানুষকে ফিৎনায় ফেলে থাকো?" সে আর্য করলোঃ "আমাকে একটু আপনার আংটিটা দিন আমি আপনাকে এখনই তা দেখিয়ে দিচ্ছি।" তিনি তখন তাকে তাঁর আংটিটা দিলেন। সে আংটিটা সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো এবং নিজে সে হ্যরত সুলাইমান (আঃ)-এর মুকুট ও সিংহাসনের মালিক হয়ে গেল এবং তাঁর পোশাক পরিহিত হয়ে জনগণকে আল্লাহর পথ হতে সরাতে লাগলো (শেষপর্যন্ত)। এটা মনে রাখা দরকার যে, এ সবগুলো হলো বানী ইসরাঈলের বর্ণিত ঘটনা। এগুলোর সবচেয়ে বেশী মুনকার বা অস্বীকার্য ঘটনা হলো ঐটি যা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং যা উপরে বর্ণিত হলো। যাতে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর স্ত্রী হযরত জারাদার বর্ণনা রয়েছে। তাতে এও আছে যে, এর শেষটা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে তাঁর ছেলেরা পাথর মারতো। আলেমগণ তাঁর স্ত্রীদের কাছে তাঁর সম্পর্কে অনুসন্ধান নিতে গেলে তাঁরা বলেনঃ ''হাাঁ, আমরাও বুঝেছি যে, এটা সুলাইমান নয়। কেননা, সে হায়েযের অবস্থায় আমাদের নিকট এসে থাকে।" শয়তান যখন জানতে পারলো যে রহস্য খুলে গেছে। তখন সে জাদু ও কৃফরীর বইগুলো লিখিয়ে নিয়ে সিংহাসনের নীচে পুঁতে দিলো। অতঃপর জনগণের সামনে ঐগুলো বের করিয়ে নিয়ে তাদেরকে বললোঃ ''দেখো, এই কিতাবগুলোর বদৌলতেই সুলাইমান (আঃ) শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।" তখন জনগণ হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে কাফির বলতে শুরু করে। হ্যরত সুলাইমান (আঃ) সমুদ্রের ধারে মজুরী করতেন। একবার একটি লোক অনেকগুলো মাছ ক্রয় করে। সে মজুরকে ডাকে। হ্যরত সুলাইমান (আঃ) সেখানে পৌঁছলে লোকটি তাঁকে বলেঃ "মাছগুলো উঠিয়ে নিয়ে চল।" তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ ''মজুরী কত দিবে?'' উত্তরে সে বললোঃ ''একটি মাছ তোমাকে দিয়ে দিবো।" তিনি তখন মাছের ঝুড়িটি মাথায় উঠিয়ে নিয়ে লোকটির বাড়ীতে পৌছিয়ে দিলেন। লোকটি তাঁকে একটি মাছ দিয়ে দিলো।

তিনি মাছটি গ্রহণ করলেন এবং ওর পেট কেটে দিলেন। পেট কাটা মাত্রই ঐ আংটিটি বেরিয়ে আসলো। ওটা অঙ্গুলিতে পরা মাত্রই সমস্ত শয়তান, দানব ও মানব তাঁর অনুগত ও বশীভূত হয়ে গেল এবং দলবদ্ধ হয়ে তাঁর সামনে হাযির হয়ে গেল। তিনি রাজ্যের উপর আধিপত্য লাভ করলেন এবং ঐ শয়তানকে তিনি কঠিন শান্তি দিলেন। এর ইসনাদ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) পর্যন্ত রয়েছে। এর সনদ সবল বটে, কিন্তু এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আহলে কিতাব হতে গ্রহণ করেছেন। এটাও ঐ সময় বলা হবে যখন আমরা মেনে নিবো যে, এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি। আহলে কিতাবের একটি দল হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে নবী বলে স্বীকার করতো না। এতে বিশ্বয়ের কিছুই নেই যে, এই জঘন্য কাহিনী ঐ ভ্রষ্ট দলটিই বানিয়ে নিয়েছে। এতে তো ঐ সব কথাও রয়েছে যেগুলো সম্পূর্ণরূপেই মুনকার বা অস্বীকার্য। বিশেষ করে ঐ শয়তানের হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর স্ত্রীদের নিকট যাওয়া কোনক্রমেই স্বীকার করা যেতে পারে না। অন্যান্য ইমামরাও এ ধরনেরই কাহিনী বর্ণনা করেছেন বটে, কিন্তু এটাকে সবাই অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে, জ্বিন হ্যরত সুলাইমান (আঃ)-এর স্ত্রীদের নিকট যেতে পারেনি এবং নবীর ঘরের স্ত্রীদের পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা ও সতীত্ত্বের চাহিদাও এটাই। আরো বহু লোক এই ঘটনাকে খুবই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সবারই মূল এটাই যে. ওগুলো বানী ইসরাঈল ও আহলে কিতাব হতে নেয়া হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইয়াহইয়া ইবনে আবি উরুবা শায়বানী (রঃ) বলেন যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) তাঁর আংটিটি আসকালান নামক স্থানে পেয়েছিলেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত তিনি বিনীতভাবে পদব্রজে গিয়েছিলেন।

ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর কুরসী সম্বন্ধে হযরত কা'ব আহবার (রাঃ) হতে একটি বিশ্বয়কর খবর পরিবেশন করেছেন। আবৃ ইসহাক মিসরী (রঃ) বলেন যে, যখন হযরত কা'ব আহবার (রাঃ) 'ইরামু যাতিল ইমাদ' এর ঘটনার বর্ণনা শেষ করেন তখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে আবৃ ইসহাক (রাঃ)! হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর কুরসীর বর্ণনাও একটু করুন।" তখন তিনি বলেনঃ "ওটা হাতীর দাঁতের তৈরী ছিল। তাতে মণি, ইয়াকৃত, যবরজদ এবং মুক্তা বসানো ছিল। ওর চতুর্দিকে সোনার খেজুর গাছ বানানো ছিল এবং ওর শুচ্ছগুলোও ছিল মুক্তার তৈরী। কুরসীর ডান দিকে যে

খেজুর গাছগুলো ছিল ওগুলোর মাথার উপর সোনার ময়ূর নির্মিত ছিল এবং বাম দিকের খেজুর গাছের মাথায় ছিল গৃধিনী এবং ওটাও ছিল সোনার তৈরী। ঐ কুরসীর প্রথম সোপানের ডান দিকে সোনার দুটি সানুবর বৃক্ষ ছিল এবং বাম দিকে সোনার দু'টি সিংহ নির্মিত ছিল। সিংহ দু'টির মাথার উপর যবরজদ পাথরের দু'টি স্তম্ভ ছিল এবং কুরসীর দুই দিকে সোনার তৈরী দু'টি আঙ্গুর গাছ ছিল যেগুলো কুরসীকে ছায়া করতো। ওর গুচ্ছও ছিল লাল মুক্তার তৈরী। আর কুরসীর সর্বোচ্চ সোপানের উপর স্বর্ণ নির্মিত বড় বড় দু'টি সিংহ ছিল। সিংহ দু'টির পেট মিশক ও আম্বর দারা পূর্ণ করা থাকতো। যখন হযরত সুলাইমান (আঃ) কুরসীর উপর আরোহণের ইচ্ছা করতেন তখন সিংহ দু'টি কিছুক্ষণ ধরে ঘুরতে শুরু করতো। ফলে ওগুলোর পেটের মধ্যস্থিত মিশক আম্বরগুলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তো। তারপর স্বর্ণ নির্মিত দু'টি মিম্বর রেখে দেয়া হতো। একটি মন্ত্রীর জন্যে এবং অপরটি সেই সময়ের সবচেয়ে বড় আলেমের জন্যে অতঃপর কুরসীর সামনে স্বর্ণ নির্মিত আরো সত্তরটি মিম্বর বিছিয়ে দেয়া হতো, যেগুলোর উপর বানী ইসরাঈলের কাষী, তাদের আলেমগণ এবং প্রধানগণ বসতেন। ঐগুলোর পিছনে স্বর্ণ নির্মিত আরো পঁয়ত্রিশটি মিম্বর রাখা হতো যেগুলো খালি থাকতো। হ্যরত সুলাইমান (আঃ) প্রথম সোপানে পা রাখা মাত্রই কুরসী এই সমুদয় জিনিসসহ ঘুরতে থাকতো। সিংহ তার ডান পা সামনে বাড়িয়ে দিতো এবং গৃধিনী তার বাম পা বিস্তার করতো। তিনি যখন দ্বিতীয় সোপানে পা রাখতেন তখন সিংহ তার বাম পা বিস্তার করতো এবং গৃধিনী বিস্তার করতো তার ডান পা। যখন তিনি তৃতীয় সোপানে চড়তেন এবং কুরসীর উপর বসে যেতেন তখন একটা বড় গৃধিনী তাঁর মুকুটটি নিয়ে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিতো। অতঃপর কুরসী দ্রুতগতিতে ঘুরতে থাকতো। মুআবিয়া (রাঃ) প্রশ্ন করলেন ঃ "হে আবু ইসহাক (রাঃ)! এভাবে ঘুরার কারণ কিং" জবাবে তিনি বললেন ঃ "ওটা একটা সোনার স্তম্ভের উপর ছিল। সখ্র নামক জ্বিন ওটা বানিয়েছিল। ওটা ঘুরে উঠতেই নীচের ময়ূর, গৃধিনী ইত্যাদি সবই উপরে এসে যেতো এবং মাথা ঝুঁকাতো ও পাখা নাড়তো। ফলে তাঁর দেহের উপর মিশ্ক-আম্বর বিচ্ছুরিত হতো। তারপর একটি **ব্রু**তর তাওরাত উঠিয়ে তাঁর হাতে দিতো যা তিনি পাঠ করতেন।" কিন্তু এ ব্রিওয়াইয়াতটি খুবই গারীব বা দুর্বল।

হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর দু'আর উদ্দেশ্য ছিলঃ "হে আল্লাহ! আমাকে বাপনি এমন রাজ্য দান করুন যা অন্য কেউ আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নিতে না শারে।" যেমন এই দেহের ঘটনা যা তাঁর কুরসীর উপর রেখে দেয়া হয়েছিল।

এটা অর্থ নয় যে, অন্যকে যেন তাঁর মত রাজ্য দান করা না হয় এটা তাঁর দু'আছিল। কিন্তু যে লোকগুলো এই অর্থ নিয়েছেন তা সঠিক বলে মনে হয় না। বরং সহীহ মতলব এটাই যে, তাঁর মত রাজ্য যেন অন্য কোন মানুষকে দেয়া না হয় এটাই তাঁর প্রার্থনা ছিল। আয়াতের শব্দ দ্বারা এটাই জানা যাচ্ছে এবং হাদীসসমূহ দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হচ্ছে।

সহীহ বুখারীতে এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এক দুষ্ট জ্বিন গত রাত্রে আমার উপর বাড়াবাড়ি করেছিল এবং আমার নামায নষ্ট করে দিতে চেয়েছিল। আল্লাহ তা আলা আমাকে তার উপর ক্ষমতা দান করেছিলেন এবং ইচ্ছা করেছিলাম যে, মসজিদের স্তম্ভের সাথে তাকে বেঁধে রাখবো, যাতে সকালে তোমরা তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার ভাই হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর দু আর কথা আমার মনে হয়ে গেল।" হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত রাওহ (রাঃ) বলেন যে, এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ দুষ্ট জ্বিনকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে ছেড়ে দেন।

হযরত আবৃ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাস্লুল্লাহ (সঃ) নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় আমরা তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ اَعُونُ بِاللّهِ (আমি তোমা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।) তারপর তিনি বলেনঃ (আমি তোমা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।) তারপর তিনি বলেনঃ (তোমার উপর আমি আল্লাহর লা নত বর্ষণ করছি)। একথা তিনি তিনবার বলেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে স্বীয় হাত প্রসারিত করেন যে, যেন কোন জিনিস তিনি নিতে চাচ্ছেন। তাঁর নামায শেষ হলে আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা নামাযে আপনাকে এমন কিছু বলতে শুনলাম যা ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। আর আপনাকে হাত প্রসারিত করতে দেখলাম (ব্যাপার কিং)। তিনি উত্তরে বললেনঃ ''আল্লাহর শক্র ইবলীস জ্বলম্ভ অগ্নি নিয়ে আমার মুখে নিক্ষেপ করার জন্যে এসেছিল। তাই আমি তিনবার وَا الْ الْمَا الْمُ اللّهُ وَا الْمَا اللهُ الله

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আতা ইবনে ইয়াযীদ লাইসী (রঃ) নামায পড়ছিলেন। আবৃ উবায়েদ (রঃ) তাঁর সামনে দিয়ে গমনের ইচ্ছা করলে তিনি তাঁকে হাত দ্বারা বাধা দেন। অতঃপর বলেন যে, হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রাঃ) তাঁর নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা ফজরের নামায পড়াচ্ছিলেন এবং আমিও তাঁর পিছনে ছিলাম। তাঁর কিরআত গড়বড় হয়ে যায়। নামায শেষে তিনি বলেনঃ "যদি তোমরা দেখতে যে, আমি ইবলীসকে ধরে ফেলেছিলাম এবং এমনভাবে তার গলা টিপে ধরেছিলাম যে, তার মুখের ফেনা আমার শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলির উপর পড়েছিল! যদি আমার ভাই হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর দু'আ না থাকতো (যে, তাঁর মত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অন্য কাউকেও যেন না দেয়া হয়) তবে তাকে সকালে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যেতো এবং মদীনার বালকেরা তার নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে বেড়াতো। তোমরা যথা সম্ভব এই খেয়াল রাখবে যে, নামাযের অবস্থায় কেউ যেন তোমাদের সামনে দিয়ে গমন করতে না পারে।"

হযরত রাবী আহ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আবদিল্লাহ দাইলামী (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হই। ঐ সময় তিনি তাঁর 'অহত' নামক বাগানে অবস্থান করছিলেন এবং একজন কুরায়েশ যুবককে ঘিরে রয়েছিলেন যে ব্যভিচারী ও মদ্যপায়ী ছিল। আমি তাঁকে বললামঃ আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নাকি নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করে থাকেনঃ "যে ব্যক্তি এক চুমুক মদ্যপান করবে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবৃল করবেন না এবং দুরাচার ব্যক্তি সে-ই যে মায়ের পেটেই দুরাচার হয়। আর যে ব্যক্তি শুধু নামাযের নিয়তে বায়তুল মুকাদাসের মসজিদে গমন করে সে পাপ থেকে এমন পবিত্র হয় যে, যেন সে আজই জন্মগ্রহণ করেছে।" যে মদ্যপায়ী যুবকটিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ধরে রয়েছিলেন সে মদ্যপানের কথা শুনেই তো হাত ছাড়িয়ে निয়ে পগারপার হয়ে গেল। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) **ব্দেলে**ন, কারো এ অধিকার নেই যে, সে এমন কথার দিকে আমাকে সম্বন্ধযুক্ত **ৰুব্রে** যা আমি বলিনি। প্রকৃতপক্ষে আমি তো রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে নিম্নরূপ অনিছিঃ "যে ব্যক্তি এক চুমুক মদ্যপান করে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবূল 🕶 ना। সে যদি তাওবা করে তবে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবৃল করে बाक्न। পুনরায় যদি সে পান করে তবে আবার চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায

ইমাম আহমাদ (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

কবৃল হয় না। আবার যদি তাওবা করে তবে তার তাওবা কবৃল হয়। আমার মনে নেই যে, তৃতীয় কি চতুর্থ বারে তিনি বলেছিলেনঃ "আবারও যদি মদ্যপান করে তবে এটা নিশ্চিত যে, তাকে জাহান্নামীদের দেহের রক্ত, পুঁজ, প্রস্রাব ইত্যাদি কিয়ামতের দিন পান করানো হবে।" আর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমি বলতে শুনেছিঃ "মহামহিমানিত আল্লাহ স্বীয় মাখলূককে অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাদের উপর নিজের নূর নিক্ষেপ করেছেন। ঐ দিন যার উপর ঐ নূর পতিত হয়েছে সে তো হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে। আর যার উপর নূর পড়েনি সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এ জন্যেই আমি বলি যে, আল্লাহর ইলম অনুযায়ী কলম চলা শেষ হয়ে গেছে বা কলম শুকিয়ে গেছে।" আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে আরো শুনেছি ঃ "হযরত সুলাইমান (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট তিনটি প্রার্থনা করেন। তন্মধ্যে দু'টি তিনি পেয়ে গেছেন এবং আমরা আশা করি যে, তৃতীয়টি আমাদের জন্যে রয়েছে। তাঁর প্রথম প্রার্থনা ছিল যে, তাঁর হুকুম যেন আল্লাহর হুকুমের অনুকুলে হয়। ওটা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রদান করেন। তাঁর দ্বিতীয় প্রার্থনা ছিল এই যে, আল্লাহ পাক যেন এমন রাজ্য তাঁকে দান করেন যার অধিকারী তিনি ছাড়া আর কেউ না হয়। মহান আল্লাহ এটাও তাঁকে দেন। তাঁর তৃতীয় প্রার্থনা ছিল এই যে, যে ব্যক্তি শুধু এই মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই নিজের ঘর হতে বের হয়. সে যখন ফিরে আসে তখন যেন এমন হয়ে যায় যে. তার মা যেন তাকে আজই প্রসব করেছে। আমরা আশা রাখি যে, এটা আমাদের জন্যে আল্লাহ পাক দিয়েছেন i"<sup>১</sup>

হযরত রাফে ইবনে উমায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্যে হযরত দাউদ (আঃ)-কে একটি ঘর নির্মাণ করতে বলেন। হযরত দাউদ (আঃ) প্রথমে নিজের ঘর বানিয়ে নেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট অহী করেনঃ "হে দাউদ (আঃ)! আমার ঘর নির্মাণ করার পূর্বেই তুমি তোমার ঘর বানিয়ে নিলে?" হযরত দাউদ (আঃ) উত্তরে বললেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! এটাই ফায়সালা করা হয়েছিল।" অতঃপর তিনি মসজিদের নির্মাণ কার্য শুরু করেন। দেয়াল গাঁথা সমাপ্ত হলে ঘটনাক্রমে দেয়ালের এক তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে পড়ে যায়। তিনি মহামহিমানিত আল্লাহ্র নিকট এ জন্যে অভিযোগ জানালে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তুমি আমার ঘর তৈরী করতে পারবে না।" হযরত দাউদ (আঃ) তখন জিজ্রেস করেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! কেনং" উত্তরে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ "কেননা, তোমার হাত দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয়েছে।" তিনি আরয় করেনঃ "হে

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

আমার প্রতিপালক! এটাও তো আপনার ইচ্ছা ও ভালবাসার জন্যেই?" মহান আল্লাহ জবাবে বলেনঃ 'হাাঁ, তা সত্য বটে, কিন্তু তারা আমার বান্দা এবং আমি তাদের উপর দয়া করে থাকি।" আল্লাহ তা'আলার এ কথা হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর খুব কঠিন ঠেকে। অতঃপর তাঁর উপর অহী করা হয়ঃ "হে দাউদ (আঃ)! তুমি দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। আমি এ মসজিদের নির্মাণ কার্য তোমার পুত্র সুলাইমান (আঃ)-এর দারা সমাপ্ত করাবো।" সুতরাং হযরত দাউদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র হ্যরত সুলাইমান (আঃ) মসজিদের নির্মাণ কার্যে হাত দেন। নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হলে তিনি বড় বড় কুরবানী করেন, কুরবানীর পশু যবেহ করেন এবং বানী ইসরাঈলকে একত্রিত করে তাদেরকে পানাহারে পরিতৃপ্ত করেন। সুতরাং অহী অবতীর্ণ হলোঃ "হে সুলাইমান (আঃ)! তুমি এগুলো করেছো আমাকে সন্তুষ্ট ও খুশী করার জন্যে। সুতরাং তুমি আমার কাছে চাও। যা চাইবে তা-ই পাবে।" হযরত সুলাইমান (আঃ) তখন বললেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমার তিনটি আবেদন আছে। প্রথমঃ আমাকে এমন ফায়সালা বুঝিয়ে দিন যা আপনার মর্জি অনুযায়ী হয়। দ্বিতীয়ঃ আমাকে এমন রাজ্য দান করুন আমার পরে যেন অন্য কেউ এর যোগ্য না হয়। তৃতীয়ঃ এই ঘরে যে ওধু নামাযের নিয়তে আসবে সে যেন এমনভাবে পাপমুক্ত হয় যেন আজই তার মা তাকে প্রসব করেছে।" এ তিনটির মধ্যে তো দু'টি আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন এবং আমি আশা করি যে, তৃতীয়টিও দেয়া হয়েছে।"<sup>১</sup>

হযরত আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দু'আর শুরুতে বলতে শুনেছেনঃ

سُبُحَانَ اللَّهِ رُبَّى الْعُلِيِّ الْاعْلَى الْوَهَاّبِ صَالَا अर्था९ "আমি আমার মহান, সর্বোচ্চ, পরম দানশীল আল্লাহর পর্বিত্রতা ঘোষণা করছি।" २

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হ্যরত দাউদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর পুত্র হ্যরত সুলাইমান (আঃ)-এর নিকট অহী করেনঃ "আমার কাছে তুমি তোমার প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা কর।" তখন তিনি বললেনঃ "আমাকে এমন অন্তর দান করুন যে আল্লাহকে ভয় করে, যেমন আমার পিতার অন্তর ছিল। আর আমার অন্তরকে এমন করে দিন যেন সে আপনাকে মহক্বত করে যেমন আমার পিতার অন্তর ছিল।" তখন

১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ ''আমার বান্দার কাছে আমি ওয়াহী করলাম এবং তাকে আমার কাছে তার প্রয়োজন পূরণের জন্যে প্রার্থনা করতে বললাম, তখন সে তার প্রয়োজনের কথা এই বললো যে, আমি যেন তাকে এমন অন্তর প্রদান করি যে আমাকে ভয় করে এবং আমি যেন তার অন্তরে আমার ভালবাসা সৃষ্টি করে দিই। সুতরাং আমি তাকে এমন রাজ্য দান করবো যার যোগ্য তার পরে অন্য কেউ হবে না।"

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ ''অতএব আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করতো সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হতো।'' আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যা দেয়ার তা দিলেন এবং আখিরাতে তাঁর কোন হিসাব নেই। <sup>১</sup>

পূর্বযুগীয় কোন একজন মনীষী হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর নিকট হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কে খবর পৌছেছে যে, তিনি বলেছিলেনঃ "হে আমার মা'বৃদ। আমার উপর যেমন আপনি (দয়ালু ও স্নেহশীল) রয়েছেন তেমনই (আমার পুত্র) সুলাইমানের উপরও হয়ে যান।"

তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট অহী করেনঃ "তুমি (তোমার পুত্র) সুলাইমান (আঃ)-কে বলে দাও যে, সে যেন আমারই হয়ে যায় যেমন তুমি আমারই রয়েছো, তাহলে আমি তারই হয়ে যাবো, যেমন আমি তোমারই রয়েছে।"

এরপর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যখন হ্যরত সুলাইমান (আঃ) আল্লাহর প্রেম ও মহক্বতে পড়ে ঐ সুন্দর, প্রিয়, বিশ্বস্ত ও দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোকে কেটে ফেললেন তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁকে এগুলো অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম জিনিস দান করলেন। অর্থাৎ বায়ুকে তিনি তাঁর অনুগত করে দিলেন, যে বায়ু তাঁর এক মাসের পথ তাঁকে সকালের এক ঘন্টায় অতিক্রম করিয়ে দিতো। অনুরূপভাবে সন্ধ্যায় তিনি এক মাসের পথ অতি অল্প সময়ে অতিক্রম করতেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

ر و رور رسور ووقع رو و ۱۹۷۵ روی روی ولسلیمن الربح غدوها شهر ورواحها شهر ـ

অর্থাৎ ''আমি সুলাইমান (আঃ)-এর অধীন করে দিয়েছিলাম বায়ুকে যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করতো এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করতো।" (৩৪ ঃ ১২)

১. এভাবে আবুল কাসেম ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে আনয়ন করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ "শয়তানদেরকেও তার অধীনস্থ করে দিয়েছিলাম, যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী।" তারা বড় বড় উঁচু উঁচু ও লম্বা লম্বা পাকা প্রাসাদ নির্মাণ করতো যা মানবীয় শক্তি বহিভূর্ত ছিল। আর তাদের মধ্যে অনেকে ডুবুরীর কাজ করতো। তারা ডুব দিয়ে সমুদ্রের গভীর তলদেশ হতে মণি-মুক্তা, জওহর ইত্যাদি মহামূল্যবান জিনিস নিয়ে আসতো। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مُحَارِيْبُ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُورٍ رَسِيْتٍ

অর্থাৎ ''তারা সুলাইমান (আঃ)-এর ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, মূর্তি, হাওদা সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করতো।" (৩৪ ঃ ১৩)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 'শৃংখলে আবদ্ধ আরো অনেককে তার অধীন করে দিয়েছিলাম। এরা হয়তো তারাই ছিল যারা হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করতো কিংবা কাজ কামে অবহেলা করতো অথবা মানুষকে জ্বালাতন করতো ও কষ্ট দিতো।

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'এগুলো হলো আমার অনুগ্রহ, এটা হতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এর জন্যে তোমাকে হিসাব দিতে হবে না।' অর্থাৎ এই যে আমি তোমাকে পূর্ণ সাম্রাজ্য এবং ব্যাপক ক্ষমতা ও আধিপত্য দান করেছি যেমন তুমি প্রার্থনা করেছিলে, সুতরাং তুমি এখন যাকে ইচ্ছা দাও ও যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত কর, তোমাকে কোন হিসাব দিতে হবে না। অর্থাৎ তুমি যা করবে তাই তোমার জন্যে বৈধ। তুমি যা চাও তাই ফায়সালা কর, ওটাই সঠিক।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অধিকার ও স্বাধীনতা দেয়া হলো বান্দা ও রাসূল হওয়ার অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তিনি বন্টন করবেন ও এভাবে তাঁর আদেশ পালন করে যাবেন অথবা তিনি নবী ও বাদশাহ হয়ে যাবেন। যাকে ইচ্ছা প্রদান করবেন এবং যাকে ইচ্ছা বিশ্বত করবেন। তাঁর কোন হিসাব নেই। এ দু'টোর যে কোন একটি তিনি গ্রহণ করতে পারেন। তখন তিনি হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে পরামর্শ করেন করং তাঁর পরামর্শক্রমে প্রথমটিই গ্রহণ করেন। কেননা মর্যাদার দিক দিয়ে এটাই উন্ম, যদিও নবুওয়াত ও রাজত্ব বড় জিনিসই বটে। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা হবরত সুলাইমান (আঃ)-এর পার্থিব মান-মর্যাদার কথা বর্ণনা করার পরই বলেনঃ আর (আথিরাতে) আমার নিকট তার জন্যে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ

৪১। স্মরণ কর আমার বাদা আইয়ৄব (আঃ)-কে যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলঃ শয়য়তান তো আমাকে য়য়ৢঀা ও কয়ে ফেলেছে।

৪২। আমি তাকে বললামঃ তুমি তোমার পদ দারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয়।

8৩। আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরো আমার অনুগ্রহ স্বরূপ ও বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ।

88। আমি তাকে আদেশ
করলামঃ এক মৃষ্টি তৃণ লও
এবং তা দারা আঘাত কর ও
শপথ ভঙ্গ করো না। আমি
তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত
উত্তম বান্দা সে! সে ছিল
আমার অভিমুখী।

٤١ - وَاذْكُرْ عَسَبَدُنَّا أَيُوبِ إِذْ نَادَى رَبُّهُ إِنَّ مُسَّنِى الشَّيْطُنّ بِنصبٍ وعذابٍ ٥ ٤٢- اُركُضَ بِسِرِجُ لِسكَ هُلذاً مغتسلُ بَارِدٌ وَ شَرَابٌ ٥ ٤٣ - وُوهَبِنا لَهُ اهْلَهُ وَ مِسْتُلُهُمْ سَّعَهُمْ رَحْمَةٌ مِنْاً وَذِكَرِي لاولى الالباب ٥ ٤٤- وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبُ به ولا تحنث إنا وجدنه صابراً ور وروژي رسي رنعم العبد انه اواب ٥

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল হযরত আইয়ৃব (আঃ)-এর বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাঁর চরম ধৈর্য ও কঠিন পরীক্ষায় পাশের প্রশংসা করছেন। তাঁর ধন-মাল ধ্বংস হয়ে যায় এবং সন্তান-সন্ততি মৃত্যুবরণ করে। তাঁর দেহে রোগ দেখা দেয়। এমনকি তাঁর দেহে সুঁচের ছিদ্রের পরিমাণ এমন জায়গাও বাকী ছিল না যেখানে রোগ দেখা দেয়নি। তাঁর অন্তরে শুধু প্রশান্তি বিরাজমান ছিল। আর তাঁর দারিদ্রের অবস্থা এই ছিল যে, এক সন্ধ্যার খাবারও কাছে ছিল না। ঐ অবস্থায় তাঁর কাছে এমন কোন লোক ছিল না যে তাঁর খবরাখবর নেয়। শুধুমাত্র তাঁর এক স্ত্রী তাঁর কাছে থাকতেন ও তাঁর সেবা

করতেন যাঁর অন্তরে আল্লাহর ভয় ও স্বামী প্রেম বিদ্যমান ছিল। তিনি লোকদের কাজ কাম করে যা কিছু পেতেন তা দ্বারাই নিজের ও স্বামীর আহারের ব্যবস্থা করতেন। সুদীর্ঘ আট বছর পর্যন্ত এ অবস্থাই থাকে। অথচ ইতিপূর্বে তাঁর ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য ছিল। এতে তাঁর সমকক্ষ আর কেউই ছিল না। দুনিয়ার সুখ-শান্তির উপকরণ সবই তাঁর ছিল। কিন্তু সবই ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং শহরের ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গায় তাঁকে রেখে আসা হয়। এ অবস্থায় একদিন দু'দিন নয় এবং এক বছর দু'বছর নয়, বরং দীর্ঘ আটটি বছর অতিবাহিত হয়। আপন ও পর সবাই তাঁর থেকে বিমুখ হয়ে যায়। এমন কেউ ছিল না যে তাঁর অবস্থার কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করে। শুধু তাঁর কাছে তাঁর এই পত্নীটিই ছিলেন যিনি সব সময় তাঁর সেবায় লেগে থাকতেন। শুধুমাত্র উভয়ের পেট পালনের জন্যে তাঁকে পরিশ্রম ও মজুরীতে যে সময়টুকু ব্যয় করতে হতো ঐ সময়টুকুই বাধ্য হয়ে তিনি স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কাটাতেন। অবশেষে হ্যরত আইয়ূব (আঃ)-এর পরীক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। আল্লাহ পাকের এই মনোনীত বান্দা তাঁর দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তো কষ্ট ও বিপদ স্পর্শ করেছে এবং আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" বলা হয়েছে যে, তিনি এ প্রার্থনায় তাঁর শারীরিক দুঃখ কষ্ট এবং মাল-ধন ও সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দুঃখ-কষ্ট দূর করার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তৎক্ষণাৎ পরম দয়ালু আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবল করেন এবং বলেনঃ "তুমি তোমার পদ দারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয়।" পা দারা ভূমিতে আঘাত করা মাত্রই সেখানে একটি প্রস্রবণ উথলিয়ে উঠলো। আল্লাহ তা আলার নির্দেশানুসারে তিনি ঐ পানিতে গোসল করলেন। ফলে তাঁর দেহের সব রোগ দূর হয়ে গেল এবং এমনভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেন যে, যেন তাঁর দেহে কোন রোগ ছিল না। আবার অন্য জায়গায় তাঁকে ভূমিতে পা দ্বারা আঘাত করতে বলা হয়। আঘাত করা মাত্রই আর একটি **প্রস্র**বণ জারী হয়ে যায় এবং তাঁকে ঐ পানি পান করতে বলা হয়। ঐ পানি পান 🗪 মাত্রই আভ্যন্তরীণ রোগও দূর হয়ে যায়। এই ভাবে বাহির ও ভিতরের পূর্ণ সুস্থতা তিনি লাভ করেন।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ)
বলেছেনঃ ''আল্লাহর নবী হযরত আইয়ৃব (আঃ) আঠারো বছর পর্যন্ত এই দুঃখ

কষ্টের মধ্যে জড়িত ছিলেন। তাঁর আপন ও পর সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে

বিরেছিল। শুধুমাত্র তাঁর দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে দেখতে

আসতো। একদিন তাদের একজন অপরজনকে বললোঃ "আমার মনে হয় যে, হযরত আইয়্ব (আঃ) এমন কোন পাপ করেছেন যে পাপ দুনিয়ার আর কেউই করেনি। কারণ, তিনি দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে এ রোগে ভূগছেন, অথচ আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করছেন না!" সন্ধ্যার সময় দ্বিতীয় ঐ লোকটি প্রথম ঐ লোকটির এ কথা হযরত আইয়্ব (আঃ)-কে বলে দেয়ে এ কথা শুনে হযরত আইয়্ব (আঃ) খুবই দুঃখিত হন এবং বলে ও "কেন সে একথা বললো? অথচ আল্লাহ খুব ভাল জানেন যে, আমি যখন কোন দুই ব্যক্তিকে পরস্পর ঝগড়া করতে দেখতাম এবং দু'জনই আল্লাহর নাম নিতো আমি তখন বাড়ী গিয়ে তাদের দু'জনের পক্ষ হতে কাফ্ফারা আদায় করে তাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিতাম। কেননা, আমি এটা পছন্দ করতাম না যে, সত্য ব্যাপার ছাড়া আল্লাহর নাম নেয়া হোক (কেননা, এতে আল্লাহর নামে বেয়াদবী করা হয় এবং এটা আমার নিকট অসহনীয় ব্যাপার)।"

ঐ সময় হ্যরত আইয়্ব (আঃ) একাকী চলাফেরা এমন কি উঠা-বসাও করতে পারতেন না। তাঁর স্ত্রী তাঁকে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজনে উঠিয়ে নিয়ে যেতেন ও আসতেন। একদা তাঁর ঐ স্ত্রী হাযির ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিলেন। ঐ সময় তিনি পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে তাঁর শারীরিক সুস্থতার জন্যে প্রার্থনা করেন। তখন আল্লাহ তা আলা তাঁর নিকট অহী করেনঃ ''তুমি তোমার পদ দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের সুশীলত পানি আর পানীয়।''

অতঃপর তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন। দীর্ঘক্ষণ পর তাঁর স্ত্রী ফিরে এসে দেখেন যে, তাঁর রুগু স্বামী তো নেই, বরং তাঁর স্থানে একজন উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট সুস্থ মানুষ বসে আছেন। তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন না। তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর বানা! আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন! এখানে একজন আল্লাহর নবী রুগু অবস্থায় ছিলেন তাঁকে দেখেছেন কি? আল্লাহর কসম! তিনি যখন সুস্থ ছিলেন তখন তাঁর যেমন চেহারা ছিল, ঐ চেহারার সাথে আপনার চেহারার খুবই সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি দেখতে যেন প্রায় আপনার মতই ছিলেন।" তিনি উত্তরে বললেনঃ "আমিই সেই ব্যক্তি।" বর্ণনাকারী বলেন যে, হ্যরত আইয়্ব (আঃ)-এর দুটি গোলা ছিল। একটিতে গম রাখা হতো এবং অপরটিতে রাখা হতো যব। আল্লাহ তা'আলা দুই খণ্ড মেঘ পাঠিয়ে দেন। এক মেঘখণ্ড হতে সোনা বর্ষিত হয় এবং ঐ সোনা দ্বারা একটি গোলা ভর্তি হয়ে যায়।

তারপর দ্বিতীয় মেঘখণ্ড হতেও সোনা বর্ষিত হয় এবং তা দ্বারা অপর গোলাটি ভর্তি করা হয়।"

হ্যরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''হ্যরত আইয়ব (আঃ) উলঙ্গ হয়ে গোসল করছিলেন এমন সময় আকাশ হতে সোনার ফড়িং বর্ষিতে শুরু হয়। হযরত আইয়ূব (আঃ) তাড়াতাড়ি ওগুলো স্বীয় কাপড়ে জড়িয়ে নিতে শুরু করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ডাক দিয়ে বলেনঃ "হে আইয়ূব (আঃ)! তুমি যা দেখছো তা থেকে কি আমি তোমাকে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত করে রাখিনি?" তিনি জবাবে বলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! হাাঁ, সত্যিই আপনি আমাকে এসব হতে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত রেখেছেন। কিন্তু আপনার রহমত হতে আমি বেপরোয়া ও অমুখাপেক্ষী নই।"ই

সূতরাং মহান আল্লাহ তাঁর এই ধৈর্যশীল বান্দাকে ভাল প্রতিদান ও উত্তম পুরস্কার প্রদান করেন। তাঁকে তিনি তাঁর সন্তানগুলোও দান করেন এবং অনুরূপ সংখ্যক আরো বেশী দেন। এমনকি হযরত হাসান (রঃ) ও হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ্ তাঁর মৃত সন্তানগুলোকেও পুনর্জীবিত করেন এবং অনুরূপ সংখ্যক আরো বেশী দান করেন। এটা ছিল আল্লাহ্র রহমত যা তিনি হযরত আইয়ূব (আঃ)-কে তাঁর ধৈর্য, স্বৈর্য, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং বিনয় ও নম্রতার প্রতিদান হিসেবে দান করেছিলেন। এটা বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ যে, ধৈর্যশীল লোকেরা পরিণামে এভাবেই স্বচ্ছলতা ও সুখ-শান্তি লাভ করে থাকে।

কোন কোন লোক হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আইয়ুব (আঃ) তাঁর স্ত্রীর কোন এক কাজের কারণে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, তাঁর স্ত্রী তাঁর চুলের খোঁপা বিক্রি করে তাঁদের খাদ্য এনেছিলেন বলে তিনি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। ঐ সময় তিনি কসম করেছিলেন যে, আরোগ্য লাভ করার পর তিনি তাঁর স্ত্রীকে একশ' চাবুক মারবেন। অন্যেরা তাঁর অসন্তুষ্টির অন্য কারণ বর্ণনা করেছেন। সুস্থ হওয়ার পর তিনি তাঁর কসম পুরো করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু যে শাস্তি দেয়ার শপথ তিনি করেছিলেন তাঁর সতী-সধ্বী স্ত্রীর জন্যে মোটেই তা যোগ্য ছিল না। কারণ তিনি এমন সময় স্বামীর সেবায় সদা লেগে থাকেন যখন তাঁর সেবা করার আর কেউই ছিল না। এ জন্যে বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক পরম দয়ালু আল্লাহ তাঁর প্রতি সদয় হন এবং স্বীয় নবী (আঃ)-কে

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২ ইমাম আহমাদ (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) এককভাবে এটা তাখরীজ করেছেন।

হকুম করেন যে, তিনি যেন এক মৃষ্টি তৃণ নেন (যাতে একশ'টি তৃণ থাকবে) এবং তা দ্বারা তাঁর স্ত্রীকে আঘাত করেন এবং এভাবেই যেন নিজের কসম পুরো করেন। এতে তাঁর কসমও পুরো হয়ে যাবে, আবার ঐ সতী-সাধ্বী ধৈর্যশীলা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারিণীর কোন কষ্ট হবে না। আল্লাহ তা'আলার নীতি এই যে, তাঁর যেসব সং বান্দা তাঁকে ভয় করে তাদেরকে তিনি দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তি হতে রক্ষা করে থাকেন।

এরপর মহান আল্লাহ হযরত আইয়ৃব (আঃ)-এর প্রশংসা করছেন যে, তিনি তাঁকে ধৈর্যশীল পেলেন। তিনি তাঁর কতই না উত্তম বান্দা ছিলেন! তিনি ছিলেন আল্লাহর অভিমুখী। তাঁর অন্তরে আল্লাহর খাঁটি প্রেম ছিল। তিনি তাঁর দিকেই সদা ঝুঁকে থাকতেন। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

ررد كل المرد و كا مرد كل المرد و مرد و مرد و مرد كل المرد كل المر

عَلَى اللّهِ فَهُو حَسّبهُ إِنَّ اللّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلُ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ـ

অর্থাৎ "যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন রিয়ক। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই। আল্লাহ্ সমস্ত জিনিসের জন্যে স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।" (৬৫ ঃ ২-৩) জ্ঞানী আলেমগণ এ আয়াত হতে বহু ঈমানী ইত্যাদি মাসআলা গ্রহণ করেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪৫। স্বরণ কর, আমার বান্দা ইবরাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকৃব (আঃ)-এর কথা, তারা ছিল শক্তিশালী ও সৃক্ষদর্শী।

8৬। আমি তাদেরকে অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ শুণের– ওটা ছিল পরকালের স্মরণ।

৪৭। অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। 23- وَاذْكُرُ عِبِكُنَا إِبْرَهِيْمَ وَاسَّحْقَ وَيَعَتْ قُلُوبَ الْولِي الْآيَدِي وَالْآبَصَارِ ٥ 13- إِنَّا اَخْلَصْنَهُمْ بِخَالِصَةٍ ذكرى الدَّارِ قَ 24- وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَهِمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْآخِيارِ قَ ৪৮। স্মরণ কর ইসমাঈল (আঃ),
আল ইয়াসাআ (আঃ) ও
যুলকিফলের (আঃ) কথা, তারা
প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন।
৪৯। এটা এক স্মরণীয় বর্ণনা।
মুক্তাকীদের জন্যে রয়েছে
উত্তম আবাস।

٤٨- وَاذْكُرُ إِسَّمْعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفُلِ وَكُلُّ مِنَ الْاَخْيَارِ فَ ٤٩- هذا ذِكُرُ وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ ٤٩- هذا ذِكُرُ وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عُسُنَ مَا إِنْ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূলদের (আঃ) ফ্যীলতের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাঁদের সংখ্যা গণনা করছেন যে, তাঁরা হলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ) এবং হযরত ইয়াকুব (আঃ)। তিনি বলেন যে, তাঁদের আমল খুবই উত্তম ছিল এবং তাঁরা ছিলেন সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। তাঁরা আল্লাহর ইবাদতে খুব মযবৃত ছিলেন এবং মহাশক্তিশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে দুরদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টি দান করা হয়েছিল। তাঁদের দ্বীনের বোধশক্তি ছিল, আল্লাহর আনুগত্যে তাঁরাই ছিলেন অটল এবং সত্যকে তাঁরা দর্শনকারী ছিলেন। তাঁদের কাছে দুনিয়ার কোন শুরুত্ব ছিল না। তাঁরা শুধু আখিরাতের প্রতি খেয়াল রাখতেন। দুনিয়ার প্রতি তাঁদের কোন ভালবাসা ছিল না এবং সদা-সর্বদা তাঁরা আখিরাতের যিকরে মগ্ন থাকতেন। তাঁরা ঐ সব কাজ করে চলতেন যেগুলো জান্নাতের হকদার বানিয়ে দেয়। জনগণকেও তাঁরা ভাল কাজ করতে উৎসাহিত করতেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে কিয়ামতের দিন উত্তম পুরস্কার ও ভাল স্থান প্রদান করবেন। আল্লাহর দ্বীনের এই বুযর্গ ব্যক্তিরা আল্লাহর ৰাটি ও বিশিষ্ট বান্দা। হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইয়াসাআ (আঃ) এবং হযরত যুলকিফলও (আঃ) আল্লাহর মনোনীত ও বিশিষ্ট বান্দা ছিলেন। তাঁদের অবস্থাবলী সুরায়ে আম্বিয়ায় গত হয়েছে। এজন্যে এখানে বর্ণনা করা হলো না। ভাদের ফ্যীলত বর্ণনায় তাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে যারা উপদেশ লাভ ও গ্রহণ **ব্রুব্রে** অভ্যস্ত। আর ভাবার্থ এটাও যে, কুরআন হলো যিকর অর্থাৎ নসীহত বা डेश्यम् ।

৫০। চিরস্থায়ী জারাত, তাদেরজন্যে উন্মুক্ত যার ঘার।

٥- جَنْتِ عَـدَنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ أُدِدُنُ مُ عَـدُنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الابوابُ ٥ ৫১। সেথায় তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেথায় তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয়ের জন্যে আদেশ দিবে।

৫২। আর তাদের পার্শ্বে থাকবে আনত নয়না সমবয়স্কা তরুণীগণ।

৫৩। এটাই হিসাব দিবসের জন্যে তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি। ৫৪। এটাই আমার দেয়া রিযক যা নিঃশেষ হবে না। ٥١ - مُتَّكِيْنُ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا يِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَّشَرَابِ ٥
 ٥٢ - وَعِنْدُهُمُ قَلْصِلْتُ الطَّرْفِ اتْرَابُ ٥
 ١تُرابُ ٥
 ٥٣ - هٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيلُومِ الْحُسَابِ ٥
 الْحُسَابِ ٥
 الْحُسَابِ ٥
 قَفَاد أَنَّ هٰذَا لَوِزْقَنَا مَا لَهُ مِنْ
 قَفَاد أَنَّ هَٰذَا لَوْرَقَنَا مَا لَهُ مِنْ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সং বান্দাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তাদের জন্যে পরকালে উত্তম পুরস্কার ও সুন্দর সুন্দর জায়গা রয়েছে এবং রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত। জান্নাতের দর্যাগুলো তাদের জন্যে বন্ধ থাকবে না, বরং সব সময় খোলা থাকবে। দর্যা খুলবার কষ্টটুকুও তাদেরকে করতে হবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতের মধ্যে আদন নামক একটি প্রাসাদ রয়েছে, যার আশে পাশে মিনার রয়েছে। ওর পাঁচ হাজার দর্যা আছে এবং প্রত্যেক দর্যার উপর পাঁচ হাজার চাদর রয়েছে। তাতে শুধু নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহগণ অবস্থান করবেন।" আর এটা তো বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, জান্রাতের আটটি দর্যা রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ সেথায় তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে। নিশ্চিন্তভাবে অতি আরামে চার জানু হয়ে তারা বসে থাকবে। আর সেথায় তারা বহুবিধ ফল মূল ও পানীয়ের জন্যে আদেশ দিবে। অর্থাৎ যে ফল অথবা যে সুরা পানাহারের তাদের ইচ্ছা হবে, হুকুমের সাথে সাথে পরিচারকের দল সেগুলো এনে তাদের কাছে হাযির করে দিবে। সেথায় তাদের পার্শ্বে থাকবে আনত নয়না সমবয়স্কা তক্ষণীগণ। তারা হবে অতি পবিত্র। তারা চক্ষু নীচু করে থাকবে এবং জান্নাতীদের প্রতি তারা চরমভাবে আসক্তা থাকবে। তাদের চক্ষু কখনো অন্যের দিকে উঠবে না এবং উঠতে পারে না। তারা হবে সমবয়স্কা।

এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ এটাই হিসাব দিবসের জন্যে তোমাদেরকে প্রদন্ত প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ এসব গুণ বিশিষ্ট জানাতের ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ বান্দাদের সাথে করেছেন যারা তাঁকে ভয় করে। তারা কবর হতে উঠে, জাহানামের আগুন হতে মুক্তি পেয়ে এবং হিসাব হতে অবকাশ প্রাপ্ত হয়ে এই জানাতে গিয়ে পরম সুখে বসবাস করবে।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, এটাই তাঁর দেয়া রিয়ক যা কখনো নিঃশেষ হবে না। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ مَاعِنْدُ كُمْ অর্থাৎ "তোমাদের কাছে যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে, আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা বাকী থাকবে (কখনো নিঃশেষ হবে না)।" (১৬ ঃ ৯৬)

আর এক জায়গায় বলেনঃ لهم اَجْرُ غَيْرُ مُمَنُونٍ অর্থাৎ ''তাদের জন্যে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার ।''(৮৪ ঃ ২৫) আরো বলেনঃ

ووور رَبِي وَ لَكُورِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالل

অর্থাৎ ''ওর ফলমূল ও পানাহারের জিনিস এবং ওর ছায়া চিরস্থায়ী, পরহেযগারদের পরিণাম ফল এটাই। আর কাফিরদের পরিণাম ফল জাহান্নাম।'' (১৩ ঃ ৩৫) এ বিষয়ের আরো বহু আয়াত রয়েছে।

৫৫। এটাই। আর সীমালংঘনকারীদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্টতম পরিণাম–

৫৬। জাহানাম, সেথায় তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

৫৭। এটা সীমালংঘনকারীদের জন্যে। সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পূঁজ।

 ४৮। আরো আছে এই রূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি। ه ٥ - هٰذَا وإنَّ لِلطَّغِينَ لَسَــرَّ

٥٦ - جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَرِبَتُسَ

۲۵- هذا فلينذوقيوه حمريم

سَ ؍ سَ وَ لا وغساق ٥

٥٨- وَاخُرُ مِنْ شُكِلِهِ أَزُواجُ ٥

৫৯। এই তো এক বাহিনী, তোমাদের সাথে প্রবেশ করেছে। তাদের জন্যে নেই অভিনন্দন, তারা তো জাহারামে জ্বলবে।

৬০। অনুসারীরা বলবেঃ বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যেও তো অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো পূর্বে ওটা আমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেছো। কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল!

৬)। তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! যে এটা আমাদের সমুখীন করেছে জাহারামে, তার শাস্তি আপনি দিগুণ বর্ধিত করুন!

৬২। তারা আরো বলবেঃ
আমাদের কি হলো যে, আমরা
যেসব লোককে মন্দ বলে গণ্য
করতাম তাদেরকে দেখতে
পাচ্ছি না?

৬৩। তবে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র মনে করতাম, না তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে?

৬৪। এটা নিশ্চিত সত্য, জাহান্নামীদের এই বাদ-প্রতিবাদ। 90- هذا فَوج مُقتحِم مُعكُم لا رور، وهذا فوج مُقتحِم مُعكُم لا مرحباً بِهِم إنهم صَالُوا النَّارِ ٥

٠٦- قَالُواْ بِلُ اَنْتُمْ لاَ مُرْحَبًا ، وَدُرِهُ مِنْ مُرْحَبًا ، وَدُرِهُ مِنْ مُرْحَبًا ، وَدُرُهُ لِنَا فَرِئُسُ بِكُمُ انْتُمْ قَدَّمَتُمُوهُ لِنَا فَرِئُسُ الْقَرَارُ وَ وَالْمُنْسُ الْقَرَارُ وَ

۱۶۰ مارورس می در سری ۱۰۰ منا هذا هذا هذا هذا من قدم لنا هذا

وَرُدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ o

٦٢ - وَقَالُواْ مِا لَنا لاَ نَرَى

رِجَالًا كُنَا نَعْدُهُمْ مِنَ الْاَشْرَارِ ٥ رِجَالًا كُنَا نَعْدُهُمْ مِنَ الْاَشْرَارِ ٥

٦٠٠٠ اتخذنهم سِخِريًّا ام زاغت

ردوه دردره عنهم الابصار ٥

٦٤- إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ اَهْلِ عُلَّى النَّارِ ٥ ﴿ النَّارِ ٥

আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে সংলোকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এখানে তিনি অসৎ ও পাপী লোকদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন, যারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করতো। তিনি বলেন যে, এই সব সীমালংঘনকারীর জন্যে রয়েছে জাহান্নাম এবং তা অতি নিকৃষ্টতম স্থান। সেখানে তাদেরকে আগুন চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করবে। সুতরাং ওটা খুবই নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।

حميم ঐ পানিকে বলা হয় যার উষ্ণতা ও তাপ শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। আর غساق হলো এর বিপরীত। অর্থাৎ যার শীতলতা চরমে পৌঁছে গেছে। সূতরাং একদিকে আগুনের তাপের শাস্তি এবং অন্য দিকে শীতলতার শাস্তি! এই ধরনের নানা প্রকারের জোড়া জোড়া শাস্তি তারা ভোগ করবে যা একে অপরের বিপরীত হবে।

হযরত আবৃ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''যদি এক বালতি গাসসাক দুনিয়ায় বইয়ে দেয়া হয় তবে সমস্ত দুনিয়াবাসী দুৰ্গন্ধময় হয়ে যাবে।"<sup>১</sup>

হ্যরত কা'ব আহ্বার (রাঃ) বলেন যে, গাসসাক নামক জাহান্লামে একটি নহর রয়েছে যাতে সর্প, বৃচ্চিক ইত্যাদির বিষ জমা হয় এবং ওগুলো গরম করা হয়। ওর মধ্যে জাহানুামীদের ডুব দেয়ানো হবে। ফলে তাদের দেহের সমস্ত চামড়া ও গোশত অস্থি হতে খসে পড়বে এবং পদনালী পর্যন্ত লটকে যাবে। তারা তাদের ঐ চামড়া ও গোশতগুলোকে এমনভাবে ছেঁচড়িয়ে টানতে থাকবে যেমনভাবে কেউ তার কাপড়কে ছেঁচড়িয়ে টেনে থাকে।<sup>২</sup> মোটকথা ঠাণ্ডার শাস্তি আলাদাভাবে হবে এবং গরমের শাস্তি আলাদাভাবে হবে। কখনো গরম পানি পান করানো হবে এবং কখনো যাককুম বৃক্ষ ভক্ষণ করানো হবে। কখনো আগুনের পাহাড়ের উপর চড়ানো হবে, আবার কখনো আগুনের গর্তে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জাহানুামীদের পরস্পর ঝগড়া করার বর্ণনা দিচ্ছেন ষে তারা একে অপরকে খারাপ বলবে ও তিরস্কার করবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ ... (১৯৯১ তিরস্কার করবে। যেমন অন্য জায়গায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন অপর দলকে তারা সালামের পরিবর্তে লা'নত **দিবে**। (৭ঃ ৩৮) এইভাবে এক দল অন্য দলের উপর দোষ চাপাবে। যে দলটি প্রথমে জাহান্নামে চলে গেছে ঐ দলটি দ্বিতীয় দলকে জাহান্নামের দারোগার সাথে

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ক্রী ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আসতে দেখে দারোগাকে বলবেঃ 'তোমাদের সাথে যে দলটি রয়েছে তাদের জন্যে অভিনন্দন নেই, তারা তো জাহান্নামে জ্বলবে।' তখন আগমনকারী অনুসারীরা বলবেঃ 'তোমাদের জন্যেও তো অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো আমাদেরকে মন্দ কাজের দিকে আহ্বান করতে, যার ফল এই দাঁড়ালোঃ কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল!'

তারা আরো বলবেঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! যে এটা আমাদের সমুখীন করেছে জাহান্নামে, তার শাস্তি আপনি দ্বিগুণ বর্ধিত করুন!' যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

رَبِهِ مُورٍ وَهُ مُورُهُ وَهُ مُنَا هُولاً وَ اصْلُونا فَاتِهِمَ عَذَاباً ضِعْفاً مِن النَّارِ قَالَ لِكُلِّ قَالَتَ اخْرِيهُم لِأُولُهُم رَبِنا هُولاً وَ اصْلُونا فَاتِهِمَ عَذَاباً ضِعْفاً مِن النَّارِ قَالَ لِكُلِّ مُعْفُ وَ لَكِنَ لا تَعْلَمُونَ ـ

অর্থাৎ "পরের দুঙ্কর্মশীলরা পূর্বের দুঙ্কর্মশীলদের সম্পর্কে আর্য করবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে পথন্রস্ট করেছিল, সূতরাং আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন! আল্লাহ্ তা আলা উত্তরে বলবেনঃ প্রত্যেকের জন্যে দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে, কিন্তু তোমরা জান না।" (৭ ঃ ৩৮)

কাফিররা জাহান্নামে মুমিনদেরকে দেখতে না পেয়ে পরস্পর বলাবলি করবেঃ 'আমাদের কি হলো যে, আমরা যেসব লোককে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না?' হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আবৃ জেহেল বলবেঃ "বিলাল (রাঃ), আমার (রাঃ), সুহায়েব (রাঃ) প্রমুখ লোকগুলো কোথায়ঃ তাদেরকে তো দেখতে পাচ্ছি না?" মোটকথা, প্রত্যেক কাফির এ কথাই বলবেঃ "আমাদের কি হলো যে, আমরা যাদেরকে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে দেখছি না? তবে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাটা-বিদ্রুপের পাত্র মনে করতাম? না, বরং তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে। তাদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা ঠিকই ছিল। তারা জাহান্নামের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু এমন কোন দিকে রয়েছে যেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়ছে না।" তৎক্ষণাৎ জানাতীদের পক্ষ থেকে উত্তর আসবে, যেমন মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ

وَنَادَى اَصَحْبُ الْجَنَّةِ اَصَحْبُ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقَّا فَهَلْ مِرَدِهِ مِنْ وَعَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقَّا فَهَلْ مِردِهِ مِنْ مَرَدِهِ مِنْ مَرَدِهِ مِنْ مَرْدِنَ مِنْ مَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ - وَجَدَتُمْ مَا وَعَدْ رَبِكُمْ حَقًا قَالُوا نَعْمُ فَاذَنْ مَوْذِنْ بَينَهُمْ اَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ -

অর্থাৎ "জান্নাতবাসীরা জাহান্নামীদেরকে সম্বোধন করে বলবেঃ আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যা বলেছিলেন তোমরাও তা সত্য পেয়েছো কি? তারা বলবেঃ হাা। অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবেঃ আল্লাহর লা'নত যালিমদের উপর। (৭ঃ ৪৪-৪৯)

এরপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ হে নবী (সাঃ)! আমি যে তোমাকে খবর দিচ্ছি যে, জাহান্নামীরা পরস্পর ঝগড়া ও বাদ-প্রতিবাদ করবে এটা নিশ্চিত সত্য। এতে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

৬৫। বলঃ আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই, যিনি এক, পরাক্রমশালী।

৬৬। যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এশুলোর মধ্যস্থিত সবকিছুর প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশীল। ৬৭। বলঃ এটা এক মহা সংবাদ, ৬৮। যা হতে তোমরা মুখ ফিরিয়ে

৬৯। উর্ধালোকে তাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না।

৭০। আমার নিকট তো এই অহী এসেছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। ٦٥- قُلُ إِنَّمَا أَنا مُنَذِرٌّ وَّمَا مِنْ الْهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاخِدُ الْقَهَارُ ٥ ٦٦- رُبُّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا رور و مروو ورير و بينهما العزيز الغفار ٥ مَّ مُرَّ رَبُوْ ٦٧- قُلُ هُو نَبُوا عَظِيمٌ ٥ 109 1991/1911 ٦٨ انتم عنه معرضون ٥ ٦٩- مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْأَعَلَى إِذَّ يَخْتَصِمُونَ ٥ · ٧- إِنْ يُوحِي إِلَى إِلاَّ انْمَا انَا

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন কাফির ও সুন্রিকদেরকে বলেনঃ আমার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল্। আমি তো

নিচ্ছ।

তোমাদেরকে শুধু সতর্ককারী। আল্লাহ্, যিনি এক ও শরীক বিহীন, তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউই নেই। তিনি একক। তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। সব কিছুই তাঁর অধীনস্থ। তিনি যমীন, আসমান এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সব জিনিসেরই মালিক। সমস্ত ব্যবস্থাপনা তাঁরই হাতে। তিনি বড় মর্যাদাবান এবং মহা পরাক্রমশালী। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব এবং মহাপরাক্রম সত্ত্বেও তিনি মহা ক্ষমাশীলও বটে।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি বলঃ এটা এক মহা সংবাদ। তা হলো আল্লাহ্ তা'আলার আমাকে তোমাদের নিকট রাস্লরূপে প্রেরণ করা। কিন্তু হে উদাসীনের দল! এরপরেও তোমরা আমার বর্ণনাকৃত প্রকৃত ও সত্য বিষয়গুলো হতে বিমুখ হয়ে রয়েছো! এটাও বলা হয়েছে যে, "এটা বড় জিনিস" দ্বারা কুরআন কারীমকে বুঝানো হয়েছে।

মহামহিমানিত আল্লাহ্ বলেন, হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে আরো বলঃ "হ্যরত আদম (আঃ)-এর ব্যাপারে ফেরেশ্তাদের মধ্যে যে বাদানুবাদ হয়েছিল, যদি আমার কাছে অহী না আসতো তবে সে ব্যাপারে আমি কিছু জানতে পারতাম কিঃ ইবলীসের হ্যরত আদম (আঃ)-কে সিজদা না করা, মহামহিমানিত আল্লাহ্র সামনে শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং নিজেকে বড় মনে করা ইত্যাদির খবর আমি কি করে দিতে পারতাম?"

হযরত মু'আয (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাস্লুল্লাহু (সঃ) ফজরের নামাযে আসতে খুবই বিলম্ব করেন। এমনকি সূর্যোদয়ের প্রায় সময় হয়ে আসে। অতঃপর তিনি খুব তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে আসেন। নামাযের ইকামত দেয়া হয় এবং তিনি খুব হালকাভাবে নামায পড়িয়ে দেন। সালাম ফিরানোর পর বলেনঃ "তোমরা যেভাবে আছ ঐ ভাবেই বসে থাকো।" তারপর আমাদের দিকে মুখ করে তিনি বলেনঃ "রাত্রে আমি তাহাজ্জুদের নামাযের জন্যে উঠেছিলাম। নামায পড়তে পড়তে আমাকে তন্ত্রা পেয়ে বসে। শেষ পর্যন্ত আমি জেগে উঠি এবং আমার প্রতিপালককে সুন্দর আকৃতিতে দেখতে পাই। তিনি আমাকে বলেন, "উর্ম্বলোকে ফেরেশ্তারা এ সময় কি নিয়ে বাদানুবাদ করছে তা জান কিঃ" আমি উত্তর দিলামঃ হে আমার প্রতিপালক! না, আমি জানি না। এভাবে তিনবার প্রশ্ন ও উত্তর হলো। অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমার দুই কাঁধের মাঝে হাত রাখলেন। এমন কি আমি তাঁর অঙ্গুলীসমূহের শীতলতা অনুভব করলাম এবং এরপর আমার কাছে সব কিছু উজ্জ্বল হয়ে গেল। আবার আমাকে জিজ্ঞেস

করা হলোঃ "আচ্ছা, এখন বলতো, উর্ধ্বলোকে কি নিয়ে বাদানুবাদ হচ্ছে?" আমি উত্তরে বললামঃ গুনাহুর কাফ্ফারা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা চলছে। পুনরায় তিনি প্রশ্ন করলেনঃ "বলতো কাফফারা (পাপ মোচনের পন্থা) কি কি?" আমি জবাব দিলামঃ জামাআ'তে নামায পড়ার জন্যে পা উঠিয়ে চলা, নামাযের পরে মসজিদে বসে থাকা এবং মনে না চাওয়া সত্ত্বেও পূর্ণভাবে অযু করা। মহান আল্লাহ্ আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ "কিভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়?" আমি উত্তরে বললামঃ (দরিদ্রদেরকে) খাদ্য খেতে দেয়া, নম্রভাবে কথা বলা এবং রাত্রে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে তখন উঠে নামায পড়া। তখন আমার প্রতিপালক আমাকে বললেনঃ "কি চাইবে চাও।" আমি বললামঃ আমি আপনার কাছে ভাল কাজ করার, মন্দ কাজ পরিত্যাগ করার এবং দরিদ্রদেরকে ভালবাসার তাওফীক প্রার্থনা করছি। আর এই প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার প্রতি সদয় হবেন এবং যখন কোন কওমকে ফিৎনায় ফেলার ইচ্ছা করবেন, ঐ ফিৎনায় আমাকে না ফেলেই উঠিয়ে নিবেন। আর আমি আপনার কাছে আপনার মহব্বত. যে আপনাকে মহব্বত করে তার মহব্বত এবং এমন কাজের মহব্বত প্রার্থনা করছি যা আমাকে আপনার মহব্বতের নিকটবর্তী করে। এরপর রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এটা সম্পূর্ণরূপে সত্য। এটা তোমরা নিজেরা পড়বে ও অন্যদেরকে শিখাবে ৷"<sup>১</sup>

৭১। স্থরণ কর, তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেনঃ আমি মানুষ সৃষ্টি করছি কর্দম হতে,

৭২। যখন আমি ওকে সুষম করবো এবং ওতে আমার রহ সঞ্চার করবো, তখন তোমরা ওর প্রতি সিজদাবনত হয়ো।

৭৩। তখন ফেরেশ্তারা সবাই সিচ্চদাবনত হলো– ٧١- إِذْ قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلْئِكَةِ إِنِّيَ خَالِقُ بَشُراً مِّنْ طِيْنِ ٥ ٧٢- فَإِذَا سُوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوجِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِيْنَ ٥ ٧٣- فَسَجَدَ الْمَلْئِكَةُ كُلَّهُمْ (

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং এটা বিখ্যাত স্বপ্লের হাদীস। কেউ কেউ বলেন যে, এটা জাগ্রত অবস্থার ঘটনা। কিন্তু এটা ভুল কথা। সঠিক কথা এই যে, এটা স্বপ্লের ঘটনা।

৭৪। তথু ইবলীস ব্যতীত, সে অহংকার করলো এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

৭৫। তিনি বললেনঃ হে ইবলীস। আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিলো? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্ৰকাশ করলে, না তুমি উচ্চ মার্যাদা সম্পর?

৭৬। সে বললোঃ আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন কর্দম হতে।

৭৭। তিনি বললেনঃ তুমি এখান হতে বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত।

৭৮। এবং তোমার উপর আমার লা'নত স্থায়ী হবে কর্মফল দিবস পর্যন্ত।

৭৯। সে বললোঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে অবকাশ দিন পুনরুখান দিবস পর্যন্ত ।

৮০। তিনি বললেনঃ তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে–

৮১। অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।

٧٤- إلا إبليس إستكبر وكان

مِنُ الْكُلْفِرِيْنَ ٥

٧٥ - قَالَ يِابُلِيسُ مَا مَنْعَكَ اَنْ

تسُجُدُ لِمَا خُلَقْتُ بِيكُدُيْ

استكبرت أم كُنت مِن الْعَالِين ٥

٧٦- قَالَ انا خير مِنه خلقتنِي

مِنُ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ ٥ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ ٥

٧٧- قَـالَ فَـاخُرُجُ مِنْهَـا فَـِانْكَ

ر , ہو چھ رجیم o

٧٨- وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِي إِلَى

يُوْمِ الدِّينِ ۞

٧٩- قَالُ رَبِّ فَانْظِرْنِي إلى

ره ودرودر يوم يبعثون ٥

· ٨- قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظِّرِينَ ٥

٨١- إلى يُوم الوَقْتِ المَعْلُومِ

৮২। সে বললোঃ আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সবকেই পথভ্রষ্ট করবো,

৮৩। তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়। ৮৪। তিনি বললেনঃ তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি–

৮৫। তোমার ঘারা ও তোমার অনুসারীদের ঘারা আমি জাহানাম পূর্ণ করবই। ٨١- قَـالَ فَهِ عِـزَّتِكَ لَاغُـوِينَّهُمْ اَجْمَعَيْنَ ٥

٨٣- إلا عبادك منهم المخلصين المخلصين المخلصين المحلصين المراح والمراء والمحق المواد والمحق المحلومين المحتاد المحتاد

۸۵- لَامُلَئَنَّ جَهُنَّمُ مِنْكَ وَ مِـمَّنَ تَبِعكُ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ٥

এ ঘটনাটি সূরায়ে বাকারা, সূরায়ে আ'রাফ, সূরায়ে হিজ্র, সূরায়ে সুবহান, সূরায়ে কাহাফ এবং সূরায়ে সোয়াদে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ্ ফেরেশ্তাদেরকে নিজের ইচ্ছার কথা বলেন যে, তিনি মাটি দ্বারা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করবেন। তিনি তাঁদেরকে এ কথাও বললেন যে, যখন তিনি আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করবেন তখন যেন তাঁরা তাঁকে সিজ্দা করেন, যাতে আল্লাহ্র আদেশ পালনের সাথে সাথে আদম (আঃ)-এরও আভিজাত্য প্রকাশ পায়। ফেরেশ্তারা সাথে সাথে আল্লাহ্র আদেশ পালন করেন। কিন্তু ইবলীস এ আদেশ পালনে বিরত থাকে। সে ফেরেশ্তাদের শ্রেণীভুক্ত ছিল না। বরং সে ছিল জ্বিনদের অন্তর্ভুক্ত। তার প্রকৃতিগত অশ্লীলতা এবং স্বভাবগত ঔদ্ধত্যপনা প্রকাশ পেয়ে গেল। মহান আল্লাহ্ তাকে প্রশ্ন করলেনঃ "হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিলো? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন?" সে উত্তরে বললোঃ "আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কেননা, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন হতে এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। সুতরাং মর্যাদার দিক দিয়ে আমি তার চেয়ে বহুগুণে উচ্চ।" ঐ পাপী শয়তান হযরত আদম (আঃ)-কে বুঝতে ভুল করলো এবং আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করার কারণে নিজেকে ধাংসের মুখে ঠেলে দিলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বললেন ঃ "তুমি এবান হতে বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত। তুমি আমার রহমত হতে **দূর হয়ে গেলে**। তোমার উপর আমার লা'নত কর্মফল দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে।" **মে বললোঃ** "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনি পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত **অবকাশ** দিন।" মহান ও সহনশীল আল্লাহ্, যিনি স্বীয় মাখলুককে তাদের পাপের

কারণে তাড়াতাড়ি পাকড়াও করেন না, ইবলীসের এ প্রার্থনাও কবৃল করলেন এবং তিনি তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিলেন। অতঃপর সে বললোঃ "আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি আদম (আঃ)-এর সমস্ত সন্তানকে পথভ্রষ্ট করবো, তবে তাদেরকে নয় যারা তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দা।" যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে ইবলীসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেনঃ

অর্থাৎ "তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কেন? কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তার বংশধরদেরকে কর্তৃত্ত্বাধীন করে ফেলবো।" (১৭ ঃ ৬২) এই স্বতন্ত্রকৃতদের কথা আল্লাহ্ তা আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُ وَكُفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً -

অর্থাৎ "আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।" (১৭ ঃ ৬৫)

শব্দকে মুজাহিদ (রঃ) পেশ দিয়ে পড়েছেন এবং ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন যে, এর অর্থ হলোঃ "আমি স্বয়ং সত্য এবং আমার কথাও সত্য হয়ে থাকে।" হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতেই আর একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, এর অর্থ হলোঃ "সত্য আমার পক্ষ হতে হয় এবং আমি সত্যই বলে থাকি।" অন্যেরা خَنَّ শব্দ দুটোকেই যবর দিয়ে পড়ে থাকেন। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এটা হলো কসম, যার দারা আল্লাহ কসম খেয়েছেন। আমি (ইবনে কাসীর রঃ) বলি যে, এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার নিমের উক্তির মতঃ

অর্থাৎ "কিন্তু আমার এ কথা অবশ্যই সত্যঃ আমি নিশ্চয়ই জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো।" (৩২ ঃ ১৩) আর এক জায়গায় মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেনঃ

অর্থাৎ "আল্লাহ বললেনঃ যাও, তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, জাহান্নামই তোমাদের সকলের শাস্তি- পূর্ণ শাস্তি।" (১৭ ঃ ৬৩)

৮৬। বলঃ আমি এর জন্যে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা মিধ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

৮৭। এটা তো বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ মাত্র।

৮৮। এর সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে, কিয়ৎকাল পরে। ٨٦- قُلُ مَا استُلكُم عَلَيْهِ مِنَ الْحَرِيْدِ مِنَ الْحَرِيْدِ مِنَ الْحَرِيْدِ مِنَ الْحَرَيْدِ فِي الْحَرْدِ وَمَا انا مِن الْحَرَيْدِ فِي الْحَرْدِ وَمَا انا مِن الْحَرَيْدِ فِي الْحَرِيْدِ فِي الْحَرْدِ وَمَا انا مِن الْحَرْدِ وَمَا انا مِن الْحَرِيْدِ فِي الْحَرْدِ وَمَا انا مِن الْحَرْدِ وَمَا انا مِنْ الْحَرْدِ وَمَا انا الْحَرْدِ وَمَا انا مِنْ الْحَرْدِ وَمَا الْحَرْدُ وَمِنْ الْحَرْدِ وَمَا الْحَرْدِ وَمَا الْحَرْدُ وَمَا الْحَرْدُ وَمِنْ الْحَرْدِ وَمَا الْحَرْدِ وَمَا الْحَرْدُ وَمَا الْحَرْدُ وَالْحَرْدُ وَمِنْ الْحَرْدُ وَمِنْ الْحَرْدُ وَمِنْ الْحَرْدِ وَمَا الْحَرْدُ وَمِنْ الْحَرْدُ وَمَا الْحَرْدُ وَمَا الْحَرْدُ وَمِنْ الْحَرْدُ وَالْحَرْدُ وَمِنْ الْحَرْدُ وَالْحَرْدُ وَالْحَرْدُ وَالْحَرْدُ وَالْحَرْدُ وَالْحَرْدُ وَالْحَادُ وَالْحَرْدُ و

٨٧- أنْ هُمُ اللهُ ذَكُ لَلْعَلَمُينَ ٥

ع المراد و المعلمين أنباه بعد حين ٥ - مراد المعلمين أنباه بعد حين ٥

মহান আল্লাহ্ বলেন, হে মুহামাদ (সঃ)! তুমি জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দাওঃ আমি দ্বীনের তবলীগ এবং কুরআনের আহ্কামের উপর তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাচ্ছি না। এর দ্বারা পার্থিব কোন লাভ আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি এরপও নই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেননি অথচ আমি নিজের পক্ষ হতে তা রচনা করবো। বরং আল্লাহ্ তা'আলা আমার কাছে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন তা-ই আমি তোমাদের নিকট পৌছিয়ে দিচ্ছি। তাতে আমি সামান্য পরিমাণও কম-বেশী করি না। এর দ্বারা আমি শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করি। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ "হে লোক সকল! যে ব্যক্তি কোন মাসআলা জানে সে যেন জনগণের সামনে তা বর্ণনা করে দেয়। আর যা জানে না সে সম্বন্ধে যেন বলেঃ 'আল্লাহই ভাল জানেন।' দেখো, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবীকেও (আঃ) এ কথাই বলতে বলছেনঃ 'যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। এটা তো বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ মাত্র'।" যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ ক্রিট্রাই এটা তো বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ মাত্র'।" যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ ক্রিট্রাই ক্রিট্রাই আর্লাং "যেন আমি তোমাদেরকে ও যাদের কাছে এটা পৌছে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি।" (৬ ৪১৯) অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

অর্থাৎ "দলসমূহের যে কুফরী করবে তার সার্থে জাহান্নামের ওয়াদা রয়েছে (অর্থাৎ সে জাহান্নামী)।" (১১ ঃ ১৭) মহামহিমানিত আল্লাহ্ রলেনঃ 'এর সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে, কিয়ৎকাল পরে।' অর্থাৎ আল্লাহ্র কথার সত্যতা মানুষ স্বৃত্বই জানতে পারবে। অর্থাৎ তারা এটা মৃত্যুর পরই এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়া মাত্রই জানতে পারবে। এ সবকিছু মানুষ মৃত্যুর সময় বিশ্বাস করবে এবং কিয়ামতের দিন স্বচক্ষে সবই দেখতে পাবে।

সূরাঃ সোয়াদ -এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ যুমার মাক্কী

(আয়াতঃ ৭৫, রুকু'ঃ ৮)

سُورةُ الزُّمَرِ مُكِيَّةٌ ' (اٰياتُهَا : ٥٠، رُكُوْعَاتُها : ٨)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাস্লুল্লাহ (সঃ) নফল রোযা এমন পর্যায়ক্রমে রেখে চলতেন যে, আমরা ধারণা করতাম, তিনি বুঝি রোযা রাখা বন্ধ আর করবেনই না। আবার কখনো কখনো এমনও হতো যে, তিনি পরপর বেশ কিছু দিন রোযা রাখতেনই না। শেষ পর্যন্ত আমরা ধারণা করতাম যে, তিনি বুঝি (নফল) রোযা আর রাখবেনই না। আর তিনি প্রতি রাত্রে সূরায়ে বানী ইসরাঈল ও সূরায়ে যুমার পাঠ করতেন।"

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (তরু করছি)।

- ১। এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে।
- ২। আমি তোমার নিকট এই
  কিতাব যথাযথভাবে অবতীর্ণ
  করেছি; সুতরাং আল্লাহর
  ইবাদত কর তাঁর আনুগত্যে
  বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে।
- ৩। জেনে রেখো, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলেঃ আমরা তো এদের পূজা এজন্যেই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সারিধ্যে এনে দিবে। তারা যে

بِيسُم اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدُ الُعَزِيزِ الحكِيمِ ٢ - إِنَّا انْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالَحَقِّ فَاعَبُدِ اللَّهُ مُخُلصًا اَلِدِّينَ ٥ ٣- الألله الدُّبُّ

১. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন

القهاري

বিষয়ে নিজেদের মধ্যে
মতভেদ করছে আল্লাহ তার
ফায়সালা করে দিবেন। যে
মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ
তাকে সংপথে পরিচালিত
করেন না।

৪। আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি! তিনি আল্লাহ, এক, প্রবল পরাক্রমশালী। فيله يختلفون إن الله لا يهدي من هو كذب كفار و على الله الا على من هو كذب كفار و على الله ان يتخبذ ولدا الله ان يتخبذ ولدا يشاء سبحنه هو الله الواجد

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা আলা খবর দিচ্ছেন যে, এই কুরআন কারীম তাঁরই কালাম এবং তিনিই এটা অবতীর্ণ করেছেন। এটা যে সৃত্য এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ ... الْمُدُّرُيْلُ رُبِّ الْمُدُّمِيْنُ অর্থাৎ "এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতারিত। যা বিশ্বস্ত আত্মা (হ্যরত জিবরাঈল আঃ) আনয়ন করেছে এবং তোমার (নবীর সঃ) অন্তরের উপর অবতীর্ণ করেছে, যাতে তুমি সতর্ককারী হয়ে যাও। এটা স্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতারিত।" মহামহিমানিত আল্লাহ আরো বলেনঃ

وَإِنَّهُ لَكِتِبُ عَزِيْزَ لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَ مِنْ خَلُفِهِ تُنْزِيْلٌ مِّن وَكَالُمْ مَنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَ مِنْ خَلُفِهِ تُنْزِيْلٌ مِّنَ وَكِيْمٍ حَمِيْدٍ -

অর্থাৎ "অবশ্যই এটা মহা সম্মানিত কিতাব। এর সামনে হতে ও পিছন হতে বাতিল বা মিথ্যা আসতে পারে না। এটা বিজ্ঞানময়, প্রশংসিত (আল্লাহ)-এর পক্ষ হতে অবতারিত।" (৪১ % ৪১-৪২)

মহান আল্লাহ এখানে বলেনঃ এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে, যিনি তাঁর কথায়, কাজে, শরীয়তে, তকদীর ইত্যাদি সব কিছুতেই মহা বিজ্ঞানময়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! আমি তোমার নিকট এই কিতাব যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। সূতরাং তুমি নিজে আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে যাও। আর সারা দুনিয়াবাসীকে তুমি এদিকেই আহ্বান কর। কেননা, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউই নেই। তিনি অংশীবিহীন ও অতুলনীয়। দ্বীনে খালেস অর্থাৎ তাওহীদের সাক্ষ্যদানের যোগ্য তিনিই। অবিমিশ্র আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলেঃ 'আমরা তো তাদের পূজা এজন্যেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে।' যেমন তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী মনে করে তাঁদের পূজা অর্চনা শুরু করে দেয়, এই মনে করে যে, তাঁরা তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিয়ে দিবে। এর ফলে তাদের রুষী রোযগারে বরকত লাভ হবে। তাদের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাবে। কেননা, তারা তো কিয়ামতকে বিশ্বাসই করতো না। এটাও বলা হয়েছে যে, তারা তাদেরকে তাদের সুপারিশকারী মনে করতো। অজ্ঞতার যুগে তারা হজ্ব করতে যেতো এবং 'লাকায়েক' শব্দ উচ্চারণ করতে করতে বলতোঃ

لَبُّيْكُ لاَ شُرِيْكُ لَكَ إِلَّا شُرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَ مَا مَلَكَ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমরা আপনার দরবারে হাযির আছি। আপনার কোন অংশীদার নেই, শুধু এক অংশীদার রয়েছে, তার মালিকও আপনিই এবং সে যত কিছুর মালিক সেগুলোরও প্রকৃত মালিক একমাত্র আপনিই।" পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় সমস্ত মুশরিকদের আকীদা বা বিশ্বাস এটাই ছিল এবং সমস্ত নবী এ বিশ্বাস খণ্ডন করে তাদেরকে এক আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। এ আকীদা মুশরিকরা বিনা দলীল প্রমাণেই গড়ে নিয়েছিল, যাতে আল্লাহ তা আলা অসভুষ্ট ছিলেন। আল্লাহ তা আলা বলেনঃ

ر روررور و مرسوس برودهم و ومو المرارور و الته والمعالمة الموادر و و التي وورات و والمعالمة المعالمة المعالمة ا ولقد بعثنا فِي كُلِّ المَّهِ رسولًا إن اعبدوا الله واجتنِبوا الطاغوت ـ

অর্থাৎ "আমি প্রত্যেক উন্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি এ ঘোষণা দেয়ার জন্যেঃ তোমরা আল্লাহরই ইবাদত করো ও তাগুত (শয়তান) হতে দূরে থাকো।" (১৬ ঃ ৩৬) আর এক জায়গায় বলেনঃ

থাকো।" (১৬ ৪ ৩৬) আর এক জায়গায় বলেনঃ
وَمَا ارسَلْنَا مِن قَبْلِكُ مِن رُسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ انَّهُ لَا اللهِ إِلَّا انَا فَاعْبُدُونِ ـ

২৯৯

অর্থাৎ ''তোমার পূর্বে আমি যে রাসূলই পাঠিয়েছি তার কাছেই আমি অহী করেছিঃ আমি ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।"(২১ ঃ ২৫) সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা এ ঘোষণা দিয়েছেন যে, আকাশে যত ফেরেশতা রয়েছে, তারা যত বড়ই মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তারা সবাই আল্লাহর সামনে সম্পূর্ণরূপে অসহায় ও শক্তিহীন। সবাই তাঁর দাস। তাদের তো এ অধিকারও নেই যে, তারা কারো সুপারিশের জন্যে মুখ খুলতে পারে। এটা তাদের সম্পূর্ণ ভুল আকীদা যে; ফেরেশতারা এ অধিকার রাখবেন, যেমন রাজা-বাদশাহদের দরবারে আমীর উমারা থাকে এবং তারা কারো জন্যে সুপারিশ করলে তার কাজ সফল হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ভুল আকীদাকে এভাবে খণ্ডন করছেনঃ

فَلاَ تُضْرِبُوا لِللهِ الْأَمْثَالَ

অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহর জন্যে মিসাল বর্ণনা করো না।" (১৬ ঃ ৭৪) তিনি তো বে-মিসাল বা অতুলনীয়। তাঁর সাথে কারো তুলনা চলে না। তিনি এটা হতে বহু উর্ধ্বে রয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ তার ফায়সালা করে দিবেন। প্রত্যেককেই তিনি কিয়ামতের দিন তার কাজের প্রতিফল প্রদান করবেন।

আল্লাহ পাক বলেনঃ "ঐ দিন আমি সকলকে একত্রিত করবো, অতঃপর ফেরেশতাদেরকে বলবােঃ এরা কি তােমাদেরই ইবাদত করতাে? তারা উত্তরে বলবেঃ আপ'নি তো মহান ও পবিত্র, আপনিই আমাদের অভিভাবক, তারা আমাদের নয়, বরং জ্বিনদের উপাসনা করতো। তাদের অধিকাংশই তাদেরই উপর ঈমান রাখতো।"

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ যে মিথ্যাবাদী ও কাফির আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। অর্থাৎ যাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করা এবং যাদের অন্তরে আল্লাহর নিদর্শনাবলী এবং দলীল প্রমাণাদির উপর কুফরী দৃঢ়মূল হয়ে গেছে তাদেরকে তিনি সুপথে পরিচালিত করেন না।

এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐ সব লোকের বিশ্বাসকে খণ্ডন করছেন যাঁরা তার সন্তান সাব্যস্ত করে, যেমন মক্কার মুশরিকরা বলতো যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা, ইয়াহূদীরা বলতো, উযায়ের (আঃ) আল্লাহর পুত্র এবং খৃষ্টানরা বলতো যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের এ আকীদা খণ্ডন করতে গিয়ে

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করলে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি সন্তান মনোনীত করতেন। অর্থাৎ তারা যা ধারণা করছে, বিষয়টি তার বিপরীত হতো। এখানে শর্ত ঘটনার জন্যেও নয় এবং সম্ভাবনার জন্যেও নয়। বরং এটা সম্ভবই নয় যে, আল্লাহর সন্তান হবে। এখানে উদ্দেশ্য 

অর্থাৎ ''যদি আমি এই নিকৃষ্ট বিষয়ের (সন্তান গ্রহণের) ইচ্ছা করতাম তবে অবশ্যই আমার নিকটবর্তীদের (মধ্য) হতেই গ্রহণ করতাম, যদি আমাকে 

অর্থাৎ ''যদি রহমানের (আল্লাহর) সন্তান হতো তবে সর্বপ্রথম আমিই হতাম ওর উত্তরাধিকারী।"(৪৩ ঃ ৮১) সুতরাং এসব আয়াতে শর্ত ঘটে যাওয়াকে অসম্ভব বলা হয়েছে। এটা ঘটা বা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনাকে বুঝাবার জন্যে বলা হয়নি। ভাবার্থ এই যে, এটাও হতে পারে না এবং ওটাও হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এসব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি আল্লাহ এক. প্রবল পরাক্রমশালী। সব কিছুই তাঁর অধীনস্থ। সবাই তার কাছে বাধ্য, অপারগ, মুখাপেক্ষী, অভাবী এবং শক্তিহীন। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। সবারই উপর তাঁর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য রয়েছে। যালিমদের এই আকীদা ও অজ্ঞতাপূর্ণ কথা হতে তাঁর সত্তা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

৫। তিনি যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত্রি ঘারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দারা। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক निर्मिष्ठ कान পर्यस्। জেনে রেখো. তিনি পরাক্রমশালী, क्रभाभील।

٥ - خَلَقَ السَّسَمُ وَتِ وَالْاَرْضَ بِالْحُقِّ يُنْكُوِّرُ النَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وسنخبر الشيمس والقمير كل يَجْرِي لِاجَلٍ مُّسَمَّعٌ إِلاَّ هُو در دو دريرو العزيز الغفار ٥

৬। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি
করেছেন একই ব্যক্তি হতে।
অতঃপর তিনি তা হতে তার
সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি
তোমাদেরকে দিয়েছেন আট
প্রকার আনআম। তিনি
তোমাদেরকে তোমাদের
মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে
পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন।
তিনিই আল্লাহ, তোমাদের
প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই,
তিনি ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই।
অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে
কোপায় চলেছো?

٣- خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ مِنْ الْأَنْعُامِ ثَمْنِيكَةً ازْوَاجٍ مِنْ الْآنَعُامِ ثَمْنِيكَةً ازْوَاجٍ مِنْ الْآنَعُامِ ثَمْنِيكَةً ازْوَاجٍ مِنْ الْآنَعُامِ ثَمْنِيكَةً ازْوَاجٍ مِنْ الْمَسْتِكُمْ فِي بَطُونِ الْمَسْتِكُمُ فَلْمَاتِ مِنْ اللّهِ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُومِ وَمُومِ وَمُنْ اللّهُ وَبِيكُمْ لَهُ الْمَلْكُ مِنْ اللّهُ وَبِيكُمْ لَهُ الْمَلْكُ لَا الْمُ إِلّا هُو فَانّى تَصْرَفُونَ وَ وَمُومِ وَمُومِ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُرْفُونَ وَمُنْ اللّهِ وَالْمَانِي تَصْرَفُونَ وَمُنْ اللّهُ وَالْمَانِي تَصَرَفُونَ وَمُنْ وَمُونَا وَمُنْ وَ

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনিই সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা এবং শাসনকর্তা। দিবস ও রজনীর পরিবর্তনও তাঁরই হুকুমে হচ্ছে। তাঁর নির্দেশক্রমে দিনরাত্রি শৃংখলার সাথে একের পিছনে আর একটি বরাবরই চলে আসছে। একটির পর অপরটি আসে না এমন কোন সময়ই হয় না। মহান আল্লাহ সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন। প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পরিক্রমণ করবে। কিয়ামত পর্যন্ত এই শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে না। তিনি হলেন মহা পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।

এরপর মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) হতে। অথচ মানুষের মধ্যে কতই না পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাদের রঙ, ঢঙ, শব্দ, কথাবার্তা, আচার-আচরণ ইত্যাদি সবই পৃথক পৃথক। হযরত আদম (আঃ) হতেই তিনি তাঁর স্ত্রী হযরত হাওয়া (আঃ)-কৈ সৃষ্টি করেন। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

يَّايَهُ النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ النِّي خَلَقَكُمْ مِّنُ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوجِها وبَثَ مِنْهِما رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. অর্থাৎ "হে মানব মণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।"(৪ ঃ ১)

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আট প্রকার আনআম। এর বর্ণনা সুরায়ে আনআমের নিম্নের আয়াতে রয়েছেঃ

ثَمْنِيةَ أَزُواجٍ مِّنَ الضَّانِ أَثَنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ـ

অর্থাৎ "নর ও মাদী আটঃ মেষের দু'টি ও ছাগলের দুটি।" (৬ ई ১৪৩)

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ـ

অর্থাৎ "এবং উটের দু'টি ও গরুর দুটি।"(৬ ঃ ১৪৪)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। অতঃপর ওকে শুক্র বিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে, অতঃপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি পঞ্জরে, অতঃপর অস্থি পঞ্জরকে ঢেকে দিই গোশ্ত দ্বারা। অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা কত মহান!" তিন অন্ধকার হলোঃ গর্ভাশয়ের অন্ধকার, গর্ভাশয়ের উপরের ঝিল্লীর অন্ধকার এবং পেটের অন্ধকার।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তোমাদের জ্ঞান-বিবেক সব লোপ পেয়ে গেছে। তা না হলে তোমরা এমন মহান ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যদের কখনো ইবাদত করতে না।

৭। তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ্
তোমাদের মুখাপেক্ষী নন, তিনি
তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা
পছন্দ করেন না। যদি তোমরা
কৃতজ্ঞ হও তবে তিনি
তোমাদের জন্যে এটাই পছন্দ
করেন। একের ভার অন্যে

٧- إِنْ تَكُفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِي ﴿
عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبِادِهِ
الْكُفُرُ وَإِنْ تَشْكُرُواْ يَرْضُهُ
الْكُفُر وَإِنْ تَشْكُرُواْ يَرْضُهُ
لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرة وِزْرَ اخْرِي

বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে তিনি তোমাদেরকে তা অবগত করাবেন। অন্তরে যা আছে তা তিনি সম্যক অবগত।

৮। মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে এক নিষ্ঠ ভাবে তার প্রতিপালককে ডাকে। পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত হয়ে যায় তার পূর্বে যার জন্যে সে ডেকেছিল তাঁকে এবং সে আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করায়, অপরকে তাঁর পথ হতে বিভ্রাম্ভ করবার জন্যে। বলঃ কৃফরীর জীবন অবস্থায় তুমি কিছুকাল উপভোগ করে নাও। বস্তুত তুমি জাহায়ামীদের অন্যতম।

وس ۱ رسود کرد در و درود کم مسرج عکم درود رط کم مسرج عکم فی در درود رط فی نبیت کم مستود کرد درود رط کنتم تعملون کنتم تعملون درود رط کنتم تعملون درود رود را کنتم تعملون درود رود را کنتم بذاتِ الصدور و

٨- وَإِذَا مُسَّ الْإِنْسَانَ ضُرَّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا اللَّهِ ثُمَّ إِذَا خُولَهُ رِبَّهُ مُنِيبًا اللَّهِ ثُمَّ إِذَا خُولَهُ رِبَعْمَةً مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ انْدَاداً اللَّهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ انْدَاداً لِيَضِلُ عَنْ سَبِيلَهُ قُلُ تَمْتَعُ النَّارِ ٥ النَّارِ ٥

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা আলা নিজের পবিত্র সন্তা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের মোটেই মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু বান্দারা সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। যেমন কুরআন কারীমে হযরত মূসা (আঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছেঃ
إنْ تَكُفُرُواْ انْتُمْ وَمُنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فِانَ اللّهُ لَغَنِي حَمِيدً -

অর্থাৎ "যদি তোমরা কুফরী কর এবং ভূ-পৃষ্ঠে যারা রয়েছে সবাই কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে জেনে রেখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ (বান্দাদের হতে) বেপরোয়া এবং প্রশংসিত।"(১৪ ঃ ৮) সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা আলা বলেনঃ "হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরা, তোমরা (মানবরা) ও জিনেরা সবাই সর্বাপেক্ষা পাপী ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির অন্তরের

মত অন্তর বিশিষ্ট হয়ে যাও তবে আমার রাজত্বের তিল পরিমাণও হাস পাবে না বা আমার মর্যাদার অণু পরিমাণও হানি হবে না।"

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না এবং তারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হলে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং আরো বেশী বেশী নিয়ামত দান করেন।

এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ একের ভার অন্যে বহন করবে না। একজনের বদলে অন্যজনকে পাকড়াও করা হবে না। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কোন কিছুই গোপননেই। মানুষের অন্তরে যা রয়েছে তা তিনি সম্যক অবগত আছেন।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার প্রতিপালককে ডেকে থাকে। অর্থাৎ মানুষ তার প্রয়োজনের সময় অত্যন্ত বিনয় ও মিনতির সাথে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে এবং তাঁকে এক ও অংশীবিহীন মেনে নেয়। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

وَإِذَا مَسَكُمُ الضَّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجِّكُمُ الِي الْبَرِّ اعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كُفُوراً .

অর্থাৎ "সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ব্যতীত অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান করে থাকো তারা অন্তর্হিত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ।"(১৭ ঃ ৬৭) এ জন্যেই এখানে আল্লাহ্ তা আলা বলেনঃ পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিশৃত হয়ে যায় তার পূর্বে যার জন্যে সে ডেকেছিল। অর্থাৎ পূর্বে বিপদের সময় যে আল্লাহ্কে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ডেকেছিল তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বৃত হয়ে যায়। যেমন মহামহিমানিত আল্লাহ্ আর এক জায়গায় বলেনঃ

واذا مَسَّ الْإِنسَانَ الضَّرَّ دَعَانَا لِجُنْبِهُ اوْ قَاعِدًا اوْ قَائِمًا فَلَمَا كُشْفَنَا عَنْهُ ضَرَّهُ رَسَّ رَبِّ دِسَةِ دِوْمِ ١٠ و سِ سَنِينَ ١ مَر كَانَ لَم يَدَعَنَا إِلَى ضَرِّ مَسَّهُ ـ

অর্থাৎ "যখন মানুষকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে ভয়ে, বসে অথবা দাঁড়িয়ে আমাকে আহ্বান করে থাকে, অতঃপর যখন আমি তার বিপদ দূর করে দিই তখন সে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় যে, তাকে বিপদ স্পর্শ করার সময় সে

যেন আমাকে আহ্বান করেনি।"(১০ ঃ ১২) অর্থাৎ নিরাপদে থাকা অবস্থায় সে আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করতে শুরু করে দেয়।

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও কুফরীর জীবন অবস্থায় কিছুকাল উপভোগ করে নাও। বস্তুত তুমি জাহান্নামীদের অন্যতম।" এটা ধমক ও ভীতি প্রদর্শন। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ্ তা আলা বলেনঃ

و در ريوه بر سر دوه برست قل تمتعوا فإن مصِيركم إلى النار ـ

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! তুমি বলঃ তোমরা (কিছুকাল) উপকার লাভ ও সুখ ভোগ করে নাও, তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল জাহানাম।" (১৪ ঃ ৩০) আরো বলেনঃ

ورس وودر در وسرد رهود المركز مرابع عَلَيْظٍ ـ نمتِعهم قِلْيلاً ثُم نضطرهم إلى عَذَابٍ عَلِيظٍ ـ

অর্থাৎ "আমি তাদেরকে কিছুকাল সুখ ভোগ করাবো, অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে আসতে বাধ্য করবো।" (৩১ ঃ ২৪)

৯। যে ব্যক্তি রাত্রিকালে (রাত্রির বিভিন্ন সময়ে) সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান যে তা করে না? বলঃ যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

٩- امن هو قسانت اناء اليلِ ساجدًا وقائماً يتحذر الاخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون التما

মহামহিমানিত আল্লাহ্ বলেন যে, যাদের মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী রয়েছে তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুশরিকদের সমতুল্য নয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

بسجدون ـ

অর্থাৎ "তারা সবাই এক রকম নয়। কিতাবীদের মধ্যে অবিচলিত একদল আছে। তারা রাত্রিকালে আল্লাহ্র আয়াত আবৃত্তি করে এবং সিজদা করে।"(৩ ঃ ১১৩)

এই আবেদ লোকগুলো একদিকে আল্লাহ্র ভয়ে থাকেন ভীত-সন্ত্রস্ত এবং অপরদিকে থাকেন তাঁর করুণার আশা পোষণকারী। সৎকর্মশীলদের অবস্থা এই যে, তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁদের উপর আল্লাহ্র ভয় তাঁর রহমতের আশার উপর বিজয়ী থাকে। কিন্তু মৃত্যুর সময় ভয়ের উপর আশাই জয়যুক্ত হয়।

হ্যরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) তার নিকট গমন করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "নিজেকে তুমি কি অবস্থায় পাচ্ছা?" উত্তরে লোকটি বলেঃ "নিজেকে আমি এ অবস্থায় পাচ্ছি যে, আমি আল্লাহ্কে ভয় করছি ও তাঁর রহমতের আশা করছি।" তখন রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ "এরূপ সময়ে যার অন্তরে এ দু'টো জিনিস একত্রিত হয় তার আশা আল্লাহ্ পুরো করে থাকেন এবং যা হতে সে ভয় করে তা হতে তাকে মুক্তি দান করেন।"

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) ... নির্তিটি নির্বাহিত নির্বাহিত নির্বাহিত নির্বাহিত নির্বাহিত করার পর বলেনঃ "এই গুণ তো হযরত উসমান (রাঃ)-এর মধ্যে ছিল। তিনি রাত্রিকালে বহুক্ষণ ধরে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তেন এবং তাতে কুরআন কারীমের লম্বা কিরআত করতেন, এমনকি কখনো কখনো তিনি একই রাকাআতে কুরআন খতম করে দিতেন।" যেমন এটা হযরত আবৃ উবাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। কবি বলেনঃ

رود رد و وور گرود ضحوا بِاشمطِ عنوانِ السجودِ به \* يقطع الليل تسبيحاً وقراناً

এ হাদীসটি ইমাম আব্দ ইবনে হুমায়েদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। জামে'
তিরমিয়ী ও সুনানে ইবনে মাজাহতেও এটা বর্ণিত হয়েছে।

অর্থাৎ "সকালে তাঁর মুখমগুল সিজদার কারণে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কেননা, তিনি তাসবীহু ও কুরআন পাঠে রাত্রি কাটিয়ে দেন।"

হযরত তামীমুদ্ দারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি এক রাত্রে একশ'টি আয়াত পাঠ করে, তার আমলনামায় সারা রাত্রির কুনুতের সওয়াব লিখা হয়।" <sup>১</sup>

সূতরাং এরপ লোক এবং মুশরিকরা কখনো সমান হতে পারে না। অনুরূপভাবে যারা আলেম এবং যারা আলেম নয় তারাও মর্যাদার দিক দিয়ে কখনো সমান হতে পারে না। প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তির কাছে এই দুই শ্রেণীর লোকের পার্থক্য প্রকাশমান।

১০। বল (আমার এই কথা)ঃ হে
আমার মুমিন বান্দারা! তোমরা
তোমাদের প্রতিপালককে ভয়
কর। যারা এই দুনিয়াতে
কল্যাণকর কাজ করে তাদের
জন্যে আছে কল্যাণ। প্রশস্ত
আল্লাহ্র পৃথিবী,
ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত
পুরস্কার দেয়া হবে।
১১। বলঃ আমি আদিষ্ট হয়েছি,

১১। বলঃ আমি আদিষ্ট হয়েছি, আল্লাহ্র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করতে।

১২। আর আদিষ্ট হয়েছি, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অংগণী হই। ۱۰- قُلُ يعببُ إِدِ الذِّينَ امنوا القَّوْ رَبِّ مَ الْكَلِينَ امنوا القَوْ رَبِّ مَ اللَّذِينَ احْسَنُوا وَبَكُم لِللَّذِينَ احْسَنُوا فِي هَذِهِ الدَّنِيا حَسَنَةَ وَارْضَ فِي هَذِهِ الدَّنِيا حَسَنَةَ وَارْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً إِنْ مَا يُوفَى اللَّهِ وَالْسِعِينَ وَسَابِ ٥ السَّبِرُونَ اجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ ٥ اللَّهِ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَ اللَّهِ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَ اللَّهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَ السَّلِمِينَ وَ اللَّهُ مُشْلِمِينَ وَ اللَّهُ مُشْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ اللَّهُ مُعْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ اللَّهُ مُعْلِمُ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِيْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের আনুগত্যের উপর অটল ও স্থির থাকার এবং প্রতিটি কাজে ঐ পবিত্র সন্তার খেয়াল রাখার নির্দেশ

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, যারা এই দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্যে আছে কল্যাণ। অর্থাৎ তাদের জন্যে ইহজগত ও পরজগত উভয় জায়গাতেই কল্যাণ রয়েছে।

এরপর আল্লাহ্ তা আলা বলেনঃ আল্লাহ্র পৃথিবী প্রশস্ত। সূতরাং এক জায়গায় যদি স্থিরতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে সক্ষম না হও তবে অন্য জায়গায় চলে যাও। আল্লাহ্র অবাধ্যতার কাজ হতে বাঁচবার চেষ্টা কর। শির্ককে কোনক্রমেই স্বীকার করে নিয়ো না। ধৈর্যশীলদেরকে বিনা মাপে ও ওয়নে এবং বিনা হিসাবে প্রতিদান প্রদান করা হয়। জান্লাত তাদেরই বাসস্থান।

মহান আল্লাহ্ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ তুমি বলে দাও- আমাকে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমাকে এটাও আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই। অর্থাৎ আমি যেন আমার সমস্ত উন্মতের পূর্বে নিজেই আত্মসমর্পণকারী হই এবং আমার প্রতিপালকের অনুগত এবং তাঁর নির্দেশাবলী পালনকারী হই।

১৩। বল ঃ আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই তবে আমি ভয় করি মহা দিবসের শাস্তির।

১৪। বলঃ আমি ইবাদত করি আল্লাহ্রই তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে।

১৫। অতএব তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত কর। বলঃ কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিবারবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জেনে রে'খো, এটাই সৃস্পষ্ট ক্ষতি। ١٣ - قُلُ إِنِّيُ اَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ
رَبِّيْ عَذَابَ يُومٍ عَظِيمٍ ٥
٢ - قُلِ الله اعْبَدُ مُخْلِصًا لَهُ وَدِيْنَى ٥
٤ - فَاعْبِدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهُ وَ وَلَيْهُمْ مِنْ دُونِهُ وَالْمَيْنِينَ الَّذِينَ الْمُنْتَمْ مِنْ الَّذِينَ الْمُنْتَمَ مِنْ الْمُنْتَمْ مِنْ الْمُنْتَمْ مِنْ الْمُنْتَمْ مِنْ الْمُنْتِمَ وَالْمِلِيهِمْ يُومِ خَسِرِينَ الْمُنْتَمَ مِنْ الْمُنْتَمَ الْمُنْتَمَ مِنْ الْمُنْتَمَ الْمُنْتَمَ مِنْ الْمُنْتَمَ الْمُنْتَمِ الْمُنْتَمَ الْمُنْتَمَ الْمُنْتَمَا اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْتَمَ الْمُنْتَمَا اللهُ اللهُ الْمُنْتَمَا اللهُ اللهُ

১৬। তাদের জন্যে থাকবে তাদের
উর্ধ্ব দিকে অগ্নির আচ্ছাদন
এবং নিম্ন দিকেও আচ্ছাদন।
এতদারা আল্লাহ্ তাঁর
বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে
আমার বান্দারা। তোমরা
আমাকে ভয় কর।

١٦- لَهُمْ مِّنْ فَوقِهِمْ ظُلُلُ مِّنَ الْكَارِ وَمِنْ تَحَتِهِمْ ظُلُلُ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحَتِهِمْ ظُلُلُ ذَٰلِكَ النَّارِ وَمِنْ تَحَتِهِمْ ظُلُلُ ذَٰلِكَ النَّارِ وَمِنْ تَحَتِهِمْ طُلُلُ ذَٰلِكَ النَّارِ وَمِنْ اللَّهُ بِهُ عِبَادَهُ لَيْعِبَادِ فَاتَقُونِ ٥

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ হে মুহামাদ (সঃ)! তুমি ঘোষণা করে দাও— যদিও আমি আল্লাহ্র রাসূল, তবুও আমি আল্লাহ্র আযাব হতে নির্ভয় নই। যদি আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই তবে কিয়ামতের দিন আমিও আল্লাহ্র আযাব হতে বাঁচতে পারবো না। সুতরাং অন্য লোকদের আল্লাহ্র অবাধ্যতা হতে বহুগুণে বেশী বেঁচে থাকা উচিত। হে নবী (সঃ)! তুমি আরো ঘোষণা করে দাও— আমি ইবাদত করি আল্লাহ্রই তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত কর। এতেও ভীতি প্রদর্শন ও ধমক রয়েছে, অনুমতি নয়।

কিয়ামতের দিন পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই হবে যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করে। কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এসে যাবে। তাদের পরিজনবর্গ জান্নাতে গেলে এরা জাহান্নামে যাচ্ছে। আর সবাই জাহান্নামে গেলে মন্দভাবে একে অপর হতে সরে থাকবে এবং হতবুদ্ধি ও চিন্তিত থাকবে। এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

অতঃপর জাহান্নামে তাদের অবস্থার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, তাদের জন্যে থাকবে তাদের উর্ধ্বদিকে অগ্নির আচ্ছাদন এবং নিম্নদিকেও আচ্ছাদন। যেমন মহামহিমান্তিত আল্লাহ্ বলেনঃ

رُو دُسْ و ررير مِهُ اد وَمِنْ فُوقِهِمْ غُواشٌ وَكَذَٰلِكُ خَرِي الظَّلِمِينَ -

অর্থাৎ "তাদের বিছানা হবে জাহান্নামের অভিনের এবং তাদের উপরেও হবে আন্তনের চাদর, এবং এরূপেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।"(৭ ঃ 8১) অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

رور ۱۷۶ و يوم يغشهم العداب مِن فوقهم ومِن تحتِ ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم অর্থাৎ "সেই দিন শাস্তি তাদের উপরে ও পায়ের নীচে পর্যন্ত ঢেকে ফেলবে এবং তিনি (আল্লাহ্) বলবেনঃ তোমরা যা আমল করতে তার স্থাদ গ্রহণ কর।" (২৯ঃ ৫৫)

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ এতদ্বারা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন তাঁর প্রকৃত শাস্তি হতে যে, নিশ্চিত রূপে ঐ শাস্তি দেয়া হবে। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুতরাং তাঁর বান্দাদের সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত এবং পাপকার্য ও আল্লাহ্র অবাধ্যাচরণ পরিত্যাগ করা তাদের একান্তভাবে কর্তব্য। তাই তিনি বলেনঃ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার পাকড়াও, আমার শাস্তি, আমার ক্রোধ এবং আমার প্রতিশোধ ও হিসাব গ্রহণকে ভয় কর।

১৭। যারা তাগৃতের পূজা হতে
দূরে থাকে এবং আল্লাহ্র
অভিমুখী হয় তাদের জন্যে
আছে সুসংবাদ। অতএব
সুসংবাদ দাও আমার
বানাদেরকে।

১৮। যারা মনোযোগ সহকারে
কথা শুনে এবং ওর মধ্যে যা
উত্তম তা গ্রহণ করে।
তাদেরকে আল্লাহ্ সংপথে
পরিচালিত করেন এবং তারাই
বোধশক্তি সম্পার।

۱۷- والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها و انابوا إلى الله ان يعبدوها و انابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد و الدين يستمعون القول الذين يستمعون القول الذين المسلم الله واوليتك هم أولوا الالباب و

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত দু'টি হযরত যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল (রাঃ), হযরত আবৃ যার (রাঃ) এবং হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, এ আয়াত দু'টি যেমন এই মহান ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, অনুরূপভাবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত যাঁর মধ্যে এই পবিত্র গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া সবারই প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা এবং মহান আল্লাহ্র আনুগত্যে অটল থাকা। এ ধরনের লোকদের জন্যে উভয় জগতে সুসংবাদ রয়েছে। যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং ওর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে। এই প্রকৃতির লোকদেরকে মহান আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং এঁরাই বোধশক্তি সম্পন্ন। যেমন আল্লাহ্

তাবারাকা ওয়া তা'আলা হ্যরত মূসা (আঃ)-কে তাওরাত প্রদানের সময় বলেছিলেনঃ "এটাকে তুমি শক্তভাবে ধারণ কর এবং তোমার কওমকে নির্দেশ দাও যে, তারা যেন এটাকে উত্তমরূপে ধারণ করে।" সুতরাং জ্ঞানী ও সৎ লোকদের মধ্যে ভাল কথা গ্রহণ করার সঠিক অনুভূতি অবশ্যই বিদ্যমান থাকে।

১৯। যার উপর দণ্ডাদেশ
অবধারিত হয়েছে, তুমি কি
রক্ষা করতে পারবে সেই
ব্যক্তিকে, যে জাহান্নামে আছে?
২০। তবে যারা তাদের
প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের
জন্যে আছে বহু প্রাসাদ যার
উপর নির্মিত আরো প্রাসাদ,
যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত,
আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন;
আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন
না।

۱۹- افسمن حق عليه كلمة العنداب افانت تنقذ من في التارخ التارخ التين التقوا ربهم لهم عرف عرف من في التين التقوا ربهم لهم عرف من تحتمها الانهر وعد التين من تحتمها الانهر وعد التين التهاد وعد التين التهادة وعد التين التهادة وعد التين التهادة وعد التين ال

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! হতভাগ্য হওয়া যার তকদীরে লিখা আছে তুমি তাকে সুপথ প্রদর্শন করতে পার না। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কে এমন আছে যে, তাকে পথ দেখাতে পারে? তোমার দ্বারা এটা সম্ভব নয় যে, তুমি তাকে সুপথে আনতে পার এবং আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা করতে পার। হাঁা, তবে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে বহু প্রাসাদ, যার উপর নির্মিত রয়েছে আরো প্রাসাদ। সমস্ত আসবাবপত্র ওগুলোর মধ্যে সুন্দরভাবে সচ্জিত রয়েছে। প্রাসাদগুলো প্রশস্ত, সুউচ্চ ও সুদৃশ্য।

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ
"জান্নাতে এমন কক্ষসমূহ রয়েছে যেগুলোর ভিতরের অংশ বাহির হতে এবং
বাহিরের অংশ ভিতর হতে দেখা যায়।" তখন একজন বেদুইন জিজ্ঞেস করলোঃ
"হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! এগুলো কাদের জন্যে?" তিনি জবাবে বললেনঃ
"এগুলো তাদের জন্যে যারা কথাবার্তায় কোমল হয়, (দরিদ্রদেরকে) আহার

করায় এবং রাত্রিকালে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে তখন উঠে (তাহাজ্জুদের) নামায পডে।"<sup>১</sup>

হযরত আবৃ মালিক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "জানাতে এমন কক্ষসমূহ রয়েছে যেগুলোর বাহির ভিতর হতে এবং ভিতর বাহির হতে দেখা যায়। এগুলো আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব লোকের জন্যে বানিয়েছেন যারা (দরিদ্রদেরকে) খাদ্য খেতে দেয়, কথাবার্তায় কোমলতা অবলম্বন করে, পর্যায়ক্রমে রোযা রাখে এবং (রাত্রে) লোকদের ঘুমন্ত অবস্থায় (উঠে তাহাজ্জনের) নামায পড়ে।"ই

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জানাতীরা জানাতের মধ্যস্থিত কক্ষণুলোকে এমনিভাবে দেখবে যেমনিভাবে তোমরা আকাশ প্রান্তে তারকাণ্ডলো দেখে থাকো।" অন্য হাদীসে আছে যে, জানাতের ঐ কক্ষণুলোর প্রশংসা শুনে সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ওগুলো কি নবীদের জন্যে?" তিনি জবাব দিলেনঃ "হ্যা, নবীদের জন্যে তো বটেই, তাছাড়া ঐ লোকদের জন্যেও যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করে এবং রাসূলদেরকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করে।"

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপনার খিদমতে হাযির থাকি এবং আপনার চেহারা মুবারক অবলোকন করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অন্তর নরম থাকে এবং আমরা আখিরাতের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। কিন্তু যখন আপনার নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করি এবং পার্থিব কাজ-কারবারে লিপ্ত হই ও ছেলেমেয়েকে নিয়ে মগু হয়ে পড়ি তখন আর আমাদের অবস্থা ঐরূপ থাকে না।" আমাদের এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "যদি তোমরা সদা-সর্বদা ঐ অবস্থাতেই থাকতে যে অবস্থা আমার সামনে তোমাদের থাকে তাহলে ফেরেশতারা তাঁদের হাত দ্বারা তোমাদের সাথে মুসাফাহা করতেন এবং তোমাদের বাড়ীতে এসে তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। জেনে রেখো যে, যদি তোমরা শুনাহই না করতে তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্থলে এমন লোকদেরকে নিয়ে আসতেন যারা পাপ করতো, যেন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা

১. এ হাদীসটি ইমাম আহ্মাদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৪. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

করতে পারেন।" আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! জান্নাতের ভিত্তি কি দ্বারা তৈরী। তিনি উত্তরে বললেনঃ "স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা তৈরী। ওর চূন হলো খাঁটি মেশক আম্বর। ওর কংকরগুলো মণি-মুক্তা ও ইয়াকৃত। ওর মাটি হলো যা ফরান। যে তাতে প্রবেশ করবে সে প্রচুর মালের অধিকারী হবে, যার পরে মাল নম্ভ হয়ে যাওয়ার কোনই আশংকা নেই। চিরস্থায়ীভাবে সে তথায় অবস্থান করবে। তাকে সেখান হতে কখনো বের করে দেয়া হবে এরূপ কোন সম্ভাবনাই নেই। সেখানে মৃত্যুর কোন ভয় নেই। সেখানে তাদের কাপড় পুরাতন হবে না। সেখানে তারা চির যৌবন লাভ করবে। জেনে রেখো যে, তিন ব্যক্তির দু'আ অগ্রাহ্য হয় না। তারা হলোঃ ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, রোযাদার ব্যক্তি এবং অত্যাচারিত ব্যক্তি। তাদের দু'আ উপরে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং ওর জন্যে আকাশের দর্যাগুলোকে খুলে দেয়া হয়। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তখন বলেনঃ ''আমার ইয্যতের কসম! কিছুকাল পরে হলেও আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করবো।" তা

মহান আল্লাহ বলেনঃ এ প্রাসাদগুলোর পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং তা এমন যে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে পৌঁছাতে পারে এবং যখন যতটুকু ইচ্ছা প্রবাহিত করতে পারে। মুমিন বান্দাদেরকে আল্লাহ এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা আলা কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

২)। তুমি কি দেখো না যে,
আল্লাহ আকাশ হতে বারি
বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূমিতে
নির্মরেরপে প্রবাহিত করেন
এবং তদ্দারা বিবিধ বর্ণের
ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর
এটা শুকিয়ে যায় এবং তোমরা
এটা পীত বর্ণ দেখতে পাও,
অবশেষে তিনি ওটা খড়কুটায়
পরিণত করেন? এতে অবশ্যই
উপদেশ রয়েছে বোধশক্তি
সম্পন্নদের জন্যে।

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২২। আল্লাহ ইসলামের জন্যে
যার বক্ষ উন্মুক্ত করে
দিয়েছেন, এবং যে তার
প্রতিপালকের আলোকে আছে,
সে কি তার সমান যে এরূপ
নয়? দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয়
ব্যক্তিদের জন্যে যারা আল্লাহর
স্মরণে পরাভ্মুখ! তারা স্পষ্ট
বিশ্রান্ডিতে রয়েছে।

٢٢- افَ مَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُ وَ عَلَى نُوْرِ مِنْ رَبِهُ فَوْرُلُ لِلْقَسِيةِ قُلُوبهم رَبِهُ فَوْرُلُ لِلْقَسِيةِ قُلُوبهم مِنْ ذِكْرِ اللهِ اولئِكُ فِي ضَلْلٍ مُّنْ ذِكْرِ اللهِ اولئِكُ فِي ضَلْلٍ مُّبِيْنٍ ٥

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যে পানি রয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে আকাশ হতে অবতীর্ণ পানি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

رردره وانزلنا مِن السّماءِ مَاءً طَهُوراً

অর্থাৎ ''আমি আসমান হতে পবিত্র পানি অবতীর্ণ করেছি।''(২৫ ঃ ৪৮) এই পানি যমীন পান করে নেয় এবং ভিতরে ভিতরেই তা ছডিয়ে পডে। অতঃপর প্রয়োজন হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তা বের করেন এবং প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে যায়। যে পানি যমীনের মালিন্যে লবণাক্ত হয়ে যায় তা লবণাক্তই থাকে। অনুরূপভাবে আকাশের পানি বরফের আকারে পাহাড়ের উপর জমে যায় যাকে পাহাড় শোষণ করে নেয়। অতঃপর ওর থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়। প্রস্রবণ ও ঝরণার পানি জমিতে যায় যার ফলে জমির ফসল সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে যা বিভিন্ন রঙ এর, বিভিন্ন গন্ধের, বিভিন্ন স্বাদের এবং বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। তারপর শেষ সময়ে ওর যৌবন বার্ধক্যে এবং শ্যামলতা হলুদে পরিণত হয়। এরপর ওষ্ক হয়ে যায় এবং পরিশেষে কেটে নেয়া হয়। এতে কি জ্ঞানীদের জন্যে শিক্ষা ও উপদেশ নেই? তারা এটুকুও বুঝে না যে, দুনিয়ার অবস্থাও অনুরূপ। আজ যে ব্যক্তি যুবক ও সুন্দররূপে পরিলক্ষিত হয়, কাল ঐ ব্যক্তিকেই বৃদ্ধ ও কদাকার রূপে দেখা যায়। আজ যে লোকটি নব যুবক ও বলবান, কালই ঐ লোকটি হয়ে পড়ে বৃদ্ধ, কুৎসতি ও দুর্বল। পরিশেষে সে মৃত্যুর শিকার হয়ে যায়। সুতরাং যারা জ্ঞানী তারাই পরিণামের কথা চিন্তা করে থাকে। উত্তম ঐ ব্যক্তি যার পরিণাম হয় উত্তম। অধিকাংশ জায়গায় পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টি দারা উৎপাদিত শস্য ও ক্ষেত্রের সাথে দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَاضْرِبُ لَهُمْ مَّ ثَلُ الْحَيْوةِ الدَّنيا كَمَاءِ انزلنهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْحَيْ الْاَرْضِ فَاصْبَحَ هِشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيحَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقْتَدِراً ـ

অর্থাৎ "তাদের নিকট পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনেরঃ এটা পানির ন্যায় যা বর্ষণ করি আকাশ হতে, যদ্দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়। অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।" (১৮ ঃ ৪৫)

এরপর মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ ইসলামের জন্যে যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার প্রতিপালকের আলোকে আছে, সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? অর্থাৎ যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আর যে সত্য হতে দূরে সরে আছে তারা কি কখনো সমান হতে পারে? যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "যে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে নূর বা জ্যোতি দান করেছি, তার দারা সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করছে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে অন্ধকারের মধ্যে পরিবেষ্টিত রয়েছে এবং তার থেকে বের হওয়া তার জন্যে সম্ভবপর নয়?" (৬ ঃ ১২৩) সুতরাং এখানেও আল্লাহ তা আলা পরিণাম সম্পর্কে বলেনঃ দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্যে যারা আল্লাহর স্বরণে পরাজ্মখ! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। অর্থাৎ যাদের অন্তর আল্লাহর যিকর দ্বারা নরম হয় না, আল্লাহর হুকুম মানবার জন্যে যারা প্রস্তুত হয় না, প্রতিপালকের সামনে যারা বিনয় প্রকাশ করে না, অন্তরকে কঠোর করে দেয়, তাদের জন্যে দুর্ভোগ! তারা প্রকাশ্যভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

২৩। আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্য এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে

۲۳- اَللهُ نَزَلَ اَحْسَنَ الْحَدَيْثِ اللهُ مُتَشَابِها مَثَانِي تَقْشُعِرُ و و و و و م مَثَانِي تَقَشُعِرُ مِنْهُ جَلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبِّهُمَ তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে; এটাই আল্লাহর পথ-নির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা ওটা ঘারা পথ-প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিদ্রান্ত করেন তার কোন পথ-প্রদর্শক নেই।

وَ يَكِينُ جَلُودُهُم وَقُلُوبُهُم إِلَى ثُمَّ تَكِينُ جَلُودُهُم وَقُلُوبُهُم إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهُدِى بِهُ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يَضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٥

এখানে মহামহিমানিত আল্লাহ স্বীয় কুরআন আযীমের প্রশংসা করছেন যা তিনি স্বীয় রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন। তিনি বলেনঃ আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা পরস্পর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এর আয়াতগুলো একে অপরের সাথে মিল রাখে। এই সূরার আয়াতগুলো ঐ সূরার সাথে এবং ঐ সূরার আয়াতগুলো এই সূরার সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। একই কথা ও একই আলোচনা কয়েক জায়গায় রয়েছে। আবার অনৈক্যভাবে কতকগুলো আয়াত একই বর্ণনার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। এর সাথে সাথে ওর বিপরীতটির বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। যেমন মুমিনদের বর্ণনার সাথে সাথেই কাফিরদের বর্ণনা, জান্নাতের বর্ণনার সাথে সাথেই জাহান্নামের বর্ণনা ইত্যাদি। দেখা যায় যে, পুণ্যবানদের বর্ণনা দেয়ার পরেই পাপীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, ইল্লীনের বর্ণনার সাথেই সিজ্জীনের বর্ণনা আছে, আল্লাহভীরুদের বর্ণনার সাথেই রয়েছে খোদাদ্রোহীদের বর্ণনা এবং জান্নাতের বর্ণনা দেয়ার সাথে সাথেই জাহান্নামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। مثكاني এর অর্থ এটাই। আর شَشَابِهات কি আয়াতগুলোকে বলা হয় যেগুলো একই প্রকারের বর্ণনায় মিলিতভাবে চলে আসে। এখানে এই শব্দের অর্থ তো এটাই। আর যেখানে وأخر متشبهت (৩ ६ ৭) রয়েছে সেখানে অন্য অর্থ।

মহান আল্লাহ বলেনঃ যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। শাস্তি ও ধমকের কথা শুনে তাদের অন্তর কেঁপে উঠে এবং তাদের শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়। তখন তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মহান আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাঁর করুণা ও স্নেহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তারা আশান্তিত হয়। সুতরাং তাদের অন্তর অসৎ লোকদের কালো অন্তর হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এরা আল্লাহর কালাম মনোযোগের সাথে শুনে আর ওরা গান-বাজনায় লিপ্ত থাকে। এই মহান লোকগুলো কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে নিজেদের ঈমানকে আরো মযবৃত করে, আর যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে তারা কুরআনের আয়াত শুনে আরো বেশী কুফরী করতে শুরু করে। এরা সিজদায় পড়ে কাঁদতে থাকে, আর ওরা হাসি-তামাশায় লিপ্ত থাকে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ "মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তাদের প্রতিপালকের উপরই তারা নির্ভর করে। যারা নামায প্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি যা দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরই জন্যে রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।"(৮ ঃ ২-৪) মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِأَيْتِ رَبِّهِم لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعَمِياناً ـ

অর্থাৎ "যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত শ্বরণ করিয়ে দিলে ওর প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না।"(২৫ ঃ ৭৩) বরং তারা কান লাগিয়ে শুনে এবং অন্তর দিয়ে অনুধাবন করে। চিন্তা-গবেষণা করে তারা সঠিক অর্থ জেনে নেয়। সঠিক অর্থ জেনে নিয়ে তারা সিজদায় পড়ে যায় এবং আমলের জন্যে উঠে পড়ে লাগে। তারা নিজেদের জ্ঞানের দ্বারা কাজ করে, অন্যদের দেখাদেখি তারা অজ্ঞতার পিছনে পড়ে না।

অন্যদের বিপরীত তাদের মধ্যে তৃতীয় গুণ এই আছে যে, তারা কুরআন শ্রবণের সময় অত্যন্ত আদবের সাথে বসে থাকে। রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর তিলাওয়াত শুনে সাহাবায়ে কিরামের দেহ ও আত্মা আল্লাহর যিকরের দিকে ঝুঁকে পাড়তো। তাঁদের মধ্যে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হতো। কিন্তু এটা নয় যে, তাঁরা চিল্লিয়ে-চেঁচিয়ে উঠতেন এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতেন। বরং তাঁরা অত্যন্ত শান্ত-শিষ্টভাবে, আদব-কায়দা রক্ষা করে ও বিনয়ের সাথে আল্লাহর

কালাম শুনতেন। এভাবে তাঁরা দেহ মনে প্রশান্তি লাভ করতেন এবং এ কারণেই তাঁরা প্রশংসার পাত্র হয়েছেন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন!

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ আল্লাহর অলীদের বিশেষণ এই যে, কুরআন গুনে তাঁদের অন্তর মোমের মত গলে যায় এবং তাঁরা আল্লাহর যিকরের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাঁদের অন্তর আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হয়। আর তাঁদের চক্ষুগুলো হয় অশ্রুসিক্ত এবং দেহ-মন হয় প্রশান্ত। এটা নয় যে, তাঁদের জ্ঞান লোপ পায়, বিশ্বয়কর অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং ভাল ও মন্দের জ্ঞান থাকে না। এগুলো তো বিদআতের কাজ যে, মানুষ হা-হুতাশ করবে, লক্ষ-ঝক্ষ করবে এবং কাপড় ছিঁড়বে। এগুলো হলো শয়তানী কাজ।

এরপর মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ এটাই আল্লাহর পথ-নির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দ্বারা পথ-প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ-প্রদর্শক নেই।

২৪। যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন
তার মুখমণ্ডল দারা কঠিন শান্তি
ঠেকাতে চাইবে, সে কি তার
মত যে নিরাপদ?
যালিমদেরকে বলা হবেঃ
তোমরা যা অর্জন করতে তার
শান্তি আস্থাদন কর।

২৫। তাদের পূর্ববর্তীরাও মিখ্যা আরোপ করেছিল, ফলে শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করলো তাদের অজ্ঞাতসারে।

২৬। ফলে আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করালেন এবং আখিরাতের শাস্তি তো কঠিনতর। যদি তারা জানতো। الْعَذَابِ يُوْمُ الْقَيْمَةُ وَقَيْلَ الْعَذَابِ يُوْمُ الْقَيْمَةُ وَقَيْلَ الْعَذَابِ يُوْمُ الْقَيْمَةُ وَقَيْلَ الْعَذَابِ يُوْمُ الْقَيْمَةُ وَقَيْلَ الْطَلِّمِينَ ذُوْقَالُوا مَا كُنْتُمُ تَكُسِبُونَ ٥ تَكُسِبُونَ ٥

٢- كَـنْبُ الَّذِينُ مِنْ قُـبُلِهِمُ
 فَـاتُهُمُ الْعَـنْدَابُ مِنْ حَـيْثُ لاَ
 يَشْعُرُونَ ٥

٢- فَاذَاقَهُمُ اللَّهَ الخَيزَى فِي الْخَيوة الدُّنياء وَلَعَذَابُ الْاخِرة الْخَيرة الْخَيرة الْكَيرة لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٥

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তি তার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে, সে কি তার মত যে নিরাপদ? যেমন মহামহিমান্তিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে ঋজু হয়ে সরল পথে চলে?" (৬৭ ঃ ২২) ঐ কাফিরদেরকে কিয়ামতের দিন মুখের ভরে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং বলা হবেঃ আগুনের স্বাদ গ্রহণ কর। মহামহিমানিত আল্লাহ আরো বলেনঃ

অর্থাৎ "যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে, সেই দিন বলা হবেঃ জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।" (৫৪ ঃ ৪৮) আর এক জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ "যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে সেই উত্তম, না কি সেই উত্তম, যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে আগমন করবে?" (৪১ ঃ ৪০) এখানে এই আয়াতের ভাবার্থ এটাই। কিন্তু এক প্রকারের বর্ণনা দিয়ে দ্বিতীয় প্রকারকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কেননা, এর দ্বারা ঐ প্রকারকেও বুঝা যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল এবং রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, ফলে শাস্তি তাদেরকে প্রাস করলো তাদের অজ্ঞাতসারে। ফলে আল্লাহর শাস্তি তাদেরকে পার্থিব জীবনেও লাপ্ত্বিত ও অপমানিত করলো, আর পরকালের কঠিন শাস্তি তো তাদের জন্যে বাকী আছেই। সুতরাং হে মক্কার কাফিরের দল! তোমাদের এখন উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর সাথে দুর্ব্যহার করা হতে বিরত থাকা। নতুবা তোমাদের অবাধ্যতা ও হঠকারিতার কারণে হয়তো তোমাদের উপরও আল্লাহর কঠিন শাস্তি নেমে আসবে। তোমাদের জ্ঞান থাকলে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা তোমাদের শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট।

২৭। আমি এই কুরআনে মানুষের জন্যে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

২৮। আরবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।

২৯। আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ
করছেন। এক ব্যক্তির প্রভু
অনেক যারা পরস্পর বিরুদ্ধ
ভাবাপর এবং এক ব্যক্তির প্রভু
ভধু একজন; এই দুই জনের
অবস্থা কি সমান? প্রশংসা
আল্লাহরই প্রাপ্য; কিন্তু তাদের
অধিকাংশই এটা জানে না।

৩০। তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।

৩১। অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের ধ্রতিপালকের সামনে বাক-বিত্ঞাকরবে। ٧٧ - وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيُ الْمَالِيَّاسِ فِي الْمَا الْقَدُرَانِ مِنَ كُلِّ مَسْئُلٍ مَسْئُلً مَسْئُلًا مَسْئُلًا مَسْئُلً مَسْئُلًا مِنْ مَلًا مَسْئُلًا مَسْئُلًا مَسْئُلًا مَلْمُ مِنْ مَائِلًا مَسْئُلًا مِلْمُ مِنْ مَائِلًا مَسْئُلًا مَائِلًا مَسْئُلًا مَائِلًا مِائِلًا مِلْمَائِلًا مَائِلًا مِلْمَائِلًا مَائِلًا مِلْمَائِلًا مَائِلًا مَائِلًا مَائِلًا مَائِلًا مَائِلًا مَائِلًا مَائِلًا مِلْمَائِلًا مِلْمَائِلًا مَائِلًا مِلْمَائِلًا مَائِلًا مَائِلًا مَائِلًا مِلْمَائِلًا مِلْمَائِلًا مِلْمَائِلًا مِلْمَائِلًا مِلْمَائِلًا مِلْمَائِلًا مِلْمَائِلًا مَائِلًا مَائِلًا مَائِلًا مِلْمَائِلًا مِلْمَائ

وراً گربگا غَیْرُ ذِی عِوجِ ۲۸- قرآناً عُربیاً غَیْرُ ذِی عِوجِ پریه و درن و دُر لعلهم یتقون ۰

٢٩- ضُرَب الله مَثلاً رَّجُلاً فِيَهِ شُركاء مُتشكسون ورَجُلاً سُلماً لِرجُلْ هَلُ يَسْتَولِنِ مُثلاً الْحَمد لِلهِ بَلُ اكثرهم لاَ يَعْلَمُونَ ۞

يات ميت وانهم ميتون ٥٠ ميتون ٥٠ ميتون ٥٠ ميتون ٥٠ ميت وانهم ميتون ٥٠ ميت

پی رسودر در و در ع پیکم تختصمون ن

দৃষ্টান্ত দারা কথা সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা নানা প্রকারের দৃষ্টান্তও পেশ করে থাকেন যেন মানুষ ভালভাবে বুঝতে পারে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ ... কুঁট নির্দ্দেশ কর্মিন কর্মিন করেছেন থেগুলো ভোমরা তা'আলা তোমাদের জন্য এই দৃষ্টান্তগুলো বর্ণনা করেছেন থেগুলো তোমরা নিজেদেরই মধ্যে ভালভাবে জানতে বুঝতে পার (শেষ পর্যন্ত)।" আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضِرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا ۚ إِلاَّ الْعَلِمُونَ ـ

অর্থাৎ "ঐ দৃষ্টান্তগুলো আমি তোমাদের জন্যে বর্ণনা করে থাকি, শুধু জ্ঞানীরাই ওগুলো বুঝে থাকে।" (২৯ ঃ ৪৩)

মহান আল্লাহ বলেনঃ আরবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতামুক্ত। অর্থাৎ এই কুরআন স্পষ্ট আরবী ভাষায় রয়েছে। এতে নেই কোন বক্রতা এবং নেই কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। এতে রয়েছে খোলাখুলি দলীল ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি। যাতে মানুষ এগুলো পড়ে ও বুঝে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে। তারা যেন এর শাস্তি সম্বলিত আয়াতগুলো পড়ে দুষ্কর্মগুলো পরিত্যাগ করতে পারে এবং এর সাওয়াবের আয়াতগুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখে সৎ আমলের প্রতি আগ্রহী হয়।

এরপর মহান আল্লাহ একত্বাদী ও অংশীবাদীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যে, একজন গোলামের প্রভু অনেক এবং তারাও আবার পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন । আর অন্য একজন গোলামের শুধুমাত্র একজন প্রভু ৯ ঐ প্রভু ছাড়া তার উপর অন্য কারো আধিপত্য নেই। এ দু'জন কি কখনো সমান হতে পারে? কখনো নয়। অনুরূপভাবে একত্বাদী, যে শুধু এক ও অংশীবিহীন আল্লাহরই ইবাদত করে এবং মুশরিক, যে তার বহু মা'বৃদ বানিয়ে রেখেছে, এ দু'জনও কখনো সমান হতে পারে না। এ দু'জনের মধ্যে আসমান যমীনের পার্থক্য রয়েছে। এই প্রকাশ্য ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত যে, তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে এমনভাবে বুঝিয়েছেন যে, সত্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। শিরকের অসারতা এবং তাওহীদের বাস্তবতা সুন্দরভাবে মানুষের মন মগজে ভরে দেয়া হয়েছে। এখন মহান আল্লাহর সাথে একমাত্র ঐ ব্যক্তি শরীক স্থাপন করতে পারে যে একেবারে অজ্ঞান, যার মধ্যে বিবেক-বৃদ্ধি মোটেই নেই।

ह्यत्र जात् वकत त्रिकीक (ताः) जाल्लार जाताका उग्ना जां जालात विशेष कर्मे क्रिके क्षेत्र जाले जालात क्षेत्र जाले क्षेत्र जाले क्षेत्र क्षेत्र

(মুহাম্মদ সঃ একজন রাসূল মাত্র, তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং ষদি সে মারা যায় অথবা সে নিহত হয় তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করবে না বরং আল্লাহ শীদ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন) (৩ ঃ ১৪৪)-এই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর মৃত্যুর প্রমাণ হিসেবে পাঠ করেন এবং জনগণকে বৃঝিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর একথা শুনে সবারই বিশ্বাস হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকাল করেছেন। আয়াতের ভাবার্থ এই যে, সবাই এই দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণকারী এবং আখিরাতে সবাই আল্লাহ তা'আলার নিকট একত্রিত হবে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা অংশীবাদী ও একত্ববাদীদের মধ্যে পরিষ্কারভাবে ফায়সালা করবেন এবং সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তাঁর চেয়ে উত্তম ফায়সালাকারী ও বড় জ্ঞানী আর কে আছে? ঈমানদার, একত্ববাদী এবং সুন্নাতের পাবন্দ ব্যক্তি সেদিন মুক্তি পাবে এবং মুশরিক, কাফির ও মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী কঠিন শান্তির শিকার হবে। অনুরূপভাবে দুনিয়ার যে দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া ও বিরোধ ছিল, তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে এবং মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ তাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন।

হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন ثُمُ الْقَيْمَةُ الْقَيْمَةُ الْقَيْمَةُ الْقَاتِمَةُ الْقَيْمَةُ الْقَاتِمَةُ الْقَاتِمَةُ وَالْقَيْمَةُ الْقَاتِمَةُ الْتَعْتَمُونَا الْقَاتِمَةُ الْتَعْتَى الْعَلَى الْعَلَالِيَةُ الْقَاتِمَةُ الْقَاتِمَةُ الْقَاتِمَةُ الْقَاتِمَةُ الْقَاتِمَةُ الْقَاتِمَةُ الْعَلَى الْعَلَالِيَامِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِ

মুসনাদে আহমাদের হাদীসে এও রয়েছে যে, যখন أَمُ لَتَسَلَّلُ يُومَنِّذُ عَن (এরপর অবশ্যই সেই দিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে) (১০২ ঃ ৮) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন হযরত যুবায়ের (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন নিয়ামত সম্বন্ধে আমরা জিজ্ঞাসিত হবোং আমরা তো খেজুর ও পানি খেয়েই জীবন যাপন করছি!" জবাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এখন বেশী নিয়ামত নেই বটে, কিন্তু সত্বরই তোমরা অধিক নিয়ামত লাভ করবে।"ই

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহও (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে হাসান বলেছেন।

এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলে হযরত যুবায়ের ইবনে মুতঈম (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! দুনিয়ায় আমাদের মধ্যে যে ঝগড়া-বিবাদ রয়েছে, কিয়ামতের দিন ওটারই কি পুনরাবৃত্তি করা হবে? সাথে সাথে ওর গুনাহ সম্বন্ধেও কি প্রশ্ন করা হবে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "হাঁা, অবশ্যই পুনরাবৃত্তি হবে এবং হকদারকে পূর্ণ হক দেয়া হবে।" একথা শুনে হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলেনঃ "তাহলে তো কঠিন ব্যাপার হবে।"

হযরত উক্বা ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম দু'জন প্রতিবেশীর পারস্পরিক ঝগড়া পেশ করা হবে।"<sup>২</sup>

হ্যরত আবৃ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! কিয়ামতের দিন সমস্ত ঝগড়ারই ফায়সালা করা হবে, এমনকি দু'টি বকরী, যারা দুনিয়ায় লড়াই করেছিল এবং শিং বিশিষ্ট বকরীটি শিং বিহীন বকরীকে শিং দ্বারা ভঁতো দিয়েছিল, তারও প্রতিশোধ আদায় করে দেয়া হবে।"

হযরত আবৃ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) একদা দুটি বকরীকে পরস্পর লড়াই করতে দেখে বলেনঃ "হে আবৃ যার (রাঃ)! বকরী দুটি কি নিয়ে লড়াই করছে তা তুমি জান কি?" হযরত আবৃ যার (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ "জ্বী, না।" তখন রাস্লুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আল্লাহ তা'আলা কিন্তু জানেন এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের উভয়ের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফায়সালা করবেন।"

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''কিয়ামতের দিন অত্যাচারী ও আত্মসাৎকারী বাদশাহকে আনয়ন করা হবে এবং তার প্রজারা তার সাথে ঝগড়া করে জয়লাভ করবে। তখন তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবেঃ যাও, তাকে জাহান্নামের একটি স্তম্ভ বানিয়ে নাও।"

১. ইমাম তিরমিযীও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

<sup>8.</sup> এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৫. এ হাদীসটি হাফিয আবৃ বকর আল বাযযার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের আগলাব ইবনে তামীম নামক একজন বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি দুর্বল ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঐদিন প্রত্যেক সত্যবাদী মিথ্যাবাদীর সাথে, প্রত্যেক অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারীর সাথে, প্রত্যেক সুপথপ্রাপ্ত ব্যক্তি পথভ্রষ্ট ব্যক্তির সাথে এবং প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি সবল ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করবে।

ইবনে মুনদাহ (রঃ) কিতাবুর রূহ এর মধ্যে হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে রিওয়াইয়াত করেছেন যে, জনগণ কিয়ামতের দিন ঝগড়া করবে, এমন কি আত্মা ও দেহের মধ্যেও ঝগড়া বাঁধবে। আত্মা দেহের উপর দোষারোপ করে বলবেঃ "এসব দুষ্কার্য তো তুমিই করেছিলে।" তখন দেহ আত্মাকে বলবেঃ ''সমস্ত চাহিদা ও দুষ্টামি তো তোমারই ছিল।'' তখন একজন ফেরেশতা তাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন। তিনি বলবেনঃ "তোমাদের দৃষ্টান্ত এমন দু'টি লোকের মত যাদের একজন চক্ষু বিশিষ্ট, কিন্তু খোঁড়া ও বিকলাঙ্গ। চলাফেরা করতে পারে না। দ্বিতীয়জন অন্ধ, কিন্তু তার পা ভাল, খোঁড়া নয়। সে চলাফেরা করতে পারে। তারা দু'জন একটি বাগানে রয়েছে। খোঁড়া অন্ধকে বললোঃ ''ভাই, এই বাগানটি তো ফলে ভরপুর রয়েছে। কিন্তু আমার তো পা নেই যে, ফল পাড়বো?" তখন অন্ধ বললোঃ "এসো, আমার তো পা রয়েছে, আমি তোমাকে আমার পিঠের উপর চড়িয়ে নিচ্ছি।" অতঃপর তারা দু'জন এভাবে পৌঁছলো এবং ইচ্ছা ও চাহিদা মত ফল পাড়লো। আচ্ছা বলতো, এ দু'জনের মধ্যে অপরাধী কে?" দেহ ও আত্মা উভয়ে জবাব দিলোঃ "দু'জনই সমান অপরাধী।" ফেরেশতারা তখন বলবেনঃ "তাহলে তো তোমরা নিজেরাই তোমাদের ফায়সালা করে দিলে। অর্থাৎ দেহ যেন সওয়ারী এবং আত্মা যেন সওয়ার বা আরোহী।"

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ "এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা বিশ্বয়বোধ করছিলাম যে, আমাদের ও আহলে কিতাবের মধ্যে তো কোন ঝগড়া নেই। তাহলে কিয়ামতের দিন কার সাথে আমরা ঝগড়া করবোঃ এরপর যখন মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে ফিৎনা শুরু হয়ে গেল তখন আমরা বুঝলাম যে, এটাই হলো পরস্পরের ঝগড়া যা কিয়ামতের দিন পেশ করা হবে।"

হযরত আবুল আ'লিয়া (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আহলে কিবলার ঝগড়া বুঝানো হয়েছে। আর ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুসলমান ও কাফিরের ঝগড়া উদ্দেশ্য। এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

## ত্রয়োবিংশতিতম পারার তাফসীর সমাপ্ত

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন

৩২। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে
মিথ্যা বলে এবং সত্য আসার
পর তা প্রত্যাখ্যান করে তার
অপেক্ষা অধিক যালিম আর
কে? কাফিরদের আবাসস্থল কি
জাহারাম নয়?

৩৩। যারা সত্য এনেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে তারাই তো মুন্তাকী।

৩৪। তাদের বাঞ্ছিত সব কিছুই
আছে তাদের প্রতিপালকের
নিকট। এটাই সৎকর্মশীলদের
পুরস্কার।

৩৫। কারণ তারা যেসব মন্দ কর্ম করেছিল আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদেরকে তাদের সংকর্মের জন্যে পুরস্কৃত করবেন।

٣٢– فَحَنَ اظَلَمُ مِحْنَ كَذَبَ وسرام طررور اِذْجاءه اليس فِي جَهْنَم مَثُوَّي ٣٣- والذي جــــ وصدق به اولئك هم المتقون ٥ الَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ اجْرَهُمْ بِاحْسُنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥

মহামহিমানিত আল্লাহ মুশরিকদের সম্পর্কে বলছেন যে, তারা আল্লাহর উপর
মিথ্যা আরোপ করেছে এবং বিভিন্ন প্রকারের অপবাদ দিয়েছে। তাঁর সাথে তারা
অন্যদেরকে মা'বৃদ বানিয়ে নিয়েছে। কোন সময় তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর
কন্যারূপে গণ্য করেছে এবং কখনো কখনো তারা সৃষ্টজীবের মধ্য হতে কাউকে
তাঁর পুত্র বলেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয় হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও
পবিত্র। তিনি এগুলো হতে বহু উর্ধে রয়েছেন।

এ মুশরিকদের মধ্যে আর একটি বদঅভ্যাস এই রয়েছে যে, আল্লাহ তা আলা নবীদের (আঃ) উপর যে সত্য অবতীর্ণ করেন তা তারা অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে? অর্থাৎ এ ধরনের লোকই সবচেয়ে বড় যালিম। অতঃপর তাদের জন্যে যে শাস্তি অবধারিত রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সতর্ক করছেন যে, ঐ সব লোকের আবাসস্থল হলো জাহান্নাম যারা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত অস্বীকার ও অবিশ্বাসের উপরই থাকবে।

মুশরিকদের বদঅভ্যাস এবং ওর শান্তির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা আলা মুমিনদের উত্তম অভ্যাস ও ওর পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যাঁরা সত্য আনয়ন করেছেন এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন, অর্থাৎ হয়রত মুহামাদ (সঃ), হয়রত জিবরাঈল (আঃ) এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যিনি কালেমায়ে তাওহীদকে স্বীকার করেছেন, আর সমস্ত নবী এবং তাঁদের অনুসারী সমস্ত মুসলিম উমত, তাঁদের আকাজ্জিত সবকিছুই তাঁদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং এটা সৎকর্মশীলদের পুরস্কার। স্বয়ং রাস্লুল্লাহ (সঃ) এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। তিনিও সত্য আনয়নকারী, পূর্ববর্তী নবীদের (আঃ) সত্যতা স্বীকারকারী এবং তাঁর উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছিল তা তিনি মান্যকারী। সাথে সাথে এই বিশেষণ সমস্ত মুমিনের মধ্যে রয়েছে। তাঁরা আল্লাহ তা আলার উপর তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁর রাস্লদের (আঃ) উপর ঈমান আনয়নকারী। হয়রত রাবী ইবনে আনাস (রাঃ)-এর কিরআতে وَالْدِينَ جَاءَ (এবং যারা সত্য আনয়ন করেছে) রয়েছে। হয়রত আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (য়ঃ) বলেন যে, সত্য আনয়নকারী হলেন হয়রত মুহামাদ (সঃ) এবং তা মান্যকারী হলো মুসলমান!

মহান আল্লাহ বলেনঃ তারাই তো মুন্তাকী বা আল্লাহন্তীরু। তারা আল্লাহকে ভয় করে এবং শিরক ও কৃষ্ণরী হতে বেঁচে থাকে। তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত। তথায় তাদের আকাজ্জ্বিত সবকিছুই বিদ্যমান রয়েছে। তারা যখন যা চাইবে তখনই তা পাবে। এই সংকর্মশীলদের এটাই পুরস্কার। মহান আল্লাহ তাঁদের পাপ ক্ষমা করেন এবং তাঁদের পুণ্যময় কাজ কবৃল করে থাকেন। যেমন মহামহিমান্থিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেনঃ

اُولئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَلُ عَنْهُمُ احْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوُزُ عَنَ سِيَّاتِهِمَ فِي اَصْحَبِ الْجَنَةِ وَعَدَ الصِّدَقِ الَّذِي كَانُوا يُوعِدُونَ . الْجَنَةِ وَعَدَ الصِّدَقِ الَّذِي كَانُوا يُوعِدُونَ .

অর্থাৎ "তারা ওরাই যাদের ভাল কাজগুলো আমি কবৃল করে নিবো এবং মন্দ কাজগুলোর জন্যে তাদেরকে ক্ষমা করবো, তারা জানাতে অবস্থান করবে, তাদেরকে সত্য ও সঠিক ওয়াদা দেয়া হচ্ছে।" (৪৬ ঃ ১৬) ৩৬। আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্যে যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্যে কোন পথ প্রদর্শক নেই।

৩৭। এবং যাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন তার জন্যে কোন পথভ্রষ্টকারী নেই, আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক নন?

৩৮। তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ আকাশমগুলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবেঃ আল্লাহ। বলঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছো যে, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে? বলঃ আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা আল্লাহর উপর নির্ভর করে।

وَيُخُوفُونك بِالذِينَ مِن دونه هاد ٥ مُّضِلِّ ٱلْيُسُ اللَّهُ بِعَزِيْرٍ ذِي ٣٨- وَلَٰئِنْ سَالُتُهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّموتِ وَالْارْضُ لَيْقُولُنَ الوطود ار رردود در اد و در الله قل افرءيتم ما تدعون مِنَ دونِ اللهِ إن ارادنِي الله مُمُسِكُتُ رَحْمَتِهِ قَلَ حَسَبِي و وررسا و و ر المتوكلون ٥

৩৯। বলঃ হে আমার সম্প্রদায়।
তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ
করতে থাকো, আমিও আমার
কাজ করছি। শীঘ্রই জানতে
পারবে।

৪০। কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শান্তি এবং কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শান্তি।

٣٩- قُلُ يُقَدُم اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِي عَامِلُ فَسُوْفَ مَكَانَتِكُمُ إِنِي عَامِلُ فَسُوْفَ تَعَلَمُونَ ﴾ تعلمون ﴿ عَلَىٰ عَلَمُونَ ﴾ ٤- مَنْ يَاتِيه عَذَابٌ يَخْزِيه وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ يَتَخْزِيه

একটি কিরআতে اَلَيْسُ اللّٰهُ بِكَانِ عِبَادَهُ রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্যে কি যথেষ্ট নন? অর্থাৎ আল্লাহ তা আলাই তাঁর সমস্ত বান্দার জন্যে যথেষ্ট। সুতরাং সবারই তাঁর উপরই ভরসা করা উচিত।

হযরত ফুযালাহ ইবনে উবায়েদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "ঐ ব্যক্তি পরিত্রাণ লাভ করেছে যাকে ইসলামের পথে পরিচালিত করা হয়েছে, প্রয়োজন পরিমাণে রিয়ক দান করা হয়েছে এবং তাতেই সে তুষ্ট হয়েছে।"

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখাচ্ছে। এটা তাদের অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্যে কোন পথ প্রদর্শক নেই। যেমন আল্লাহ যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউই পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও দণ্ডবিধায়ক। যারা তাঁর উপর নির্ভর করে তারা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং তাঁর দিকে যারা ঝুঁকে পড়ে তারা কখনো বঞ্চিত হয় না। তাঁর চেয়ে বড় মর্যাদাবান আর কেউই নেই। অনুরূপভাবে তাঁর চেয়ে বড় প্রতিশোধ গ্রহণকারীও আর কেউ নেই। যারা তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে এবং তাঁর রাসূলদের সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিগু হয় তাদেরকে অবশ্যই তিনি কঠিন শান্তি প্রদান করবেন।

এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ), ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ)
বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে সহীহ বলেছেন।

এরপর মুশরিকদের আরো অজ্ঞতা ও নির্বৃদ্ধিতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা আলাকে সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা মেনে নেয়া সত্ত্বেও তারা এমন মিথ্যা ও অসার মা'বূদের উপাসনা করছে যারা কোন লাভ ও ক্ষতির মালিক নয়। যাদের কোন বিষয়েরই কোন অধিকার নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তুমি আল্লাহকে স্মরণ কর, তিনি তোমার হিফাযত করবেন। তুমি আল্লাহর যিকর কর, সব সময় তুমি তাঁকে তোমার কাছে পাবে। সুখ স্বাচ্ছন্যের সময় তাঁর নিয়ামতরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, কাঠিন্যের সময় তিনি তোমার কাজে আসবেন। কিছু চাইতে হলে তাঁর কাছেই চাও এবং সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। জেনে রেখো যে, আল্লাহর ইচ্ছা না হলে সারা দুনিয়া মিলে তোমার কোন ক্ষতি করতে চাইলে তোমার কোনই ক্ষতি তারা করতে পারবে না। অনুরূপভাবে সবাই মিলে তোমার কোন উপকার করতে হইলেও এবং সেটা তোমার তকদীরে লিখিত না থাকলে তোমার কোন উপকারও করতে তারা সক্ষম হবে না। পুস্তিকা শুকিয়ে গেছে এবং কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার সাথে ভাল কাজে নিমগ্ন হয়ে যাও। বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণে বড়ই পুণ্য লাভ হয়। সবরের সাথে সাহায্য রয়েছে। সংকীর্ণতার সাথেই আছে প্রশস্ততা এবং কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি ৷

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাও- আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা আল্লাহর উপর নির্ভর করে। যেমন হযরত হুদ (আঃ)-কে যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোঁকেরা বলেছিলঃ

رُ يُورُهُ إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرَمْكَ بَعْضُ الْهِجِنَا بِسُوْمٍ

অর্থাৎ "আমরা তো এটাই বলি যে, আমাদের মা'বৃদদের মধ্যে কেউ তোমাকে অণ্ডভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে।" (১১ ঃ ৫৪) তখন তাদের এ কথার উত্তরে তিনি বলেনঃ

رَانِي اَشِهِدُ اللهِ وَاشْهِدُوا اَنِي بَرِي مِسْ وَ وَوَرَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمْ اللهِ وَاشْهِدُ اللهِ وَاشْهِدُوا اَنِي بَرِي مِسْاتَشْرِكُونَ - مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمْ لا تُنظِرُونَ - إِنِّي تُوكَلَّتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ مَّا مِنْ ذَابَةٍ إِلاَّ هُو اَخِذَ بِنَاصِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمً -

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ "আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, আমি তা হতে নির্লিপ্ত যাকে তোমরা আল্লাহর শরীক কর আল্লাহ ব্যতীত। তোমরা সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, অতঃপর আমাকে অবকাশ দিয়ো না। আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর, এমন কোন জীবজন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়ন্তাধীন নয়। আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে।" (১১ ঃ ৫৪-৫৬)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হতে চায় সে যেন আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয়। আর যে ব্যক্তি লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী হতে চায় সে যেন তার নিজের হাতে যা রয়েছে তার উপর আস্থা রাখার চেয়ে বেশী আস্থা রাখে ঐ জিনিসের উপর যা আল্লাহর হাতে রয়েছে। যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সন্মানিত ও মর্যাদাবান হতে চায় সে যেন মহামহিমান্থিত আল্লাহকে ভয় করে চলে।"

এরপর মুশরিকদের ধমকের সুরে বলতে বলা হচ্ছেঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করতে থাকো, আমিও আমার কাজ করছি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি। আর এটা হবে কিয়ামতের দিন। আল্লাহ তা আলা আমাদেরকে এর থেকে রক্ষা করুন!

8\$। আমি তোমার প্রতি সত্যসহ
কিতাব অবতীর্ণ করেছি
মানুষের জন্যে, অতঃপর যে
সংপথ অবলম্বন করে সে তা
করে নিজেরই কল্যাণের জন্যে
এবং যে বিপথগামী হয় সে
তো বিপদগামী হয় নিজেরই
ধ্বংসের জন্যে এবং তুমি
তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।

٤١- إِنَّا الزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبِ لِلنَّاسِ بِالْحُقِّ فَسَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفَّسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا انْتَ عَلَيْهِمُ يَضِلُّ عَلَيْها وَمَا انْتَ عَلَيْهِمُ

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

8২। আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর যার জন্যে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলো ফিরিয়ে দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে। ٢٤- الله يتكوفي الانفس حين مدوتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضل عليها الموت ويرسل الاخرى الى أجل مسمى إن في ذلك

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! আমি সত্য ও সঠিকতার সাথে এই কুরআনকে সমস্ত দানব ও মানবের হিদায়াতের জন্যে তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। যে ব্যক্তি এর আদেশ ও নিষেধ মেনে নিয়ে সত্য ও সরল পথ লাভ করবে সে নিজেরই উপকার সাধন করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এর বিদ্যমানতায় অন্য ভুল পথের উপর চলবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে। তুমি তাদের কাজের তত্ত্বাবধায়ক নও। তোমার দায়িত্ব হলো শুধু এটা জনগণের নিকট পৌছিয়ে দেয়া। হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার উপর ন্যন্ত। আমি তো বিদ্যমান রয়েছি। আমি নিজের ইচ্ছামত ব্যবস্থাপনার কাজ চালিয়ে যাবো। ঠিনিট ক্রিটাত কর্বেথকে, আর ঠিনটাত আমার প্রেরিত ফেরেশতারা মানুষের রহ কব্য করে থাকে, আর ঠিনটাত ত্তিটাত ক্রিটা), যা নিদ্রাবস্থায় হয়, দু'টোই আমার অধিকারে রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

و هو الذي يتوفكم باليل ويعلم ماجرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى المرود و هو الذي يتوفكم باليل ويعلم ماجرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى المرود و هو القاهر فوق الجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون و هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا مرود م

অর্থাৎ "ঐ আল্লাহ তিনি যিনি রাত্রে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিনে তোমরা যা কিছু কর তা তিনি জানেন, দিনে তিনি তোমাদেরকে উঠাবসা করিয়ে থাকেন, যাতে নির্ধারিত সময় পুরো করে দেয়া হয়, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল তাঁরই নিকট এবং তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তোমরা করতে। তিনি তাঁর বান্দাদের উপর বিজয়ী, তিনিই তোমাদের উপর রক্ষক ফেরেশতা পাঠিয়ে থাকেন, শেষ পর্যন্ত যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে যায় তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতা তার প্রাণ কবয করে নেয় এবং তাতে সে মোটেই ক্রটি করে না।" (৬ ঃ ৬০-৬১)

এ দু'টি আয়াতেও এরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। প্রথমে ছোট মৃত্যুর এবং পরে বড় মৃত্যুর বর্ণনা রয়েছে। আর এখানে প্রথমে বড় মৃত্যুর এবং পরে ছোট মৃত্যুর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, মালায়ে আ'লাতে এই রূহগুলো একত্রিত হয়।

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন বিছানায় শুইতে যাবে তখন সে যেন তার লুঙ্গির ভিতর অংশ হতে ওটা ঝেড়ে নেয়, কেননা সে জানে না, তার উপর কি হতে যাচ্ছে। তারপর যেন নিমের দু'আটি পাঠ করে।

অর্থাৎ "হে আমার প্রতিপালক! আপনার পবিত্র নামের বরকতে আমি শয়ন করছি এবং আপনার রহমতেই আমি জাগ্রত হবো। যদি আমার প্রাণকে আপনি আটকিয়ে নেন তবে ওটার উপর দয়া করুন, আর যদি ওটাকে পাঠিয়ে দেন তবে ওর এমনই হিফাযত করুন যেমন আপনার সৎ বান্দাদের হিফাযত করে থাকেন।"

কোন কোন গুরুজনের উক্তি রয়েছে যে, মৃতদের রূহ যখন মরে যায় এবং জীবিতদের রূহ যখন নিদ্রিত হয় তখন ওগুলো কবয করে নেয়া হয়। তাদের পরস্পরের পরিচয় ঘটে যে পর্যন্ত আল্লাহ ইচ্ছা করেন। তারপর মৃতদের রূহ তো আটকিয়ে দেয়া হয় এবং জীবিতদের রূহগুলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ছেড়ে দেয়া

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হয়। অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের জন্যে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মৃতদের রহগুলো আল্লাহ আটক করে দেন এবং জীবিতদের রহগুলো ফিরিয়ে দেন। এতে কখনো কোন ভুল হয় না। চিন্তা-গবেষণা করতে যারা অভ্যন্ত তারা এই একটি কথাতেই আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ক্ষমতার বহু কিছু নিদর্শন পেয়ে যায়।

৪৩। তবে কি তারা আল্লাহ ছাড়া অপরকে সুপারিশ ধরেছে? বলঃ তাদের কোন ক্ষমতা না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও?

88। বলঃ সুপারিশ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই, অতঃপর তারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে।

৪৫। আল্লাহর কথা বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকৃচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেবতাগুলোর উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লেখ হয়।

٤٣- إُم اتخَـــذُوا مِن دُونِ اللَّهِ غَيْعُنَاءُ قِلِ أُو لُو كَنَانُوا - قُلُ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ راليهِ ترجعون 🔿

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের নিন্দে করছেন যে, তারা প্রতিমাণ্ডলোকে এবং বাজে ও মিথ্যা মা'বৃদদেরকে তাদের সুপারিশকারী মনে করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে তাদের কাছে দলীল প্রমাণ কিছুই নেই। আসলে তাদের মা'বৃদদের কোন কিছুর অধিকারও নেই এবং তাদের কোন বিবেক-বুদ্ধি এবং অনুভূতিও নেই। তাদের নেই চক্ষু ও কর্ণ। তারা তো পাথর ও জড় পদার্থ ছাড়া কিছুই নয়। তারা জস্তু হতেও নিকৃষ্ট। এ জন্যেই মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ হে

মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাও- এমন কেউ নেই যে আল্লাহর সামনে তাঁর অনুমতি ছাড়া কারো জন্যে মুখ খুলতে পারে। সকল সুপারিশ আল্লাহরই ইখতিয়ারে রয়েছে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। কিয়ামতের দিন তোমাদের সবাইকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। সেই দিন তিনি তোমাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবেন এবং প্রত্যেককেই তিনি তার আমলের পুরোপুরি প্রতিদান বা বিনিময় প্রদান করবেন। এই কাফিরদের অবস্থা এই যে, তারা আল্লাহর একত্বাদের কালেমা উচ্চারণ করা পছন্দ করে না। আল্লাহর একত্বের বর্ণনা শুনে তাদের অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়। এটা শুনতে তাদের মনই চায় না। কুফরী ও অহংকার তাদেরকে এটা হতে বিরত রাখে। যেমন আল্লাহ তা আলা বলেনঃ

অর্থাৎ "তাদের নিকট 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই' বলা হলে তারা অহংকার করতো।" (৩৭ ঃ ৩৫) তাদের অন্তর সত্যকে অস্বীকারকারী বলে বাতিলকে তাড়াতাড়ি কবৃল করে নেয়। তাই তো আল্লাহ পাক বলেনঃ আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেবতাগুলোর উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।

৪৬। বলঃ হে আলুাহ!
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা,
দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা!
আপনার বান্দারা যে বিষয়ে
মতবিরোধ করে, আপনি
তাদের মধ্যে ওর ফায়সালা
করে দিবেন।

8৭। যারা যুলুম করেছে যদি
তাদের থাকে দুনিয়ায় যা আছে
তা সম্পূর্ণ এবং এর
সমপরিমাণ সম্পদও, তবে
কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি
হতে মুক্তিপণ স্বরূপ সকল
বিষয় তারা দিয়ে দিবে এবং

27- قُلِ اللَّهُمُّ قَاطِرُ السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ انْتَ تَحْكُمُ بِيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ٥ كَانُواْ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ٥ فِي الْارْضِ جَمِيْعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ الْمُعَدَّا لِهُ مَنْ سُوْءِ الْعَدَابِ তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট
হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে
যা তারা কল্পনাও করেনি।

৪৮। তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল
তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে
পড়বে এবং তারা যা নিয়ে
ঠাট্টা-বিদ্রাপ করতো তা
তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।

يُومُ الْقَيْمَةُ وَبِداً لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ٥ ٤٠- وَ بَدا لَهُمْ سَيِّاتَ مَاكَسَبُوا وحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يستهزِ وَنَ ٥

মুশরিকদের যে তাওহীদের প্রতি ঘৃণা এবং শিরকের প্রতি ভালবাসা রয়েছে তা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ তুমি শুধু এক আল্লাহকেই ডাকতে থাকো যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং এগুলো তিনি ঐ সময় সৃষ্টি করেছেন যখন এগুলোর না কোন অস্তিত্ব ছিল এবং না এগুলোর কোন নমুনা ছিল। তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় এবং উদ্ঘাটিত ও লুক্কায়িত সবই জানেন। এসব লোক যেসব বিষয় নিয়ে মতবিরোধ করছে তার ফায়সালা ঐ দিন হয়ে যাবে যেদিন তারা কবর হতে বের হয়ে হাশরের ময়দানে আসবে।

হযরত আবৃ সালমা ইবনে আবদির রহমান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ ''রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাহাজ্জুদের নামায কোন দু'আ দ্বারা শুরু করতেন?'' হযরত আয়েশা (রাঃ) উত্তরে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়াতেন তখন তিনি নিম্নের দু'আ দ্বারা নামায শুরু করতেনঃ

اَللَّهُمْ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَاسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةِ اَنْتُ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمًا كَانُواْ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ـ اِهْدِنِي لِمَا اخْتُلِف فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল (আঃ), মীকাঈল (আঃ) ও ইসরাফীল (আঃ)-এর প্রতিপালক! হে আসমান ও যমীনকে বিনা নমুনায় সৃষ্টিকারী! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! আপনিই আপনার বান্দাদের মতবিরোধের ফায়সালাকারী,

যে যে জিনিসের মধ্যে মত বিরোধ করা হয়েছে। আপনি আমাকে ঐ সব ব্যাপারে স্বীয় অনুগ্রহে সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শন করুন! আপনি যাকে ইচ্ছা করেন সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাকেন।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিম্নের দু'আটি বলেঃ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রন্থা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! আমি এই দুনিয়ায় আপনার নিকট এই অঙ্গীকার করছিঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই। আপনি এক। আপনার কোন অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দান করছি যে, মুহাম্মাদ (সঃ) আপনার বান্দা এবং আপনার রাসূল। যদি আপনি আমাকে আমারই কাছে সঁপে দেন তবে আমি মন্দের নিকটবর্তী ও কল্যাণ হতে দূরবর্তী হয়ে যাবো। হে আল্লাহ! আমি শুধু আপনার রহমতের উপর ভরসা করি। সুতরাং আপনি আমার সাথে অঙ্গীকার করুন যা আপনি কিয়ামতের দিন পূর্ণ করবেন। নিশ্চয়ই আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না।" তখন কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফেরেশতাদেরকে বলবেনঃ ''আমার এই বান্দা আমার নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছে, তোমরা আজ তা পূর্ণ কর।" তখন তাকে জানাতে প্রবিষ্ট করা হবে। বর্ণনাকারী হযরত সুহাইল (রঃ) বলেনঃ আমি কাসিম ইবনে আবদির রহমান (রঃ)-এর নিকট যখন বললাম যে, আউন (রঃ) এভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করে থাকেন তখন তিনি বলেনঃ ''সুবহানাল্লাহ! আমাদের পর্দানশীন মেয়েদেরও তো এটা মুখস্থ আছে।" ই

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) একটি কাগজ বের করে বলেনঃ এতে লিখিত দু'আটি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) শিখিয়েছেন ঃ

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

اللهم فَاطِر السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ عَالِمُ الْغُيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَالله كُلِّ شَيْءِ اللهم فَاطِر السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ عَالِمُ الْغُيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَالله كُلِّ شَيْءِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَحُدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ وَانَّ مُحَمَّداً عَبَدُكَ وَرُسُولُكَ وَالْمَلْتِكَةَ يُشْهَدُونَ اعْوِذْ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشِرَكِهِ وَاعْدُوذُ بِكَ اَنْ اَقْتَرِفَ عَلَىٰ نَفْسِى إِثْما وَاجْرِهُ إِلَى مُسِلِمٍ .

অর্থাৎ "হে আল্লাহ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর দ্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! আপনি প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক, প্রত্যেকের মা'বৃদ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই। আপনি এক! আপনার কোন অংশীদার নেই। মুহাম্মাদ (সঃ) আপনার বান্দা ও রাসূল। ফেরেশতারাও এই সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন। আমি শয়তান হতে ও তার শিরক হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি নিজে কোন পাপকার্য করি বা কোন মুসলমানকে কোন পাপকার্যের দিকে নিয়ে যাই এ থেকে আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।" হযরত আবদুর রহমান (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ দু'আটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-কে শিথিয়েছিলেন এবং তিনি তা শয়নের সময় পাঠ করতেন। ১

হযরত আবৃ রাশেদ হিবরানী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রঃ)-এর নিকট এসে তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে একটি হাদীস শুনতে চাইলে তিনি তাঁর সামনে একটি পুস্তিকা রেখে দিয়ে বলেনঃ ''দু'আটি হলো এটাই যা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) লিখিয়ে দিয়েছেন।" হযরত আবৃ রাশেদ (রঃ) দেখেন যে, তাতে লিখিত আছেঃ হযরত আবৃ বকর (রাঃ) বলেন— 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সকাল–সন্ধ্যায় আমি কি পাঠ করবোঃ উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তুমি পাঠ করবেঃ

اَللَّهُمْ فَاطِرَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لاَ اِلْهَ إِلَّا اَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمُلِيْكِهِ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى وَشُرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرَكِمِ اَوْ اَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِى سُوَّءً اَوْ اَجْرِهُ إِلَى مُسِلِمٍ \_

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! আপনি ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই। আপনি প্রত্যেক জিনিসের

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

প্রতিপালক এবং ওর মালিক। আমি আমার নফসের অনিষ্ট এবং শয়তানের অনিষ্ট ও তার শিরক হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আমি কোন পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ি বা কাউকেও আমি কোন পাপকার্যের দিকে নিয়ে যাই এর থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছ।"<sup>2</sup>

হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবৃ বকর (রাঃ) বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন সকালে ও সন্ধ্যায় এবং রাত্রে শয়নের সময় ... اَللَّهُمْ قَاطِرُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ (الْاَلْمُ مُقَاطِرُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ )

এবং রাত্রে শয়নের সময় ... اللّهُمْ فَاطِر السّمُوتِ وَالْارْضَ এ দু'আটি পাঠ করি।"ই এখানে যালিম দ্বারা মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ যালিমদের অর্থাৎ মুশরিকদের যদি থাকে, দুনিয়ায় যা আছে তা সম্পূর্ণ এবং সমপরিমাণ সম্পদও, তবে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি হতে মুক্তিপণ স্বরূপ সবকিছু তারা দিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে, কিল্পু ঐদিন কোন মুক্তিপণ এবং বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, যদিও তারা দুনিয়াপূর্ণ স্বর্ণও দিতে চায়। যেমন মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন।

এরপর মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি। তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে। দুনিয়ায় যে শাস্তির বর্ণনা শুনে তারা ঠাট্টা-বিদ্রোপ করতো তা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করবে।

৪৯। মানুষকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে আহ্বান করে; অতঃপর যখন আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে বলেঃ আমি তো এটা লাভ করেছি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে। বস্তুতঃ এটা এক প্রীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝে না।

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

২. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

জন্যে।

৫০। তাদের পূর্ববর্তীরাও এটাই বলতো, কিন্তু তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসেনি।

৫১। তাদের কর্মের মন্দ ফল তাদের উপর আপতিত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা যুলুম করে তাদের উপরও তাদের কর্মের মন্দ ফল আপতিত হবে এবং তারা ব্যর্থও করতে পারবে না। ৫২। তারা কি জানে না, আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা, তার রিয়ক বর্ধিত করেন অথবা হ্রাস করেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের

. ٥- قَدُ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبِلَهِمْ فَمَا اغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يكُسِبُونُ ٥ يكُسِبُونُ ٥ ١٥- فَأَصَابُهُمْ سِيّاتُ مَا كَسَبُوا والّذِينَ ظَلَمَ وَالْمِنْ هَؤُلاً عِ

سيصيبهم سيات ما كسبوا وما هم بمعجزين و وما هم بمعجزين و ٢٥- أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وطس في ذلك لايت لقوم يؤمنون و

আল্লাহ তা'আলা মানুষের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, বিপদের সময় সে অনুনয়-বিনয় ও কাকৃতি-মিনতির সাথে আল্লাহ্কে ডেকে থাকে এবং তাঁরই প্রতি সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, কিন্তু যখনই বিপদ দূরীভূত হয় এবং সে শান্তি লাভ করে তখনই উদ্ধত, হঠকারী ও অহংকারী হয়ে পড়ে এবং বলতে শুরু করেঃ 'আল্লাহর উপর আমার তো এটা হক ছিল। আল্লাহর নিকট আমি এর যোগ্যই ছিলাম। আমি আমার জ্ঞান-বৃদ্ধি ও চেষ্টা-তদবীরের কারণেই এটা লাভ করেছি।" মহান আল্লাহ বলেনঃ আসলে তা নয়, বরং এটা আমার একটা পরীক্ষা। যদিও পূর্ব হতেই আমার এটা জানা ছিল, তথাপি আমি এটা প্রকাশ করতে চাই এবং দেখতে চাই যে, সে আমার এ দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, না অকৃতজ্ঞ হচ্ছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না।

মহান আল্লাহ বলেনঃ এরূপ দাবী ও এরূপ উক্তি তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও করেছিল। কিন্তু তাদের কথা সত্য প্রমাণিত হয়নি এবং তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসেনি।

মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ যেমন তাদের কর্মের মন্দ ফল তাদের উপর আপতিত হয়েছিল তেমনই এদের মধ্যে যারা যুলুম করেছে তাদের উপরও তাদের কর্মের মন্দ ফল আপতিত হবে এবং তারা আল্লাহকে অপারগ ও অক্ষম করতে পারবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা কার্ন্ন সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তাকে তার সম্প্রদায় বলেছিলঃ "দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে ভালবাসেন না। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তদ্ঘারা আথিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলো না। পরোপকার কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।" সে তখন উত্তরে বলেছিলঃ "এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।" মহান আল্লাহ তার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলেনঃ "সে কি জানতো না যে, আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানব গোষ্ঠীকে যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশীলঃ অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না (অর্থাৎ জানার জন্যে প্রশ্ন করার প্রয়োজন হবে না, কারণ আমলনামায় সব লিপিবদ্ধ থাকবে)। মোটকথা, ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততির গর্বে গর্বিত হওয়া কাফিরদের নীতি।

কাফিরদের উক্তি ছিল এই যে, তাদের মাল-ধন ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য রয়েছে। সুতরাং তাদের শাস্তি হতেই পারে না। মহান আল্লাহ তাদের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বলেনঃ তারা কি জানে না যে, আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা করেন তার রিয়ক বর্ধিত করেন অথবা হ্রাস করেন? এতে অবশ্যই মুমিন সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

৫৩। বলঃ (আমার একথা) হে
আমার বান্দারা! তোমরা যারা
নিজেদের প্রতি অবিচার
করেছো- আল্লাহর অনুগ্রহ
হতে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ
সমুদয় পাপ ক্ষমা করে
দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল,
পরম দয়ালু।

٥- قُلُ يَعِبَادِي النَّذِيْنَ اسْرَفُواْ عَلَى انْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ الْآلَا يَعْنَظُواْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَعْنَظُواْ مِنْ اللَّهِ يَعْنَظُوا مِنْ اللَّهِ يَعْنَظُوا مِنْ اللَّهِ يَعْنَظُوا اللَّهِ يَعْنَظُوا اللَّهِ يَعْنَظُوا اللَّهِ يَعْنَظُوا اللَّهِ يَعْنَظُوا اللَّهِ يَعْنَظُوا اللَّهُ هُو الْعَفُورُ وَالسَّحِيمُ وَ اللَّعْفُورُ وَالسَّحِيمُ وَ اللَّهُ يَعْمَلُوا اللَّهُ يَعْمَلُوا اللَّهِ يَعْمَلُوا اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْم

৫৪। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে, তৎপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে ना ।

৫৫। অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূৰ্বে-

৫৬। যাতে কাউকেও বলতে না হয়ঃ হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্যে আফসোস! আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

৫৭। অথবা কেউ যেন না বলেঃ আল্লাহ আমাকে পথ-প্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!

৫৮। অথবা শান্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকেও বলতে না হয়ঃ আহা! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটতো তবে আমি সংকর্মশীল হতাম।

٤٥- وَإِنْيِبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ وَاسْلِمُواْ رَ وَ رَدُ رَدُ رَدُورُ وَرَدُ رُورُ وَرَدُ رُورُ وَرَدُ رُورُ وَرَدُ وَرَدُ وَرَدُ وَرَدُ وَرَدُ وَ لَهُ مِن قَبْلِ أَنْ يَاتِيكُمُ الْعَذَابُ *وما روه روه ر* ثم لا تنصرون ٥

٥٥ - وَاتَّبِعُوا احْبِسُنَ مَا أُنْزِلَ 30 / وو و رر و رو ر ه 3 رووه ياتيكم العذاب بغتة وانتم

/ / م وود ر لا لا تشعرون ن

۱۰ / ۱۶ / ۱۶ / ۱۶ و طرر ۱۸ / ۱۸ مر ا ۱۳ - ان تقول نفس یحسرتی عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جُنْبِ اللَّهِ ر و و و و ر ر السخرين ٥ وان كنت لـمِن السّخِرِين ٥

رورور بررور برات الله هدني . ۵۷ - او تقول لو ان الله هدني

رور و روس و روس المتوفين ٥ لكنت مِن المتوفين ٥

٥٨ - أو تقول حين ترى العذاب

رورن و رئيسررو و ر لو ان لِي كرة فساكسون مِن رور ور المحسنين ٥

৫৯। প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি এগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে ও অহংকার করেছিলে; আর তুমি তো ছিলে কাফিরদের একজন। ٥٩ - بكى قَدْ جَاءَتُكَ الْيَتِيَ فَكُذَّبُتُ بِهَا وَاسْتَكُبُرُتُ وَكُنْتَ مِنَ الْكِفِرِيْنَ

এই পবিত্র আয়াতে সমস্ত নাফরমান ও অবাধ্যকে তাওবার দাওয়াত দেয়া হয়েছে যদিও তারা মুশরিক ও কাফিরও হয়। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি প্রত্যেক তাওবাকারীর তাওবা কবৃল করে থাকেন। যে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় তার দিকে মনোযোগ দেন। তাওবাকারীর পূর্বের পাপরাশিও তিনি মার্জনা করে দেন, ওগুলো যেমনই হোক না কেন এবং যত বেশীই হোক না কেন। বিনা তাওবায় পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া এই আয়াতের অর্থ নেয়া ঠিক নয়। কেননা, বিনা তাওবায় শিরকের গুনাহ কখনো মাফ হয় না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এমন কতকগুলো মুশরিক হযরত মুহামাদ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে যারা বহু হত্যাকার্যে জড়িত ছিল এবং বহুবার ব্যভিচার করেছিল, তারা বলেঃ "আপনি যা কিছু বলেন এবং যে দিকে আহ্বান করেন তা বাস্তবিকই খুবই উত্তম। এখন বলুন, আমরা যেসব পাপকার্য করেছি তার কাফফারা কিভাবে হতে পারে?" তখন নিম্নের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়ঃ

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مُعَ اللَّهِ إِلَهَا اخْرَ وَلَا يَقْتَلُونَ النَّفْسَ الَّتِي خَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ -

অর্থাৎ "এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বৃদকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না।" (২৫ ঃ ৬৮)

قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ اَسُرَفُواْ عَلَى اَنْفُسِهِمَ لَا تَقْنَطُواْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

অর্থাৎ "বলঃ (আমার একথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ– আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না।" э

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম আবৃ দাউদ (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "সারা দুনিয়া এবং এর মধ্যে যত কিছু রয়েছে সবুই আমি লাভ করলেও ততো খুশী হতাম না যতো খুশী হয়েছি مَنْ رَحْمَةِ اللّهِ... قُلْ يَعْبَادِيُ اللّهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

হ্যরত আমর ইবনে আমবাসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি অতি বৃদ্ধ লোক তার লাঠির উপর ভর করে নবী (সঃ)-এর নিকট আসলো এবং বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার বহু ছোট-বড় গুনাহ রয়েছে। আমাকে ক্ষমা করা হবে কি?" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই। এ সাক্ষ্য কি তুমি দাও না?" জবাবে লোকটি বলেঃ "হ্যাঁ, অবশ্যই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিক্য়ই আল্লাহর রাসূল।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ "তোমার ছোট বড় সব গুনাহই মাফ করে দেয়া হবে।"ই

হযরত আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحُ -এ আয়াতটিকে এই ভাবে এবং

و د ﴾ عَبَادِي الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى انفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهُ يَغْفِرُ قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى انفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهُ يَغْفِرُ رُحْمَ مِنْ مَا يَكُورُ مِنْ مِنْ وَمِنْ مَا الْغُفُورُ الرَّحِيمَ ـ الذَّنُوبُ جَمِيعًا وَلَا يَبَالِي إِنَّهُ هُو الْغُفُورُ الرَّحِيمَ ـ

এ আয়াতটিকে এই ভাবে পড়তে শুনেছেন। সুতরাং এসব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, তাওবা দ্বারা সব গুনাহই মাফ হয়ে যায়। কাজেই বান্দাদের আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া উচিত নয়, গুনাহ যতই বড় ও বেশী হোক না কেন। তাওবা ও রহমতের দর্যা সদা খোলা রয়েছে এবং ওগুলো খুবই প্রশস্ত। মহান আল্লাহ বলেনঃ

رد رد وو رن الرور ردرو الدرر و براد مراد مراد مراده الله هو يقبل التوبة عن عباده

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন ।

২. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ "তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবূল করে থাকেন?" (৯ ঃ ১০৪) অন্য এক জায়গায় বলেনঃ

وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا اُويظُلِمَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغُفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ـ

অর্থাৎ "যে মন্দ কাজ করে অথবা নিজের উপর যুলুম করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, দয়ালু পেয়ে থাকে।" (৪ঃ ১১০) মহামহিমান্থিত আল্লাহ মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেনঃ

اِنَّ الْمُنفِقِيُنَ فِي الدَّرُكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ـ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مَرْدَدُهُ وَالْمُنفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ـ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا واصلحوا

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহানামের অতি নিম্নস্তরে থাকবে এবং তুমি তাদের জন্যে কখনো কোন সাহায্যকারী পাবে না, কিন্তু তাদের কথা স্বতন্ত্র যারা তাওবা করে সংশোধিত হয়।" (৪ ঃ ১৪৫-১৪৬) মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

لَقَدْ كَفْرُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلْثَةً وَمَا مِنْ اللهِ الآ الهُ وَالْحِدُ وَإِنْ لَمْ ينتهوا مَنْ مَوْدُودَ مِرْرِيْنَ لَنَّهُ وَمُرْمِدِهِ مِوْدَ مِرْدُ عَمَّا يَقُولُونَ لِيمَسِنَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ الْيِمْ -

অর্থাৎ ''অবশ্যই তারা কুফরী করেছে যারা বলেছে আল্লাহ তিনজনের একজন, অথচ এক মা'বৃদ ছাড়া তো আর কোন মা'বৃদ নেই, যদি তারা বিরত না হয় যা বলছে তা হতে তবে অবশ্যই কাফিরদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে।" (৫ ঃ ৭৩) মহামহিমান্তিত আল্লাহ আরো বলেনঃ

افلاً يتوبون إلى اللهِ ويستغفِرونه والله غفور رحيم

অর্থাৎ ''তারা কি আল্লাহর নিকট তাওবা করবে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না, অথচ আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু?" (৫ ঃ ৭৪) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ

رَّ اللَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِةِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابَ جَهُنَمُ وَلَهُم إِنَّ اللَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِةِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابَ جَهُنَمُ وَلَهُم عَذَابُ الْحَرِيقِ ـ

অর্থাৎ ''যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপনু করেছে এবং পরে তাওবা করেনি তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রণা।'' (৮৫ ঃ ১০) হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ "আল্লাহর অসীম দয়া ও মেহেরবানীর প্রতি লক্ষ্য করুন যে, তিনি তাঁর বন্ধুদের ঘাতকদেরকেও তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার দিকে আহ্বান করছেন!

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ঐ ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কীয় হাদীসটিও বর্ণিত আছে যে নিরানকাইটি লোককে হত্যা করেছিল, অতঃপর লজ্জিত হয়ে বানী ইসরাঈলের একজন আবেদকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, তার জন্যে তাওবার কোন পথ আছে কি না। আবেদ উত্তর দেনঃ ''না (তার জন্যে তাওবার আর কোন ব্যবস্থা নেই)।" লোকটি তখন ঐ আবেদকেও হত্যা করে ফেলে এবং একশ পূর্ণ করে। অতঃপর তার জন্যে তাওবার কোন ব্যবস্থা আছে কি-না তা সে একজন আলেমকে জিজ্ঞেস করে। আলেম উত্তরে তাকে বলেনঃ "তোমার এবং তোমার তাওবার মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।" তারপর ঐ আলেম লোকটিকে এমন একটি গ্রামে যেতে বলেন যে গ্রামের লোকেরা আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকে। সূতরাং সে ঐ গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল। কিন্তু পথিমধ্যে সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তখন তার ব্যাপারে রহমতের ও আযাবের ফেরেশতাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। মহামহিমান্বিত আল্লাহ তখন যমীনকে মাপার হুকুম করলেন। তখন দেখা গেল যে, যে সৎ লোকদের গ্রামে সে হিজরত করে যাচ্ছিল সেটা কণিষ্ঠাঙ্গুলী পরিমিত স্থান কাছে হলো। তখন তাকে তাদেরই সাথে মিলিয়ে নেয়া হলো এবং রহমতের ফেরেশতারা তার রহ নিয়ে চলে গেলেন। এও বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর সময় সে বুকের ভরে ছেঁচড় দিয়ে চলছি। এও আছে যে, আল্লাহ তা'আলা সৎ লোকদের গ্রামটিকে নিকটবর্তী হওয়ার এবং মন্দ লোকদের গ্রামটিকে দূরে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেখান হতে সে হিজরত করেছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, মহান আল্লাহ তাঁর সমস্ত বান্দাকে স্বীয় ক্ষমার দিকে ডাক দিয়েছেন। তাদেরকেও, যারা হযরত মসীহ (আঃ)-কে আল্লাহ বলতো, তাদেরকেও, যারা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলতো, তাদেরকেও, যারা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলতো, তাদেরকেও, যারা অল্লাহরে পুত্র বলতো, তাদেরকেও, যারা আল্লাহকে দরিদ্র বলতো, তাদেরকেও, যারা আল্লাহর হাতকে বন্ধ বলতো এবং তাদেরকেও, যারা আল্লাহকে তিন খোদার এক খোদা বলতো। মহামহিমান্বিত আল্লাহ এসব লোকের সম্পর্কে বলেন যে, কেন তারা আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে না এবং কেন তারা তাঁর কাছে নিজেদের পাপের জন্যে ক্ষমা

প্রার্থনা করে না? আল্লাহ তা'আলা তো বড় ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু। অতঃপর মহান আল্লাহ এমন ব্যক্তিকেও তাওবার দিকে আহ্বান করেছেন যার কথা এদের চাইতেও বড় ও মারাত্মক ছিল। যে বলেছিলঃ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اللهِ غَيْرِيُ অর্থাৎ "আমি তোমাদের বড় প্রভু।"(৭৯ ঃ ২৪) যে আরো বলেছিলঃ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اللهِ غَيْرِيُ আর্থাৎ "আমি ছাড়া তোমাদের যে কোন মা'বৃদ আছে তা আমার জানা নেই। (২৮ ঃ ৩৮) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর পরেও যে ব্যক্তি আল্লাহ তা আলার বান্দাদেরকে তাওবা হতে নিরাশ করে সে মহামহিমান্বিত আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকারকারী। কিন্তু এটা বুঝে নেয়া দরকার যে, যে পর্যন্ত আল্লাহ কোন বান্দার দিকে মেহেরবানী করে না ফিরেন সে পর্যন্ত সে তাওবা করার সৌভাগ্য লাভ করে না।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কুরআন কারীমের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত হচ্ছে আয়াতুল কুরুসী। ভাল ও মন্দের সর্বাপেক্ষা ব্যাপক আয়াত হলো ... وَالْاَ يَامُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ (১৬ % ৯০)-এ আয়াতটি। কুরআন মাজীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খুশীর আয়াত হলো الْغُرُنُ الْفُرُو الْذِينَ اللهُ يَعْبُدَى الَّذِينَ اللهُ يَعْبُدَى الَّذِينَ اللهُ يَعْبُدَى الَّذِينَ اللهُ يَعْبُدَى اللهِ إللهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيْرُزُونَهُ مِنْ حُيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ (যে আল্লাহকে ভয় করে স্বয়ং আল্লাহ তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা হতে রিযক দান করেন যা সে কল্পনাও করে না।" (৬৫ % ২-৩) এ কথা শুনে হয়রত মাসক্রক (রঃ) তাঁকে বলেনঃ "নিশ্চয়ই আপনি সত্যবাদী।" ১

যে হাদীসগুলোতে নৈরাশ্যের অস্বীকৃতি রয়েছে সেগুলোর বর্ণনাঃ

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ ''যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ!

১. এটা ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন

২. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

তোমাদের পাপরাশিতে যদি আসমান ও যমীন পূর্ণ হয়ে যায়, অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর তবে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। যাঁর হাতে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা যদি পাপই না করতে তবে মহামহিমান্তিত আল্লাহ তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে তোমাদের স্থলে এমন সম্প্রদায়কে আনয়ন করতেন যারা পাপ করতো, অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো, তখন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন ৷"<sup>১</sup>

হ্যরত আবৃ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) মৃত্যুর সমুখীন অবস্থায় (জনগণকে) বলেন, একটি হাদীস আমি তোমাদের হতে গোপন রেখেছিলাম (আজ আমি তা বর্ণনা করছি)। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ "তোমরা যদি পাপ না করতে তবে মহামহিমান্থিত আল্লাহ এমন এক কওমকে সৃষ্টি করতেন যারা পাপ করতো এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করতেন।"<sup>২</sup>

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "গুনাহর কাফ্ফারা হচ্ছে লজ্জা ও অনুতাপ (গুনাহ করার পর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলে আল্লাহ ঐ গুনাহ মাফ করে থাকেন)।" রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) আরো বলেনঃ "তোমরা গুনাহ না করলে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় আনয়ন করতেন যারা গুনাহ করতো এবং তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।"<sup>৩</sup>

হ্যরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণকারী ও তাওবাকারী বান্দাকে ভালবাসেন।"<sup>8</sup>

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রাঃ) বলেন যে, অভিশপ্ত ইবলীস বলেঃ ''হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে আদম (আঃ)-এর কারণে জান্নাত হতে বের করে দিয়েছেন এবং আপনি আমাকে তার উপর জয়যুক্ত না করলে আমি তার উপর জয়যুক্ত হতে পারি না।" তখন আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ 'যাও, তার উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা আমি তোমাকে প্রদান

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ (রঃ) এ হাদীসটিও স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

<sup>8.</sup> এ হাদীসটি আবদুল্লাহ্ ইবনে ইমাম আহ্মাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

করলাম।" সে বললোঃ "হে আমার প্রতিপালক! আরো বেশী করুন।" মহান আল্লাহ বলেনঃ "যাও, আদম (আঃ)-এর যতগুলো সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তোমারও ততগুলো সন্তান জন্মলাভ করবে।" সে আবারও বললোঃ "হে আমার প্রতিপালক! আরো বেশী করুন।" মহান আল্লাহ বললেনঃ "আদম সন্তানের বক্ষে আমি তোমার বাসস্থান বানিয়ে দিবো এবং তুমি তাদের দেহের মধ্যে রক্তের জায়গায় চলাফেরা করবে।" সে বললাঃ "হে আমার প্রতিপালক! আরো বেশী কিছু দান করুন।" আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ "যাও, তুমি তাদের উপর তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য ছাড়বে, তাদের ধন-মালে ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হবে এবং তাদের সাথে ওয়াদা অঙ্গীকার করবে। আর তাদের সাথে তোমার ওয়াদা অঙ্গীকার তো প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।" ঐ সময় হযরত আদম (আঃ) দু'আ করলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনি শয়তানকে আমার উপর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দান করলেন। এখন আমি তার প্রভাব থেকে বাঁচতে পারি না যদি না আপনি বাঁচান।" তখন আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ "জেনে রেখো যে, তোমার যতগুলো সন্তান হবে তাদের প্রত্যেকের সাথে আমি একজন রক্ষক নিযুক্ত করবো। সে শয়তানের ছোবল থেকে তাকে রক্ষা করবে।" হ্যরত আদম (আঃ) আরো কিছু বেশী চাইলে আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ "একটি পুণ্যকে আমি দশটি করে দিবো, বরং তার চেয়েও বেশী করবো। আর পাপ একটির বদলে একটিই থাকবে অথবা সেটাও আমি মাফ করে দিবো।" হযরত আদম (আঃ) এর পরেও প্রার্থনা করতে থাকলে মহান আল্লাহ বলেনঃ ''তাওবার দর্যা তোমাদের জন্য ঐ পর্যন্ত খোলা থাকবে যে পর্যন্ত তোমাদের দেহে প্রাণ থাকবে।" হ্যরত আদম (আঃ) আরো বেশী চাইলে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَّعِبَادِي الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى انفُسْهِم لاَ تَقْنَطُواْ مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ رَّهُ وَهُ رَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى انفُسْهِم لاَ تَقْنَطُواْ مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَغْفِر الذَّنُوبُ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ -

অর্থাৎ "হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ যেসব লোক দুর্বলতাবশতঃ কাফিরদের দেয়া কষ্ট সহ্য করতে না পারার কারণে নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে ফিৎনায় পড়ে গিয়েছিল

এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ আমি স্বহস্তে এই আয়াতগুলো লিখে হযরত হিশাম ইবনে আ'স (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিই। হযরত হিশাম (রাঃ) বলেনঃ আমি এ সময় 'যীতওয়া' নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম এবং এই আয়াতগুলো বারবার পাঠ করছিলাম এবং খুবই চিন্তা-গবেষণা করছিলাম কিন্তু কোনক্রমেই এগুলোর ভাবার্থ আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। তখন আমি দু'আ করলামঃ হে আমার প্রতিপালক! এই আয়াতগুলোর সঠিক মতলব এবং এগুলো আমার কাছে প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য আমার কাছে প্রকাশ করে দিন। তখন মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আমার অন্তরে এ বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়া হলো যে, এ আয়াতগুলো আমাদের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এখন আমাদের তাওবা কবৃল হতে পারে। এ ব্যাপারেই মহামহিমান্থিত আল্লাহ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেছেন। তৎক্ষণাৎ আমি আমার উটের উপর সওয়ার হয়ে মদীনার পথে যাত্রা শুরু করি এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হই। ১

বান্দাদের নৈরাশ্যকে ভেঙ্গে দিয়ে তাদের ক্ষমা করে দেয়ার আশা প্রদান করে মহান আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাওবা ও সৎ কাজের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়, এতে যেন মোটেই বিলম্ব না করে। এমন যেন না হয় যে, আল্লাহর আযাব এসে পড়ে, যে সময় কারো কোন সাহায্য কাজে আসবে না।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে উত্তম যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ আল-কুরআন, তার তোমরা অনুসরণ কর, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বে, যাতে কাউকেও বলতে না হয়ঃ হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে অবহেলা করেছি তার জন্যে আফসোস! যদি আমি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর

১. এটা মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

আদেশ ও নিষেধ মেনে চলতাম তাহলে কতই না ভাল হতো! হায়! আমি তো বেঈমানই ছিলাম! মহান আল্লাহর বাণীর উপর আমি বিশ্বাস স্থাপন করিনি, বরং তা হাসি-ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়েছিলাম।

মহান আল্লাহ বলেনঃ কাউকেও যেন বলতে না হয়ঃ আল্লাহ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে অবশ্যই আমি মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম এবং দুনিয়ায় আল্লাহর নাফরমানী হতে এবং আখিরাতে তাঁর আযাব হতে বেঁচে যেতাম। অথবা শান্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকে বলতে না হয়ঃ আহা! যদি পুনরায় আমাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেয়া হতো তবে আমি অবশ্যই সংকর্মপরায়ণ হতাম!

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বান্দা যে আমল করবে এবং যা কিছু বলবে, তাদের সেই আমল ও সেই উক্তির পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তার খবর প্রদান করেছেন। আর প্রকৃতপক্ষে তাঁর চেয়ে বেশী খবর আর কে রাখতে পারেঃ আর কেই বা তাঁর চেয়ে সত্য ও সঠিক খবর দিতে পারেঃ আল্লাহ তা'আলা পাপীদের উপরোক্ত তিনটি উক্তির বর্ণনা দিয়েছেন। অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ এই সংবাদ দিয়েছেন যে, যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়াও হয় তবে তখনো তারা হিদায়াত কবৃল করবে না, বরং নিষিদ্ধ কাজগুলো আবার করতে থাকবে। এখানে তারা যা কিছু বলছে সবই মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক জাহান্নামীকে তার জানাতের বাসস্থান দেখানো হবে। ঐ সময় সে বলবেঃ "যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে হিদায়াত দান করতেন।" সুতরাং এটা তার জন্যে হবে দুঃখ ও আফসোসের কারণ। আর প্রত্যেক জানাতীকে তার জাহান্নামের বাসস্থান দেখানো হবে। তখন সে বলবেঃ "যদি আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দান না করতেন (তবে আমাকে এখানেই আসতে হতো)।" সুতরাং এটা হবে তার জন্যে শোকরের কারণ।"

যখন পাপীরা পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের আকাজ্ফা করবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী অবিশ্বাস করার কারণে আফ্সোস ও দুঃখ প্রকাশ করবে এবং তাঁর রাসূলদের আনুগত্য না করার কারণে দুঃখে ফেটে পড়বে তখন মহান আল্লাহ বলবেনঃ প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট এসেছিল, কিন্তু তোমরা ওগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে ও অহংকার করেছিলে এবং তোমরা তো কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত। এখন তোমাদের এই দুঃখ, লজ্জা ও অনুতাপ বৃথা। এসব করে এখন আর কোনই লাভ হবে না।

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৬০। যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

৬১। আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার
করবেন তাদের সাফল্যসহ;
তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করবে
না এবং তারা দুঃখও পাবে না।

٦٠- ويُومُ القِيهُ مَة ترى اللّذين كَهُمُ مَكُورُهُ مُ مَسُودَة اليسَ فِي جَهُنّم مَثُونُ مَثُونُ مَسُودَة اليسَ فِي جَهُنّم مَثُونُ مَثُونُ مَ لَلْمُ اللّذين اللّه الذين اللّه الذين الله الذين الله المَّدَّة ولا بمفازتهم لا مسلهم السُّوء ولا هُم يَحْزُنُونُ ٥

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, কিয়ামতের দিন দুই শ্রেণীর লোক হবে।
এক শ্রেণীর লোকের মুখ হবে কালো, কালিমাযুক্ত এবং আর এক শ্রেণীর মুখ
হবে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়। বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারীদের চেহারা হবে কালো ও মলিন
এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চেহারা হবে উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যময়।
আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারীদের এবং তাঁর সন্তান সাব্যস্তকারীদেরকে দেখা
যাবে যে, মিথ্যা ও অপবাদ আরোপের কারণে তাদের মুখ কালো হয়ে গেছে।
সত্যকে অস্বীকার করার এবং অহংকার প্রদর্শনের কারণে তাদেরকে জাহান্নামে
নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তারা বড়ই লাঞ্ছনার সাথে কঠিন ও জঘন্য শাস্তি
ভোগ করবে।

হ্যরত আমর ইবনে শুআ'য়েব (রাঃ) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে মানুষের রূপ পিঁপড়ার সাথে সাদৃশ্যযুক্ত (অতি ক্ষুদ্র) অবস্থায় একত্রিত করা হবে। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম প্রাণীও তাদেরকে মাড়াতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে জাহান্নামের জেলখানায় বন্দী করে দেয়া হবে, সেটা এমন এক উপত্যকা যার নাম বূলাস। ওর আগুন হবে অত্যন্ত দগ্ধকারক ও যন্ত্রণাদায়ক। তাদেরকে জাহান্নামীদের ক্ষত স্থানের রক্ত-পুঁজ পান করানো হবে।"

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হ্যা, তবে আল্লাহ তা আলা মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ। তারা ঐ সব আযাব, লাঞ্ছনা এবং মারপিট হতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পেয়ে যাবে। তাদেরকে অমঙ্গল মোটেই স্পর্শ করবে না। কিয়ামতের দিন যে ভীতি-বিহ্বলতা ও দুঃখ-দুর্দশা সাধারণ হবে, তা থেকে এসব লোক সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে। তারা চিন্তা হতে নিশ্চিন্ত, ভয় হতে নির্ভয় এবং শাস্তি হতে শাস্তিমুক্ত থাকবে। তাদের প্রতি কোন প্রকারের শাসন-গর্জন ও ধমক থাকবে না। তারা সম্পূর্ণরূপে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে। এভাবে তারা পরম সুখে কালাতিপাত করবে এবং মহান আল্লাহর সর্বপ্রকারের নিয়ামত ভোগ করতে থাকবে।

৬২। আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং
তিনি সব কিছুর কর্মবিধায়ক।
৬৩। আকাশমগুলী ও পৃথিবীর
কুঞ্জি তাঁরই নিকট। যারা
আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার
করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

৬৪। বলঃ হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা!
তোমরা কি আমাকে আল্লাহ
ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে
বলছো?

৬৫। তোমার প্রতি ও তোমার
পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই
অহী হয়েছে, তুমি আল্লাহর
শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম
তো নিষ্ফল হবে এবং তুমি
হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

৬৬। অতএব তুমি আল্লাহরই ইবাদত কর ও কৃতজ্ঞ হও। الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ٥ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ٥ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ٥ وَالْأَرْضُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِايْتِ وَالْأَرْضُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِايْتِ وَالْآدِينَ كَفَرُوا بِايْتِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْم

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنَ

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, সমস্ত প্রাণী এবং নির্জীব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, মালিক, প্রতিপালক এবং ব্যবস্থাপক আল্লাহ তা'আলা একাই। সব জিনিসই তাঁর অধীনস্থ ও অধিকারভুক্ত। সব কিছুর কর্মবিধায়ক তিনিই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবি-কাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে। সমুদয় প্রশংসার যোগ্য এবং সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই। কুফরী ও অস্বীকারকারীরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে রয়েছে।

ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এখানে একটি হাদীস এনেছেন, যদিও এটা সনদের দিক দিয়ে খুবই গারীব, এমনকি এর সত্যতার ব্যাপারেও বাক-বিতণ্ডা রয়েছে, তথাপি আমরা এখানে ওটা বর্ণনা করছি। তাতে রয়েছে যে, হযরত উসমান (রাঃ) রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে এই আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "হে উসমান (রাঃ)! তোমার পূর্বে কেউই আমাকে এই আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করেনি। এর তাফসীর হচ্ছে নিমের কালেমাণ্ডলোঃ

لا اله الآ الله والله اكبر وسبحان الله ويُحمده استَغفِر الله ولا قوة الآ بالله هو الله ولا قوة الآ بالله هو الأول والآخر والشام والسبحان الله ويُحمده استَغفِر الله ولا قوة على على عمل هو الأول والآخر والظاهِر والباطِن بِيكِهِ الْخَيْر يُحْيِي وَيمِيتُ وَهُو عَلَى عَلَي عَلِّ شَيْءٍ قَدِيرً -

অর্থাৎ ''আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি ও তাঁর প্রশংসা করছি। আল্লাহর নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ ছাড়া কারো কোন শক্তি নেই। তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ। তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই গোপনীয়। সমস্ত মঙ্গল তাঁরই হাতে। তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান''। হে উসমান (রাঃ)! যে ব্যক্তি সকালে এটাকে দশবার পড়বে তাকে আল্লাহ তা'আলা ছয়টি ফ্যীলত দান করবেন। (এক) সে শয়তান ও তার সেনাবাহিনী হতে বেঁচে যাবে। (দুই) সে এক কিনতার বিনিময় লাভ করবে। (তিন) জানাতে তার এক ধাপ মান উঁচু হবে। (চার) বড় বড় চঙ্গু বিশিষ্ট হুরের সাথে তার বিয়ে হবে। (পাঁচ) তার কাছে বারোজন ফেরেশতা আসবেন। (ছয়) তাকে এই পরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে যেমন সওয়াব দেয়া হয় ঐ ব্যক্তিকে যে কুরআন, তাওরাত, ইনজীল ও যবূর পাঠ করে। তাছাড়া তাকে এক কবূল হজ্ব ও কবূল উমরার সওয়াব দেয়া হবে। ঐদিন যদি তার মৃত্যু হয়ে যায় তবে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।"

এ হাদীসটি খুবই গারীব এবং এটা স্বীকৃত নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল
জানেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে মুশরিকরা বলেঃ "এসো, তুমি আমাদের মা'বৃদগুলোর ইবাদত কর এবং আমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করি।" তখন مَنُ الْخُسرِيُنُ হতে وَلُو الشَّرِكُوا لَحْبِطُ عَنْهُمُ مَّا كَانُوا वर्ण আয়াত অবতীর্ণ হয়। এটা আল্লাহ তা আলার الْعَيْدُ عَنْهُمُ مَّا كَانُوا صَالِحَا عَنْهُمُ مَّا كَانُوا صَالِحَا عَنْهُمُ مَّا كَانُوا صَالِحَا مَا আয়াত অবতীর্ণ হয়। এটা আল্লাহ তা আলার শিরক করে তবে তারা যা আমল করতো সবই নষ্ট হয়ে যাবে।" (৬ ঃ ৮৯) এখানেও মহান আল্লাহ বলেনঃ (য় নবী সঃ!) তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী করা হয়েছেঃ তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম নিক্ষল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত। অতএব, তোমার উচিত য়ে, তুমি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। এটা তোমার এবং তোমার অনুসারীদের অবশ্য কর্তব্য।

৬৭। তারা আল্লাহর যথোচিত
সম্মান করে না। কিয়ামতের
দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর
হাতের মুষ্টিতে এবং
আকাশমগুলী থাকবে তাঁর
করায়ন্ত। পবিত্র ও মহান
তিনি, তারা যাকে শরীক করে
তিনি তার উধ্বে।

7٧- ومَا قَدُرُوا الله حَقَّ قَدُرُهُ وَ الله حَقَّ قَدُرُهُ وَ الله حَقَّ قَدُرُهُ وَ الله حَقَّ قَدُرُهُ وَ الله عَقَ الله عَمَّا الْقِيلَمَةِ وَالسَّمُوتُ مَطُولِتُ الله عَمَّا بِيمِينَهُ سُبُحنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا بِيمِينَهُ سُبُحنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَعْمَلَى عَمَّا يَشْرِكُونَ ٥

আল্লাহ তা আলা বলেনঃ মুশরিকরা আল্লাহ তা আলার সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না। তাই তারা তাঁর সাথে অন্যদেরকে শরীক করে। আল্লাহর চেয়ে বড় মর্যাদাবান, রাজত্বের অধিকারী এবং ক্ষমতাবান আর কেউই নেই। তাঁর সাথী ও সমকক্ষ কেউই হতে পারে না। এ আয়াত কাফির কুরায়েশদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তারা যদি আল্লাহ তা আলার মর্যাদা বুঝতো তবে তাঁর কথাকে তারা ভুল মনে করতো না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান মনে করে সেই আল্লাহকে সম্মান করে ও তাঁর মর্যাদা দেয়। আর যে এ বিশ্বাস রাখে না সে আল্লাহকে সম্মান করে না। এই আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীস এসেছে।

এ ধরনের আয়াতের ব্যাপারে পূর্ব যুগীয় সং লোকদের নীতিও এটাই ছিল যে, যেভাবে এবং যে ভাষায় ও শব্দে এটা এসেছে সেভাবেই এবং সেই শব্দগুলোর সাথেই তাঁরা এটা মেনে নিতেন। এর অবস্থা তাঁরা অনুসন্ধান করতেন না এবং তাতে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধনও করতেন না।

এ আয়াতের তাফসীরে সহীহ বুখারীতে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীদের একজন বড় আলেম রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আমরা এটা (লিখিত) পাচ্ছি যে, মহামহিমানিত আল্লাহ সপ্ত আকাশকে এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন এবং যমীনগুলোকে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর, আর বৃক্ষরাজিকে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর। আর বাকী সমস্ত মাখলুককে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর। অতঃপর তিনি বলবেনঃ "আমিই সব কিছুর মালিক ও বাদশাহ।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার কথার সত্যতায় হেসে ফেলেন, এমনকি তাঁর পবিত্র মাড়ি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তারপর তিনি।

মুসনাদে আহমাদে এ হাদীসটি প্রায় এভাবেই বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হেসে ওঠেন এবং আল্লাহ তা আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, ঐ ইয়াহূদী আলেম কথাগুলো বলার সময় নিজের আঙ্গুলগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করছিল। প্রথমে সে তার তর্জনী আঙ্গুলের প্রতি ইশারা করেছিল। এই রিওয়াইয়াতে চারটি আঙ্গুলের কথা উল্লেখ রয়েছে।

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ ''আল্লাহ যমীনকে কবয করে নিবেন এবং আসমানকে দক্ষিণ হস্তে মুষ্টিবদ্ধ করবেন। অতঃপর বলবেনঃ ''আমিই বাদশাহ। যমীনের বাদশাহরা কোথায়?"<sup>5</sup>

হ্যরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা যমীনগুলো অঙ্গুলীর উপর রাখবেন এবং আকাশমণ্ডলী তাঁর দক্ষিণ হস্তে থাকবে। অতঃপর তিনি বলবেনঃ "আমিই বাদশাহ।"

## ১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটিও ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বরের উপর ... وَمَا قَدْرُوا اللّهُ حَنَّ قَدْرِهِ -এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্ত নড়াতে থাকেন। কখনো তিনি হাত সামনের দিকে করছিলেন এবং কখনো পিছনের দিকে ফিরাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, "আল্লাহ তা আলা নিজেই নিজের প্রশংসা করবেন এবং স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবেন। তিনি বলবেনঃ 'আমি জাব্বার (বিজয়ী বা সর্বশক্তিমান), আমি মুতাকাব্বির (অহংকারী বা আত্মগ্রী), আমি মালিক (বাদশাহ), আমি আযীয (প্রতাপশালী) এবং আমি কারীম (মহান)'।" হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ "রাস্লুল্লাহ (সঃ) একথাগুলো বলার সময় এমনভাবে নড়ছিলেন যে, তিনি মিম্বরসহ পড়ে যাবেন না কি, আমরা এই আশংকা করছিলাম।"

হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর পূর্ণ অবস্থা দেখিয়ে দিলেন যে, কিভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটা বর্ণনা করেছিলেন। তা এই যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা আলা সপ্ত আসমান ও যমীন স্বীয় হস্তে গ্রহণ করবেন এবং বলবেনঃ "আমি বাদশাহ।" কোন সময় তিনি আঙ্গুলগুলো খুলবেন এবং কোন সময় বন্ধ করবেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ সময় নড়তে ছিলেন, এমনকি তাঁর নড়ার কারণে মিম্বরও নড়ে উঠছিল। শেষ পর্যন্ত হযরত ইবনে উমার (রাঃ) ভয় পান যে, না জানি হয়তো ওটা তাঁকে ফেলেই দেয়।

বাযযার (রঃ)-এর রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বরের উপর এ আয়াতটি পাঠ করেন। তখন মিম্বরও এইরূপ বলে। তখন তিনি তিনবার যান ও আসেন। এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

যাদের কান্না আসবে না তারাও যেন কাঁদার মত ভাব দেখায় এবং লৌকিকতা করে কাঁদে।'' তখন তাঁরা লৌকিকতা করে কাঁদলেন।

হ্যরত মালিক আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তিনটি জিনিস আমি আমার বান্দাদের হতে গোপন রেখেছি। যদি ওগুলোও তারা দেখে নিতো তবে কোনলোক কখনো কোন মন্দ কাজ করতো না। যদি আমি পর্দা সরিয়ে দিতাম এবং তারা আমাকে দেখে নিয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করে নিতো যে, আমি আমার মাখলুকের সাথে কি ব্যবহার করি, যখন আমি তাদের কাছে এসে অসমানকে মুষ্টির মধ্যে নিতাম, অতঃপর যমীনকেও মুষ্টির মধ্যে নিতাম এবং বলতামঃ আমিই বাদশাহ্। আমি ছাড়া রাজ্যের বাদশাহ্ কে? তারপর তাদেরকে জান্নাত দেখাতাম এবং ওর মধ্যে যতগুলো উত্তম ও মনোমুগ্ধকর জিনিস রয়েছে তার সবই দেখাতাম। তারপর তাদেরকে দেখাতাম জাহান্নাম এবং তারা তথাকার শান্তি অবলোকন করতো, তখন তাদের সবকিছু বিশ্বাস হয়ে যেতো কিন্তু আমি ইচ্ছা করেই এগুলো তাদের থেকে গোপন রেখেছি, যাতে জেনে নিই যে, তারা কিভাবে আমল করে। কেননা, আমি তো তাদের জন্যে সবকিছুই বর্ণনা করে দিয়েছি।"

৬৮। এবং শিংগায় ফুৎকার দেয়া
হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ
ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবাই
মূর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর
আবার শিংগায় ফুৎকার দেয়া
হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান
হয়ে তাকাতে থাকবে।

٧٧- وَنَفِخَ فِي الصَّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَلُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنُ شَاء اللَّهُ ثُمْ نَفِحُ فِيْهِ الْخُرِي فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ ٥

এ হাদীসটি ইমাম হাফিষ আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) স্বীয় মু'জামূল কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। কিন্ত হাদীসটি খুবই গারীব।

২. এ হাদীসটিও আল কিতাবুল মু'জামে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এটা আরো বেশী গারীব। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৬৯। বিশ্ব ওর প্রতিপালকের
জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে,
আমলনামা পেশ করা হবে
এবং নবীদেরকে ও
সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে
এবং সকলের মধ্যে ন্যায়
বিচার করা হবে ও তাদের
প্রতি যুলুম করা হবে না।
৭০। প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ
প্রতিফল দেয়া হবে। তারা যা
করে সে সম্পর্কে আল্লাহ
সবিশেষ অবহিত।

۱۹- و اَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّها وَوَضِعَ الْكِتْبُ وَجِائِيءَ بِالنَّبِينَ وَالشَّهُدَاءِ وَقَضِى بَينَهُمْ بِالْخُقِ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَلَامِنَا الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمِؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا عِلَامُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا عِلَامُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنَالِمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এটা হবে দ্বিতীয় ফুৎকার, যার ফলে প্রত্যেক জীবিত মরে যাবে. সে আসমানেই থাকুক বা যমীনেই থাকুক। কিন্তু আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করেন জীবিত ও সজ্ঞান রাখার তাদের কথা স্বতন্ত্র। মশহুর হাদীসে আছে যে, এরপর অবশিষ্টদের রুহগুলো কব্য করা হবে, এমন কি সর্বশেষে স্বয়ং হ্যরত মালাকুল মাউতের রূহ কবয করে নেয়া হবে। শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই বাকী থাকবেন, যিনি জীবিত ও চিরঞ্জীব। যিনি পূর্ব হতেই ছিলেন এবং পরেও চিরস্থায়ীভাবে থাকবেন। অতঃপর তিনি বলবেনঃ لِمَن الْمَلْكُ الْيَرُمُ অর্থাৎ ''আজ রাজত্ব কারঃ'' (৪০ ঃ ১৬) এ কথা তিনি ত্নিবার বলবেন। তারপর তিনি নিজেকেই নিজে উত্তর দিবেনঃ للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ অর্থাৎ "(আজকে রাজত্ব হচ্ছে) এক আল্লাহর জন্যে তিনি মহাপরার্ক্রমশালী i" (৪০ ঃ ১৬) তিনিই আজ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি প্রত্যেক জিনিসকে নিজের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। আজ তিনি সবকিছুকেই ধ্বংসের হুকুম দান করেছেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূককে দিতীয়বার জীবিত করবেন। সর্বপ্রথম তিনি জীবিত করবেন হযরত ইসরাফীল (আঃ)-কে। তাঁকে আবার তিনি শিংগায় ফুৎকার দেয়ার নির্দেশ দিবেন। এটা হবে তৃতীয় ফুৎকার যার ফলে সমস্ত সৃষ্টজীব, যারা মৃত ছিল, জীবিত হয়ে যাবে, যার বর্ণনা এই আয়াতে দেয়া হয়েছে যে, আবার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَانِمَا هِي زَدِر وَكَ رَوْ رَوْدِ فَانِمَا هِي زَجْرة وَاحِدة ـ فَاذَا هُمْ بِالسَّاهِرةِ ـ

অর্থাৎ "যেদিন আল্লাহ তোঁমাদেরকে আহ্বান করবেন সেই দিন তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা ধারণা করবে যে, দুনিয়ায় তোমরা অল্প দিনই অবস্থান করেছিলে।" (১৭ ঃ ৫২) মহান আল্লাহ অন্য এক জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ "এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি, অতঃপর আল্লাহ যখন তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে উঠাবার জন্যে একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে।" (৩০ ঃ ২৫)

মুস্নাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-কে বলেঃ "আপনি বলে থাকেন যে, এরূপ এরূপ সময়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে (তা কখন হবে?)।" হযরত ইবনে উমার (রাঃ) তার এ কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে বলেনঃ "আমার মন তো চাচ্ছে যে, তোমাদের কাছে কিছুই বর্ণনা করবো না। আমি তো বলেছিলাম যে, অল্প দিনের মধ্যেই তোমরা শুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার অবলোকন করবে।" অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ "আমার উন্মতের মধ্যে দাজ্জাল আসবে এবং চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। চল্লিশ দিন না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর, না চল্লিশ রাত তা আমি জানি না। তারপর আল্লাহ তা আলা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-কে প্রেরণ করবেন। তিনি আকৃতিতে হযরত উরওয়া ইব্রু মাসউদ (রাঃ)-এর সাথে খুবই সাদৃশ্যযুক্ত। আল্লাহ তা আলা তাঁকে বিজয়ী করবেন এবং দাজ্জাল তাঁর হাতে মারা পড়বে। এর পর সাত বছর পর্যন্ত লোক এমনভাবে মিলে-জুলে থাকবে যে, দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন শক্রতা থাকবে না। অতঃপর আল্লাহ তা আলা সিরিয়ার দিক হতে এক হালকা ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত করবেন, যার দ্বারা সমস্ত মুমিন ব্যক্তির জীবন কবয করে নেয়া হবে। এমনকি যার অন্তরে সরিষার দানা

পরিমাণও ঈমান রয়েছে সেও মরে যাবে, সে যেখানেই থাকুক না কেন। যদি সে পাহাড়ের গহ্বরেও অবস্থান করে তবুও ঐ বায়ু সেখানে পৌঁছে যাবে।" আমি এটা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছি। অতঃপর শুধুমাত্র মন্দ ও পাপী লোকেরাই বেঁচে থাকবে যারা হবে পাখী ও পশুর মত বিবেক-বুদ্ধিহীন। না তারা ভাল চিনবে না বুঝবে, না মন্দকে মন্দ বলে জানবে। তাদের উপর শয়তান প্রকাশিত হবে এবং সে তাদেরকে বলবেঃ "তোমাদের লজ্জা করে না যে. তোমরা মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করেছো?" অতঃপর সে তাদেরকে মূর্তিপূজার নির্দেশ দিবে এবং তারা তখন ওগুলোর পূজা শুরু করে দিবে। ঐ অবস্থাতেও আল্লাহ তা আলা তাদের রুষী-রোষগারে প্রশস্ততা দান করতে থাকবেন। তারপর শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। যার কানে এ শব্দ পৌঁছবে সে এদিকে পড়ে যাবে এবং ওদিকে দাঁড়িয়ে যাবে, আবার পড়বে। সর্বপ্রথম এই শব্দ যার কানে পৌছবে সে হবে ঐ ব্যক্তি যে তার হাউয বা চৌবাচ্চা ঠিকঠাক করতে থাকবে। তৎক্ষণাৎ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। তারপর সবাই বেহুশ ও আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়বে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা শিশিরের মত হবে, যার দারা মানুষের দেহ উদগত হবে। তারপর দিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন সবাই দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবেঃ "হে লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালকের দিকে চল।" (আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ) ''তাদেরকে দাঁড় করাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে।'' তারপর বলা হবেঃ ''জাহান্নামের অংশ বের করে নাও।'' জিজ্ঞেস করা হবেঃ ''কত?'' উত্তরে বলা হবেঃ "প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন।" এটা হবে ঐদিন যেই দিন (ভয়ে) বালক বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং পদনালী খুলে যাবে।<sup>১</sup>

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "দুই ফুৎকারের মাঝে চল্লিশের ব্যবধান থাকবে।" জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আবৃ হুরাইরা (রাঃ)! চল্লিশ দিন কি?" জবাবে তিনি বলেনঃ "আমি (উত্তর দিতে) অস্বীকার করলাম।" তারা বললোঃ "চল্লিশ বছর কি?" তিনি উত্তর দিলেনঃ "আমি (এর উত্তর দিতেও) অস্বীকৃতি জানাচ্ছি।" তারা জিজ্ঞেস করলোঃ "চল্লিশ মাস কি?" তিনি জবাবে বললেনঃ "আমি (এর উত্তর দানেও) অস্বীকার করছি। কথা হলো এই যে, মানুষের (দেহের) সব কিছুই সড়ে পচে নষ্ট ও বিলীন হয়ে

এ. و এর শান্দিক অর্থ হলো 'পদনালী বা পায়ের গোছা উন্মোচিত হবে'। এটি একটি আরবী বাগধারা। এর ভাবার্থ হলো شِدَّةُ الْاَمْرُ वा চরম সংকট।

যাবে। শুধুমাত্র মেরুদণ্ডের একটি অস্থি ঠিক থাকবে। ওটা দ্বারা সৃষ্টির পুনর্বিন্যাস করা হবে।"<sup>১</sup>

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, আমি হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় যারা মূর্ছিত হবে না তারা কারা? উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ "তারা হলো শহীদ, যারা তরবারী লটকানো অবস্থায় আল্লাহ্র আরশের চতুর্দিকে অবস্থান করবে। ফেরেশ্তাবর্গ অভ্যর্থনা করে তাদেরকে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবেন। তারা মণি-মানিক্যের উদ্বের উপর সওয়ার হবে, যেগুলোর গদি রেশমের চেয়েও নরম হবে। মানুষের দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত হবে উষ্ট্রগুলোর এক কদম। তারা জান্নাতের মধ্যে পরম সুখে ও আরাম আয়েশের মধ্যে থাকবে। তারা বলবেঃ চল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টজীবের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করবেন তা আমরা দেখবো। সুতরাং তাদের দিকে দেখে আল্লাহ্ তা'আলা হেসে উঠবেন। যেখানে আল্লাহ্ পাক কোন বান্দাকে দেখে হাসেন সেখানে তার উপর কোন হিসাব নেই।"ই

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ বিশ্ব ওর প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, আমলনামা পেশ করা হবে এবং নবীদেরকে আনয়ন করা হবে। যাঁরা সাক্ষ্য দিবেন যে, তাঁরা নিজেদের উন্মতদের নিকট তাবলীগ বা প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন। আর বান্দাদের ভাল ও মন্দ কাজের রক্ষক ফেরেশ্তাদেরকে আনয়ন করা হবে এবং আদল ও ইনসাফের সাথে মাখলুকের বিচার মীমাংসা করা হবে। কারো উপর কোন প্রকারের অত্যাচার করা হবে না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيُومِ الْقِيمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنَ خُرُدَلٍ اتَيْنًا بِهَا وَكَفَى بِنَا خُسِبِيْنَ-

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২ এ হাদীসটি আবৃ ইয়া'লা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। কিন্তু ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ (রঃ)-এর উস্তাদ অপরিচিত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকই সবচেয়ে ভাল জানেন।

অর্থাৎ "কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়ের দাঁড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠিত করবো এবং কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না। কোন আমল যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় তবুও আমি তা হাযির করবো এবং আমিই হিসাব নেয়ার জন্যে যথেষ্ট।" (২১ ঃ ৪৭) মহামহিমানিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

إِنَّ اللَّهُ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذُرَةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يَضْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدنه اجراً عَظْيماً .

অর্থাৎ ''আল্লাহ তা 'আলা অণু পরিমাণও অত্যাচার করেন না। যদি একটি পুণ্য হয় তবে তিনি তা বৃদ্ধি করে দেন এবং নিজের নিকট হতে তিনি বড় প্রতিদান প্রদান করেন।'' (৪ ঃ ৪০) এজন্যেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে বলেনঃ প্রত্যেককে তার ভাল-মন্দ কার্যের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে এবং তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

৭১। কাফিরদেরকে জাহান্নামের **मित्क मल मल टाँकिएय निएय** যাওয়া হবে। যখন তারা জাহানামের নিকট উপস্থিত হবে তখন ওর প্রবেশদারগুলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবেঃ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করতো এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করতো? তারা বলবেঃ অবশ্যই এসেছিল। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শান্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে।

٧١- وَسِيْقُ الَّذِيْنَ كُفُرُوا إِلَىٰ جَهُنَّمْ زُمْراً حَتَى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتَ ابْوابها وَقَالَ لَهُمْ خُزْنَتُها المُ يَاتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَتْلُونُ عَلَيْكُمْ ايْتِ رُبِّكُمْ وَيُنْذَرُونَكُمْ لِقَاءً يَوْمُكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنُ حَقَّتُ كُلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى ৭২। তাদেরকে বলা হবেঃ
জাহান্নামের দারসমূহে প্রবেশ
কর তাতে স্থায়ীভাবে
অবস্থিতির জন্যে। কত নিকৃষ্ট
উদ্ধতদের আবাসস্থল!

٧٢- قِيلُ ادْخُلُوا ابُوابُ جُهُنَّمُ خِلدِيْنَ فِيهَا أَنْ بِئُسَ مُثُوىَ الْمُتَكْبِرِيْنَ ٥

আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী হতভাগ্য কাফিরদের পরিণাম সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তাদেরকে জন্তুর মত শাসন-গর্জন ও ধমকের সাথে লাঞ্ছিত অবস্থায় দলে দলে হাঁকিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যেমন মহামহিমান্তিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেনঃ

ردر ورهور يوم يدعون إلى نارِ جهنّم دعاً

অর্থাৎ "যেই দিন তাদেরকে ধাকা দিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।"(৫২ ঃ ১৩) অর্থাৎ তাদেরকে ধাকা দিয়ে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তারা হবে কঠিন পিপাসার্ত। যেমন মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ "যেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদেরকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করবো, এবং অপরাধীদেরকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে খেদিয়ে নিয়ে যাবো।" (১৯ ঃ ৮৫-৮৬) তা ছাড়া তারা সেদিন হবে বধির, মৃক ও অন্ধ এবং তাদেরকে মুখের ভরে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ "কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করবো তাদের মুখের ভরে চলা অবস্থায় অন্ধ, মৃক ও বধির করে। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্যে অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করে দিবো।" (১৭ ঃ ৯৭)

মহাপ্রতাপান্থিত আল্লাহ বলেনঃ যখন তারা জাহান্নামের নিকটবর্তী হবে তখন ওর প্রবেশদ্বারগুলো খুলে দেয়া হবে, যাতে তৎক্ষণাৎ শাস্তি শুরু হয়ে যায়। অতঃপর তাদেরকে তথাকার রক্ষী ফেরেশতারা লজ্জিত করার জন্যে ধমকের সুরে বলবেঃ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেননি যাঁরা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করতেন এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করতেন? তারা জবাবে বলবেঃ হাঁা, আমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল অবশ্যই এসেছিলেন, দলীলও কায়েম করেছিলেন, বহু কিছু আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন, বুঝিয়েছিলেন এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্কও করেছিলেন। কিছু আমরা তাঁদের কথায় কর্ণপাত করিনি, বরং তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম। কেননা, আমরা হলাম হতভাগ্য। আমাদের ভাগ্যে এই বিড়ম্বনাই ছিল। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শান্তির কথা বান্তবায়িত হয়েছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে খবর দিতে গিয়ে অন্য জায়গায় বলেনঃ

كُلُما الْقِي فِيها فَوجَ سَالُهُمْ خَزِنتَهَا الْمُ يَاتِكُمْ نَذِيرٌ ـ قَالُواْ بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ و فَكُذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزْلُ اللّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ انْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلْلٍ كَبِيْرٍ ـ وَقَالُواْ لُو كُنَا نَسْمَعُ اوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا فِي اصْحِبِ السَّعِيرِ ـ

অর্থাৎ ''যখনই ওতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবেঃ তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা জবাবে বলবেঃ অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলামঃ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা তো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছো। তারা আরো বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বৃদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না।" (৬৭ ঃ ৮-১০) অর্থাৎ এভাবে তারা নিজেদেরকে তিরস্কার করবে এবং খুবই অনুতপ্ত হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা এর পরে বলেনঃ

فَاعْتَرْفُواْ بِذُنْبِهِمْ فَسُحَقًا لِأَصْحَبِ السَّعِيْرِ .

অর্থাৎ "তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্যে!" (৬৭ ঃ ১১)

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ তাদেরকে বলা হবে– জাহান্নামের দারসমূহে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে। অর্থাৎ যেই তাদেরকে দেখবে এবং তাদের অবস্থা জানবে সেই পরিষ্কারভাবে বলে উঠবে যে, নিশ্চয়ই এরা এরই যোগ্য। এই উক্তিকারীর নাম নেয়া হয়নি, বরং তাকে সাধারণভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে যাতে তার সাধারণত্ব বাকী থাকে। আর যাতে আল্লাহ তা'আলার ন্যায়ের সাক্ষ্য পুরো হয়ে যায়। তাদেরকে বলা হবেঃ এখন তোমরা জাহান্নামে চলে যাও। সেখানে স্বায়ীভাবে জ্বলতে পুড়তে থাকো। এখান হতে না তোমরা কখনো ছুটতে পারবে, না তোমাদের মৃত্যু হবে। আহা! উদ্ধৃতদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট। যেখানে তাদেরকে দিনরাত জ্বলতে পুড়তে হবে! অহংকারীদের অহংকার ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার প্রতিফল এটাই, যা তাদেরকে এরপ নিকৃষ্ট জায়গায় পৌছিয়ে দিয়েছে। এটা কতই না জঘন্য অবস্থা! কতই না শিক্ষামূলক পরিণাম এটা!

৭৩। যারা তাদের প্রতিপালককে
ভয় করতো তাদেরকে দলে
দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে
যাওয়া হবে। যখন তারা
জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে
ও এর দ্বারসমূহ খুলে দেয়া
হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা
তাদেরকে বলবেঃ তোমাদের
প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও
এবং জান্নাতে প্রবেশ কর
স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্যে।

৭৪। তারা প্রবেশ করে বলবেঃ
প্রশংসা আল্লাহর, যিনি
আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি
পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে
অধিকারী করেছেন এই ভূমির;
আমরা জান্লাতে যেথায় ইচ্ছা
বসবাস করবো। সদাচারীদের
পুরস্কার কত উত্তম!

٧٣- وسِيقَ النَّدِينَ اتَقَوا ربَهُمُ الْكِينَ اتَقَوا ربَهُمُ الْكِينَ اتَقَوا ربَهُمُ إِذَا الْكِي الْجَاءُوهَا وَفَالَ جَاءُوهَا وَفَالَ الْهُمُ خَلِزَنتُهَا سَلْمُ عَلَيْكُمُ وَلَابُهُا فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ ٥

٧٤- وقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعَسُدُهُ وَاوْرَثَنا مَسَدُقَنا وَعَسُدُهُ وَاوْرَثَنا الْارْضُ نَتْبُوا مِنَ الْجَنَةِ حَيْثُ نَشَاءَ فَنِعُمَ الْجَرُ الْعَمِلِينَ ٥ উপরে হতভাগ্য ও পাপীদের পরিণাম ও তাদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখানে ভাগ্যবান আল্লাহভীরু ও সৎ লোকদের পরিণামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে উত্তম ও সুন্দর উদ্ভীর উপর আরোহণ করিয়ে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের বিভিন্ন দল থাকবে। প্রথমে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বিশিষ্ট লোকদের দল, তারপর পুণ্যবানদের দল, এরপর তাদের চেয়ে কম মর্যাদাপূর্ণ লোকদের দল এবং এরপর তাদের চেয়েও কম মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের দল থাকবে। নবীগণ থাকবেন নবীদের দলে, সিদ্দীকগণ থাকবেন তাঁদের সমপর্যায়ের লোকদের দলে, শহীদগণ থাকবেন শহীদদের দলে এবং আলেমগণ থাকবেন আলেমদের দলে। মোটকথা, প্রত্যেকেই তাঁর সমপর্যায়ের লোকের সাথে থাকবেন। যখন তাঁরা জান্নাতের নিকট পৌঁছে যাবেন এবং পুলসিরাত অতিক্রম করে ফেলবেন তখন তথায় একটি পুলের উপর তাঁদেরকে দাঁড় করানো হবে এবং তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যে যুলুম ও উৎপীড়ন ছিল তার প্রতিশোধ ও বদলা গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে। যখন তাঁরা সম্পূর্ণরূপে পাক–সাফ হয়ে যাবেন তখন তাঁদেরকে জানাতে প্রবেশের অনুমতি দান করা হবে।

সূর বা শিংগার সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, জান্নাতের দর্যার উপর পৌঁছে জান্নাতীরা পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করবেঃ দেখা যাক, কাকে প্রথমে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়! অতঃপর তারা ইচ্ছা করবে হযরত আদম (আঃ)-এর, তারপর হযরত নূহ (আঃ)-এর, তারপর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর, এরপর হযরত মূসা (আঃ)-এর, তারপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর এবং এরপর তারা হযরত মূহামাদ (সঃ)-এর প্রতি ইচ্ছা পোষণ করবে, যেমন হাশরের মাঠে সুপারিশের ক্ষেত্রে করেছিল। এর দ্বারা সর্বক্ষেত্রে হযরত মূহামাদ (সঃ)-এর ফ্যীলত প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতে আমিই হবো প্রথম সুপারিশকারী।" অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমিই হলাম এমন এক ব্যক্তি যে, সর্বপ্রথম আমিই জান্নাতের দর্যায় করাঘাত করবো।"

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দর্যা খুলাতে চাইলে তথাকার দারোগা আমাকে জিজ্ঞেস করবেঃ "আপনি কে?" আমি উত্তরে বলবোঃ আমি হলাম মুহামাদ (সঃ)! সে তখন বলবেঃ "আমার উপর এই নির্দেশই ছিল যে, আপনার আগমনের পূর্বে আমি যেন কারো জন্যে জান্নাতের দর্যা না খুলি।"

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রথম যে দলটি জানাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের মত উজ্জ্বল হবে। থুথু, প্রস্রাব, পায়খানা ইত্যাদি কিছুই সেখানে হবে না। তাদের পানাহারের পাত্রগুলো হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। তাদের অঙ্গার ধাণিকা হতে সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হবে। তাদের ঘর্ম হবে মিশক আম্বর। তাদের প্রত্যেকের দু'জন দ্রী হবে, যাদের পদনালী এমন সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হবে যে, ওর মজ্জা মাংসের পিছন হতে দেখা যাবে। কোন দু'জন লোকের মধ্যে কোন মতানৈক্য, হিংসা-বিদ্বেষ ও শক্রতা থাকবে না। তাদের অন্তরগুলো একটি অন্তরে পরিণত হয়ে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে।"

হাফিয আবৃ ইয়া'লা (রঃ)-এর হাদীস গ্রন্থে রয়েছেঃ প্রথম যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের মত উজ্জ্বল হবে। তাদের পরবর্তী দলটির চেহারা হবে আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল। তারপর তাতে প্রায় উপরে বর্ণিত হাদীস-এর বর্ণনার মতই বর্ণনা রয়েছে এবং এও রয়েছে যে, তাদের দেহ হবে ষাট হাত লম্বা, যেমন হয়রত আদম (আঃ)-এর দেহ ছিল।

আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার উন্মতের একটি দল, যাদের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার, সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে।" একথা শুনে হযরত আকাশা মুহসিন (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার জন্যে দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) দু'আ করলেনঃ "হে আল্লাহ! তাকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন!" অতঃপর একজন আনসারী দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার জন্যে দু'আ করুন যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।" তখন তিনি তাঁকে বলেনঃ "আকাশা (রাঃ) তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।" এই সত্তর হাজার লোকের বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করার কথা বহু কিতাবে বহু সনদে বহু সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে।

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার উন্মতের মধ্যে সত্তর হাজার অথবা সাত লক্ষ লোক এক সাথে ভানাতে প্রবেশ করবে। তারা একে অপরকে ধরে থাকবে। তারা একই সাথে ভানাতে পা রাখবে। তাদের চেহারা হবে চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের মত (উচ্ছুল)।"

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২ এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হ্যরত আবৃ উমামা আল বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে ওনেছেনঃ "আমার সাথে আমার প্রতিপালকের ওয়াদা রয়েছে যে, আমার উন্মতের সত্তর হাজার লোক জান্নাতে যাবে এবং প্রতি হাজারের সাথে আরো সত্তর হাজার হবে, তাদের না হিসাব হবে, না শাস্তি হবে। তারা ছাড়া আরো তিন লপ বা অঞ্জলি পূর্ণ লোক (জান্নাতে বিনা হিসাবে যাবে), যাদেরকে আল্লাহ নিজের হাতের অঞ্জলি ভরে জান্নাতে পৌছিয়ে দিবেন।"<sup>১</sup> যখন এই সৌভাগ্যবান বুযুর্গ ব্যক্তিরা জান্নাতের নিকট পৌঁছে যাবেন তখন তাঁদের জন্যে জানাতের দরযাগুলো খুলে দেয়া হবে। সেখানে তাঁদের খুবই ইযযত ও সম্মান হবে। তথাকার রক্ষক ফেরেশতারা তাঁদেরকে সুসংবাদ প্রদান করবেন, তাঁদের প্রশংসা করবেন এবং সালাম জানাবেন। এরপরের উত্তর কুরআন কারীমে উহ্য রাখা হয়েছে, যাতে সাধারণত্ব বাকী থাকে। ভাবার্থ এই যে, ঐ সময় তাঁরা পূর্ণভাবে খুশী হয়ে যাবেন। তথায় তারা কল্পনাতীত আনন্দ, শান্তি এবং আরাম ও আয়েশ লাভ করবেন। তাঁদের সর্বপ্রকারের মনোবাসনা পূর্ণ হয়ে যাবে।

এখানে একথা বর্ণনা করে দেয়াও জরুরী যে, কতকগুলো লোক وُفْتَحُتُ -এর े हिंदक रा अष्ट्रेम وَاوَ विलाहन विनः वित प्रांता मनीन श्रर्श करतर्हिन रा, জান্লাতের আটটি দর্যা রয়েছে, তাঁরা খুব লৌকিকতা করেছেন এবং অযথা কষ্ট স্বীকার করেছেন। জান্নাতের আটটি দরযার কথা তো সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত।

হ্যরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''যে ব্যক্তি নিজের মাল হতে আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া খরচ করবে তাকে জানাতের সবগুলো দর্যা হতে ডাক দেয়া হবে। জানাতের কয়েকটি দর্যা রয়েছে। নামাযীকে 'বাবুস্সালাত' হতে, দাতাকে 'বাবুস সাদকা' হতে, মুজাহিদকে 'বাবুল জিহাদ' হতে এবং রোযাদারকে 'বাবুর রাইয়ান' হতে ডাক দেয়া হবে।" একথা শুনে হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এর তো কোন প্রয়োজন নেই যে, প্রত্যেক দর্যা হতে ডাক দেয়া হোক, কারণ যে দর্যা হতেই ডাক দেয়া হোক না কেন, উদ্দেশ্য তো হলো জান্নাতে প্রবেশ করা। কিন্তু এমন কোন লোক কি আছে যাকে সমস্ত দর্যা থেকে ডাক দেয়া হবে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হাাঁ, আছে এবং আমি আশা করি যে, তুমিই হবে তাদের মধ্যে একজন।"<sup>২</sup>

১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) এবং ইবনে আবি শায়বা (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতের আটটি দরযা রয়েছে। ঐগুলোর মধ্যে একটির নাম হচ্ছে 'বাবুর রাইয়ান'। এটা দিয়ে শুধু রোযাদারই প্রবেশ করবে।"

হযরত উমার ইবনে খান্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ভালভাবে ও পূর্ণমাত্রায় অযু করার পর পাঠ করেঃ

رورو رو يه اد يه طور رورو ري وري ار رور ور رورور ور ورود ور الله واسهد ان محمداً عبده ورسوله

অর্থাৎ ''আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।" তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরযা খুলে দেয়া হয়, যে দরযা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে।

يَّا اللهُ হুযরত মু'আয (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ يُ اللهُ يا عراد হুছে জান্নাতের চাবি।"

জান্নাতের দরযাগুলোর প্রশস্ততার বর্ণনাঃ আমরা আল্লাহর নিকট তাঁর মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদেরকেও জান্নাতের অধিবাসী করেন।

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "হে মুহামাদ (সঃ)! তোমার উমতের মধ্যে যাদের হিসাব হবে না তাদেরকে ডান দিকের দর্যা দিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাও। তারা কিন্তু অন্যান্য দর্যাগুলোতেও জনগণের সাথে শরীক হবে।" যাঁর হাতে মুহামাদ (সঃ)-এর প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! জান্নাতের চৌকাঠ এতো বড় ও প্রশস্ত যে, ওর প্রশস্ততা মক্কা ও হিজরের মধ্যকার দূরত্বের সমান অথবা হিজর ও মক্কার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।"

হযরত উত্বা ইবনে গাওয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর ভাষণে বলেনঃ ''আমার নিকট এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের দরযাগুলোর প্রশস্ততা হবে চল্লিশ বছরের পথের দূরত্বের সমান। এমন একটি দিন আসবে যে, ঐ দিন জান্নাতে প্রবেশকারীদের অত্যন্ত ভীড় হবে, ফলে এই প্রশস্ত দরযাগুলোও লোকে পূর্ণ হয়ে যাবে।"

এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে :

এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবৃ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতের চৌকাঠের প্রশস্ততা হবে চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ত্বের সমান।" ১

মহান আল্লাহ বলেন যে, জান্নাতীরা যখন জান্নাতের নিকটবর্তী হবে তখন রক্ষক ফেরেশতারা তাদেরকে বলবেঃ "তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্যে। তোমাদের আমল, কথাবার্তা, চেষ্টা-তদবীর এবং বদলা-বিনিময় ইত্যাদি সবই আনন্দদায়ক।" যেমন রাস্লুল্লাহ (সঃ) কোন এক যুদ্ধের সময় স্বীয় ঘোষককে বলেছিলেনঃ "যাও, ঘোষণা করে দাও যে, জান্নাতে শুধু মুসলমানরাই যাবে কিংবা বলেছিলেন, মুমিনরাই শুধু জান্নাতে যাবে।" ফেরেশতারা জান্নাতীদেরকে আরো বলবেনঃ "তোমাদেরকে এ জান্নাত হতে কখনো বের করা হবে না। বরং তোমরা এখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।" জান্নাতীরা নিজেদের এই অবস্থা দেখে খুশী হয়ে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং বলবেঃ "প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন।" দুনিয়ায় তাদের এই প্রার্থনাই ছিলঃ

رُبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ إِنَّكَ لا تَخْلِفُ الْمِيْعَادَ -

অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার রাসূলদের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমাদেরকে প্রদান করুন এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় করবেন না। আপনি তো প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।" (৩ ঃ ১৯৪) অন্য আয়াতে আছে যে, তারা এ সময় বলবেঃ

الْحَمَدُ لِلْهِ الذِّي هَدَاناً لِهَذَا وَمَا كُناً لِنَهْ تَدِي لُولاً أَنْ هَدَ مِنا اللَّهُ لَقَدَ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِّ ـ

অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে এর জন্যে হিদায়াত দান করেছেন, তিনি আমাদেরকে হিদায়াত না করলে আমরা হিদায়াত লাভ করতাম না। অবশ্যই আমাদের নিকট আমাদের প্রতিপালকের রাস্লগণ সত্য নিয়ে এসেছিলেন।" (৭ ঃ ৪৩) তারা আরো বলবেঃ

আবদ ইবনে হুমায়েদ (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

الحَمْدُ لِلْهِ الذِي اذْهْبُ عِنَا الْحَزِنُ إِنَّ رَبِنَا لَغُفُورَ شُكُورَ ـ الذِي احلَنَا دارَ الْحَمْدُ الذِي احلَنَا دارَ المُحَمَدُ لِلْهِ الذِي احلَنَا دارَ المُحَمَّدُ وَمُودِي الذِي احلَنَا دارَ المُحَمَّدُ وَمُودِي الدِّي الْمُحَمَّدُ وَمُودِي الْمُحَمَّدُ وَمُنْ الْمُحَمَّدُ وَمُودِي الْمُحَمَّدُ وَمُودِي الْمُحَمَّدُ وَمُنْ الْمُحَمَّدُ وَمُنْ الْمُحَمَّدُ وَمُودِي الْمُحَمَّدُ وَمُنْ الْمُحَمَّدُ وَمُنْ الْمُحَمَّدُ وَمُنْ الْمُحَمَّدُ وَمُنْ الْمُحَمِّدُ وَمُنْ الْمُحْمَدُ وَمُنْ الْمُحْمِدُ وَمُنْ الْمُحَمِّدُ وَمُنْ الْمُحَمِّدُ وَمُنْ الْمُحْمِدُ وَمُنْ الْمُحْمِي وَمُنْ الْمُحْمِي وَمُنْ الْمُحْمِدُ وَمُنْ الْمُحْمِدُ وَمُنْ الْمُحْمِي وَمُنْ الْمُحْمِي وَمُنْ الْمُحْمِي وَمُنْ الْمُحْمِي وَمُنْ الْمُحْمُودُ وَمُنْ الْمُحْمِي وَمُنْ الْمُحْمُونِ وَمُنْ الْمُحْمِي وَمُنْ الْمُحْمِي وَمُنْ الْمُحْمِي وَمُعْمِي وَمُعْلِمُ لِلْمُعِلَّ وَمُعْلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعْمِي وَالْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُ لِلْمُعِلِمُ لِمُعِ

অর্থাৎ "সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের চিন্তা-দুঃখ দূর করে দিয়েছেন, নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী। যিনি আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে এই পবিত্র স্থান দান করেছেন, এখানে আমাদেরকে কোন দুঃখ-বেদনা এবং কষ্ট ও বিপদ স্পর্শ করে না।" (৩৫ ঃ ৩৪-৩৫)

মহান আল্লাহ জান্নাতীদের আরো উক্তি উদ্ধৃত করেনঃ 'আল্লাহ আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা বসবাস করবো।' আল্লাহ পাক বলেনঃ সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম!

এ আয়াতটি মহান আল্লাহর নিম্নের উক্তির মতঃ

وَلَقَدُ كُتَبُنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الَّذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّلِحُونَ ـ

অর্থাৎ ''আমি যিকরের বা উপদেশের পরে যবূরে লিখে দিয়েছিলাম যে, আমার সৎ বা যোগ্যতা সম্পন্ন বান্দারা যমীনের ওয়ারিস হবে।" (২১ ঃ ১০৫) এজন্যেই তারা বলবে, জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা আমরা বসবাস করবো। এটাই হলো আমাদের আমলের উত্তম পুরস্কার।

মি'রাজের ঘটনায় হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "আমাকে জানাতে প্রবেশ করানো হলে আমি দেখি যে, ওর তাঁবুগুলো মণিমুক্তা নির্মিত এবং ওর মাটি খাঁটি মিশক আম্বর।"<sup>2</sup>

হযরত আবৃ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) হযরত ইবনে সায়েদ (রাঃ)-কে জান্নাতের মাটি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "ওটা সাদা ময়দার মত খাঁটি মিশক আম্বর।" তখন রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "সে সত্য কথা বলেছে।"<sup>২</sup>

আল্লাহ পাকের এই উক্তি সম্পর্কে হ্যরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতের দর্যায় পৌছে জান্নাতীরা একটি গাছ দেখতে পাবে, যার মূল হতে দু'টি নহর বের হতে থাকবে। একটি নহরে তারা গোসল করবে, যার ফলে তারা এমন পরিষ্কার

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) ও আবদ ইবনে হামীদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

পরিচ্ছনু হবে যে, তাদের দেহ ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তাদের মাথার চুল তেল লাগানো ও চিরুণীকৃত থাকবে। আর কখনো চিরুণী করার প্রয়োজন হবে না। তাদের দেহের ও চেহারার রং-এর কোন পরিবর্তন ঘটবে না। অতঃপর তারা দ্বিতীয় নহরে যাবে। হয়তো তারা এর জন্যে আদিষ্ট থাকবে। ঐ নহরের পানি তারা পান করবে। ফলে সমস্ত ঘৃণিত জিনিস হতে তারা সম্পূর্ণরূপে পাক সাফ হয়ে যাবে। জানাতের ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম দিবেন ও মুবারকবাদ জানাবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করতে বলবেন। তাদের প্রত্যেকের কাছে কিশোর পরিচারকরা আসবে এবং তাদের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখবে। তারা ঐ জান্নাতবাসীদের বলবেঃ ''আপনারা সন্তুষ্ট থাকুন। আল্লাহ তা আলা আপনাদের জন্যে বিভিন্ন প্রকারের নিয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন।" তাদের মধ্য হতে কেউ দৌড়িয়ে যাবে এবং যে জান্নাতবাসীর জন্যে যে হুর নির্দিষ্ট রয়েছে তাকে গিয়ে বলবেঃ ''আপনাকে জানাই মুবারকবাদ। অমুক সাহেব এসে পড়েছেন।" তার নাম শোনা মাত্রই ঐ হুর খুশী হয়ে কিশোর পরিচারককে বলবেঃ "তুমি কি স্বয়ং তাঁকে দেখেছো?" সে উত্তরে বলবেঃ "হাাঁ, আমি স্বচক্ষে তাঁকে দেখে এসেছি।'' ঐ হুর তখন আনন্দে আটখানা হয়ে দর্যার উপর এসে দাঁড়িয়ে যাবে। জান্নাতবাসী তার কক্ষে এসে দেখবে যে, সেখানে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা রয়েছে, প্রস্তুত আছে পানপাত্র এবং সারি সারি উপাধান। বিছানা দেখার পর দেয়ালের প্রতি দৃষ্টি পড়লে সে দেখতে পাবে যে, ওটা লাল, সবুজ, হলদে, সাদা এবং নানা প্রকারের মণি-মুক্তা দ্বারা নির্মিত রয়েছে। অতঃপর ছাদের প্রতি চোখ পড়লে দেখবে যে, ওটা এতো পরিষ্কার পরিছনু যে, আলোর ন্যায় ঝকমক করছে। ওর আলো চোখের আলোকে নিভিয়ে দিবে যদি মহান আল্লাহ চোখের জ্যোতি ঠিক না রাখেন। অতঃপর সে স্বীয় স্ত্রীদের প্রতি অর্থাৎ জান্নাতী হুরীদের প্রতি প্রেমের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। তারপর সে নিজের আসনসমূহের যেটার উপর ইচ্ছা উপবেশন করবে এবং বলবেঃ ''আল্লাহর শোকর যে, তিনি আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেছেন। যদি তিনি আমাদেরকে এ পথ প্রদর্শন না করতেন তবে কখনো আমরা এ পথে পরিচালিত হতাম না।"

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে সেই সন্তার শপথ! যখন এ লোকগুলো (জান্নাতী লোকগুলো) কবর হতে বের হবে তখন তাদের অভ্যর্থনা করা হবে। তাদের জন্যে ডানা বিশিষ্ট উষ্ট্র আনয়ন করা হবে যেগুলোর উপর সোনার হাওদা থাকবে। তাদের জুতার তলার

লম্বা চামড়াটাও আলোয় ঝকমক করবে। এই উষ্ট্রগুলো এক একটি কদম এতো দূরে রাখবে যতদূর মানুষের দৃষ্টি যায়। তারা একটি গাছের নিকট পৌঁছবে যার নীচ হতে দু'টি নহর বয়ে যাচ্ছে। একটি নহরের পানি তারা পান করবে, যার ফলে তাদের পেটের সব জঞ্জাল এবং ময়লা আবর্জনা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপর দ্বিতীয় নহরটিতে তারা গোসল করবে। এরপর আর কখনো তাদের দেহ ময়লাযুক্ত হবে না এবং তাদের মাথার চুল এলোমেলো হবে না। তাদের শরীর ও চেহারা সদা উজ্জ্বল থাকবে। অতঃপর তারা জান্নাতের দ্রযার উপর আসবে। তারা দেখতে পাবে যে, লাল বর্ণের মণি-মাণিক্যের একটি গোলাকৃতি জিনিস সোনার তক্তার উপর ঝুলানো রয়েছে। তারা তখন তাতে আঘাত করবে এবং তা বেজে উঠবে। এ শব্দ শোনা মাত্রই প্রত্যেক হুর জেনে নিবে যে, তার স্বামী এসে গেছে। প্রত্যেকে তখন নিজ নিজ দারোয়ানকে দর্যা খুলে দেয়ার হুকুম করবে। তখন দারোয়ান দর্যা খুলে দিবে। সে ভিতরে পা রাখা মাত্রই দ্বাররক্ষীর আলোকোজ্জ্বল চেহারা দেখে সিজদায় পড়ে যাবে। কিন্তু ঐ দ্বাররক্ষী তাকে বাধা দিয়ে বলবেঃ "মস্তক উত্তোলন করুন! আমি তো আপনার অধীনস্থ। অতঃপর ঐ দাররক্ষী তাকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাবে। যখন সে মণি-মুক্তা নির্মিত তাঁবুর কাছে পৌঁছবে যেখানে তার হূর রয়েছে তখন ঐ হূর আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁবু হতে দৌড়িয়ে আসবে এবং তার সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে বলবেঃ ''আপনি আমার প্রেমপাত্র এবং আমি আপনার প্রেমপাত্রী। আমি এখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবো, কখনো আর মৃত্যুবরণ করবো না। আমি বহু নিয়ামতের অধিকারিণী, দারিদ্র্য ও অভাব হতে আমি বহু দূরে রয়েছি। আমি আপনার প্রতি সদা সন্তুষ্ট থাকবো, কখনো অসন্তুষ্ট হবো না। সদা-সর্বদা আমি আপনার খিদমতে লেগে থাকবো। কখনো এদিক ওদিক সরে যাবো না।"

অতঃপর ঐ জান্নাতবাসী ঘরে প্রবেশ করবে যার ছাদ মেঝে হতে এক লাখ হাত উঁচু হবে। ঐ ঘরের দেয়ালগুলো হবে নানা প্রকারের ও রঙ বেরঙের মিন-মুক্তা দ্বারা নির্মিত। ঐ ঘরে সত্তরটি আসন থাকবে। প্রতিটি আসনে সত্তরটি করে গদি থাকবে। প্রতিটি গদিতে সত্তরজন হূর থাকবে। প্রতিটি হূর সত্তরটি করে হুল্লা পরিধান করে থাকবে। ঐ হুল্লাগুলোর মধ্য দিয়ে তাদের পদনালীর মজ্জা দেখা যাবে। তার সাথে সহবাসে দুনিয়ার রাত্রির প্রায় পুরো একটি রাত্রি কেটে যাবে। তাদের বাগান ও বাড়ীর নিম্নদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। ওর পানি কখনো দুর্গন্ধময় হবে না। ওর পানি হবে মুক্তার মত স্বচ্ছ। তথায়

একটি দুধের নহর হবে, যার স্বাদ কখনো পরিবর্তন হবে না, যে দুধ কোন জন্তুর স্তন হতে বের হয়নি। একটি হবে সুরার নহর, যা হবে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং যা কোন মানুষের হাতের তৈরী নয়। একটি খাঁটি মধুর নহর হবে যা মৌমাছির পেট হতে বহির্গত মধু নয়। এর চতুর্দিকে বিভিন্ন প্রকারের ফলে পরিপূর্ণ বৃক্ষরাজি থাকবে যেগুলোর ফল জানুাতীদের দিকে ঝুঁকে পড়বে। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফল নেয়ার ইচ্ছা করলে নিতে পারবে। যদি তারা বসে বসে ফল ভাঙ্গার ইচ্ছা করে তবে গাছের শাখা এমনভাবে ঝুঁকে পড়বে যে, তারা বসে বসেই ফল ভাঙ্গতে পারবে। শুয়ে শুয়ে ফল পাড়ার ইচ্ছা করলে শাখা এ পরিমাণই ঝুঁকে পড়বে।" অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াত পাঠ করেনঃ

وَدَانِيةً عَلَيْهِمْ ظِللها وَذُلِلتَ قَطُوفُها تَذْلِيلًا

অর্থাৎ "সন্নিহিত বৃক্ষছায়া তাদের উপর থাকবে এবং ওর ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ন্তাধীন করা হবে।" (৭৬ ঃ ১৪) তারা যখন খাদ্য খাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন সাদা বা সবুজ রঙ এর পাখী তাদের কাছে এসে স্বীয় পালক উঁচু করে দিবে। তারা ওর পার্শ্বদেশের যে প্রকারের গোশত খাওয়ার ইচ্ছা করবে খেয়ে নিবে। অতঃপর পাখীটি পূর্ববৎ জীবিত হয়ে উড়ে যাবে। ফেরেশতারা ঐ জান্নাতীদের কাছে আসবেন এবং সালাম করে বলবেনঃ "এগুলো হচ্ছে জানাত যেগুলোর ওয়ারিস তোমাদের আমলের কারণে তোমাদেরকে বানিয়ে দেয়া হয়েছে।"

যদি কোন হূরের একটি চুল যমীনে এসে পড়ে তবে ওটা স্বীয় ঔজ্বল্য ও কৃষ্ণতার দ্বারা সূর্যের কিরণকে আরো উজ্জ্বল করে দিবে এবং ওর কৃষ্ণতা প্রতীয়মান থাকবে।

৭৫। এবং তুমি ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চতুস্পার্শ্বে ঘিরে তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সহিত; বলা

٧٠- وَتَرَى الْمَلَئِكَةَ حَافِّينُ مِنَ حُولُ الْعَرْشِ يُسْبِحُونَ بِحُمْدِ رَبِّهِمْ وَقَصْضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ

এটা গারীব হাদীস, এটা যেন মুরসাল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

## হবেঃ প্রশংসা জগতসমূহের হু বিশ্বি বিশ্বি প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য।

আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের ফায়সালা শুনিয়ে দেয়া এবং তাদেরকে তাদের আবাসস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়ার অবস্থা বর্ণনা করা হতে ফারেগ হলেন এবং তাতে নিজের আদল ও ইনসাফ প্রমাণ করলেন, তখন এই আয়াতে তিনি স্বীয় নবী (সঃ)-কে সংবাদ দিলেন যে, হে নবী (সঃ)! কিয়ামতের দিন তুমি ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চতুম্পার্শ্বে ঘিরে তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর সমস্ত মাখলুকের মধ্যে ন্যায়ের সাথে বিচার করা হবে। এই সরাসরি ন্যায় ও করুণাপূর্ণ ফায়সালায় খুশী হয়ে সারা বিশ্বজগত আল্লাহর প্রশংসা ও শুণকীর্তন করতে শুরু করবে এবং প্রাণী ও নির্জীব বস্তু হতে শব্দ উঠবেঃ

- اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَلَمْيَنَ অর্থাৎ "সমুদয় প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য।" যেহেতু ঐ সময় প্রত্যেক শুষ্ক ও সিক্ত জিনিস আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করবে সেই হেতু এখানে مَجْهُول বা কর্মবাচ্যের রূপ আনয়ন করে কর্তাকে عام বা সাধারণ করা হয়েছে। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, মাখল্ককে সৃষ্টি করার সূচনাও হয়েছে আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خُلُقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ

অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।" (৬ ঃ ১) আর মাখলুকের পরিসমাপ্তিও হয়েছে প্রশংসা দ্বারা। যেমন মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ

وَقَضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ .

অর্থাৎ "তাদের মধ্যে বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে; বলা হবে- প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য।"

> সূরা ঃ যুমার -এর তাফ্সীর সমাপ্ত

সূরা ঃ মুমিন মাক্কী

(আয়াত ঃ ৮৫, রুকু' ঃ ৯)

ورَرَهُ الْمُؤْمِنِ مُكِيَّةً ۗ سُورَةُ الْمُؤْمِنِ مُكِيَّةً

পূর্বযুগীয় কোন কোন গুরুজনের উক্তি এই যে, যেসব সূরা 🔀 দ্বারা শুরু করা रत्यारह उद्यत्नातक مُوَامِيْم वर्ना अकत्तर्, उद्यताति وَالْ حَمَّا لَكُوامِيْم वर्ना उत्यत्व মুহামাদ ইবনে সীরীন (রঃ)-ও এ কথাই বলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, 🕳 হলো কুরআন কারীমের মুখবন্ধ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক জিনিসেরই দরযা রয়েছে, আর 🛴 অথবা (বলেছেনঃ) र्ला कूत्रज्ञान कातीत्मत मत्रया। मामजा'त रेवत्न कुनाम (तः) वर्लन त्य, . बरे मृताछ्रलात्क عُرُوس वर्णा २८०। عُرُائِس क्ला २য় नव वर्ष्ट्र । २४त० আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন যে, কুরআন কারীমের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত যে তার পরিবারবর্গের জন্যে কোন একটি ভাল মঞ্জিলের অনুসন্ধানে বের হলো। সে এমন এক জায়গায় পৌছলো যেখানে সবেমাত্র যেন বৃষ্টিপাত হয়েছে। সে আরো একটু অগ্রসর হলো। দেখে যে, সবুজ-শ্যামল কয়েকটি বাগান রয়েছে। সে প্রথমে সিক্ত ভূমি দেখেই তো মুগ্ধ হয়েছিল, এখন সে আরো বেশী মুগ্ধ হলো। তখন তাকে বলা হলোঃ প্রথমটির দৃষ্টান্ত তো হলো কুরআন কারীমের শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত এবং ঐ বাগানগুলোর দৃষ্টান্ত হলো এমনই যেমন কুরআন কারীমে 🕁 যুক্ত সূরাগুলো রয়েছে।<sup>১</sup>

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক জিনিসেরই দর্যা থাকে, কুরআন কারীমের দর্যা হলো 🕳 যুক্ত সূরাগুলো।

হ্যরত ইবনে মাস্উদ (রাঃ) বলেনঃ "যখন আমি কুরআন কারীম পাঠ করতে করতে 🕁 যুক্ত সূরাগুলোর উপর পৌছি তখন আমার মনে হয় যে, আমি যেন সবুজ-শ্যামল ফুলে-ফলে ভর্তি বাগানসমূহে ভ্রমণ করছি।"

একটি লোক হযরত আবৃ দারদা (রাঃ)-কে মসজিদ নির্মাণ করতে দেখে জিজ্ঞেস করেঃ "এটা কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আমি এটা 🕁 দারা শুরুকৃত সূরাগুলোর জন্যে নির্মাণ করছি।" এটা হলো ঐ মসজিদ যা দামেশ্কের দূর্গের মধ্যে রয়েছে এবং তাঁরই নামে সম্পর্কিত আছে। এও হতে পারে যে, ওর হিফাযত হযরত আবৃ দারদা (রাঃ)-এর নেক নিয়তের কারণে হয়েছিল এবং যে

ইমাম বাগাভী (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

উদ্দেশ্যে এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল তারই বরকতের কারণে হয়েছিল। এই কথায় শক্রদের উপর জয় লাভ করার দলীলও রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কোন এক জিহাদে তাঁর সাহাবীদেরকে (রাঃ) বলেনঃ "রাত্রে তোমরা অক্সাৎ আক্রমণ করলে خَمْ لاَ يَنْصَرُونَ বল।" আর একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছেঃ خُمْ لاَ يَنْصُرُونَ বল।"

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী এবং হা-মীম-আল মুমিনের প্রথম অংশ পাঠ করে নেয়, সে ঐ দিনের সর্বপ্রকারের অনিষ্ট হতে রক্ষা পায়।"

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)

১। হা- মীম,

২। এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র নিকট হতে-

৩। যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তাওবা কবৃল করেন, যিনি শান্তিদানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন মা'বৃদ নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট। بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

١- حم ٥

٢- تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ

العليم ٥

٣- غَافِرِ النَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلُ لاَ الْهُ اللَّهُ هُو الْيَهِ الْمُصِيْرُ ۞

স্রাসমূহের শুরুতে যে শুরুফে মুকান্তাআ'ত বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলো এসে থাকে সেগুলোর পূর্ণ আলোচনা স্রায়ে বাকারার তাফসীরের শুরুতে গত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কারো কারো উক্তি আছে যে, ঠু আল্লাহ তা'আলার একটি নাম এবং এর দলীল হিসেবে তাঁরা নিম্নের কবিতাংশটুকু পেশ করে থাকেনঃ

رَدُوو د ١٠٠ ورد و رود رود رود و المردد الترديد التقديم يذكرني حم والرمح شاجِر \* فهلاً تلاحم قبل التقديم

এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বায্যার (রঃ) এবং ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
 কিন্তু এর বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তির ব্যাপারে কিছু সমালোচনা রয়েছে।

অর্থাৎ "সে আমাকে ﴿ এবং কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এবং কর্শা নিক্ষিপ্ত হয়েছে, সুতরাং কেন সে এর পূর্বেই ﴿ পাঠ করেনি?"

হযরত মিহলাব ইবনে আবৃ সাফ্র (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "যদি তোমরা রাত্রে আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়ে পড় তবে তোমরা হার্টি বল।" হযরত আবৃ উবায়েদ (রাঃ) বলেন যে, তাঁর নিকট পছন্দনীয় হলো হাদীসটিকে এভাবে রিওয়াইয়াত করা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ "তোমরা বলঃ أَيْنُ صِرُواً ক্রিয়াটি। আর্থাৎ "তোমরা যদি এটা বল তবে তোমরা পরাজিত হবে না।"

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন মাজীদ আল্লাহ্র নিকট হতে অবতারিত যিনি পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ। যিনি পবিত্র মর্যাদার অধিকারী, যাঁর কাছে অণু পরিমাণ জিনিসও গোপন নেই যদিও তা বহু পর্দার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। তিনি পাপ ক্ষমাকারী। যে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে তিনিও তার দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। পক্ষান্তরে, যে তাঁর থেকে বেপরোয়া হয় তাঁর সামনে অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং আল্লাহ্র হকুম অমান্য করে তাকে তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

অর্থাৎ "(হে নবী সঃ)! আমার বান্দাদেরকে তুমি (আমার সম্পর্কে) খবর দাও যে, আমি হলাম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, আবার আমার শাস্তিও অত্যন্ত বেদনাদায়ক। (১৫ ঃ ৪৯-৫০) কুরআন কারীমের মধ্যে এই ধরনের বহু আয়াত রয়েছে, যেগুলোতে রহম ও করমের সাথে সাথে আযাব ও শাস্তির কথাও রয়েছে, যাতে বান্দা ভয় ও আশা এই উভয় অবস্থার মধ্যে থাকে। তিনি অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ। তিনি বড় মর্যাদাবান, অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, সীমাহীন নিয়ামত ও করুণার আধার। বান্দাদের উপর তাঁর ইনআ'ম ও ইহ্সান এতো বেশী রয়েছে যে, কেউ ওগুলো গণনা করতে পারে না। মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার একটি নিয়ামতেরও শুকরিয়া আদায় করতে সক্ষম নয়। তাঁর মত কেউই নেই। তাঁর একটি গুণও কারো মধ্যে নেই। তিনি ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়। তিনি

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ছাড়া কেউ কারো পালনকর্তা হতে পারে না। সবারই প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট। ঐ সময় তিনি প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণকারী।

একটি লোক হযরত উমার ইবনুল খান্তাব (রাঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! আমি একজনকে হত্যা করে ফেলেছি, এমতাবস্থায় আমার তাওবা কবৃল হবে কি?" তিনি তখন مَن تَعْنَاب হতে شَدْیدُ الْعِقَابِ পর্যন্ত তাকে পাঠ করে শুনান এবং বলেনঃ "তুমি কাজ করে যাও এবং নিরাশ হয়ো না।"

সিরিয়ার একজন প্রভাবশালী লোক মাঝে মাঝে হ্যরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট আসতো। একবার দীর্ঘদিন পর্যন্ত সে তাঁর নিকট আগমন করেনি। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার (রাঃ) জনগণকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তর দেয় যে, সে এখন খুব বেশী মদ্য পান করতে শুরু করে দিয়েছে। হযরত উমার (রাঃ) তখন তাঁর লেখককে ডেকে নিয়ে বলেনঃ "লিখো. এই পত্রটি হযরত উমার ইবনে খাতার রোঃ)-এর পক্ষ হতে অমুকের পুত্র অমুকের নিকট। সালামের পর আমি তোমার সামনে ঐ আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই, যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবৃল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন মা'বৃদ নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।" ঐ লোকটির নিকট পত্রটি পাঠিয়ে দিয়ে হ্যরত উমার (রাঃ) স্বীয় সহচরদেরকে বলেনঃ "তোমরা তোমাদের এই (মুসলমান) ভাইটির জন্যে প্রার্থনা কর যে. আল্লাহ তা'আলা যেন তার অন্তর তাঁর দিকে ফিরিয়ে দেন এবং তার তাওবা কবল করেন।" লোকটির নিকট পত্রটি পৌছলে সে বারবার তা পডতে থাকে এবং বলতে শুরু করেঃ "আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর শাস্তির ভয়ও দেখিয়েছেন এবং এর সাথে আমাকে তাঁর রহমতের আশা দিয়ে আমার পাপ ক্ষমা করে দেয়ার ওয়াদাও দিয়েছেন।" কয়েকবার ওটা পাঠ করে সে কান্রায় ভেঙ্গে পড়ে এবং খাঁটি অন্তরে তাওবা করে, যখন হযরত উমার (রাঃ) এ খবর জানতে পারেন তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং স্বীয় সাথীদের্নকৈ বলেনঃ "দেখো, তোমরা তোমাদের কোন মুসলমান ভাই-এর পদশ্বলন ঘটতে দেখলে তাকে সোজা করে দিবে ও সুদৃঢ় করবে এবং তার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবে। তোমরা শয়তানের সাহায্যকারী হবে না।"<sup>২</sup>

১. এটা ইমাম ইবনে হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ ঘটনাটিও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত সাবিত বানাঈ (রঃ) বলেনঃ "আমি হযরত মুসআ'ব ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর সাথে কৃফার আশেপাশে ছিলাম। একদা আমি একটি বাগানে গিয়ে দুই রাকআ'ত নামায শুরু করি এবং এই সূরায়ে মুমিন তিলাওয়াত করতে থাকি। আমি যেই মাত্র الله الموسير পর্যন্ত পৌছেছি এমতাবস্থায় একটি লোক, যিনি আমার পিছনে সাদা খচ্চরের উপর স্ওয়ার ছিলেন এবং যাঁর গায়ে ইয়মনী চাদর ছিল, আমাকে বললেনঃ "যখন غَافِر الذّنبُ পড়বে তখন غَافِر الذّنبُ বলো, যখন عَافِر الذّنبُ পঙ়বে তখন غَافِر الذّنبُ বলো।" আমি এবং যখন عَافِر الدّنبُ পড়বে তখন عَافِر الدّنبُ বলো।" আমি চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, কিন্তু কাউকেও দেখতে পেলাম না। নামায শেষ করে দর্যার উপর পৌছলে দেখি যে, সেখানে কতকগুলো লোক বসে রয়েছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলামঃ ইয়ামনী চাদর পরিহিত একটি লোককে তোমাদের এখান দিয়ে যেতে দেখেছো কিং তারা উত্তরে বললোঃ "না তো, এখান দিয়ে কোন লোককে তো যেতে আসতে দেখিনি।" তখন লোকেরা এ ধারণা করলো যে, তিনি হ্যরত ইলিয়াস (আঃ) ছিলেন। ১

- ৪। শুধু কাফিররাই আল্লাহ্র নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে; সূতরাং দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।
- ৫। তাদের পূর্বে নৃহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় এবং তাদের পরে অন্যান্য দলও মিথ্যা আরোপ করেছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাস্লকে আবদ্ধ করবার জন্যে অভিসন্ধি

٤- ما يُجادِلُ فِي ايتِ اللّهِ إلا اللّهِ إلا اللّهِ إلا اللّهِ إلا يغررُك اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ أَنْ اللّهِ اللهِ اللهِ

এ ঘটনাটিও ইমাম ইবনে হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ রিওয়াইয়াতটি অন্য সনদেও বর্ণিত
আছে। কিন্তু তাতে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর উল্লেখ নেই। মহান আল্লাহ্ই এসব ব্যাপারে
সবচেয়ে ভাল জানেন।

করেছিল এবং তারা অসার তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্যে: ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম এবং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি!

৬। এভাবে কাফিরদের ক্ষেত্রে সত্য হলো তোমার প্রতিপালকের বাণী- এরা জাহারামী।

ر ، رور وجدلوا بِالبَاطِلِ لِيدْحِضُوا بِهِ در رو دوومیمر رو الحق فاخذتهم فکیف کان عِقَابِ ٥ ٦- وكَلْلِكُ حَلَقْتُ كُلِمَتُ رَبُّكَ

رو ۱ و سر اصحبالنار ٥

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ সত্য প্রকাশিত হয়ে যাবার পর ওকে না মানা এবং তাতে ক্ষতি সৃষ্টি করা কাফিরদেরই কাজ। হে নবী (সঃ)! এ লোকগুলো যদি ধন-মাল ও মান-মর্যাদার অধিকারী হয়ে যায় তবে তুমি যেন প্রতারিত না হও যে. এরা যদি আল্লাহ্র নিকট ভাল না হতো তবে তিনি তাদেরকে এই নিয়ামতগুলো কেন দিয়ে রেখেছেন? যেমন মহান আল্লাহ্ অন্য জায়গায় বলেনঃ ر روس ۱۹۱۰، ۱۹۱۶ و ۱۹۱۸ و ۱۹۱۸ و ۱۹۱۶ و ۱۹۱۹ و ۱۹ و ۱۹۱۹ و ۱۹ و ۱۹۱۹ و ۱۹ و ۱۹۱۹ و ۱۹۱ و ۱۹۱ و ۱۹ و ۱۹

المهادي

অর্থাৎ "যারা কুফরী করেছে, দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। এটা সামান্য ভোগ মাত্র; অতঃপর জাহান্নাম তাদের আবাস, আর ওটা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!" (৩ ঃ ১৯৬-১৯৭) অন্য এক আয়াতে রয়েছেঃ

ور روور در وررور وود نمتِعهم قلِيلا ثم نضطرهم إلى عذابٍ غلِيظٍ ـ

অর্থাৎ "সামান্য দিন তাদেরকে আমি সুখ ভোগ করতে দিবো, অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে আসতে বাধ্য করবো।"(৩১-২৪)

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সান্ত্রনা দিচ্ছেনঃ হে নবী (সঃ)! লোকেরা যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এ কারণে তুমি দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমার পূর্ববর্তী নবীদের (আঃ) অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর যে, তাদেরকেও তাদের কওম অবিশ্বাস করেছিল এবং তাদের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। হযরত নূহ্, যিনি বানী আদমের মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূল হয়ে এসেছিলেন, জনগণের মধ্যে যখন প্রথম প্রথম প্রতিমা-পূজা শুরু হয় তখন ঐ লোকগুলো তাঁকেও অবিশ্বাস করে এবং তাঁর পরেও যতজন নবী এসেছিলেন তাঁদেরকেও তাঁদের উন্মতরা অবিশ্বাস করতে থাকে। এমনকি সবাই নিজ নিজ যামানার নবীকে বন্দী করা ও হত্যা করার ইচ্ছা করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাতে সফলকামও হয় এবং নিজেদের সন্দেহ ও মিথ্যা দ্বারা সত্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে চায় এবং সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি সত্যকে দুর্বল করে দেয়ার উদ্দেশ্যে বাতিলের সাহায্য করে তার উপর হতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ) দায়িত্বমুক্ত হয়ে যান।"

মহামহিমান্তিত আল্লাহ্ বলেনঃ আমি ঐ বাতিলপস্থীদেরকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে তাদের বড় পাপ ও ঘৃণ্য হঠকারিতার কারণে ধ্বংস করে দিলাম। এখন তোমরা চিন্তা করে দেখো যে, তাদের উপর আমার শাস্তি কতই না কঠোর ছিল! অর্থাৎ তাদের উপর আমার শাস্তি ছিল অত্যন্ত কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক।

এরপর প্রবল প্রতাপান্থিত আল্লাহ্ বলেনঃ যেমনভাবে তাদের উপর তাদের জঘন্য আমলের কারণে আমার শান্তি আপতিত হয়েছিল, তেমনিভাবে এই উন্মতের মধ্যে যারা এই শেষ নবী (সঃ)-কে অবিশ্বাস করছে, তাদের উপরও এরূপই শান্তি আপতিত হবে। যদিও তারা পূর্ববর্তী নবীদেরকে (আঃ) সত্য বলে স্বীকার করে নেয়, কিন্তু যে পর্যন্ত তারা শেষ নবী (সঃ)-এর নবুওয়াতকে স্বীকার না করবে, পূর্ববর্তী নবীদের উপর তাদের বিশ্বাস প্রত্যাখ্যাত হবে। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্।

৭। যারা আর্শ ধারণ করে আছে
এবং যারা এর চতুস্পার্শ ঘিরে
আছে, তারা তাদের
প্রতিপালকের পবিত্রতা ও
মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার
সাথে এবং তাতে বিশ্বাস

٧- الذِّين يَحْمِلُونَ الْعَرْشُ وَمَنَ حُولُهُ يُسْبِحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ ويؤمِنُونَ بِهِ ويسْتَغْفِرونَ

এ হাদীসটি আবুল কাসেম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তাওবা করে ও আপনার পথ অবলম্বন করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন!

৮। হে আমাদের প্রতিপালক!
আপনি তাদেরকে দাখিল করুন
স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি
আপনি তাদেরকে দিয়েছেন
এবং তাদের পিতা-মাতা,
পতি-পত্মী ও সন্তান-সন্ততির
মধ্যে যারা সংকর্ম করেছে
তাদেরকেও। আপনি তো
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৯। এবং আপনি তাদেরকে শান্তি হতে রক্ষা করুন, সেই দিন আপনি যাকে শান্তি হতে রক্ষা করবেন, তাকে তো অনুগ্রহই করবেন, এটাই তো মহা সাফল্য। رللزين امنوا ربّنا وسِعت كُلُّ شَيْ وَرَحْمَة وَعِلْمَا فَاغْفِرُ شَيْ وَلِمَا فَاغْفِرُ لِللَّذِينَ تَابُوا وَ اتّبعوا سَبِيلُكَ وَلِمَا فَاغْفِرُ سَبِيلُكَ وَقَهِم عَذَابُ الْجَحِيْمِ وَ

رَسُنَا وَادْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدُنِ مِنْا وَادْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدُنِ مِنَا تَّنَ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ابائِهِم وَازْوَاجِهِمْ وَذُرِيتِهِمْ إِنْكَ ابائِهِمْ وَازْوَاجِهِمْ وَذُرِيتِهِمْ إِنْكَ انت الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ٥

٩- وَقِهِمُ السَّيِّاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيَّاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَتُهُ السَّيَّاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَتُهُ فَيْ وَذَلِكُ هُوَ الْفُوزَ الْعَظِيمُ

আরশ বহনকারী চারজন ফেরেশ্তা এবং ওর আশেপাশের সমস্ত ভাল ও সম্মানিত ফেরেশতা এক দিকে তো আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করেন, সমস্ত দোষ ও অপরাধ হতে তাঁকে দূর বলেন এবং অপরদিকে তাঁকে সমস্ত গুণ ও প্রশংসার যোগ্য মেনে নিয়ে তাঁর প্রশংসা কীর্তন করেন। মোটকথা, যা আল্লাহ্র মধ্যে নেই তা হতে তাঁরা তাঁকে পবিত্র ও মুক্ত বলেন এবং যা তাঁর মধ্যে রয়েছে তা তাঁরা সাব্যস্ত করেন। তাঁরা তাঁর উপর ঈমান ও বিশ্বাস রাখেন এবং নিজেদের নীচতা ও অপারগতা প্রকাশ করেন। যমীনবাসী সমস্ত মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীর জন্যে তাঁরা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। পৃথিবীবাসীদের আল্লাহ্র উপর ঈমান তাঁকে না দেখেই ছিল বলে তিনি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে তাঁর নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাদেরকে নিযুক্ত করে দেন। সুতরাং তাঁরা তাদেরকে না দেখেই সদা-সর্বদা তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মহীহ্ মুসলিমে রয়েছে যে, যখন কোন মুসলিম তার কোন (মুসলিম) ভাই-এর অনুপস্থিতির সময় তার জন্যে দু'আ করে তখন ফেরেশ্তা তার দু'আয় আমীন বলেন এবং বলেনঃ "আল্লাহ তোমাকেও ওটাই প্রদান করুন যা তুমি তোমার ঐ মুমিন ভাই-এর জন্যে চাচ্ছ।"

মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) উমাইয়া ইবনে সালাতের কোন কোন কবিতার সত্যতা স্বীকার করেন। যেমন নিম্নের কবিতাঃ

ره و ۱٬۰۶۰ د د د د د د د و ۱٬۰۶۰ ۱٬۰۶۰ و و و ۱٬۰۶۰ و و و ۱٬۰۰۰ و و و ۱٬۰۶۰ و و و ۱٬۰۶۰ و و و ۱٬۰۰۰ و ۱٬۰۰ و ۱٬۰۰۰ و ۱٬۰۰ و ۱٬۰ و

অর্থাৎ "আরশ্ বহনকারী ফেরেশ্তা চারজন। দুই জন একদিকে এবং অপর দুই জন অন্যদিকে থাকেন।"

তথন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ "সে সত্য বলেছে।" তারপর ঐ কবি বলেনঃ
والشَّمْسُ تَطْلَعُ كُلُّ اَخِرِ لِيلَّةً \* حَمْراً ، يَصْبِحُ لُونَهَا يَتُورُدُ
تَأْتِی فَمَا تَطْلَعُ لَنَا فِی رِسُلِها \* اِلاَّ مُعَذِّبَةً وَإِلَّا تَجُلَدُ

অর্থাৎ "সূর্য প্রত্যেক রাত্রির শেষে রক্তিম বর্ণে উদিত হয়, তারপর গোলান্দী বর্ণ ধারণ করে। ওটা কখনো স্বীয় আকৃতিতে প্রকাশিত হয় না, বরং রুক্ষ ও পানসেই থাকে।" এবারও রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "সে সত্য বলেছে।"

কিয়ামতের দিন কিন্তু আটজন ফেরেশতা আরশ বহন করবেন। যেমন কুরআন মাজীদে রয়েছেঃ

এর সনদ খুব পাকা ও মযবৃত। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এই সময় আরশ
বহনকারী ফেরেশ্তাদের সংখ্যা চারজন হবে।

ويحمِلُ عرش ربك فوقهم يومئِذٍ ثمنِية

অর্থাৎ "সেই দিন আটজন ফেরেশতা তাদের প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে তাদের উর্ধের ।" (৬৯-১৭) হ্যাঁ, তবে এই আয়াতের ভাবার্থেও এই হাদীস হতে দলীল গ্রহণে একটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, সুনানে আবি দাউদের একটি হাদীসে রয়েছেঃ হযরত আব্বাস ইবনে আবদিল মুন্তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা বাতহা নামক স্থানে একটি সমাবেশে ছিলেন যেখানে রাসলল্লাহ (সঃ)-ও অবস্থান করছিলেন। এমন সময় (আকাশে) এক খণ্ড মেঘ চলতে দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ঐ মেঘের দিকে তাকিয়ে বলেনঃ "এর নাম কি?" সাহাবীগণ (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ "আমরা এটাকে سُحَاب বলে থাকি।" তিনি আবার প্রশ্ন করলেনঃ "তোমরা কি এটাকে - কুঁও বল না?" তাঁরা জবাব দিলেনঃ "হ্যা এটাকে আমরা أُمْزُن বলে থাকি।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমরা এটাকে عِنَان ও কি বল না?" তাঁরা উত্তর দিলেনঃ " হাঁা, يعنان-ও বলি বটে।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁদেরকে প্রশ্ন করলেনঃ "আসমান ও যমীনের মধ্যে দূরত্ব কত তা কি তোমরা জান?" তাঁরা উত্তরে বললেনঃ "জ্বী, না।" তিনি বললেনঃ "এ দু'টোর মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে একাত্তর, বাহাত্তর অথবা তেহাত্তর বছরের পথ। এর উপরের আসমানও এই প্রথম আসমান হতে এরূপই দূরতে রয়েছে। সপ্তম আকাশ পর্যন্ত একটি হতে অপরটির মাঝে অনুরূপ দূরত্ব রয়েছে। সপ্তম আকাশের উপর একটি সমুদ্র রয়েছে যার গভীরতা এই পরিমাণই। ওর উপর আট জন ফেরেশতা পাহাড়ী ছাগলের আকারে রয়েছেন যেগুলোর খুর হতে হাঁটু পর্যন্ত স্থানের দূরত্ব হলো এক আকাশ হতে অন্য আকাশের দূরত্বের সমান। তাঁদের পিঠের উপর আল্লাহ্ তা'আলার আর্শ রয়েছে যার উচ্চতাও এই পরিমাণ। এর উপরে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা রয়েছেন।"<sup>১</sup> এর দারা জানা যাচ্ছে যে, এই সময় আল্লাহ্ তা'আলার আরশ আটজন ফেরেশতার উপর রয়েছে। তাঁদের মধ্যে চারজনের তাসবীহ নিম্নরূপঃ

و و را را اللهم ويحمدك لك الحمد على حِلْمِك بعد عِلْمِك .. اللهم ويحمدك لك الحمد على حِلْمِك بعد عِلْمِك ..

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার প্রশংসাসহ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। সমস্ত প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য যে, আপনি (আপনার বান্দাদের পাপরাশি) জ্বানা সত্ত্বেও সহনশীলতা প্রদর্শন ক্রছেন।"

এ হাদীসটি জামেউত তিরমিযীতেও রয়েছে এবং ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে গারীব বলেছেন।

অপর চারজন ফেরেশতার তাসবীহ্ নিম্নরপঃ

و در رر طوه مر ر در در دور در آر در در دور ر ردر ودر ر ردر ودر ر ر سبحانك اللهم و يحمدك لك الحمد على عضوك بعد قدرتك ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমতার পরেও (আপনার বান্দাদের পাপরাশি) ক্ষমা করছেন এ জন্যে আমি আপনার মহিমা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি।" এ জন্যেই মুমিনদের ক্ষমা প্রার্থনায় তাঁরা এ কথাও বলেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। বানী আদমের সমস্ত গুনাহ ও তাদের অপরাধের উপর আপনার রহমত ছেয়ে আছে। অনুরূপভাবে আপনার জ্ঞানও তাদের সমস্ত কথা এবং কাজকে পরিবেষ্টন করে আছে। তাদের সমস্ত অঙ্গ-ভঙ্গী সম্পর্কে আপনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সুতরাং তাদের এই ব্যক্তিরা যখন তাওবা করতঃ আপনার দিকে ঝুঁকে পড়ে। পাপকার্য হতে বিরত থাকে. আপনার আহ্কাম পালন করে, ভাল কাজ করে ও মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে তখন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদেরকে জাহান্লামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে রক্ষা করুন এবং আপনি তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও ক্ষমা করে দিন। আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা আলা বলেনঃ

رم و ساو رو عملهم مِن شيءٍ-

অর্থাৎ "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও তাদের ঈমানের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সন্তানদেরকেরও তাদের সাথে মিলিত করবো এবং তাদের আমলের কিছুই কম করবো না।" (৫২ ঃ ২১) অর্থাৎ তাদের সবকেই মর্যাদার দিক দিয়ে সমান করবো, যাতে উভয় পক্ষেরই চক্ষু ঠাণ্ডা হয়। আর আমি এটা করবো না যে, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের মর্যাদা কমিয়ে দিবো, বরং যাদের মর্যাদা কম তাদের মর্যাদা আমি বাড়িয়ে দিবো এবং এটা তাদের উপর আমার দয়া ও অনুগ্রহেরই ফল।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন, মুমিন জানাতে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেঃ "আমার পিতা, আমার ভাই এবং আমার সন্তান-সন্ততি কোথায়?" উত্তর দেয়া হবেঃ "তাদের পুণ্য এতো ছিল না যে, তারা এরূপ মর্যাদায় পৌছতে পারে।" সে বলবেঃ "আমি তো আমার জন্যে এবং তাদের সবারই জন্যে আমল

করেছিলাম।" তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেও তার মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিবেন। অতঃপর তিনি . رَبَّنَا وَ ٱدُولُهُمْ এ আয়াতটি পাঠ করেন।

হযরত মৃতরাফ ইবনে আবদিল্লাহ (রঃ) বলেন যে, ফেরেশতারাও মুমিনদের মঙ্গল কামনা করে থাকেন। অতঃপর তিনিও এই আয়াতটিই পাঠ করেন। আর শয়তান তাদের অমঙ্গল কামনা করে।

মহান আল্লাহ্র উক্তি ঃ انك انت العزيزالحكيم অর্থাৎ "আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" অর্থাৎ তিনি এমন বিজয়ী যাঁর উপর কেউ বিজয় লাভ করতে পারে না এবং যাঁকে কেউ বাধা দিতে পারে না। তিনি যা চান তাই হয় এবং যা চান না তা হয় না। তিনি স্বীয় কথায়, কাজে এবং শরীয়তে ও তকদীরে প্রজ্ঞাময়। সূতরাং ফেরেশ্তারা প্রার্থনায় আরো বলেনঃ "হে আল্লাহ্! আপনি মুমিনদেরকে আপনার শাস্তি হতে রক্ষা করুন। সেই দিন আপনি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবেন তার প্রতি তো আপনি অনুগ্রহই করবেন। আর এটাই তো মহা সাফল্য।

১০। কাফিরদেরকে উচ্চ কণ্ঠে বলা হবেঃ তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্র অপ্রসন্ধতা ছিল অধিক, যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল আর তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে।

১১। তারা বলবেঃ হে আমাদের
ধ তি পালক! আপ নি
আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায়
দুইবার রেখেছেন এবং দুইবার
আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন।
আমরা আমাদের অপরাধ
স্বীকার করছি; এখন নিদ্রুমণের
কোন পথ মিলবে কি?

۱- إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوا يُنَادُونَ الْمَوْدُ اللَّهِ الْحَبُرُ مِنْ مَقْتِكُمُ اللَّهِ الْحَبُرُ مِنْ مَقْتِكُمُ اللَّهِ الْحَبُرُ مِنْ مَقْتِكُمُ اللَّهِ الْحَبُرُ مِنْ مَقْتِكُمُ الْفَاتُ الْفَاتِينِ فَاعْتُرُفْنَا الْمَتَنَا اثْنَتِينِ فَاعْتُرَفْنا الْمَتَنا اثْنَتِينِ فَاعْتُرَفْنا الْمَتَنا اثْنَتِينِ فَاعْتُرَفْنا الْمَتَنا اثْنَتِينِ فَاعْتُرَفْنا اللَّهِ خُرُوجٍ مِّنْ بِذُنُوبِنا فَهُلُ إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلِ ٥

১২। তোমাদের এই পার্থিব শাস্তি তো এই জন্যে যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হতো তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহ্র শরীক স্থির করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। বস্তুতঃ সমৃচ্চ মহান আল্লাহ্রই সমস্ত কর্তৃত্ব।

১৩। তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ হতে প্রেরণ করেন তোমাদের জন্যে রিয্ক; আল্লাহ্র অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

১৪। স্তরাং আল্লাহকে ডাকো তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, যদিও কাফিররা এটা অপছন্দ করে। ۱۲- ذلکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم وان یشرک به وحده کفرتم وان یشرک به تؤمنوا فالحکم لِلهِ العلِی تؤمنوا فالحکم لِلهِ العلِی الکبیر ه الکبیر ه و الذی یریکم ایته به وینزل لکم مِن السماء رزقا و ما یتذکر إلا من ینیب ه

ار و در رور ۱٤- فَادْعُـوا اللّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ

> ر و مربرو ر مر و ا مرو ر الدين ولو كرِه الكفِرُون ٥

আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, কিয়ামতের দিন যখন তারা আগুনের কৃপে থাকবে এবং আল্লাহ্র আযাব দেখে নিবে এবং যেসব শাস্তি হবে সবই চোখের সামনে থাকবে, তখন তারা নিজেদের প্রাণের শক্র হয়ে যাবে এবং কঠিন শক্র হবে। কেননা, নিজেদের মন্দ কর্মের কারণে তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হচ্ছে। ঐ সময় ফেরেশতারা তাদেরকে উচ্চ কণ্ঠে বলবেনঃ আজ তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা দুনিয়ায় তোমাদের উপর আল্লাহ্র অপ্রসন্নতা ছিল অধিক, যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল আর তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে।

মহান আল্লাহ্র ... হাটা তাঁর নিম্নের উক্তিটির তাঁর নিম্নের উক্তিটির মতইঃ অর্থাৎ "তোমরা কিরূপে আল্লাহ্কে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন্ত করবেন, পরিণামে তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।" (২ ঃ ২৮)

সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, তাদেরকে দুনিয়ায় একবার মৃত্যু দান করা হয়, তারপর কবরে একবার জীবিত করা হয়, এরপর সওয়াল-জবাব শেষ করে আবার মৃত্যু ঘটান হয় এবং কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত করা হবে। দুইবার মৃত্যু দান ও দুইবার জীবন দানের অর্থ এটাই। ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, হযরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ হতে অঙ্গীকার গ্রহণের দিন জীবিত করা হয়, এরপর মায়ের পেটের মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়, তারপর মৃত্যু দান করা হয় এবং এরপর কিয়ামতের দিন আবার জীবন দান করা হবে। কিন্তু এ উক্তি দু'টি ঠিক নয়। কেননা, এটা অর্থ হলে তিনবার মৃত্যু দান ও তিনবার জীবন দান অপরিহার্য হচ্ছে, অথচ আয়াতে দু'বার মৃত্যু দান ও দু'বার জীবন দানের উল্লেখ রয়েছে। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং তাঁদের সঙ্গী সাথীদের উক্তিটিই সঠিক। অর্থাৎ মায়ের পেট হতে ভূমিষ্ট হওয়া একটি জীবন ও কিয়ামতের দিনের জীবন হলো দিতীয় জীবন। আর দুনিয়ায় সৃষ্ট হওয়ার পূর্বের অবস্থা হলো একটি মৃত্যু এবং দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ হচ্ছে আর একটি মৃত্যু। আয়াতে এ দুই মৃত্যু ও এ দুই জীবনই উদ্দেশ্য। ঐ দিন কাফিররা কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আকাজ্ফা প্রকাশ করবে যে, তাঁদেরকে যদি আর একবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হতো! যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

অর্থাৎ "এবং হায়, তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হয়ে বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎকার্য করবো, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।" (৩২ ঃ ১২) কিন্তু তাদের এ আকাজ্ফা পূর্ণ করা হবে না। অতঃপর যখন তারা জাহান্নাম এবং ওর আগুন

দেখবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের ধারে পৌছিয়ে দেয়া হবে তখন দ্বিতীয়বার তারা ঐ আবেদন করবে এবং প্রথমবারের চেয়ে বেশী জোর দিয়ে বলবে। যেমন মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "হায়, তুমি যদি দেখতে! যখন তাদেরকে জাহান্নামের পার্ম্বে দাঁড় করানো হবে তখন তারা বলবেঃ যদি আমাদেরকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হতো তাহলে আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করতাম না এবং আমরা ঈমানদার হতাম! বরং ইতিপূর্বে তারা যা গোপন করতো তা তাদের জন্যে প্রকাশ হয়ে পড়েছে, যদি তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়াও হয় তবে আবার তারা ওটাই করবে যা হতে তাদেরকে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।" (৬ ঃ ২৭-২৮)

এর পরে যখন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে এবং তাদের আযাব শুরু হয়ে যাবে তখন তারা আরো জোর ভাষায় এই আকাঙ্কাই প্রকাশ করবে। ঐ সময় তারা অত্যন্ত চীৎকার করে বলবেঃ

ریکر اور و ۱۹۶۰ می در و ۱۹۰۰ می و ۱۹۰۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و

অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! এখান হতে আমাদেরকে বের করে নিন, আমরা ভাল কাজ করবো, ঐ কাজ করবো না যা ইতিপূর্বে করতাম। (উত্তরে বলা হবেঃ) আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি যে, যে উপদেশ গ্রহণের ইচ্ছা করতো সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারতো? আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী এসেছিল? সূতরাং তোমরা (শাস্তির) স্বাদ গ্রহণ কর, যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (৩৫ ঃ ৩৭) তারা আরো বুলবেঃ

অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এখান হতে বের করে নিন, এর পরেও যদি আমরা ঐ কাজই করি তবে তো আমরা নিশ্চিতরূপে যালিম হিসেবে পরিগণিত হবো। আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ দূর হয়ে যাও, এর মধ্যেই তোমরা পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কথা বলো না।" (২৩ ঃ ১০৭-১০৮)

এই আয়াতে ঐ লোকগুলো নিজেদের প্রশ্নের বা আবেদনের পূর্বে একটি মুকদ্দমা কায়েম করে আবেদনের মধ্যে এই ধরনের নমনীয়তা সৃষ্টি করেছে। তারা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক শক্তির বর্ণনা দিয়েছে যে, তারা মৃত ছিল, তিনি তাদেরকে জীবন দান করেছিলেন। তারপর আবার তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন এবং পুনরায় জীবন দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যা চান তাই করতে পারেন। তাই তারা বলেঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের পাপ ও অপরাধ স্বীকার করছি। নিশ্চয়ই আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি ও সীমালংঘন করেছি। এখন আমাদের পরিত্রাণের কোন উপায় আছে কিং অর্থাৎ আপনি আমাদের পরিত্রাণের উপায় বের করে দিন এবং আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যার ক্ষমতা আপনার রয়েছে। এবার দুনিয়ায় গিয়ে আমরা ভাল কাজ করবো এবং এটা হবে আমাদের পূর্বের কৃতকর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এবার দুনিয়ায় গিয়েও যদি আমরা পূর্বের কর্মের পুনরাবৃত্তি করি তবে তো আমরা অবশ্যই যালিম বলে গণ্য হবো।" তাদেরকে জবাবে বলা হবেঃ ''এখন দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার কোন পথ নেই। কেননা, যদি তোমাদেরকে আবার ফিরিয়ে দেয়াও হয় তবুও তোমরা পূর্বে যা করতে তাই করবে। তোমরা আসলে নিজেদের অন্তর বক্র করে ফেলেছো। এখনো তোমরা সত্যকে কবৃল করবে না, বরং বিপরীতই করবে। তোমাদের অবস্থা তো এই ছিল যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হতো তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহর শরীক স্থাপন করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। এই অবস্থাই তোমাদের পুনরায় হবে। দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় গেলে তোমরা পুনরায় এই কাজই করবে। সুতরাং প্রকৃত হাকিম যাঁর হুকুমে কোন প্রকারের যুলুম নেই, বরং যার ফায়সালায় ন্যায় ও ইনসাফই রয়েছে তিনিই আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। যার উপর ইচ্ছা তিনি রহম করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। তাঁর ফায়সালা ও ইনসাফের ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক নেই। ঐ আল্লাহ স্বীয় ক্ষমতা লোকদের উপর প্রকাশ করে থাকেন। যমীন ও আসমানে তাঁর তাওহীদের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। যার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সবারই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, ব্লক্ষাকর্তা একমাত্র তিনিই। তিনি আকাশ হতে রুয়ী অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন যার দ্বারা সর্বপ্রকারের শস্য, নানা প্রকারের উত্তম স্বাদের, বিভিন্ন রং-এর এবং नाना जाकारतत कल-कूल উৎপন্ন হয়ে থাকে। जथह পানিও এক এবং যমীনও এক। সুতরাং এর দ্বারা মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। সত্য তো এই যে, শিক্ষা ও উপদেশ এবং চিন্তা ও গবেষণার তাওফীক শুধু সেই লাভ করে যে আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ সুতরাং আল্লাহকে ডাকো তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, যদিও কাফিররা এটা অপছন্দ করে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) প্রত্যেক ফর্য নামাযের সালামের পরে নিমের তাসবীহ পাঠ করতেনঃ

অর্থাৎ "আল্লাহ ছাঁড়া কোন মা'বৃদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া গুনাহ হতে বেঁচে থাকার ও আল্লাহর ইবাদতে লেগে থাকার ক্ষমতা কারো নেই। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই, আমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করি। নিয়ামত, অনুগ্রহ এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই। আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে আমরা শুধু তাঁকেই ডাকি, যদিও কাফিররা এটা অপছন্দ করে।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলতেন যে, রাসূলুল্লাহও (সঃ) প্রত্যেক নামাযের পরে এটা পাঠ করতেন।"

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করো এবং কবৃল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রেখো এবং জেনে রেখো যে, উদাসীন ও অমনোযোগী অন্তরের দু'আ আল্লাহ কবৃল করেন না।"

১৫। তিনি সমুচ্চ মর্যাদার جَ مُرَدُ وَ الْعَرْشِ अधिकाরী, আরশের অধিপতি, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার مُنْ عَلَى مَنْ امْرِهِ عَلَى مَنْ الْمَرْهِ عَلَى مَنْ الْمِرْهِ عَلَى مَنْ الْمِرْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে রয়েছে এবং এটা ইমাম মুসলিম (র্ঃ), ইমাম আবৃ দাউদ (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন :

প্রতি ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ, যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে।

১৬। যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে সেদিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই।

১৭। আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে; আজ কারো প্রতি যুলুম করা হবে না। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِينَذِر يَوْمَ التَّلَاقِ ٥ التَّلَاقِ ٥ ١٦- يُوم هم برزون لا يخفى

۱۱- يُومُ هُمُ برزون لا يخفى على على الله منهم شيء ليمن على الله منهم شيء ليمن الملك اليوم لله الواحد القهار الملك اليوم لله الواحد القهار المدين ال

۱۷ - اَلْیَاوْمُ تُجُنزی کُلُّ نَفْسُ بِمَا رروطر و در دروط کسبت لا ظلم الیوم اِنَّ الله

سَرِيعُ الْحِسابِ ٥

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গৌরব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং নিজের আরশের বড়ত্ব ও প্রশস্ততার বর্ণনা দিচ্ছেন যা সমস্ত মাখলৃককে ছাদের মত আচ্ছাদন করে রয়েছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

ر المعارج - تعرج الملئركة و الروح الدوم كان مقداره مرد المعارج - تعرج الملئركة و الروح الدوم المدوم كان مقداره مرد المدور المدو

অর্থাৎ "(এই শাস্তি আসবে) আল্লাহর পক্ষ হতে, যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী। ফেরেশতা এবং রহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন এক দিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।" (৭০ ঃ ৩-৪) এর বর্ণনা ইনশাআল্লাহ সামনে আসবে যে, এই দূরত্ব হলো সাত আসমান ও যমীন হতে নিয়ে আরশ পর্যন্ত স্থানের। যেমন পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় মনীষীদের একটি দলের উক্তি এটাই এবং সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত এটাই বটে।

বহু তাফসীরকার হতে বর্ণিত আছে যে, আরশ রক্তিম বর্ণের মণি-মাণিক্য দারা নির্মিত। যার দু'টি প্রান্তের প্রশস্ততা পঞ্চাশ হাজার বছরের পথের দূরত্ত্বের সমান। আর যার উচ্চতা সপ্তম যমীন হতে পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ। ইতিপূর্বে যে হাদীসে ফেরেশতাদের আরশ বহন করার কথা বর্ণিত হয়েছে তাতে এও রয়েছে যে, ওটা সপ্ত আকাশ হতেও উঁচু।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ 'ভিনি ফেরেশতাদেরকে অহীসহ স্বীয় নির্দেশে স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাদের নিকট ইচ্ছা প্রেরণ করেন (এই বলে) যে, তোমরা তাদেরকে (আমার ব্যাপারে) সতর্ক করে দাও যে, আমি ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই, সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর।" (১৬ ঃ ২) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতারিত। এটা নিয়ে বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরাঈল আঃ) অবতরণ করে এবং তা তোমার (মুহাম্মাদ সঃ) অন্তরে অবতীর্ণ করে যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।" (২৬ ঃ ১৯২-১৯৪) এ জন্যেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে বলেনঃ যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, يُومُ التَّلَاقُ কিয়ামতের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম, যা হতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) একথাও বলেন যে, এই দিনে হযরত আদম (আঃ) এবং তাঁর সর্বশেষ সন্তানেরও মিলন ঘটবে। হযরত ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, বান্দা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে মিলিত হবে। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, আসমানবাসী ও যমীনবাসী পরস্পর মিলিত হবে। সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টজীবের মধ্যে মিলন ঘটবে। মায়মূন ইবনে মাহরান (রঃ) বলেন যে, অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের মধ্যে মিলন হবে। ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেকেই অন্যের সঙ্গে মিলিত হবে। এমনকি আমলকারীর সাথে তার আমল মিলিত হবে, যেমন অন্যান্য গুরুজন বলেছেন।

মহাপ্রতাপান্থিত আল্লাহ বলেনঃ সেই দিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। অর্থাৎ সবাই আল্লাহ তা'আলার সামনে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা হতে কিছুই তাদেরকে গোপন রাখতে পারবে না। এমন কি কোন ছায়ার স্থানও থাকবে না। ঐ দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "আজ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব কার?" সেই দিন কার এমন ক্ষমতা হবে যে, তাঁর এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে? সুতরাং নিজেই তাঁর এই প্রশ্নের জবাবে বলবেনঃ "আজ কর্তৃত্ব ও রাজত্ব হলো এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই।" এ হাদীস গত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনকে জড়িয়ে নিয়ে স্বীয় দক্ষিণ হস্তে রাখবেন এবং বলবেনঃ "(আজ) আমিই বাদশাহ, আমিই গর্বকারী। দুনিয়ার বাদশাহ, প্রতাপশালী ও অহংকারীরা আজ কোথায়?"

শিংগায় ফুৎকার দেয়ার হাদীসে রয়েছে যে, মহামহিমানিত আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টজীবের রূহ কবয করে নিবেন এবং ঐ এক অংশীবিহীন আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জীবিত থাকবে না। ঐ সময় তিনি তিনবার বলবেনঃ "আজ রাজত্ব কার?" অতঃপর তিনি নিজেই জবাব দিবেনঃ "আজ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব এক পরাক্রমশালী আল্লাহরই।" অর্থাৎ আজ ঐ আল্লাহর কর্তৃত্ব যিনি এক, সর্ববিজয়ী এবং যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুরই আধিপত্য।

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় একজন ঘোষক ঘোষণা করবেনঃ "হে লোক সকল! কিয়ামত এসে গেছে।" এ ঘোষণা জীবিত ও মৃত সবাই শুনবে। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশের উপর অবতরণ করবেন এবং বলবেনঃ "আজ কর্তৃত্ব কার?" অতঃপর তিনি নিজেই জবাব দিবেনঃ "(আজ কর্তৃত্ব) এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ন্যায় ও ইনসাফের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে; আজ কারো প্রতি যুলুম করা হবে না। অর্থাৎ "আজ আল্লাহ তা'আলা কারো প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করবেন না। এমন কি পুণ্যগুলো দশগুণ করে বাড়িয়ে দেয়া হবে, আর পাপরাশি ঠিকই রেখে দেয়া হবে, তিল পরিমাণও বেশী করা হবে না। যেমন হযরত আবৃ যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "হে আমার বান্দারা! নিশ্চয়ই আমি আমার নিজের উপর যুলুমকে হারাম করে দিয়েছি (অর্থাৎ আমি বান্দার উপর যুলুম করাকে নিজের উপর হারাম করে দিয়েছি)। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন কারো উপর যুলুম না করে।" শেষের দিকে রয়েছেঃ "হে

আমার বান্দাগণ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের আমলগুলো গণে গণে রাখছি (অর্থাৎ তোমাদের আমলগুলোর উপর পূর্ণভাবে দৃষ্টি রাখছি), আমি এগুলোর পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করবো। সুতরাং যে ব্যক্তি কল্যাণ পাবে সে যেন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা আলার প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি এটা ছাড়া অন্য কিছু পাবে সে যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করে (কেননা ওটা তার নিজেরই কৃতকর্মের ফল)।"

অতঃপর মহান আল্লাহ তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণের বর্ণনা দিচ্ছেনঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।' সমস্ত সৃষ্টজীবের হিসাব গ্রহণ তাঁর কাছে একজনের হিসাব গ্রহণের মতই সহজ। যেমন তিনি বলেনঃ

مَا خَلَقُكُم وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ـ

অর্থাৎ "তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করা আমার নিকট একটি লোককে সৃষ্টি করা এবং তার মৃত্যুর পর তাকে পুনর্জীবিত করার মতই (সহজ)।" (৩১ ঃ ২৮) মহামহিমান্তিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

ربير ردور<sup>بر</sup> ريزر بروبررد . دربر وما امرنا إلا واحدة كلمح بالبصر .

অর্থাৎ "আমার হুকুমের সাথে সাথেই কাজ হয়ে যায়, যেমন কেউ চক্ষু বন্ধ করেই খুলে দেয় (এটুকু সময় লাগে মাত্র)।" (৫৪ ঃ ৫০)

১৮। তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ধ দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখ-কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। যালিমদের জন্যে কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোন সুপারিশকারীও নেই।

১৯। চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। ۱۸ - وَأَنَذُرُهُمْ يَوُمُ الْأَزِفَ فِي إِذَ الْمُ الْأَزِفَ فِي الْمُ الْأَزِفَ فِي الْمُ الْأَزِفُ فِي الْمُ الْفَلُوبُ لَا الْقَلُوبُ لَذَى الْجَنَاجِيرِ كَظِمِينَ الْمَا عُنَا مِنْ حَرِمَتِم وَلاَ شَفِيعً يَظاعُ ٥ شَفِيعً يَظاعُ ٥ مَا أَنِنَةَ الْاعِينِ وَمَا الْمُدُورُ ٥ وَوَ

এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২০। আল্লাহই বিচার করেন সঠিকভাবে; আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে তারা বিচার করতে অক্ষম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। ٧- والله يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ رَدُو وَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءُ إِنَّ اللَّهِ هُو السَّمِيعِ البُصِيرُ وَ البُصِيرُ وَ البُصِيرُ وَ وَ البُصِيرُ وَ وَ السَّمِيرِ وَ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ وَ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيرِ وَ وَ السَّمِيرِ وَ السَّمِيرِ وَ السَّمِيرِ وَ السَّمِيرِ وَ السَّمِيرِ وَ السَّمِيرِ وَ وَ السَّمِيرِ وَ السَّمِيرِ وَ السَّمِيرِ وَ السَّمِيرِ وَ السَّمِيرِ وَ وَ السَّمِيرِ وَ السَّمِ السَّمِيرِ وَ السَّمِ وَ السَّمِيرِ وَ السَّمِيرِ وَ السَّمِيرِ وَ السَّمِيرِ وَ السَّمِ وَ السَّمِيرِ وَ السَّمِيرِ وَ السَّمِيرِ وَ السَّمِ وَ السَّمِ وَ السَّمِ وَ السَّمِ وَالْمَالِمِيرِ وَ السَّمِ وَالْمِيرِ وَالْمِيرَا وَالْمِيرِ وَالْمِيرِ وَالْمِيرَالِمِيرَا وَالْمِيرَامِ وَالْمِيرَامِيرِ وَالْ

کُوْمُ الْاَزْفُـةِ किয়ামতের একটি নাম। কেননা, কিয়ামত খুবই নিকটবর্তী। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

ارِفَتِ الْارِفَةَ ـ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَة ـ

অর্থাৎ "কিয়ামত আসন্ন। আল্লাহ ছাড়া কেউই এটা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়।"(৫৩ ঃ ৫৭-৫৮) মহামহিমান্তিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ • ১০০০ তি ১০০০ তে ১০০০ তি ১০০০ তে ১০০০ তি ১০০০ তে ১০০০ তি ১০০০ তে ১০০০ তি ১০০০ তি ১০০০ ত

অর্থাৎ "কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।" (৫৪ ঃ ১)

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ وَسَرُبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ অর্থাৎ "মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন।"(২১ ঃ ১) আর এক জায়গায় বলেনঃ اَتَى امُرُّ اللَّهُ فَلا অর্থাৎ "আল্লাহর আদেশ আসবেই; সুতরাং এটা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না।" (১৬ ঃ ১) অন্য এক জায়গায় বলেনঃ

ر رس ۱۹۶۹ مرد در دو و دو من در ررود فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا

্ অর্থাৎ ''যখন তারা ওটাকে নিকটবর্তী দেখবে তখন কাফিরদের চেহারা কালো হয়ে যাবে।'' (৬৭ ঃ ২৭) মোটকথা, নিকটবর্তী হওয়ার কারণে কিয়ামতের নাম نَوْنَا হয়েছে।

প্রবল প্রতাপান্থিত আল্লাহ বলেনঃ যখন দুঃখ-কস্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ভয় ও সন্ত্রাসের কারণে তাদের কণ্ঠাগত প্রাণ হবে। সূতরাং তা বেরও হবে না এবং স্বস্থানে ফিরে যেতেও পারবে না। ইকরামা (রঃ) এবং সৃদ্দীও (রঃ) একথাই বলেছেন। কারো মুখ দিয়ে কোন কথা সরবে না। সবাই থাকবে নীরব-নিস্তব্ধ। কার ক্ষমতা যে, মুখ খুলে! সবাই কাঁদতে থাকবে এবং হতবুদ্ধি অবস্থায় অবস্থান করবে। যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক স্থাপন করে নিজেদের উপর যুলুম করেছে তাদের সেই দিন কোন বন্ধু থাকবে না এবং তাদের

দুঃখে কেউ সমবেদনাও জানাবে না। তাদের জন্যে এমন কেউ সুপারিশকারী হবে না যার সুপারিশ কবৃল করা হবে। সেই দিন মঙ্গল ও কল্যাণের উপায় উপকরণ সবই ছিন্ন হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। ছোট-বড়, প্রকাশ্য-গোপনীয় এবং মোটা ও পাতলা সবই তাঁর কাছে সমানভাবে প্রকাশমান। এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী তিনি যে, তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। তাঁকে প্রত্যেকেরই ভয় করা উচিত এবং কারো এ ধারণা করা উচিত নয় যে, কোন এক সময় সে তাঁর থেকে গোপন রয়েছে এবং তার অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। বরং সদা-সর্বদা তার এ বিশ্বাস রাখা উচিত যে, তিনি তাকে দেখছেন। তাঁর জ্ঞান তাকে ঘিরে রয়েছে। সুতরাং সব সময় তাঁকে শ্বরণ রাখা উচিত এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ অবহিত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াতে ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে হয়তো কোন বাড়ীতে গেল যেখানে কোন সুন্দরী মহিলা রয়েছে, কিংবা সে হয়তো যাতায়াত করে থাকে। তখন ঐ লোকটি কোন আড়াল হতে ঐ মহিলাটির দিকে তাকায় যেখানে তাকে কেউ দেখতে পায় না। তার দিকে যখনই কারো দৃষ্টি পড়ে তখনই সে মহিলাটির দিক হতে চক্ষু ফিরিয়ে নেয়। আবার যখন সুযোগ পায় তখন পুনরায় তার দিকে তাকায়। তাই মহান আল্লাহ বলেন যে, বিশ্বাসঘাতক চক্ষুর বিশ্বাসঘাতকতা এবং অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। অর্থাৎ তার অন্তরে হয়তো এটা রয়েছে যে, সম্ভব হলে সে মহিলাটির গুপ্তাঙ্গও দেখে নিবে। তার এই গোপন ইচ্ছাও আল্লাহ তা আলার অজানা নয়।

যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, خَائِنَدُ الْأَعِيْنُ -এর অর্থ হলো চোখমারা, ইশারা করা এবং মানুষের বলাঃ ''আমি দেখেছি।'' অথচ সে দেখেনি এবং তার বলাঃ ''আমি দেখিনি।'' অথচ সে দেখেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, দৃষ্টি যে নিয়তে নিক্ষেপ করা হয় তা আল্লাহ তা'আলার কাছে উজ্জ্বল ও প্রকাশমান। আর অন্তরের মধ্যে এই লুক্কায়িত খেয়াল যে, যদি সুযোগ পায় এবং ক্ষমতা থাকে তবে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ হতে সে বিরত থাকবে কি থাকবে না এটাও তিনি জানেন। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, অন্তরের কুমন্ত্রণা সম্পর্কেও আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

আল্লাহ তা'আলা সঠিকভাবে ও ন্যায়ের সাথে বিচার করে থাকেন। পুণ্যের বিনিময়ে পুরস্কার এবং পাপের বিনিময়ে শাস্তি দানে তিনি সক্ষম। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ

رِيرِي اللَّذِينَ اساً وا بِمَا عَمِلُوا ويَجْزِي النَّدِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى لِيَجْزِي النَّدِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى

অর্থাৎ "যেন তিনি মন্দ লোকদেরকৈ তাদের কৃতকর্মের শাস্তি প্রদান করেন এবং সংকর্মশীলদেরকে তাদের ভাল কাজের পুরস্কার প্রদান করেন।"(৫৩ ঃ ৩১)

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, অর্থাৎ মূর্তি, প্রতিমা ইত্যাদি, তারা বিচার করতে অক্ষম। অর্থাৎ তারা কোন কিছুরই মালিক নয় এবং তাদের হুকুমত নেই, সূতরাং তারা বিচার ফায়সালা করবেই বা কি? আল্লাহ তা'আলাই তাঁর সৃষ্টজীবের কথা শুনেন এবং তাদের অবস্থা দেখেন। যাকে ইচ্ছা তিনি পথ প্রদর্শন করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। এর মধ্যেও তাঁর পুরোপুরি ন্যায় ও ইনসাফ বিদ্যমান রয়েছে।

২১। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ
করে না? করলে দেখতো—
তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম
কি হয়েছিল। পৃথিবীতে তারা
ছিল এদের অপেক্ষা শক্তিতে
এবং কীর্তিতে প্রবলতর।
অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে
শাস্তি দিয়েছিলেন তাদের
অপরাধের জন্যে এবং আল্লাহর
শাস্তি হতে তাদেরকে রক্ষা
করবার কেউ ছিল না।

২২। এটা এই জন্যে যে, তাদের
নিকট তাদের রাস্লগণ
নিদর্শনসহ আসলে তারা
তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।
ফলে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি
দিলেন। তিনি তো শক্তিশালী,
শাস্তি দানে কঠোর।

٢١ - أُولَم يسيب رُوا فِي الْأَرْضِ الأرضِ فسأخسدُهم الله بـ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ٥ 

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার রিসালাতকে অবিশ্বাসকারীরা কি এদিক ওদিক ভ্রমণ করে তাদের পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে অবিশ্বাসকারী কাফিরদের অবস্থা অবলোকন করেনি? তারা তো এদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল এবং কীর্তিতেও ছিল তারা এদের চেয়ে উন্নততর। তাদের ঘরবাড়ী এবং আকাশচুম্বী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এখনো বিদ্যমান রয়েছে। এদের চেয়ে তারা বয়সও বেশী পেয়েছিল। যখন তাদের কৃফরী ও পাপের কারণে তাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হলো তখন না কেউ তাদের হতে আযাব সরাতে পারলো, না কারো মধ্যে ঐ শাস্তির মুকাবিলা করার শক্তি পাওয়া গেল, না তাদের বাঁচবার কোন উপায় বের হলো। তাদের উপর আল্লাহর গযব অবতীর্ণ হওয়ার বড় কারণ এই ছিল যে, তাদের কাছেও তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট দলীল ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। অন্যান্য কাফিরদের জন্যে এটাকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ বানিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং শাস্তিদানে তিনি অত্যন্ত কঠোর। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এসব আযাব হতে পরিত্রাণ দান করুন!

২৩। আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মৃসা (আঃ)-কে প্রেরণ করেছিলাম,

২৪। ফিরাউন, হামান ও কারনের নিকট, কিন্তু তারা বলেছিলঃ এ তো এক যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।

২৫। অতঃপর যখন মৃসা (আঃ)
আমার নিকট হতে সত্য নিয়ে
তাদের নিকট উপস্থিত হলো
তখন তারা বললোঃ মৃসা
(আঃ)-এর উপর যারা ঈমান এনেছে, তাদের পু্ত্র ۲۳- وُلَقَدُ ارسلنا مُوسَى بِايتِنا ۱۳- وُلَقَدُ ارسلنا مُوسَى بِايتِنا

رودا گرد « وسلطن مبین ٥

۲۶- اِلَّى فِـــُرعَــُونُ وَهُامُنَ رَرُورُ رَبُرُورُ وقارُونَ فقالُوا سِحِرُ كَذَابُ ٥

70- فَلُمَّ جَاءُهُمْ بِالْحَقِّ مِنُ ر رو دووه روس رَسَّ و ر عندِنا قالوا اقتلوا ابناء الذِين ارود رز در رود برور امنوا معه واستحيوا نِساءهم সম্ভানদেরকে হত্যা কর এবং নারীদেরকে জীবত রাখো। কিন্তু কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই।

২৬। ফিরাউন বললোঃ আমাকে ছেড়ে দাও আমি মৃসা (আঃ)-কে হত্যা করি এবং সে তার প্রতিপালকের শরণাপর হোক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দ্বীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

২৭। মৃসা (আঃ) বললোঃ যারা
বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না,
সেই সব উদ্ধত ব্যক্তি হতে
আমি আমার ও তোমাদের
প্রতিপালকের শরণাপর হচ্ছি।

رَ رَوْ وَ الْمَوْرِينَ إِلَّا فِي وَ مَا اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي ر ر ر و رو و رو و وردود ۲۱- وقال ِفرعون ذرونِی اقتل 9 1100 E 661 9010 1 109 موسى وليدع ربه إنِّي اخافً / つとっしつりりりり レットシット ان يبـدِل دِينكم او ان يظهـر ورو ورر ر في الارضِ الفساد ٥ ۲۷- وقد ال موسى إنبي عددت ر سه ررسووسه و سه وررس بربی و ربیکم مِن کُلِ متکبِر لا يؤمن بيوم الجساب ٥

আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহামাদ (সঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে তাঁর পূর্ববর্তী রাসূলদের (আঃ) বর্ণনা দিচ্ছেন যে, পরিণামে যেমন তাঁরাই জয়যুক্ত ও সফলকাম হয়েছিলেন, অনুরূপভাবে তিনিও তাঁর সময়ের কাফিরদের উপর বিজয়ী হবেন। সুতরাং তাঁর চিন্তিত ও ভীত হওয়ার কোনই কারণ নেই। যেমন হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আঃ)-এর ঘটনা তাঁর সামনে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দলীল প্রমাণাদিসহ কিবতীদের বাদশাহ ফিরাউনের নিকট, যে ছিল মিসরের সমাট, তার প্রধানমন্ত্রী হামানের নিকট এবং সেই যুগের সবচেয়ে ধনী এবং বিশিকদের বাদশাহ নামে খ্যাত কার্ননের নিকট প্রেরণ করেন। এই হতভাগারা ব্রই মহান রাসূল (সঃ)-কে অবিশ্বাস করে এবং তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখে। তারা পরিষ্কারভাবে বলেঃ "এ ব্যক্তি যাদুকর এবং চরম মিথ্যাবাদী।" এই উত্তরই তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণও পেয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ "এরপই তাদের পূর্ববর্তী লোকদের নিকট কোন রাসূল (আঃ) আসলেই তারা বলতাঃ এ ব্যক্তি যাদুকর অথবা পাগল। তারা কি তার সম্পর্কে পরম্পরে এটাই স্থির করে নিয়েছে? না, বরং তারা হলো উদ্ধৃত সম্প্রদায়।"(৫১ ঃ ৫২-৫৩)

মহামহিমান্তিত আল্লাহ বলেনঃ আমার রাসূল মূসা (আঃ) যখন আমার নিকট হতে সত্য নিয়ে তাদের নিকট হাযির হলো তখন তারা তাকে দুঃখ-কষ্ট দিতে শুরু করলো। ফিরাউন হুকুম জারী করলোঃ "এই রাসুল (আঃ)-এর উপর যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলো এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখো।" এর পূর্বেও সে এই নির্দেশ জারী করে রেখেছিল। কেননা, তার আশংকা ছিল যে, না জানি হয়তো হ্যরত মুসা (আঃ)-এর জন্ম হবে, অথবা হয়তো এ জন্যে যে, যেন বানী ইসরাঈলের সংখ্যা কমে যায়। ফলে যেন তারা দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। অথবা সম্ভবতঃ এ দু'টি যুক্তিই তার সামনে ছিল। এখন দ্বিতীয়বার সে এই হুকুম জারী করে। এর কারণও ছিল এটাই যে, যেন বানী ইসরাঈল দলটি বিজিত থাকে এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়। আর তারা যেন লাঞ্ছিত অবস্থায় কালাতিপাত করে। আর বানী ইসরাঈলের মনে যেন এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, তাদের এ বিপদের কারণ হলো হযরত মূসা (আঃ)। যেহেতু তারা হ্যরত মূসা (আঃ)-কে বলেও ছিলঃ "আপনি আসার পূর্বেও আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছিল এবং আপনার আগমনের পরেও আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে।" তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ "তাড়াতাড়ি করো না, খুব সম্ভব আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দিবেন এবং তোমাদেরকে যমীনের প্রতিনিধি বানিয়ে দিবেন, অতঃপর তোমরা কেমন আমল কর তা তিনি দেখবেন।" কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এটা ছিল ফিরাউনের দ্বিতীয়বারের হুকুম।

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই।' অর্থাৎ ফিরাউন যে চক্রান্ত করেছিল যে, বানী ইসরাঈল ধ্বংস্ হয়ে যাবে তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল।

অতঃপর ফিরাউনের ঘৃণ্য ইচ্ছার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সে হযরত মৃসা (আঃ)-কে হত্যা করার ইচ্ছা করে এবং স্বীয় কওমকে বলেঃ "তোমরা আমাকে

ছেড়ে দাও, আমি মূসা (আঃ)-কে হত্যা করে ফেলবো। সে তার প্রতিপালকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুক, আমি এর কোন পরোয়া করি না। আমি আশংকা করছি যে, যদি তাকে জীবিত ছেড়ে দেয়া হয় তবে সে তোমাদের দ্বীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।" এ জন্যেই আরবে নিমের প্রবাদ প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে ঃ

رر و رووورسرر صار فِرعون مذکِرا

অর্থাৎ "ফিরাউনও উপদেশদাতা হয়ে গেল।"

অনেকেই اَن يَبِدِلُ دِينَكُم وَان يَظْهِرُفَى الْأَرْضِ الْفَسَادُ এরপ পড়েছেন। وان يَبِدِلُ دِينَكُم وَان يَظْهِرُفَى الْأَرْضِ الْفَسَادُ -এরপ পাঠ করেছেন। আর কেউ কেউ (কিট وَأَن يَظْهُرُفَى الْأَرْضِ الْفَسَادُ कि कि কেউ وَالْأَرْضِ الْفَسَادُ وَالْمَا وَالْمِنْ الْمُعَالِّقُومُ وَالْمَا وَالْمُوالِّقُومُ وَالْمَا وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالْمُولُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالِمُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالْمُومُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُولُومُ والْمُوالُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالْمُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالِمُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالُمُ وَالْمُوالُمُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالْمُوالُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالْمُوالُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُل

হযরত মৃসা (আঃ) যখন ফিরাউনের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যের বিষয় জানতে পারলেন তখন তিনি বললেনঃ "যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, ঐ সব উদ্ধত ও হঠকারী ব্যক্তি হতে আমি আমার ও (হে সম্বোধনকৃত ব্যক্তিরা) তোমাদের প্রতিপালকের শরণাপ্তর হয়েছি।"

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমরা তাদের (শক্রদের) অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এবং আপনাকে তাদের মুকাবিলায় (দাঁড়) করছি।"

২৮। ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তি
যে মুমিন ছিল এবং নিজ
ঈমান গোপন রাখতো, বললোঃ
তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই
জন্যে হত্যা করবে যে, সে
বলেঃ আমার প্রতিপালক
আল্লাহ অথচ সে তোমাদের
প্রতিপালকের নিকট হতে
সুম্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের

۲۸- وقال رجل مؤمن ووقع المورد من الر فرعون يكتم إيمانه اتقتلون رور ردسور رسور المورد القتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاء كم بالبينت من ربكم وإن নিকট এসেছে? সে মিখ্যাবাদী হলে তার মিখ্যাবাদিতার জন্যে সে দায়ী হবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয় তবে সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে তার কিছু তো তোমাদের উপর আপতিত হবেই। আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিখ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

২৯। হে আমার সম্প্রদায়! আজ
কর্তৃ তোমাদের, দেশে
তোমরাই প্রবল; কিন্তু
আমাদের উপর আল্লাহর শান্তি
এসে পড়লে কে আমাদেরকে
সাহায্য করবে? ফিরাউন
বললাঃ আমি যা বুঝি, আমি
তোমাদেরকে তা-ই বলছি।
আমি তোমাদেরকে গুধু
সৎপথই দেখিয়ে থাকি।

يُّنصُرُنا مِن باسِ اللهِ إن جاءنا

ارْی وَمَــَا اهدِیکم اِلا ســِ

সংপথই দেখিয়ে থাকি।

প্রসিদ্ধ কথা তো এটাই যে, এই মুমিন লোকটি কিবতী ছিল। সে ছিল ফিরাউনের বংশধর। এমনকি সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, সে ছিল ফিরাউনের চাচাতো ভাই। একথাও বলা হয়েছে যে, সে হ্যরত মূসা (আঃ)-এর সাথে মুক্তি পেয়েছিল। ইবনে জারীরও (রঃ) এটাই পছন্দ করেছেন। এমনকি যাঁদের উক্তিরয়েছে যে, ঐ মুমিন লোকটিও ইসরাঈলী ছিলেন তিনি তা খণ্ডন করেছেন এবং বলেছেন যে, যদি মুমিন লোকটি ইসরাঈলী হতেন তবে ফিরাউন কখনো এভাবে ধৈর্যের সাথে তাঁর নসীহত শুনতো না এবং হ্যরত মূসা (আঃ)-এর হত্যার অভিপ্রায় হতে বিরত থাকতো না। বরং তাঁকে কষ্ট দিতো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ফিরাউনের বংশের মধ্যে একজন ঈমানদার ছিলেন এই লোকটি। আর একজন যিনি ঈমান এনেছিলেন

তিনি ছিলেন ফিরাউনের স্ত্রী এবং তৃতীয় ঈমানদার ছিলেন ঐ ব্যক্তি যিনি হ্যরত মূসা (আঃ)-কে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এই মুমিন লোকটি নিজের ঈমান আনয়নের কথা গোপন রেখেছিলেন। ফিরাউন যখন বলেছিলঃ 'তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসা (আঃ)-কে হত্যা করি' সেদিনই শুধু তিনি নিজের ঈমানের কথা প্রকাশ করেছিলেন। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই সর্বোত্তম জিহাদ যে, অত্যাচারী বাদশাহর সামনে মানুষ সত্য কথা বলে দেয়, যেমন হাদীসে এসেছে। আর ফিরাউনের সামনে এর চেয়ে বড় ও সত্য কথা আর কিছুই ছিল না। সূতরাং এ লোকটি বড় উচ্চ পর্যায়ের মুজাহিদ ছিলেন, যাঁর সাথে কারো তুলনা করা যায় না তেবে অবশ্যই সহীহ বুখারী ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে একটি ঘটনা কয়েকটি রিওয়াইয়াতে বর্ণিত আছে, যার সারমর্ম এই যে, হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "আচ্ছা, বলুন তোঁ, মুণরিকরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সবচেয়ে বড় কষ্ট কি দিয়েছিল?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "তাহলে শুন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বা শরীফে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় উকবা ইবনে আবি মুঈত এসে তাঁকে ধরে ফেললো এবং তার চাদরখানা তাঁর গলায় বেঁধে দিয়ে টানতে শুরু করলো, যার ফলে তাঁর গলা চিপে গেল এবং তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তৎক্ষণাৎ হযরত আবৃ বর্কর (রাঃ) দৌড়িয়ে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন এবং বললেনঃ "তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ যিনি বলেন, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ' এবং যিনি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে দলীল প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেনং"

আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, এক জায়গায় কুরায়েশদের সমাবেশ ছিল। রাস্লুল্লাহ (সঃ) সেখান দিয়ে গমন করলে তারা বললোঃ "তুমিই কি আমাদেরকে আমাদের পিতৃপুরুষদের মা'বৃদগুলোর ইবাদত করতে নিষেধ করে বাকো?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "হাাঁ, আমিই ঐ ব্যক্তি বটে।" তখন তারা উঠে পিয়ে তাঁর কাপড় ধরে টানতে থাকে। তখন হ্যরত আবৃ বকর (রাঃ) তাঁর পিছন হতে দৌড়িয়ে গিয়ে তাঁকে তাদের হাত হতে রক্ষা করেন এবং তাঁর দুই চক্ষ্ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। এমতাবস্থায় তিনি উচ্চ স্বরে চীৎকার করে বলেনঃ "তোমরা কি এমন একটি লোককে হত্যা করতে যাচ্ছ-যিনি বলেন, 'আমার

প্রতিপালক আল্লাহ' এবং যিনি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে দলীল প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেনং" ১

ঐ মুমিন লোকটিও একথাই বলেছিলেনঃ "তোমরা এক ব্যক্তিকে এই জন্যে হত্যা করবে যে, সে বলে— 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ' অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছেঃ যদি সে মিথ্যাবাদীই হয় তবে তার মিথ্যাবাদিতার জন্যে সে-ই দায়ী হবে, আর যদি সত্যবাদী হয়, তবে সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে, তার কিছু তো তোমাদের উপর আপতিত হবেই। সুতরাং বিবেক সম্মত কথা এটাই যে, তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। যারা তাদের অনুসারী হবার তারা হয়ে যাক। তোমরা তাদের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করো না।" হযরত মূসা (আঃ)-ও ফিরাউন এবং তার লোকদের নিকট হতে এটাই কামনা করেছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "আমি তাদের পূর্বে ফিরাউনের কওমকে পরীক্ষা করেছি। তাদের কাছে সম্মানিত রাসূল এসেছিল এবং তাদেরকে বলেছিলঃ আল্লাহর বান্দাদেরকে (বানী ইসরাঈলকে) আমার নিকট সমর্পণ করে দাও। আমি তোমাদের কাছে বিশ্বস্ত রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। তোমরা আল্লাহর উপর বিদ্রোহ ঘোষণা করো না। আমিও তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল নিয়ে এসেছি। তোমরা আমাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করবে তা হতে আমি আমার প্রতিপালকের এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যদি তোমরা ঈমান আনয়ন না কর তবে তোমরা আমা হতে দূরে থাকো (আমাকে কষ্ট দিয়ো না)।" (৪৪ ঃ ১৭-২১)

রাসূলুল্লাহও (সঃ) স্বীয় কওমকে একথাই বলেছিলেনঃ ''আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর দিকে আমাকে ডাকতে দাও। তোমরা আমাকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকো। আমার আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে কষ্ট দিয়ো না।'' ভূদায়বিয়ার সন্ধিও প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল, ফাকে প্রকাশ্য বিজয় বলা হয়েছে।

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ঐ মুমিন লোকটি তাঁর কওমকে আরো বললেনঃ "আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। তাদের উপর আল্লাহর সাহায্য থাকে না। তাদের কথা ও কাজ সত্ত্বরই তাদের খিয়ানতকে প্রকাশ করে দিবে। পক্ষান্তরে এই নবী (আঃ) বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তিনি সরল. সঠিক ও সত্য পথের উপর রয়েছেন। তিনি কথায় সত্যবাদী এবং আমলে পাকা। যদি তিনি সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদী হতেন তবে তাঁর মধ্যে কখনো এই সততা ও সত্যবাদিতা থাকতো না।" অতঃপর স্বীয় সম্প্রদায়কে উপদেশ দিচ্ছেন এবং তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে ভয় প্রদর্শন করছেন। তিনি তাদেরকে বলেনঃ ''হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল। কিন্তু আমাদের উপর শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে?" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এদেশের শাসন ক্ষমতা তোমাদেরকেই দান করেছেন এবং তোমাদেরকে বড়ই মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার এই নিয়ামতের জন্যে তোমাদের তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-কে সত্যবাদী হিসেবে মেনে নেয়া একান্ত কর্তব্য। যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও এবং তাঁর রাসূল (আঃ)-এর প্রতি মন্দ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর তবে নিশ্চয়ই আল্লাহর আযাব তোমাদের উপর আপতিত হবে। বলতো, ঐ সময় কে তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করবে? তোমাদের এ সেনাবাহিনী, জান ও মাল তোমাদের কোনই কাজে আসবে না।

ফিরাউন ঐ ব্যক্তির একথার কোন জ্ঞান সম্মত উত্তর দিতে পারলো না। সুতরাং বাহ্যিকভাবে সহানুভূতি দেখিয়ে বললোঃ "আমি তো তোমাদের শুভাকাঙ্কী। আমি তোমাদেরকে ধোকা দিচ্ছি না। আমি যা বুঝছি তাই তোমাদেরকে বলছি। আমি তোমাদেরকে শুধু সৎপথই দেখিয়ে থাকি।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাও ছিল তার বিশ্বাসঘাতকতা। সে ভালভাবেই জানতো যে, হযরত মৃসা (আঃ) আল্লাহর রাসূল। যেমন মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেনঃ

رردر در رود رود الموس ما رود المراد و رود رس الما المرد و رود رس الما المورد والارض بصائر

অর্থাৎ "(হে ফিরাউন!) তুমি তো জান যে, এগুলো (এ বিস্ময়কর জিনিসগুলো) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন, যেগুলো 

অর্থাৎ "অন্তরে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও শুধু যুলুম ও সীমালংঘন হিসেবেই তারা অস্বীকার করে বসেছে।" (২৭ % ১৪) অনুরূপভাবে তার 'আমি যা বুঝি, তাই তোমাদেরকে বলছি' এ কথাও ছিল সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃতপক্ষে সে জনগণকে প্রতারিত করছিল এবং প্রজাবর্গের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছিল। তার কওম তার প্রতারণার ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং তার কথা মেনে নিয়েছিল। ফিরাউন তাদেরকে কোন ভাল পথে আনয়ন করেনি। তার কাজ সঠিকই ছিল না। মহান আল্লাহ বলেনঃ

مرس مرد هردر، ربر کرد واضل فِرعون قومه وما هدی

অর্থাৎ "ফিরাউন তার কওমকে পথন্রস্ট করেছিল, তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেনি।" (২০ ঃ ৭৯) হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে নেতা তার প্রজাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা অবস্থায় মুত্যুবরণ করে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, অথচ জান্নাতের সুগন্ধ পাঁচশ বছরের পথের ব্যবধান হতেও এসে থাকে।" এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

৩০। মুমিন ব্যক্তিটি বললোঃ হে
আমার সম্প্রদায়! আমি
তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী
সম্প্রদায় সমূহের শাস্তির
দিনের অনুরূপ দুর্দিনের
আশংকা করি।

৩১। যেমন ঘটেছিল নৃহ
(আঃ)-এর কওম, আ'দ,
সামৃদ এবং তাদের পূর্ববর্তীদের
ক্ষেত্রে। আল্লাহ তো বান্দাদের
প্রতি কোন যুলুম করতে চান
না।

৩২। হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্যে আশংকা করি কিয়ামত দিবসের– ٣٠- وَقَالُ الَّذِيُّ اَمْنَ يُلَقُوْمِ انِيُّ اَمْنَ يُلَقُومُ انِيُّ اَمْنَ يُلَقُومُ انِيُّ الْحَرَابِ ٥ الاحزابِ ٥ ٣١- مِثْلُ دَأْبِ قَوْمٍ نَوْحٍ وَعَادٍ ٣١ وَثُمَّوْدُ وَ الذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمُا الله يريدُ ظَلْما لِلْعِبَادِ ٥

٣٢- ويقوم اني اخاف عليكم

يوم التنادِ 🔿

৩৩। যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরে
পলায়ন করতে চাইবে,
আল্পাহর শাস্তি হতে
তোমাদেরকে রক্ষা করবার
কেউ থাকবে না। আল্পাহ যাকে
পথভ্রষ্ট করেন তার জন্যে কোন
পথ প্রদর্শক নেই।

৩৪। পূর্বেও তোমাদের নিকট
ইউসুফ (আঃ) এসেছিল স্পষ্ট
নিদর্শনসহ; কিন্তু সে যা নিয়ে
এসেছিল তোমরা তাতে
বারবার সন্দেহ পোষণ করতে।
পরিশেষে যখন ইউসুফ
(আঃ)-এর মৃত্যু হলো তখন
তোমরা বলেছিলেঃ তারপরে
আল্লাহ আর কাউকেও রাস্ল করে প্রেরণ করবেন না। এই
ভাবে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন
সীমালংঘনকারী ও
সংশয়শীলদেরকে।

৩৫। যারা নিজেদের নিকট কোন
দলীল প্রমাণ না থাকলেও
আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে
বিতণ্ডায় লিপ্ত হয় তাদের এই
কর্ম আল্লাহ এবং মুমিনদের
দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এই
ভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও
স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে
মোহর করে দেন।

٣٣- يُوَمُ تُولُون مَدْبِرِينَ مَا لَكُمَ رِّ اللَّهِ مِنْ عَسَارِصِمٍ وَمَنْ اللَّهِ مِنْ عَسَارِصِمٍ وَمَنْ ر . يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ٥ ررر و رور و و و ۳۶- ولقد جاءکم یوسف مِن سر رود طر المر مررر مِما جاءكم به حستى إذا هلك ودودرد سادرر ساو دم د قلتم لن يبعث الله مِن بعده رو و ۱۸۷ رو ۵ طور رُ رسولًا كــذلِك يضِلُّ الله من ورود ورودرون هو مسرف مرتاب ٥

رور والاور ورع برود

۳۵- الَّذِيْنَ يَجَادِلُونَ فِي ايَتِ الله بغييرِ سلطن اتهم كبر مقتاعند الله وعند الذين امنوا كنزلك يطبع الله على وسرد وررسرس كل قلب متكبر جبار ٥ ঐ মুমিন লোকটির নসীহতের শেষাংশের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি স্বীয় কওমকে সম্বোধন করে আরো বলেনঃ "হে আমার কওম! যদি তোমরা আল্লাহর এই রাসূল (সঃ)-কে না মানো এবং নিজেদের হঠকারিতার উপর স্থির থাকো তবে আমি আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী কওমের মত তোমাদের উপরও আল্লাহর আযাব এসে পড়বে। হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়, আ'দ সম্প্রদায় এবং সামৃদ সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য কর যে, রাস্লদেরকে (আঃ) না মানার কারণে তাদের উপর কি ভীষণ আযাবই না আপতিত হয়েছিল! এমন কেউ ছিল না যে, তাদেরকে ঐ আযাব হতে রক্ষা করতে পারে। এতে তাদের প্রতি মহান আল্লাহর কোন যুলুম ছিল না। তাঁর মহান সন্তা বান্দাদের উপর যুলুম করা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। ওটা ছিল তাদের নিজেদেরই কৃতকর্মের ফল। আমি তোমাদের ব্যাপারে কিয়ামত দিবসের শাস্তিকে ভয় করি, যেই দিন অত্যন্ত ভয়াবহ হবে।"

শিংগায় ফুৎকার দেয়ার হাদীসে রয়েছে যে, যখন যমীনের উপর ভূমিকম্প আসবে এবং যমীন ফেটে যাবে তখন জনগণ ভয় ও সন্ত্রাসে হতবুদ্ধি হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে এবং একে অপরকে ডাকাডাকি করতে থাকবে। যহ্হাক (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এটা ঐ সময়ের বর্ণনা, যখন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং জনগণ ওটা দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে থাকবে এবং ফেরেশ্তামগুলী তাদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে ফিরিয়ে আনবেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

رور و مربر بربر والملك على ارجاءِ ها

অর্থাৎ "ফেরেশতারা আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে।" আর এক জায়গায় বলেনঃ

يُمَدُّمُ رَالُجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُ اَنْ تَنْفُذُواْ مِنْ اَقْطَارِ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ 12 وود رَبِرُوودِ رَبِرُوودِ رَبِيْ وَهِمْ أَنْ الْسَلَّمِةِ مِنْ اللَّهُ مُورِدِ مِنْ اَقْطَارِ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ فانفذوا لاَ تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلَطِنِ .

অর্থাৎ "হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তা পারবে না শক্তি ব্যতিরেকে।" (৫৫ ঃ ৩৩)

হযরত হাসান (রঃ) ও হযরত কাতাদা (রঃ)-এর কিরআতে يُومُ النَّنَادُ অর্থাৎ يُومُ النَّنَادُ অক্ষরে তাশ্দীদ রয়েছে। এটা نَدُّ الْبُغِيرُ বাক্য হতে গৃহীত হয়েছে। যখন উট বেয়াড়া ও উদ্ধত হয়ে উঠে তখন এই বাক্য বলা হয়ে থাকে।

বলা হয়েছে যে, যে দাঁড়ি-পাল্লায় আমল ওয়ন করা হবে সেখানে একজন ফেরেশ্তা থাকবেন। যার পুণ্য বেশী হবে তার ব্যাপারে ঐ ফেরেশ্তা উচ্চ স্বরে ডাক দিয়ে বলবেনঃ "হে জনমণ্ডলী! অমুকের পুত্র অমুক সৌভাগ্যবান হয়ে গেছে এবং আজকের পরে তার ভাগ্য কখনো আর খারাপ হবে না।" আর যার পুণ্য কমে যাবে তার সম্পর্কে ঐ ফেরেশ্তা উচ্চ স্বরে ডাক দিয়ে বলবেনঃ "অমুকের পুত্র অমুক হতভাগ্য হয়ে গেছে এবং সে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে।"

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ কিয়ামতকে يُومُ التّناوُ বলার কারণ এই যে, প্রত্যেক কওমকে তাদের আমলসহ ডাক দেয়া হবে। জান্নাতবাসী ডাকবে জান্নাতবাসীকে এবং জাহান্নামবাসী ডাকবে জাহান্নামবাসীকে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে ডাক দিবে এবং জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদেরকে আহ্বান করবে বলেই কিয়ামত দিবসকে يُرُمُ التّناوُدِ বলা হয়েছে। যেমন জান্নাতীরা জাহান্নামীদের ডাক দিয়ে বলবেঃ

অর্থাৎ "আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যা বলেছিলেন তোমরাও তা সত্য পেয়েছো কি? তারা বলবে, হ্যা।" (৭ ঃ ৪৪) আর জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে বলবেঃ

أَنَّ الْمِيضُوا علينا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَهُما عَلَى اللهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُوا إِنَّ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِيسُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

অর্থাৎ "আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ্ জীবিকারূপে তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা হতে কিছু দাও। তারা বলবেঃ আল্লাহ্ এ দু'টি নিষিদ্ধ করেছেন কাফিরদের উপর।"(৭ ঃ ৫০) আর এ কারণেও যে, আ'রাফবাসীরা জান্নাতবাসীদেরকে ও জাহান্নাম বাসীদেরকে ডাক দিবে। যেমন এগুলো সূরায়ে আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম বাগাভী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন এটাই গ্রহণ করেছেন যে, এসব কারণেই কিয়ামত দিবসকে يُرْمُ التَّنَاوُ বলা হয়েছে। এই উক্তিটি খুবই পছন্দনীয় বটে। তবে এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

মহামহিমানিত আল্লাহ্ বলেনঃ সেই দিন মানুষ পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাইবে, কিন্তু পালাবার কোন জায়গা পাবে না এবং তাদেরকে বলা হবেঃ আজ অবস্থান স্থল এটাই। সেই দিন আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার কেউ থাকবে না। আল্লাহ ছাড়া ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী আর কেউই নেই। তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্যে কোন পথ প্রদর্শক নেই।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ ইতিপূর্বে মিসরবাসীদের নিকট হযরত ইউসুফ (আঃ) আল্লাহর নবী হিসেবে আগমন করেছিলেন। তিনিই প্রেরিত হয়েছিলেন হযরত মুসা (আঃ)-এর পূর্বে। মিসরের আযীযও তিনি ছিলেন। তিনি স্বীয় উন্মতকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কওম তাঁর কথা মানেনি। তবে পার্থিব শাসন ক্ষমতা তাঁর ছিল বলে পার্থিব দিক দিয়ে তাদেরকে তাঁর অধীনতা স্বীকার করতেই হয়েছিল। তাই মহান আল্লাহ্ বলেনঃ পরিশেষে যখন ইউসুফ (আঃ)-এর মৃত্যু হলো তখন তোমরা বলেছিলেঃ তার পরে আল্লাহ্ আর কাউকেও রাসূল করে প্রেরণ করবেন না। এই ছিল তাদের কুফরী ও অবিশ্বাসকরণ। এই ভাবে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদেরকে। অর্থাৎ তোমাদের যে অবস্থা হয়েছে এই অবস্থাই এমন সবারই হয়ে থাকে যারা সীমালংঘন করে সংশয় সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়। যারা সত্যকে মিথ্যা দ্বারা সরিয়ে দেয় এবং বিনা দলীলে প্রকৃত দলীলসমূহ পরিহার করে ও বিতর্কে লিপ্ত হয়। এ কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি খুবই অসম্ভুষ্ট। তাদের এ কার্যকলাপ যখন আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ তখন মুমিনরাও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। যেসব লোকের মধ্যে এই ঘৃণ্য বিশেষণ থাকে তাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা মোহর মেরে দেন, যার কারণে এর পরে তারা না ভাল-কে ভাল বলে বুঝতে পারে, না মন্দকে মন্দ জ্ঞান করতে পারে। তাই তো মহান আল্লাহ বলেনঃ এই ভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন।

হযরত শা'বী (রঃ) বলেন যে, জাব্বার হলো ঐ ব্যক্তি যে দু'জন লোককে হত্যা করে। আবূ ইমরান জাওনী (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেন যে, যে অন্যায়ভাবে কাউকেও হত্যা করে সেই হলো জাব্বার। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

७७। िकताउन वनला ६ वर्ष و المراد و و المراد و المراد و و المراد و و المراد و المراد

৩৭। আসমানে আরোহণের
অবলম্বন, যেন আমি দেখতে
পাই মৃসা (আঃ)-এর
মা'বৃদকে; তবে আমি তো
তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।
এভাবেই ফিরাউনের নিকট
শোভনীয় করা হয়েছিল তার
মন্দ কর্মকে এবং তাকে নিবৃত্ত
করা হয়েছিল সরল পথ হতে
এবং ফিরাউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ
হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে।

۳۷- اُسباب السموتِ فَاطَّلِعَ الْهُ الْمُوْتِ فَاطَّلِعَ الْهُ الْمُوْتِ فَاطَّلِعَ الْهُ الْمُوْتِ فَاطَّلِعَ الْهُ الْمُؤْتِ اللَّهِ مُوسَى وَانِّي لا ظنه كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زَيِّنَ لِفَرْعَـوْنَ سَوَءً وَكَذَٰلِكَ زَيِّنَ لِفِرْعَـوْنَ سَوَءً عَنِ السَّبِيلِ وَمَا عَمِلُهُ وَصَدَّ إِلَّا فِي تَبَايِ وَمَا كَامِدُ وَعُونَ إِلَّا فِي تَبَايِ وَ

আল্লাহ তা'আলা ফিরাউনের হঠকারিতা ও অহংকারের খবর দিচ্ছেন যে, সে তার উথীর হামানকে বললোঃ হে হামান! তুমি আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। ইষ্টক ও চূর্ণ দ্বারা পাকা ও খুবই উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ কর। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

فَاوَقِدْ لِنَ يَهَامَٰنُ عَلَى السِّطَيْنِ فَاجْعَلْ لِّنَّ صَرْحًا

অর্থাৎ "হে হামান! ইট পাকা করে আমার জন্যে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর।"(২৮ ঃ ৩৮)

ইবরাহীম নাখঈ (রঃ)-এর উক্তি এই যে, কবরকে পাকা করা ও তাতে চুনকাম করাকে পূর্বযুগীয় গুরুজন অপছন্দ করতেন। <sup>১</sup>

ফিরাউন বললোঃ আমি এ প্রাসাদ এ জন্যেই নির্মাণ করাতে চাচ্ছি যে, যাতে আমি আসমানের দর্যা ও আসপথ পর্যন্ত পৌছে যেতে পারি। অতঃপর যেন আমি মূসা (আঃ)-এর মা'বৃদকে দেখতে পাই। তবে আমি জানি যে, মূসা (আঃ) মিথ্যাবাদী। সে যে বলছে, আল্লাহ্ তাকে পাঠিয়েছেন এটা সম্পূর্ণ বাজে ও মিথ্যা কথা।

আসলে ফিরাউনের এটা একটা প্রতারণা ছিল এবং সে তার প্রজাবর্গের উপর এটা প্রকাশ করতে চেয়েছিল যে, সে এমন কাজ করতে যাচ্ছে যার দ্বারা মূসা (আঃ)-এর মিথ্যা খুলে যাবে এবং তার মত তার প্রজাদেরও বিশ্বাস হয়ে যাবে

এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

যে, মূসা (আঃ) প্রতারক ও মিথ্যাবাদী। ফিরাউনকে সরল পথ হতে নিবৃত্ত করা হয়েছিল এবং তার ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। ওটা হয়েছিল তার জন্যে ক্ষতিকর এবং ওটা তাকে ধ্বংসের মুখেই ঠেলে দিয়েছিল।

৩৮। মুমিন ব্যক্তিটি বললোঃ হে
আমার সম্প্রদায়! তোমরা
আমার অনুসরণ কর, আমি
তোমাদেরকে সঠিক পথে
পরিচালিত করবো।

৩৯। হে আমার সম্পদ্রায়। এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।

৪০। কেউ মন্দ কর্ম করলে সে শুধু
তার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাবে
এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে
যারা মুমিন হয়ে সংকর্ম করে
তারা দাখিল হবে জারাতে,
সেথায় তাদেরকে দেয়া হবে
অপরিমিত জীবনোপকরণ।

ر مرار وراد مراد المراد المرا ٠٠- مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يُجْزَى وب ررووور وريروورور فاولنِك يدخلون الجنة يرزقون فِيهَا بِغُير حِسابٍ ٥

পূর্ববর্ণিত মুমিন লোকটি স্বীয় সম্প্রদায়ের উদ্ধৃত, আত্মন্তরী ও অহংকারী লোকদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে আরো বললেনঃ 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার কথা মেনে নাও এবং আমার পথে চলো। আমি তোমাদেরকে সরল-সঠিক পথে পৌছিয়ে দিবো।' এ মুমিন লোকটি তাঁর এ উক্তিতে ফিরাউনের ন্যায় মিথ্যাবাদী ছিলেন না। ফিরাউন তো স্বীয় কওমকে প্রতারিত করছিল, আর এ মুমিন লোকটি তাদের মঙ্গল কামনা করছিলেন।

অতঃপর ঐ মুমিন তাঁর কওমকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও আখিরাতের প্রতি আসক্ত হওয়ার উপদেশ দেন। তিনি বলেনঃ "হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। আখিরাতের শান্তি ও দুর্ভোগ হবে চিরস্থায়ী। কেউ মন্দ কর্ম করলে সে শুধু তার কর্মের অনুরূপ শান্তি পাবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মুমিন হওয়া অবস্থায় সৎকর্ম করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেথায় তাদেরকে অপরিমিত জীবনোপকরণ দেয়া হবে।" এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪১। হে আমার সম্প্রদায়! কি আকর্য! আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে আহ্বান করছো জাহান্নামের দিকে!

8২। তোমরা আমাকে বলছো
আল্লাহ্কে অস্বীকার করতে
এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড়
করাতে, যার সম্পর্কে আমার
কোন জ্ঞান নেই; পক্ষান্তরে
আমি তোমাদেরকে আহ্বান
করছি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল
আল্লাহর দিকে।

৪৩। নিক্য়ই তোমরা আমাকে আহ্বান করছো এমন একজনের দিকে যে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও আহ্বানযোগ্য নয়। বস্তুতঃ আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্র নিকট এবং সীমা লংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।

وَاشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمَ وانا ادعدوكم إلى العرزيز الغفارِ٥ ر رزر کار دوور کی ٤٣- لا جرم انسا تدعوننی اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا فِي الاخِرة وان مردنا إلى ا

اصحبالنار ٥

৪৬। সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবেঃ ফিরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে।

ফিরাউনের কওমের মুমিন লোকটি স্বীয় উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা চালু রেখে বলেনঃ এটা কতই না বিশ্বয়কর ব্যাপার যে, আমি তোমাদেরকে তাওহীদ অর্থাৎ এক ও শরীক বিহীন আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে আহ্বান করছি এবং রাসূল (আঃ)-এর সত্যতা স্বীকার করার দিকে ডাকছি, আর তোমরা আমাকে ডাকছো কুফরী ও শির্কের দিকে! তোমরা চাচ্ছ যে, আমি যেন অজ্ঞ হয়ে যাই এবং বিনা দলীলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (আঃ)-এর বিরোধিতা করি! তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো তো যে, তোমাদের ও আমার দাওয়াতের মধ্যে কতো পার্থক্য রয়েছে! আমি তোমাদেরকে ঐ আল্লাহ্র দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি যিনি বড়ই ইয্যত ও মর্যাদার অধিকারী এবং ব্যাপক ক্ষমতাবান। এতদ্সত্ত্বেও তিনি এমন প্রত্যেক ব্যক্তির তাওবা কবূল করে থাকেন যে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে।

এর অর্থ হলো হক ও সত্যতা। অর্থাৎ এটা নিশ্চিত সত্য যে, যেদিকে তোমরা আমাকে আহ্বান করছো অর্থাৎ মূর্তি এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্যদের

ইবাদতের দিকে, ওগুলো এমনই যে, ওদের দ্বীন ও দুনিয়ার কোন আধিপত্য নেই। ওগুলো না পারে কারো কোন উপকার করতে এবং না পারে কোন ক্ষতি করতে। ওরা ওদের আহ্বানকারীদের আহ্বান শুনতেও পায় না এবং কবৃল করতেও পারে না, এই দুনিয়াতেও না এবং পরকালেও না। এটা আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তির মতই ঃ

ررد رر هم الله من الله من الله من الآيستجيب له إلى يوم القيمة وهم ومن اضل ممن يدعوا مِن دون الله من الآيستجيب له إلى يوم القيمة وهم الله من الآيستجيب له إلى يوم القيمة وهم عن دعائهم غفِلُون ـ وإذا حشر الناس كانوا لهم اعداءً وكانوا بعبادتهم كفرين ـ

অর্থাৎ "এই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় পথন্রষ্ট আর কে হতে পারে যে আল্লাহকে ছাড়া এমন কিছুকে ডেকে থাকে যারা কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিতে পারে না? আর তারা তাদের ডাক হতে উদাসীন ও অমনোযোগী। যখন লোকদেরকে একত্রিত করা হবে তখন তারা তাদের আহ্বানকারীদের শক্র হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বসবে।" (৪৬ ঃ ৫-৬) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

٬ ردوروه ر ردروه و ۲۰۰۰ روه رردر و د بر آرگز وه آرور. اِن تدعوهم لا یسمعوا دعا عکم ولوسمِعوا مااستجابوا لکم

অর্থাৎ "যদি তোমরা তাদেরকে ডাকো তবে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না, আর (মনে করা যাক যে,) যদি শুনেও বা তবুও তোমাদের ডাকে তারা সাড়া দিতে পারবে না।" (৩৫ ঃ ১৪) মুমিন লোকটি বললেনঃ 'আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্রই নিকট।' অর্থাৎ পরকালে আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি প্রত্যেককে তার আমলের প্রতিফল দিবেন। এ জন্যেই বলেনঃ 'সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।'

মুমিন লোকটি তাদেরকে আরো বললেনঃ 'আমি তোমাদেরকে যা বলছি তোমরা অচিরেই তা স্মরণ করবে। তখন তোমরা হা-হুতাশ ও আফসোস করবে। কিন্তু তখন সবই বৃথা হবে। আমি তো আমার ব্যাপার আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করছি। আমার ভরসা তাঁরই উপর। আমি আমার প্রতিটি কাজে তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। এখন তোমাদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আমি তোমাদের কাজে ঘৃণা প্রকাশ করছি। তোমাদের হতে আমি এখন সম্পূর্ণ পৃথক। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।' যারা সুপথ প্রাপ্তির যোগ্য তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। আর যারা পথভ্রম্ভ হওয়ার যোগ্য তাদেরকে তিনি হিদায়াত লাভে বঞ্চিত করেন। তাঁর প্রতিটি কাজ হিকমতে পূর্ণ এবং তাঁর সমস্ত কৌশল কল্যাণময়।

আল্লাহ্ তা'আলা মুর্মিন লোকটিকে ফিরাউনের ও তার কওমের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন। দুনিয়াতেও তিনি রক্ষা পেলেন অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে মুক্তি পেলেন এবং আখিরাতের কঠিন শাস্তি হতেও রক্ষা পাবেন। বাকী সবাই তারা নিকৃষ্ট শাস্তির শিকার হলো। অর্থাৎ ফিরাউন তার কওমসহ সমুদ্রে নিমজ্জিত হলো। এতো হলো দুনিয়ার শাস্তি। আর আখিরাতে তো তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছেই।

সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের এ শাস্তি হতেই থাকবে। আর কিয়ামতের দিন তাদের আত্মাগুলোকে দেহসহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেই দিন তাদেরকে বলা হবেঃ "হে ফিরাউনীরা! তোমরা ভীষণ কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে চলে যাও।" আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলবেনঃ "ফিরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে।

এ আয়াতটি আহ্লে সুন্নাতের ঐ মায্হাবের এই কথার উপর বড় দলীল যে, কবরে শান্তি হয়ে থাকে। তবে এখানে এ কথাটি শ্বরণ রাখা দরকার যে, কোন কোন হাদীসে এমন কতকগুলো বিষয় এসেছে যেগুলো দ্বারা জানা যায় যে, বারযাখের শান্তি সম্পর্কে রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) অবহিত হয়েছিলেন মদীনায় হিজরতের পর। আর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় মক্কায়। তাহলে এর জবাব এই যে, এই আয়াত দ্বারা শুধু এটুকু জানা যাচ্ছে যে, মুশরিকদের আত্মাগুলোকে সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নামের সামনে পেশ করা হয়। বাকী থাকলো এই কথাটি যে, এই শান্তি কি সব সময় হয়, না সব সময় নয়ং আর এটাও যে, এই আযাব কি শুধু রহের উপর হয়, না দেহের উপরও হয়ে থাকেং এ সম্পর্কে রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) অবহিত হন মদীনায়। রাস্লুল্লাহ (সঃ) এটা বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং হাদীস ও কুরআনকে মিলিয়ে এই মাসআলা বের হলো যে, কবরের শান্তি ও শান্তি আত্মা ও দেহ উভয়ের উপর হয়ে থাকে। আর এটাই সত্য বটে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন ইয়াহুদিনী তাঁর খিদমতে নিয়োজিতা ছিল। হযরত আয়েশা তার প্রতি কোন অনুগ্রহ করলেই সে বলতোঃ "আল্লাহ্ আপনাকে কবরের আযাব হতে রক্ষা করুন!" একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! কিয়ামতের পূর্বেও কি কবরে আযাব হয়?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "না। কে একথা বলেছে?" হযরত আয়েশা (রাঃ) ঐ ইয়াহুদী মহিলাটির ঘটনা বর্ণনা

করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "ইয়াহূদী মিথ্যাবাদী। তারা তো এর চেয়েও বড় মিথ্যা আরোপ করে থাকে। কিয়ামতের পূর্বে কোন শাস্তি নেই।" ইতিমধ্যে কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) যুহরের সময় কাপড় গুটানো অবস্থায় আগমন করেন এবং তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল। তিনি উচ্চ স্বরে বলছিলেনঃ "হে জনমণ্ডলী! আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী। হে লোক সকল! কবরের আযাব হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চিতরূপে জেনে রেখো যে, কবরের আযাব সত্য।"

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, একজন ইয়াহূদী মহিলা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে এসে কিছু ভিক্ষা চায়। তিনি তাকে কিছু দান করেন। তখন সে বলেঃ "আল্লাহ আপনাকে কবরের আযাব হতে রক্ষা করুন!" এর শেষে রয়েছে যে, এর কিছুদিন পরে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট ওহী করেছেন যে, তোমাদেরকে তোমাদের কবরে ফিৎনায় ফেলে দেয়া হয়।"

সুতরাং এই আয়াত ও হাদীসগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান প্রথমতঃ এই ভাবে হতে পারে যা উপরে বর্ণিত হলো। দ্বিতীয়তঃ আয়াতের ত্রুত্ব দ্বারা শুধু এটুকু সাব্যস্ত হয় যে, কাফিরদেরকে আলমে বরযখে শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু এর দ্বারা এটা অপরিহার্য নয় যে, মুমিনকেও তার কিছু পাপের কারণে তার কবরে শাস্তি দেয়া হয়। এটা শুধু হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর নিকট প্রবেশ করেন। ঐ সময় একজন ইয়াহূদী মহিলা তাঁর নিকট বসেছিল। সে তাঁকে বলেঃ "আপনাদেরকে আপনাদের কবরে আজমায়েশ করা হবে এটা কি আপনি জানেন?" এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কেঁপে ওঠেন এবং বলেনঃ "ইয়াহূদীকে আজমায়েশ করা হবে।" এর কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ "সাবধান! তোমরা তোমাদের কবরে আজমায়েশের মধ্যে পড়বে।" হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কবরের ফিৎনা হতে আশ্রুয় প্রার্থনা করতে থাকতেন।

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদ ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম
মুসলিম (রঃ)-এর শর্তের উপর সহীহ। তাঁরা এটা তাখরীজ করেননি।

২ এ হাদীসটি ইমাম আহ্মাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ মুসলিমেও এটা বর্ণিত আছে।

এটাও হতে পারে যে, এ আয়াত দ্বারা শুধু রূহের উপর শাস্তির কথা প্রমাণিত হয়, দেহের উপরও শাস্তি হওয়া প্রমাণিত হয় না। পরে ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্কে জানিয়ে দেয়া হয় য়ে, কবরের আয়াব দেহ ও আত্মা উভয়ের উপর হয়ে থাকে। সুতরাং পরে তিনি এর থেকে মুক্তির প্রার্থনা শুরু করেন। এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি ইয়াহূদী মহিলা তাঁর কাছে এসে বলেঃ "কবরের আযাব হতে আমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।" তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কবরের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "হাঁা, কবরের আযাব সত্য।" হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "এরপর থেকে আমি দেখতাম যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক নামাযের পরে কবরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।" এ হাদীস দারা তো প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইয়াহূদী মহিলাটির কথা শুনা মাত্রই তার সত্যতা স্বীকার করেন। আর উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ দারা জানা যাছে যে, তার কথাকে তিনি মিথ্যা বলেন। এ দ্বন্দ্রের সমাধান এই যে, এখানে ঘটনা হলো দু'টি। প্রথম ঘটনার সময় তাঁকে ওহীর দারা জানানো হয়নি বলেই তিনি মহিলাটির কথার সত্যতা অস্বীকার করেন। তারপর যখন জানতে পারেন তখন তার কথার সত্যতা স্বীকার করেন। এসব ব্যাপারে একমাত্র মহান আল্লাহ্ই সর্বাপেক্ষা সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, দুনিয়া থাকা পর্যন্ত প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় ফিরাউন সম্প্রদায়ের রহগুলোকে জাহানামের সামনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ওগুলোকে বলা হয়ঃ "হে ফিরাউন সম্প্রদায়! এটা তোমাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থল।" যাতে তাদের দুঃখ-চিন্তা বেড়ে যায় এবং তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। সুতরাং আজও তারা শান্তির মধ্যেই রয়েছে। আর স্থায়ীভাবে ওর মধ্যেই থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, শহীদদের আত্মাগুলো সবুজ রঙ এর পাখীসমূহের দেহের মধ্যে থাকে। তারা ইচ্ছামত জান্নাতের যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। আর মুমিনদের শিশুগুলোর আত্মাও পাখীর দেহের মধ্যে থাকে। তারাও জান্নাতের যেখানে সেখানে ইচ্ছামত চলাফেরা করে। আর তারা আরশের সাথে লটকানো লষ্ঠনের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, ফিরাউন সম্প্রদায়ের রুহগুলো কালো পাখীর দেহে অবস্থান করে। পাখীগুলো সকালে ও সন্ধ্যায় জাহান্নামের নিকট যায়। এটাই হলো তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা।

মি'রাজের সুদীর্ঘ হাদীসের মধ্যে এও রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "অতঃপর হ্যরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে এক বিরাট মাখলুকের নিকট নিয়ে গেলেন যাদের প্রত্যেকের পেট ছিল খুব বড় ঘরের মত, যারা ফিরাউন সম্প্রদায়ের পার্শ্বে বন্দী ছিল। ফিরাউন সম্প্রদায়েক সকাল-সন্ধ্যায় আগুনের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়।"

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন আল্লাহ তা'আলা (ফেরেশতাদেরকে) বলবেনঃ 'ফিরাউন সম্প্রদায়কে কঠিন শান্তিতে নিক্ষেপ কর।' এই ফিরাউনী লোকগুলো লাগাম দেয়া উটের মত মুখ নীচু করে পাথর ও গাছ চাটছে এবং তারা সম্পর্ণ অজ্ঞান ও নির্বোধ।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যে ইহ্সান করে আল্লাহ তাকে তার প্রতিদান অবশ্যই দেন, সে মুসলমানই হোক বা কাফিরই হোক।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কাফিরদের প্রতিদান কেমন?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "যদি সে আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখে, সাদকা করে অথবা অন্য কোন ভাল কাজ করে তবে আল্লাহ তা আলা ওর প্রতিদান তার ধন-মালে, তার স্বাস্থ্যে এবং এরূপই অন্যান্য জিনিসে দিয়ে থাকেন।" সাহাবীগণ আবার প্রশ্ন করলেনঃ "পরকালে তারা কি বিনিময় লাভ করবে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বললেনঃ "বড় আযাব হতে ছোট আযাব।" অতঃপর তিনি بَانُوْرُ عُوْنُ الْشَدُّ الْعَذَابُ الْمُعْدَى وَ الْشَدُّ الْعَذَابُ مَا وَالْمُعْدَى وَ الْشَدُّ الْعَذَابُ وَ مَا وَالْمُعْدَى وَالْمُدَّ الْعُذَابُ وَلَمْ وَالْمُدَّ الْعُذَابُ وَالْمُعْدَى وَالْشَدُّ الْعَذَابُ وَالْمُعْدَى وَ الْشَدُّ الْعَذَابُ وَالْمُعْدَى وَ الْشَدُّ الْعَذَابُ وَالْمُعْدَى وَ الْشَدُّ الْعَذَابُ وَالْمُعْدَى وَ الْسُدُّ الْعُذَابُ وَالْمُعْدَى وَالْمُدَّ وَالْمُعَلَّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَ الْمُعْدَى وَ الْسُدُّ الْعُلْمُولُ وَ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَ وَالْمُعَلِّ وَ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِّ وَالْ

হযরত আওযায়ী (রঃ)-কে একটি লোক জিজ্ঞেস করলোঃ "আচ্ছা বলুন তো, বহু ঝাঁকের ঝাঁক সাদা পাখীকে আমরা সমুদ্র হতে বের হতে দেখি। ওরা সমুদ্রের পশ্চিম তীরে সকাল বেলায় উড়ে যায়। ওগুলোর সংখ্যা এতো বেশী যে, কেউ গণনা করতে সক্ষম হবে না। সন্ধ্যার সময় ঐ ভাবেই ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে আসে। কিন্তু ঐ সময় ওগুলোর রঙ সম্পূর্ণ কালো হয়ে যায়। এর কারণ কি?" উত্তরে হযরত আওযায়ী (রঃ) তাকে বলেনঃ, "তুমি কি সত্যিই এরূপ লক্ষ্য করেছো?" লোকটি জবাব দেয়ঃ 'হাঁ।' তখন তিনি বলেনঃ ''ঐ পাখীগুলোর দেহের মধ্যে

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন ।

ফিরাউন সম্প্রদায়ের রহ রয়েছে যেগুলোকে সকাল-সন্ধ্যায় আগুনের সামনে উপস্থিত করা হয়। অতঃপর ওগুলো ওদের বাসায় ফিরে আসে। ওদের পালকগুলো পুড়ে গিয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। রাত্রে আবার পালক বের হয় এবং কালো রঙ দূর হয়ে যায়। দুনিয়ায় তাদের এই অবস্থা হতে থাকে। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেনঃ "তোমরা কঠিন শাস্তির মধ্যে প্রবেশ কর।"

কথিত আছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ, যারা ফিরাউনের সৈন্য ছিল। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মারা যায় তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার (স্থায়ী) বাসস্থান তাকে দেখানো হয়। সে জান্নাতী হলে জান্নাত এবং জাহান্নামী হলে জাহানাম দেখানো হয়ে থাকে। অতঃপর তাকে বলা হয়ঃ "এটা তোমার আসল বাসস্থান, যেখানে মহামহিমান্থিত আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাকে পাঠিয়ে দিবেন।" ২

8৭। যখন তারা জাহানামে
পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে
তখন দুর্বলেরা দান্তিকদেরকে
বলবেঃ আমরা তো
তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম,
এখন কি তোমরা আমাদের
হতে জাহানামের আগুনের
কিয়দংশ নিবারণ করবে?

৪৮। দান্ধিকেরা বলবেঃ আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি; নিক্য়ই আল্লাহ তো বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন।

كل فيها إن الله قد حكم با

১. ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমার্ম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

৪৯। জাহান্নামীরাও প্রহরীদেরকে বলবেঃ তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদের হতে লাঘব করেন শাস্তি এক দিনের।

৫০। তারা বলবেঃ তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের রাস্লগণ আসেনি? জাহান্নামীরা বলবেঃ অবশ্যই এসেছিল। প্রহরীরা বলবেঃ তবে তোমরাই প্রার্থনা কর, আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, জাহান্নামীরা জাহান্নামের মধ্যে পরস্পর ঝগডা-বিবাদে ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পডবে। ছোটরা বডদের সাথে বাক-বিতপ্তা করবে। অর্থাৎ অনুসারীরা যাদের অনুসরণ করতো এবং বড় বলে মানতো ও তাদের কথা মত চলতো তাদেরকে বলবেঃ "দুনিয়ায় আমরা তৌমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা আমাদেরকে যা করার আদেশ করতে আমরা তা পালন করতাম। তোমাদের কুফরী ও বিভ্রান্তিমূলক হুকুমও আমরা মেনে চলতাম। তোমাদের পবিত্রতা, জ্ঞান, মর্যাদা এবং নেতৃত্বের ভিত্তিতে আমরা সবই মানতাম। এখন এই ভয়াবহ অবস্থায় তোমরা আমাদের কোন উপকার করতে পারবে কি? এখন আমাদের শাস্তির কিছু অংশ তোমরা নিজেদের উপর উঠিয়ে নাও তো।" তাদের এ কথার জবাবে ঐ নেতারা বলবেঃ ''আমরা নিজেরাও তো তোমাদের সাথে জুলতে পুড়তে রয়েছি। আমাদের উপর যে শাস্তি হচ্ছে তা কি কিছু কম? মোটেই কম বা হালকা নয়। সুতরাং কি করে আমরা তোমাদের শান্তির কিছু অংশ আমাদের উপর উঠাতে পারি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তো বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন। প্রত্যেককেই তিনি তার অসৎ আমল অনুযায়ী শান্তি দিয়েছেন। এটা কম করা সম্বন নয়।" যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ قَالُ لكُلِّ অর্থাৎ "তিনি বলবেনঃ প্রত্যেকের জন্যে দ্বিগুণ (শান্তি), কিন্তু তোমরা জান না।' (৭ ঃ ৩৮)

মহা প্রতাপান্থিত আল্লাহ বলেনঃ "জাহানুামীরা ওর প্রহরীদেরকে বলবেঃ তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের হতে লাঘব করেন শান্তি এক দিনের।" অর্থাৎ জাহান্নামীরা যখন বুঝে নিবে যে. আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ কবুল করবেন না, বরং তিনি তাদের কথার দিকে কানও দেন না। এমনকি তাদেরকে ধমকের সুরে বলে দিয়েছেনঃ 'তোমরা এখানেই পডে থাকো এবং আমার সাথে কথা বলো না,' তখন তারা জাহানামের প্রহরীদেরকে বলবে, যাঁরা দুনিয়ার জেলখানার রক্ষক ও প্রহরীর মত জাহান্লামের প্রহরী হিসেবে রয়েছেনঃ 'তোমরাই আমাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট একটু প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন এক দিনের জন্যে হলেও আমাদের শাস্তি লাঘব করেন।' তাঁরা উত্তরে বলবেনঃ 'তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের রাস্লগণ আগমন করেননি?' তারা জবাবে বলবেঃ 'হাঁা, আমাদের নিকট রাসূলদের (আঃ) আগমন ঘটেছিল বটে। তখন ফেরেশতাগণ বলবেনঃ তাহলে তোমরা নিজেরাই আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ কর। আমরা তোমাদের পক্ষ হতে তাঁর কাছে কোনই আবেদন করতে পারবো না। বরং আমরা নিজেরাও আজ তোমাদের হা-হুতাশের প্রতি কোনই দৃকপাত করবো না। আমরা নিজেরাও তো তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট রয়েছি। আমরা আজ তোমাদের শক্র। আমরা তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি যে, তোমরা হয় নিজেরাই দু'আ কর অথবা অন্য কেউ তোমাদের জন্যে দু'আ করুক, তোমাদের শাস্তি হালকা হওয়া অসম্ভব। কাফিরদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত ও ব্যর্থই হয়ে থাকে।

৫১। নিশ্চয়ই আমি আমার রাস্লদেরকে ও মুমিনদেরকে সাহায্য করবো পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দগুয়মান হবে।

৫২। যেদিন যালিমদের কোন ওযর আপত্তি কোন কাজে আসবে না, তাদের জন্যে রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস। ۱۵- إنا لننصر رسكنا والذين المرور المرور المرور المرور و المرور و

س ادوو وورار س ور

৫৩। আমি অবশ্যই মৃসা (আঃ)-কে দান করেছিলাম ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম সেই কিতাবের.

৫৪। পথ-निर्দেশ ও উপদেশ স্বরূপ বোধশক্তি সম্পর্ লোকদের জন্যে।

৫৫। অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর: **শ্চিয়ই আল্লাহর প্রতিশ্র**ণতি সত্য, তুমি তোমার ত্রুটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের স্থ্শংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা

৫৬। যারা নিজেদের নিকট কোন المرود । যারা নিজেদের নিকট কোন المرود بعضير سلطن اتهم । দলীল না থাকলেও আলাহর দলীল না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে আছে শুধু অহংকার, যা সফল হবার নয়। অতএব আল্লাহর শরণাপন্ন হও, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

۱۹۸۰/۰ و ۱ مرود مود ۱ مود ۱ مود ۱ مود ۱ مود الهدى 1/1 2/2 /2 5/12/2/ واورثنا بني إسراءيل الكِتب ٥ ٥٤- هُدًى وَذِكُ سُرِى لِأُولِي ورور الالبابِ ٥

ر د ما دور ما رس ما ٥٥- فاصُبِر إن وعد اللهِ حق وَ استنغفر لذنبك وسبح بحمد رِبِكَ بِالْعَشِيِّ وَ ٱلْإِبْكَارِ ٥

ت کے در و ر و در م ۵۱ – اِن اللَّذِين يجـــادلون فِي رُ وَ وَوَدِ وَ سَرَ وَ مِنَّ وَ وَ سَا وَ وَ اِنْ فِی صَدُورِهِمْ اِلّا کِبْرُ مَا هُمْ شط س کور بِبَالِغِيْهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُو ري دو در دو السميع البصير ٥

এখানে রাসূলদেরকে (আঃ) সাহায্য করার ওয়াদা রয়েছে। আমরা দেখি যে, কতক নবী (আঃ)-কে তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেরা হত্যা করে দিয়েছে। যেমন হযরত ইয়াহইয়া (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ) এবং হযরত শা'ইয়া (আঃ)। আর কোন কোন নবী (আঃ)-কে হিজরত করতে হয়েছে। যেমন হযরত

ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানে হিজরত করান। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, দুনিয়ায় যে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীদেরকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ হলো কিরূপে? এর দু'টি উত্তর রয়েছে। একটি উত্তর এই যে, এখানে খবর আ'ম<sup>†</sup>বা সাধারণ হলেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কতক। আর অভিধানে এটা প্রায়ই দেখা যায়। আর দ্বিতীয় উত্তর এই যে, এখানে সাহায্য করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রতিশোধ গ্রহণ করা। দেখা যায় যে, এমন কোন নবী গত হননি যাঁকে কষ্টদাতাদের উপর চরমভাবে আল্লাহ তা'আলা প্রতিশোধ গ্রহণ না করেছেন। যেমন হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ) এবং হযরত শা'ইয়া (আঃ)-এর হন্তাদের উপর তাদের শক্রদেরকে বিজয় দান করেছেন, যারা তাদেরকে হত্যা করে রক্তের স্রোত বহিয়ে দিয়েছে এবং তাদেরকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত অবস্থায় মৃত্যুর ঘাটে নামিয়ে দিয়েছে। বিশ্বাসঘাতক নমরূদকে আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে পাকড়াও করেছিলেন এবং সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন তা সর্বজন বিদিত। হযরত ঈসা (আঃ)-কে যে ইয়াহূদীরা শূলবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা রোমকদেরকে বিজয়ী করেছিলেন। তাদের হাতে ঐ ইয়াহুদীরা খুবই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়ায় অবতরণ করবেন তখন তিনি দাজ্জালসহ ঐ ইয়াহুদীদেরকেও মেরে ফেলবেন যারা তার সেনাবাহিনীর লোক হবে। তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তশরীফ আনবেন। তিনি ক্রুশকে ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকরকে হত্যা করবেন, জিযিয়াকে বাতিল করবেন এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কিছুই কবৃল করবেন না। এটাই হলো আল্লাহর বিরাট সাহায্য। এটাই হলো আল্লাহর রীতি, যা পূর্ব হতেই আছে এবং এখনো চালু রয়েছে যে, তিনি স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে পার্থিব সাহায্যও করে থাকেন এবং তিনি স্বয়ং তাদের শত্রুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের চক্ষু ঠাণ্ডা করে থাকেন।

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ "যে ব্যক্তি আমার বন্ধুদের সাথে শক্রতা করে সে আমার সাথে যুদ্ধের জন্যে বের হয়ে থাকে। (সে যেন তার সাথে যুদ্ধের জন্য আল্লাহ তা'আলাকে তলব করে)।" অন্য হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি আমার বন্ধুদের পক্ষ হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকি যেমন প্রতিশোধ গ্রহণ করে সিংহ।" এজন্যেই মহামহিমান্তিত আল্লাহ হয়রত নূহ

(আঃ)-এর কওম, আ'দ, সামৃদ, আসহাবুর রাসস, হযরত লৃত (আঃ)-এর কওম, আহলে মাদইয়ান এবং তাদের ন্যায় ঐ সমুদয় লোক হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন যারা রাসূলদেরকে (আঃ) অবিশ্বাস করেছিল এবং সত্যের বিরোধী হয়েছিল। এক এক করে বেছে বেছে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর তাদের মধ্যে যারা মুমিন ছিল তাদেরকে তিনি রক্ষা করেছেন।

ইমাম সুদী (রঃ) বলেন যে, যে কওমের মধ্যে আল্লাহর রাসূল এসেছেন অথবা মুমিন বান্দা তাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে দাঁড়িয়েছেন, অতঃপর ঐ কওম ঐ নবী বা মুমিনদের অসন্মান করেছে, তাঁদেরকে মারপিট করেছে বা হত্যা করেছে, তাদের উপর অবশ্যই ঐ যুগেই আল্লাহর শাস্তি আপতিত হয়েছে। নবীদের (আঃ) হস্তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণকারীরা উঠে দাঁড়িয়েছে এবং পানির মত তাদের রক্ত দ্বারা তৃষ্ণার্ত ভূমিকে সিক্ত করেছে। সুতরাং এখানে যদিও নবীরা (আঃ) ও মুমিনরা নিহত হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের রক্ত বৃথা যায়নি। তাঁদের শত্রুদেরকে তুষের ন্যায় উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এরূপ বিশিষ্ট বান্দাদের সাহায্য করা হবে না এটা অসম্ভব। তাঁদের শত্রুদের উপর পূর্ণমাত্রায় প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়েছে। নবীকূল শিরোমণি হ্যরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর জীবনী দুনিয়াবাসীর সামনে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এবং তাঁর সহচরদেরকে বিজয় দান করেন, তাঁর কালেমা সুউচ্চ করেন এবং তাঁর শক্রদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। তাঁর দ্বীন দুনিয়ার সমস্ত দ্বীনের উপর ছেয়ে যায়। যখন তাঁর কওম চরমভাবে তাঁর বিরোধিতা শুরু করে তখন মহান আল্লাহ তাঁকে মদীনায় পৌঁছিয়ে দেন এবং মদীনাবাসীকে তাঁর পরম ভক্ত বানিয়ে দেন। মদীনাবাসী তাঁর জন্যে জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত হয়ে যান। অতঃপর বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে যায়। তাদের বহু নেতৃস্থানীয় লোক এ চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। পরম দয়ালু আল্লাহ তাদের উপর ইহসান করেন এবং তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হয়। এভাবে তাদেরকে আল্লাহর পথে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু এর পরেও যখন তারা অন্যায় হতে বিরত হলো না, বরং পূর্বের দুষ্কর্মকেই আঁকড়ে ধরে থাকলো তখন এমন এক সময়ও এসে গেল যে, যেখান হতে নবী (সঃ)-কে রাত্রির অন্ধকারে চুপে চুপে পদব্রজে হিজরত করতে হয়েছিল, সেখানে তিনি

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন এবং অত্যন্ত অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় তাঁর শক্রদেরকে তাঁর সামনে হাযির করা হলো। হারাম শহরের ইযযত ও হুরমত মহান রাসূল (সঃ)-এর কারণে পূর্ণভাবে রক্ষিত হলো। সমস্ত শিরক ও কুফরী এবং সর্বপ্রকারের বে-আদবী হতে আল্লাহর ঘরকে পবিত্র করা হলো। অবশেষে ইয়ামনও বিজিত হলো এবং সারা আরব উপদ্বীপের উপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। অতঃপর জনগণ দলে দলে এসে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করলো। পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে নিজের কাছে ডেকে নিলেন এবং তথায় তাঁকে স্বীয় সম্মানিত অতিথি হিসেবে গ্রহণ করলেন। তারপর তাঁর সৎকর্মশীল সাহাবীদেরকে (সঃ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন, যাঁরা মুহামাদী (সঃ) ঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর মাখলককে তাঁর একত্বাদের দিকে ডাকতে লাগলেন। তাঁরা পথের বাধাকে অতিক্রম করলেন এবং ইসলামরূপ বাগানের কাঁটাকে কেটে সাফ করলেন। এভাবে তাঁরা গ্রামে গ্রামে এবং শহরে শহরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিলেন। এ পথে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো তাদেরকে তাঁরা এর স্বাদ চাখিয়ে দিলেন। এরূপে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করলো।

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) শুধু যমীনের উপর এবং যমীনবাসীর দেহের উপরই বিজয় লাভ করেননি, বরং তাদের অন্তরকেও জয় করে নেন। তাঁরা তাদের অন্তরে ইসলামের চিত্র অংকিত করে দেন এবং সকলকে কালেমায়ে তাওহীদের পতাকা তলে একত্রিত করেন। দ্বীনে মুহাম্মাদী (সঃ) ভূ-পৃষ্ঠের প্রান্তে প্রশাদী (সঃ) বিধর কর্ণেও পৌঁছে যায় এবং এভাবে সব জায়গাই ওর দখলে এসে পড়ে। দাওয়াতে মুহাম্মাদী (সঃ) বিধির কর্ণেও পৌঁছে যায়, সিরাতে মুহাম্মাদী (সঃ) তারাও দেখে নেয়।

সমুদয় প্রশংসা মহান আল্লাহর প্রাপ্য যে, আজ পর্যন্ত আল্লাহর দ্বীন জয়য়ুক্তই হয়েছে। এখন পর্যন্ত মুসলমানদের হাতে হুকুমত ও শাসন ক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে। আজ পর্যন্ত তাদের হাতে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর কালাম মওজুদ আছে। এখনও তাদের মাথার উপর আল্লাহর হাত রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত এই দ্বীন জয়য়ুক্ত ও সাহায়্য প্রাপ্তই থাকবে। যে এর মুকাবিলায় আসবে তার মুখে চুনকালি পড়বে এবং আর কখনো সে মুখ দেখাতে পারবে না। এই পবিত্র আয়াতের ভাবার্থ এটাই। কিয়ামতের দিনেও দ্বীনদারদের সাহায়্য করা হবে এবং ঐ সাহায়্য হবে খুব উচ্চ পর্যায়ের। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, সাক্ষী দ্বারা ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

মহামহিমান্ত্রিত আল্লাহ বলেনঃ 'আমি অবশ্যই মূসা (আঃ)-কে দান করেছিলাম পথ-নির্দেশ এবং বানী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম সেই কিতাবের।' অর্থাৎ তাদেরকে ফিরাউনের ধন-দৌলত ও ভূমির ওয়ারিশ বানিয়েছিলাম। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (আঃ)-এর আনুগত্যে স্থির থেকে কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করেছিল। যে কিতাবের তাদেরকে ওয়ারিশ করা হয়েছিল তা ছিল বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্যে পথ-নির্দেশ ও উপদেশ স্বরূপ।

মহান আল্লাহ বলেনঃ সুতরাং হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি ধৈর্য ধারণ কর; আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তোমারই পরিণাম ভাল হবে, আর তোমরাই হবে বিজয়ী। তোমার প্রতিপালক আল্লাহ কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহর দ্বীন সমুচ্চ থাকবে। তুমি তোমার ক্রুটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তাঁর উম্মতকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। রাত্রির শেষাংশে, দিনের প্রথমভাগে এবং দিনের শেষাংশে বিশেষভাবে মহান আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, আল্লাহর কালামের কোন মর্যাদা দেয় না, তাদের অন্তরে আছে শুধু অহংকার, কিন্তু যে বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা তারা কামনা করে তা কখনো সফল হবার নয়। ওটা তারা কখনো লাভ করতে পারবে না। অতএব আল্লাহর শরণাপন্ন হও; আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

এই আয়াত ইয়াহুদীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তারা বলতো যে, দাজ্জাল তাদের মধ্য হতেই হবে, যে তার যামানায় যমীনের বাদশাহ হবে। তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ 'দাজ্জালের ফিৎনা হতে তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।'<sup>১</sup>

৫৭। মানব সৃজন অপেক্ষা আকশমগুলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।

৫৮। সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুদ্মান এবং যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে এবং যারা দুঙ্গতিপরায়ণ। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।

৫৯। কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে
কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু
অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে
না।

٥٧- كَنْلُقُ السَّمُوتِ وَالْارْضِ اكْبُرُ مِنْ خُلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ اكْتُتُرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

0 - وَمَا يَسْتَوِى الْاعْمَى وَالْبَصِيرُ وَ وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَـمِلُوا الصَّلِحَتِ وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَـمِلُوا الصَّلِحَتِ وَلَا الْمُسِىءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ

٩٥- إِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيهَ لَا رَبُ فِيهَا وَ وَوَ وَرَبُ وَلَكِنَّ آكْثُرَ النَّاسِ لَا يَؤْمِنُونَ ٥

ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ বলেন যে, তিনি কিয়ামতের দিন মাখলুককে নতুনভাবে অবশ্যই সৃষ্টি করবেন। তিনি যখন আকাশ ও পৃথিবীর মত বিরাট বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তখন মানুষকে সৃষ্টি করা অথবা ধ্বংস করে দিয়ে পুনরায় তাদেরকে সৃষ্টি করা তাঁর কাছে মোটেই কঠিন নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

১. হযরত কা'ব (রঃ) ও হযরত আবুল আ'লিয়া (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ আয়াত ইয়াহুদীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা, দাজ্জালের বাদশাহী এবং তার ফিৎনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনার হকুম ইত্যাদি কথাগুলো লৌকিকতায় ভরপুর। এটা স্বীকার্য যে, তাফসীরে ইবনে হাতিমে এটা রয়েছে। কিন্তু এটা খুবই দুর্বল উক্তি। সঠিক কথা এটাই যে, এটা সাধারণ। এসব ব্যাপারে আল্লাহ পাকই সবচেয়ে ভাল জানেন। অর্থাৎ "তারা কি দেখে না যে, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং ওগুলো সৃষ্টি করতে ক্লান্ত হননি, তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম ননং হাাঁ (অবশ্যই তিনি সক্ষম), নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।" (৪৬ ঃ ৩৩) যার সামনে এমন সুস্পষ্ট দলীল বিদ্যমান তার পক্ষে এটা অবিশ্বাস করা তার অজ্ঞানতা ও নির্বৃদ্ধিতারই পরিচায়ক বটে। সে যে একেবারে নির্বোধ এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এটা বড়ই বিশ্বয়কর ব্যাপার যে, বিরাট হতে বিরাটতম জিনিসকে মেনে নেয়া হচ্ছে, অথচ ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিসকে মেনে নেয়া হচ্ছে না! বরং এটাকে অসম্ভব মনে করা হচ্ছে! অন্ধ ও চক্ষুত্বানের পার্থক্য যেমন প্রকাশমান, অনুরূপভাবে মুসলিম ও মুজরিমের পার্থক্যও সুস্পষ্ট। সৎকর্মশীল ও দৃষ্কৃতিকারীর পার্থক্য পরিষ্কার। অধিকাংশ লোকই উপদেশ খুব কমই গ্রহণ করে থাকে।

কিয়ামত যে সংঘটিত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তথাপি অধিকাংশ লোকই এটা বিশ্বাস করে না।

একজন ইয়ামনবাসী তাঁর শৌনা কথা বর্ণনা করেছেন যে, যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হবে তখন মানুষের উপর খুব বেশী বিপদাপদ আপতিত হবে এবং সূর্যের প্রখরতা খুব বেশী হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৬০। তোমাদের প্রতিপালক
বলেনঃ তোমরা আমাকে
ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে
সাড়া দিবো। যারা অহংকারে
আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা
অবশ্যই জাহানামে প্রবেশ
করবে লাঞ্ছিত হয়ে।

٣٠- وقَالُ رَبِّكُمُ ادْعَدُونِيُ مِي ٢٠- وقَالُ رَبِّكُمُ ادْعَدُونِيُ وَرَ استَجبُ لَكُمْ إِنَّ الذِينَ يَسْتَكُبُووْنُ عَنْ عِبَادُتِيْ يَسْتَكُبُووْنُ عَنْ عِبَادُتِيْ إِنْ مُورُدُ مِيْنَ مَا عِبَادُتِيْ

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার এই অনুগ্রহ ও দয়ার উপর আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করা উচিত যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর নিকট প্রার্থনা করার জন্যে হিদায়াত করছেন এবং তা কবৃল করার ওয়াদা করছেন! হ্যরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলতেন ঃ "হে ঐ সন্তা, যাঁর কাছে ঐ বান্দা খুবই প্রিয়পাত্র হয় যে তাঁর কাছে খুব বেশী প্রার্থনা করে এবং ঐ বান্দা খুবই মন্দ ও অপ্রিয় হয় যে তাঁর

কাছে প্রার্থনা করে না। হে আমার প্রতিপালক! এই গুণ তো একমাত্র আপনার মধ্যেই রয়েছে।" কবি বলেনঃ

অর্থাৎ "আল্লাহর মাহাত্ম্য এই যে, যদি তুমি তাঁর কাছে চাওয়া পরিত্যাগ কর তবে তিনি অসন্তুষ্ট হন, পক্ষান্তরে আদম সন্তানের কাছে যখন চাওয়া হয় তখন সে অসন্তুষ্ট হয়।"

হ্যরত কা'বুল আহ্বার (রাঃ) বলেন, উদ্মতে মুহাম্মাদী (সঃ)-কে এমন তিনটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তী কোন উদ্মতকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন নবী (আঃ)-কে পাঠাতেন তখন তাঁকে বলতেনঃ "তুমি তোমার উদ্মতের উপর সাক্ষী থাকলে।" আর তোমাদেরকে (উদ্মতে মুহাম্মাদী সঃ-কে) তিনি সমস্ত লোকের উপর সাক্ষী করেছেন। পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী (আঃ)-কে বলা হতাঃ "দ্বীনের ব্যাপারে তোমার উপর কোন বাধ্য-বাধকতা নেই।" পক্ষান্তরে এই উদ্মতকে বলা হয়েছেঃ "তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন বাধ্য-বাধকতা নেই।" পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী (আঃ)-কে বলা হতাঃ "তুমি আমাকে ডাকো, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিবো।" আর এই উন্মতকে বলা হয়েছেঃ "তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো।"

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) নবী (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেনঃ "চারটি স্বভাব রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে একটি আমার জন্যে, একটি তোমার জন্যে, একটি আমার ও তোমার মাঝে এবং একটি তোমার ও অন্যান্য বান্দাদের মাঝে। যা আমার জন্যে তা এই যে, তুমি শুধু আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে না। তোমার হক আমার উপর এই যে, আমি তোমাকে তোমার প্রতিটি ভাল কাজের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবো। যা তোমার ও আমার মাঝে তা এই যে, তুমি আমার কাছে প্রার্থনা করবে এবং আমি তোমার প্রার্থনা কব্ল করবো। আর যা তোমার এবং আমার অন্যান্য বান্দাদের মাঝে তা এই যে, তুমি তাদের জন্যে ওটাই পছন্দ করবে যা তুমি নিজের জন্যে পছন্দ কর।" ই

এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি হাফিয আবূ ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দু'আ হলো ইবাদত।" অতঃপর তিনি ... اُدْعُونْیُ اَسْتَبُجِبُ لُکُمُ আয়াতটি পাঠ করেন।

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''যে ব্যক্তি মহামহিমান্বিত আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে না তিনি তার প্রতি রাগান্বিত হন।''<sup>২</sup>

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মুসাল্লামা আনসারীর (রাঃ) মৃত্যুর পর তাঁর তরবারীর কোষ হতে এক টুকরা কাগজ বের হয়। তাতে লিখিত ছিলঃ "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের রহমত লাভের সুযোগ অনেষণ করতে থাকো। খুব সম্ভব যে, তোমরা কল্যাণের দু'আ করবে, আর ঐ সময় আল্লাহর রহমত উচ্ছাসিত হয়ে উঠবে এবং তোমরা এমন সৌভাগ্য লাভ করবে যার পরে আর কখনো তোমাদেরকে দুঃখ ও আফসোস করতে হবে না।"

এ আয়াতে ইবাদত দ্বারা দু'আ ও তাওহীদকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত আমর ইবনে শুআয়েব (রাঃ) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন অহংকারী লোকদেরকে পিঁপড়ার আকারে একত্রিত করা হবে। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিসও তাদের উপর থাকবে। তাদেরকে বৃলাস নামক জাহান্নামের জেলখানায় নিক্ষেপ করা হবে। প্রজ্বলিত অগ্নি তাদের মাথার উপর থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামীদের রক্ত, পুঁজ এবং প্রস্রাব-পায়খানা খেতে দেয়া হবে।"

অহীব ইবনুল অরদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে একজন বুযুর্গ ব্যক্তি বলেছেন, রোমে আমি কাফিরদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম। একদা আমি শুনতে পেলাম যে, এক অদৃশ্য আহ্বানকারী পর্বতের চূড়া হতে উচ্চস্বরে আহ্বান করে বলছেঃ "হে আমার প্রতিপালক! ঐ ব্যক্তির জন্যে বিশ্বিত হতে হয় যে আপনাকে চেনা জানা সত্ত্বেও অন্যের সাথে তার আশা-আকাঞ্জার সম্পর্ক রাখতে চায়। হে

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সুনানের মধ্যে এ হাদীসটি রয়েছে। ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। ইবনে হিব্বান (রঃ) এবং হাকিমও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এটা হাফিয আবৃ মুহাম্মাদ হাসান ইবনে আবদির রহমান রামহারামযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

<sup>8.</sup> এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

আমার প্রতিপালক! ঐ ব্যক্তির জন্যে বিশ্বয়বোধ হয় যে আপনার পরিচয় লাভ করা সত্ত্বেও নিজের প্রয়োজন পুরো করবার জন্যে অন্যের কাছে গমন করে!" এরপর কিছুক্ষণ থেমে থেকে আরো উচ্চস্বরে বললোঃ "আরো বেশী বিশ্বিত হতে হয় ঐ ব্যক্তির জন্যে যে মহান আল্লাহর পরিচয় জানা সত্ত্বেও অন্যের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এমন কাজ করে যে কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।" একথা শুনে আমি উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ তুমি কি দানব, না মানবং সে উত্তরে বললোঃ "মানবং" তারপর বললোঃ "ঐ সব কাজ হতে তুমি তোমার ধ্যান সরিয়ে নাও যাতে তোমার কোন উপকার নেই এবং যে কাজে তোমার উপকার আছে সেই কাজে মগ্ন হয়ে পড়।"

৬১। আল্লাহই তোমাদের বিশ্রামের জন্যে সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং আলোকোজ্জ্বল করেছেন দিবসকে। আল্লাহ তো মানুষের প্রতি অনুথহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৬২। এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সব কিছুর স্রষ্টা; তিনি ব্যতীত কোন মা'বৃদ নেই, সুতরাং তোমরা কিভাবে বিপথগামী হচ্ছ?

৬৩। এভাবেই বিপথগামী হয় তারা, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।

৬৪। আল্লাহই তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন الله الذي جعل لكم اليل التسكنوا فيه والنهار مبصراً وان الله لذو فك ضل على الناس لا الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون و المراه و ال

এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের জব্যু করেছেন উৎকৃষ্ট রিয়ক। এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। কত মহান জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ!

৬৫। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন মা'বৃদ নেই; সুতরাং তোমরা তাঁকেই ডাকো, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি রাত্রিকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামের জন্যে, আর দিবসকে করেছেন আলোকোজ্জ্বল, যাতে মানুষ তাদের কাজে-কর্মে, সফরে এবং জীবিকা উপার্জনে সুবিধা লাভ করতে পারে এবং সারা দিনের ক্লান্তি রাত্রির বিশ্রামের মাধ্যমে দূর হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টজীবের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই মহান আল্লাহর নিয়ামতরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। এই সমুদয় জিনিসের সৃষ্টিকর্তা এবং এই শান্তি ও বিশ্রামের ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া সৃষ্টজীবের পালনকর্তা আর কেউ নেই। তাই তো মহান আল্লাহ বলেনঃ এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সবকিছুর স্রষ্টা; তিনি ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই। সুতরাং তোমরা কিভাবে বিপদগামী হচ্ছ? আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদত করছো তারা তো নিজেরাই সৃষ্ট। সুতরাং তোরা কোন কিছুই সৃষ্টি করেনি। বরং তোমরা যেসব মূর্তির উপাসনা করছো সেগুলো তো তোমরা নিজেদের হাতেই তৈরী করেছো। এদের পূর্ববর্তা

মুশরিকরাও এভাবেই বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং বিনা দলীলে তারা গায়রুল্লাহর ইবাদত করতো। নিজেদের কুপ্রবৃত্তিকে সামনে রেখে তারা আল্লাহর দলীল প্রমাণকে অস্বীকার করতো। নিজেদের অজ্ঞতা ও নির্বৃদ্ধিতাকে সামনে করে তারা বিভ্রান্ত হতো।

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহই তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী। অর্থাৎ পৃথিবীকে তিনি তোমাদের জন্যে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন, যাতে আরাম-আয়েশে তোমরা এখানে জীবন যাপন করতে পার, চলো, ফিরো এবং গমনাগমন কর। যমীনের উপর পাহাড়-পর্বত স্থাপন করে তিনি যমীনকে হেলা দোলা হতে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আসমানকে তিনি ছাদ স্বরূপ বানিয়েছেন যা সব দিক দিয়েই রক্ষিত রয়েছে। তিনিই তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং ঐ আকৃতি করেছেন খুবই উৎকৃষ্ট। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো তিনি সঠিকভাবে সজ্জিত করেছেন। মানানসই দেহ এবং সেই মুতাবেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সুন্দর চেহারা দান করেছেন। আর তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিয়ক বা আহার্য। সৃষ্টি করেছেন তিনি, বসতি দান করেছেন তিনি, পানাহার করাচ্ছেন তিনি এবং পোশাক পরিচ্ছদ দান করেছেন তিনি। সুতরাং সঠিক অর্থে তিনিই হলেন সৃষ্টিকর্তা, আহার্যদাতা। তিনিই জগতসমূহের প্রতিপালক। যেমন স্রায়ে বাকারায় রয়েছেঃ

يايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين مِنْ قبلِكُم لعلكم تتقون ـ يايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين مِنْ قبلِكُم لعلكم تتقون ـ الذي جعل الذي جعلوا والشماء من السماء ما عفا خرج به من السماء ما عفا خرج به من السماء ما عفا خرج به من السماء ما علوا والتم الدود مردود مردود من وقالكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون ـ

অর্থাৎ "হে মানবমগুলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা মুন্তাকী হতে পার। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তদ্দারা তোমাদের জীবিকার জন্যে ফল-মূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না।"(২ ঃ ২১-২২)

আল্লাহ তা'আলা এখানেও এ সমুদয় সৃষ্টির বর্ণনা দেয়ার পর বলেনঃ 'এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক! কত মহান জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্! তিনি চিরঞ্জীব। তিনি শুরু হতেই আছেন এবং শেষ পর্যন্ত থাকবেন। তাঁর লয় নেই, ক্ষয় নেই। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তিনিই ব্যক্ত, তিনিই শুপু। তাঁর কোন গুণ অন্য কারো মধ্যে নেই। তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। সুতরাং তোমাদের উচিত তোমরা তাঁর তাওহীদকে মেনে নিয়ে তাঁরই কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকবে এবং তাঁরই ইবাদতে লিপ্ত থাকবে। সমুদয় প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, আহলে ইলমের একটি দলের উজি হলোঃ "যে ব্যক্তি । الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ পড়ে নেয়াও উচিত, যাতে এই আয়াতের উপর আমল হয়ে যায়।" হয়রত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। হয়রত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেনঃ "যখন তুমি الدّينُ لَهُ الدّينُ পঠে করবে তখন الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ لَهُ الدّينُ পড়ে নিবে এবং সাথে সাথে الْعُلْمِينَ مُعْدَمِاً اللهُ مَعْدَمَ اللهُ رَبِّ الْعُلْمِينَ الْعُلْمُينَ الْعُلْمُينَ الْعُلْمُ الْع

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) প্রত্যেক নামাযের সালামের পরে নিম্নলিখিত কালেমাগুলো পাঠ করতেনঃ

الله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء والله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء واله اله الا الله ولا نعبد الا إياه له النعمة وله ورد و ررو و لا نعبد الا إياه له النعمة وله ورد و ررو و ررو المراكة الله مخلصين له الدين ولو كره الكفرون.

অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজ্য তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া পাপ হতে বিরত থাকা যায় না এবং ইবাদত করার শক্তিও থাকে না। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই, আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি। নিয়ামত তাঁরই, অনুগ্রহ তাঁরই এবং উত্তম প্রশংসাও তাঁরই প্রাপ্য। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই। আমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই আনুগত্য করি, যদিও কাফিররা অসন্তুষ্ট হয়।" আর তিনি বলতেন যে, রাসুলুল্লাহও (সঃ) ঐ কালেমাগুলো প্রত্যেক নামাযের পরে পাঠ করতেন।

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম আবৃ দাউদ (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৬৬। বলঃ আমার প্রতিপালকের
নিকট হতে আমার নিকট
সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পূর্বে
তোমরা আল্পাহ ব্যতীত
যাদেরকে আহ্বান কর, তাদের
ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ
করা হয়েছে এবং আমি আদিষ্ট
হয়েছি জগতসমূহের
প্রতিপালকের নিকট
আত্মসমর্পণ করতে।

৬৭। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে, পরে শুক্রবিন্দু হতে, তারপর রক্তপিণ্ড হতে, তারপর তোমাদেরকে বের করেন শিশু রূপে, অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ। তোমাদের মধ্যে কারো এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং এটা এই জন্যে যে, তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার। ৬৮। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি বলেনঃ হও, এবং তা হয়ে যায়।

19212192 9 20 ٦٦- قل إنِي نهيت ان اعبد ש פון כפרן כפר ש الذِين تدعـون مِن دُونِ اللهِ ر سر ر مر ۱۳۰۰ و د سرسار لما جا ونی البینت مِن رَبِی و کے مرکزوہ سو فرر ٦٧- هو الذِی خلقکم مِن ترابِ وسَ وهُ ورَ وسَ و ١٠٠ وسَ ثم مِن نطفةٍ ثم مِن علقةٍ ثم ور و ور ر و و ر رووورم يخرِرجكم طِفـلا ثم لِتـبلغـوا رو که و ه برودود و و د برج اشدکم ثم لِتکونوا شیوخا 22/2 11/18/2029 ومِنكم من يتوفى مِن قـبلُ 129 2/2961/6 ولعلكم تعقِلُون ٥ ور سه د و د ر و د و د ٦٨- هو الذِي يحي و يمسِيت ر ر م روار بر ر رود و ر، فإذا قضى امراً فإنّما يقول له و در رو دو ع کن فیکون ٥

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে মুহামাদ (সঃ)! তুমি এই মুশরিকদেরকে বলে দাও— আল্লাহ তা'আলা নিজের ছাড়া অন্য যে কারো ইবাদত করতে স্বীয় সৃষ্টজীবকে নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের হকদার নয়। এর বড় দলীল হলো এর পরবর্তী আয়াতটি যাতে বলা হয়েছেঃ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে, পরে শুক্রবিন্দু হতে, তারপর রক্তপিণ্ড হতে, তারপর তোমাদেরকে বের করেন (তোমাদের মায়ের পেট হতে) শিশুরূপে, অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ। এসব কাজ ঐ এক আল্লাহর নির্দেশক্রমে হয়ে থাকে। সূতরাং এটা কত বড়ই না অকৃতজ্ঞতা যে, তাঁর সাথে অন্য কারো ইবাদত করা হবে। তোমাদের মধ্যে কারো এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে। কেউ পূর্বে নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ শিশু পরিপুষ্ট হওয়ার পূর্বে গর্ভপাত হয়ে যায়। কেউ শৈশবেই মারা যায়, কেউ মারা যায় যৌবনাবস্থায় এবং বার্ধক্যের পূর্বে প্রৌঢ় অবস্থায় দুনিয়া হতে বিদায় নেয়। কুরআন কারীমের অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

رو ہے۔ ورور ر رک و کہ برا ہر رہا۔ وَنَقِرٌ فِي الارحامِ مَا نَشَاءُ اِلَى اَجَلِ مُسَمَّى

অর্থাৎ "আমার চাহিদামত একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমি মাতৃ গর্ভাশয়ে স্থিতিশীল রাখি।" (২২ ঃ ৫) আর এখানে মহান আল্লাহ বলেনঃ এটা এই জন্যে যে, তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার। অর্থাৎ তোমাদের অবস্থার এই পরিবর্তন দেখে তোমরা যেন এই বিশ্বাস স্থাপন কর যে, এই দুনিয়ার পরেও তোমাদেরকে নতুন জীবনে একদিন দগুয়মান হতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তাঁর কোন হুকুমকে, কোন ফায়সালাকে এবং তাঁর ইচ্ছাকে কেউ টলাতে পারে না। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে এবং যা তিনি চান না তা হওয়া সম্ভব নয়।

৬৯। তুমি কি লক্ষ্য কর না তাদের প্রতি যারা আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে? কিভাবে তাদেরকে বিপথগামী করা হচ্ছে?

৭০। যারা অস্বীকার করে কিতাব ও যা সহ আমি রাস্লদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তা, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে–

৭১। যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে

৭২। ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে।

৭৩। পরে তাদেরকে বলা হবেঃ কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা তাঁর শরীক করতে;

৭৪। আল্লাহ ব্যতীত? তারা বলবেঃ তারা তো আমাদের নিকট হতে অদৃশ্য হয়েছে; বস্তুতঃ পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহ্বান করিনি। এই ভাবে আল্লাহ কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করেন।

৭৫। এটা এই কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করতে এবং এই কারণে যে, তোমরা দম্ভ করতে।

৭৬। তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে ٧- الَّذِيْنَ كُذَّبُواْ بِالْكِتْبِ وَ بِمَا الْكِتْبِ وَ بِمَا الْكَتْبِ وَ بِمَا الْكَتْبِ وَ بِمَا الْكَتْبِ وَلِيمَا الْمُحْدِثِ وَ الْكِتْبِ وَ لِمَا الْكَتْبِ وَ بِمَا الْكِتْبِ وَ بِمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٧١- اِذِ الاغللُ فِي اعناقِ فِم ١٠- اِذِ الاغللُ فِي اعناقِ فِم ١ أَدُّ ١ وطور وور لا والسلسِلُ يسحبونَ ٥

۷۲- فِي الْحَــمِ ثُمُّ فِي النَّارِ وَدُرُودُ مَنْ سُحُـونُ مَ

وس در رود رور رود مودود ۷۳- ثم قبیل لهم این ما کنتم ود و در لا تشرکون ٥

٧٤- مِنُ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُوا صَلُوا عَلَوا عَلَوا عَنَا بِلَ لَمْ نَكُنَ نَدَعُوا مِن قَبِلَ عَنَا بِلَ لَمْ نَكُنْ نَدَعُوا مِنْ قَبِلَ عَنَا بِلَ لَمْ نَكُنْ نَدَعُوا مِنْ قَبِلَ شَيْسَالُ اللَّهِ عَنَا لَكُنْ يَضِلُّ اللَّهِ مِنْ لَكُنْ لَكُنْ يَضِلُّ اللَّهِ مِنْ لَكُنْ لَكُنْ يَضِلُّ اللَّهِ مِنْ لَكُنْ لَكُنْ يَضِلُّ اللَّهِ مِنْ لَا لَهُ مِنْ لَكُنْ لَكُنْ يَضِلُّ اللَّهِ مِنْ لَا لَهُ مِنْ لَكُنْ لَكُنْ يَضِلُّ اللَّهِ مِنْ لَكُنْ لَكُنْ يَضِلُّ اللَّهِ مِنْ لَكُنْ لَكُنْ يَضِلُّ اللَّهِ مِنْ لَوْلَا لَهُ مِنْ لَكُنْ لَكُنْ لَكُنْ لَكُنْ لَكُنْ يَضِلُ اللَّهِ مِنْ لَكُنْ لَكُونُ لَكُنْ لَكُونُ لَكُنْ لَكُنْ لَكُنْ لَكُنْ لَكُنْ لَكُونُ لَكُنْ لَكُنْ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُنْ لَكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لَلْكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لَلْكُونُ لَكُونُ لَلْكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَلْكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْلِكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْلِكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لْلِكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لِلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْكُونُ لَلْلِكُ لَلْكُونُ لَلْلِلْلِكُونُ لِلْلِكُونُ لَلْكُونُ لَل

٧٥- ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرُحُونَ فِي الْارْضِ بِغَيْرِ الْحُقِّ وَبِمَا

ودووویسرد/ ریسر که ریسر که ۱۳۰۷ میلود که ۱۳۰۷ میلود که ۱۳۰۸ میلود که ۱۳۰۸ میلود که ۱۳۰۸ میلود که ۱۳۰۸ میلود ک ۱۳۰۸ میلود که ۱۳۰۸ میلود ک

كنتم تمرحون 🕤

অবস্থিতির জন্যে, আর কতই না নিকৃষ্ট উদ্ধৃতদের আবাসস্থল! ﴿ لِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِئَسَ مَثُوَى وَ رُكِيرِينَ ٥ الْمُتَكِيرِينَ ٥

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করে এবং বাতিল দ্বারা সত্য সম্পর্কে বিতপ্তা করে তাদের এ কাজে কি তুমি বিশ্বয় বোধ করছো নাঃ কিভাবে তাদেরকে বিপথগামী করা হচ্ছে তা কি তুমি দেখো নাঃ কিভাবে তারা ভালকে ছেড়ে মন্দকে আঁকড়ে ধরে থাকছে তা কি লক্ষ্য করছো নাঃ

অতঃপর কাফিরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যারা অস্বীকার করে কিতাব এবং যা সহ আমি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম.তা, অর্থাৎ হিদায়াত ও বর্ণনা, তারা শীঘ্রই এর পরিণাম জানতে পারবে। যেমন প্রবল প্রতাপান্থিত আল্লাহ্ বলেন ত্রি ১৫ তুর্বার্থ শসেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে।" (৭৭ ঃ ১৫)

মহামহিমান্তিত আল্লাহ বলেনঃ যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকবে এবং জাহান্নামের রক্ষকগণ টেনে নিয়ে যাবেন ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে, সেদিন তারা নিজেদের দৃষ্কর্মের পরিণাম জানতে পারবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

অর্থাৎ ''এটাই সেই জাহান্নাম যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করতো। তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে।'' (৫৫ ঃ ৪৩-৪৪) অন্য আয়াতসমূহে তাদের যাক্কৃম গাছ খাওয়া ও গরম পানি পান করার বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ثُمْرُانُ مُرْجِعَهُمْ لا اللهُ الْجَرِجِيْرِ অর্থাৎ ''আর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে।'' (৩৭ ঃ ৬৮) আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَاصَحْبُ الشِّمَالِ مَا اصْحْبُ الشِّمَالِ وَى سُمُومٍ وَحَمِيمٍ - وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ - وَطَلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ - وَاصْحَبُ الشِّمَالِ وَفِي سُمُومٍ وَحَمِيمٍ - وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ - وَاصْحَبُ الشِّمَالِ وَفِي سُمُومٍ وَحَمِيمٍ - وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ - وَاصْحَبُ الشِّمَالِ وَفِي سُمُومٍ وَحَمِيمٍ - وَظِلٍ مِنْ يَحْمُومٍ - وَاصْحَبُ الشِّمَالِ وَفِي سُمُومٍ وَحَمِيمٍ - وَظِلٍ مِنْ يَحْمُومٍ - وَاسْمَالِ مَنْ يَحْمُومٍ - وَاسْمَالِ مِنْ يَحْمُومٍ - وَاسْمَالُ مِنْ يَحْمُومٍ - وَالْمُومِ السِّمَالِ مِنْ يَحْمُومٍ - وَاسْمَالُ مِنْ يَحْمُومُ السِّمَالِ مِنْ يَحْمُومٍ - وَالْمُومِ السِّمَالِ مِنْ يَحْمُومُ السِّمَالِ مِنْ يَحْمُومٍ السِّمَالِ مِنْ يَحْمُومُ السِّمَالِ مِنْ يَحْمُومُ السِّمَالِ مِنْ يَحْمُومُ السِّمَالِ مِنْ يَحْمُومُ وَالْمِنْ مِنْ يَعْمُومُ السِّمَالِ مِنْ يَعْمُومُ السِّمَالِ مِنْ يَعْمُومُ السِّمَالِ مِنْ السِّمَالِ مَنْ السِّمَالُ مِنْ السِّمِ الْمُعْلِي مِنْ السِّمَالُ مِنْ السِّمَالُ مِنْ السَمِيمِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِي مِنْ الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُ

অর্থাৎ "অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কৃম বৃক্ষ হতে, এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে। তারপর তোমরা পান করবে অত্যুক্ষ পানি– পান করবে তৃষ্ণার্ত উদ্রের ন্যায়। কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।" (৫৬ ঃ ৫১-৫৬) মহামহিমানিত আল্লাহ আরো বলেনঃ

ان شجرت الزَّقُوم - طَعَام الْاِثْيَم - كَالْمَهُلِ يَغْلِى فِي الْبَطُونِ - كَعْلَى الْحَمِيمِ وَهُودَ وَ الْبَطُونِ - كَعْلَى الْحَمِيمِ وَهُودَ وَ الْبَطُونِ - كَعْلَى الْحَمِيمِ - ذُقَ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ وَلَى سَوَاءِ الْحَمِيمِ - ثُقَ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ - ذُقَ سَرَوهُ وَ اللّهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ - ذُقَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই যাক্কৃম বৃক্ষ হবে পাপীর খাদ্য, গলিত তাম্রের মত; ওটা তার উদরে ফুটতে থাকবে ফুটত্ত পানির মত। তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর তার মস্তকের উপর ফুটত্ত পানি ঢেলে শাস্তি দাও। আর বলা হবেঃ আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। এটা তো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে।" (৪৪ ঃ ৪৩-৫০) উদ্দেশ্য এই যে, এক দিকে তো তারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে থাকবে, যা উপরে বর্ণিত হলো, অপর দিকে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার জন্যে শাসন-গর্জন, ধমক, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সুরে তাদের সাথে কথা বলা হবে, যা উল্লিখিত হলো।

হযরত ইয়া'লা ইবনে মুনাব্বাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, মহামহিমান্থিত আল্লাহ্ জাহান্নামীদের জন্যে একদিকে কালো মেঘ উঠাবেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেনঃ "হে জাহান্নামবাসী! তোমরা (এ মেঘ হতে) কি চাও?" তারা ওটা দুনিয়ার মেঘের মতই মেঘ মনে করে বলবেঃ "আমরা চাই যে, এ মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হোক।" তখন ঐ মেঘ হতে বেড়ি, শৃংখল এবং আগুনের অঙ্গার বর্ষিত হতে শুরু করবে, যার শিখা তাদেরকে

জ্বালাতে পুড়াতে থাকবে এবং তাদের গলদেশে যে বেড়ি ও শৃংখল থাকবে, ওগুলোর সাথে এগুলোও যুক্ত করে দেয়া হবে।

অতঃপর তাদেরকে বলা হবেঃ "দুনিয়ায় আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা করতে তারা আজ কোথায়? কোথায় গেল তোমাদের উপাস্য প্রতিমাণ্ডলো? কেন আজ তারা তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসছে না? কেন আজ তারা তোমাদেরকে এ অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছে?" তারা উত্তরে বলবেঃ "তারা তো আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তারা আজ আমাদের কোনই উপকার করবে না।" অতঃপর তাদের মনে একটা খেয়াল জাগবে এবং বলবেঃ 'ইতিপূর্বে আমরা তাদের মোটেই ইবাদত করিনি। পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহ্বান করিনি।' অর্থাৎ তারা তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

وس ردر ود دروود سلاو رود الماري مرافع ودارير

অর্থাৎ "অতঃপর তাদের ফিৎনা তো এটাই যে, তারা বলবেঃ আল্লাহর শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না।" (৬ ঃ ২৩) মহান আল্লাহ বলেনঃ 'এই ভাবে তিনি কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করেন।'

ফেরেশতারা তাদেরকে বলবেনঃ এটা এই কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করতে এবং এই জন্যে যে, তোমরা দম্ভ-অহংকার করতে। সূতরাং যাও, এখন জাহান্নামে প্রবেশ কর। তথায় তোমাদেরকে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করতে হবে। আর উদ্ধতদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট! অর্থাৎ তোমরা যে পরিমাণ গর্ব ও অহংকার করতে সেই পরিমাণই তোমরা আজ লাপ্ত্বিত ও অপমাণিত হবে। যতটা উপরে চড়েছিলে ততটা আজ নীচে নেমে যাবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৭৭। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর।
আল্লাহর প্রতিশ্রুত সত্য।
আমি তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি
প্রদান করি তার কিছু যদি
দেখিয়েই দেই অথবা তোমার
মৃত্যু ঘটাই— তাদের
প্রত্যাবর্তন তো আমারই
নিকট।

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা গারীব হাদীস।

৭৮। আমি তো তোমার অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম: তাদের কারো কারো কথা তোমার নিকট করেছি এবং তোমার বিব্ত করিনি। অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাস্লের কাজ নয়। আল্লাহর আদেশ আসলে ন্যায় সংগতভাবে ফায়সালা হয়ে যাবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

٧٨- وَلَقَدُ ارْسَلْنَا رُسُلُا مِنَ مَنَ قَدَ صَصَنَا عَلَيْكُ مِنْهُم مِنْ قَدَ صَصَنَا عَلَيْكُ وَمِنْهُم مِنْ قَدَ صَصَنَا عَلَيْكُ وَمِنْهُم مِنْ قَدَ صَصَ عَلَيْكُ وَمِنْهُم مِنْ لَم نَقَ صَصَ عَلَيْكُ وَمِنْهُم مِنْ لَم نَقَ صَصَ عَلَيْكُ وَمِنْهُم مِنْ لَم نَقَ صَصَ عَلَيْكُ وَمَنْ كَانَ لِرَسُولُ انْ عَلَيْكُ وَمَنْ إِلَا إِذْنِ اللّهِ فَاذَا يَاتِي بِالْهِ وَلَا اللّهِ فَاذَا يَاتِي بِالْهِ وَلَا اللّهِ فَاذَا يَا اللّهِ فَاذَا اللّهِ فَاذَا عَلَيْكُ وَمِنْ اللّهِ فَاذَا اللّهِ فَاذَا اللّهِ فَاذَا اللّهِ فَاذَا اللّهِ قَدْمِنَى بِالْحِقِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে কাফিরদের তাঁকে অবিশ্বাস করার উপর ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ হে রাসূল (সঃ)! যারা তোমার কথা মানছে না, বরং তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে এবং তোমাকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছে, তুমি এতে ধৈর্য ধর। তাদের উপর আল্লাহ তোমাকে জয়যুক্ত করবেন। পরিণামে সব দিক দিয়ে তোমারই মঙ্গল হবে। তুমি এবং তোমার অনুসারীরা সারা বিশ্বের উপর বিজয়ী থাকবে। আর আখিরাতের কল্যাণ তো শুধু তোমাদেরই জন্যে। জেনে রেখো যে, আমি তোমার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছি তার কিছুটা আমি তোমার জীবদ্দশাতেই পূর্ণ করে দেখিয়ে দিবো। আর হয়েছিলও তাই। বদরের যুদ্ধের দিন কাফিরদের মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। কুরায়েশদের বড় বড় নেতা মারা গিয়েছিল। পরিশেষে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশাতেই মক্কা বিজিত হয়। তিনি দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেননি যে পর্যন্ত না সারা আরব উপদ্বীপ তাঁর পদানত হয় এবং তাঁর শক্ররা তাঁর সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয় এবং মহান আল্লাহ তাঁর চক্ষু ঠাণ্ডা করেন। আর যদি আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে মৃত্যুদান করে নিজের নিকট উঠিয়েও নেন তবুও তাদের এটা জেনে রাখা উচিত যে, তাদেরকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন।

এরপর আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে আরো সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেনঃ 'আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম; তাদের কারো কারো কথা আমি তোমার নিকট বিবৃত করেছি আর কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি। যেমন সূরায়ে নিসাতেও এটা বর্ণনা করা হয়েছে। সূতরাং যাদের ঘটনা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি তাদের সাথে তাদের কওম কি দুর্ব্যবহার করেছিল এবং কিভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তা তুমি দেখে নাও ও বুঝে নাও! আর তাদের কারো কারো ঘটনা আমি তোমার নিকট বিবৃত করিনি।" এদের সংখ্যা তাদের তুলনায় অনেক বেশী। যেমন আমরা সূরায়ে নিসার তাফসীরে বর্ণনা করেছি। সুতরাং প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই প্রাপ্য।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন বা মু'জিযা দেখানো কোন রাসূলের কাজ নয়। হাঁা, তবে আল্লাহর হুকুম ও অনুমতির পর তারা তা দেখাতে পারেন। কেননা, নবীদের অধিকারে কোন কিছুই নেই। যখন আল্লাহর আযাব কাফিরদের উপর এসে পড়ে তখন তারা আর রক্ষা পেতে পারে না। মুমিন পরিত্রাণ পেয়ে যায় এবং মিথ্যাশ্রয়ীরা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৭৯। আল্লাহ্ই তোমাদের জন্যে
চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন,
কতক আরোহণ করার জন্যে
এবং কতক তোমরা আহারও
করে থাকো।

৮০। এতে তোমাদের জন্যে রয়েছে প্রচুর উপকার, তোমরা যা প্রয়োজন বোধ কর, এটা দ্বারা তা পূর্ণ করে থাকো, এবং এদের উপর ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়।

৮১। তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। সূতরাং তোমরা আল্লাহ্র কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে। ٧٩- الله الَّذِي جَــعَلَ لَكُمُّ الْانعَامُ لِتَركَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا

الانعام لِتركبوا مِنها ومِنها روووور ز تاكلون ٥

 আন'আম অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল ইত্যাদিকে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের বিভিন্ন প্রকারের উপকারের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। ওগুলো সওয়ারীর কাজে লাগে এবং কতকগুলোকে খাওয়া হয়ে থাকে। উট দ্বারা সওয়ারীর কাজ হয়, গোশতও খাওয়া হয়, দুধও দেয়, বোঝাও বহন করে, দূর-দূরান্তের সফর অতি সহজে অতিক্রম করায়। গরুর গোশতও খাওয়া হয়, দুধও দেয়, লাঙ্গলও চালায়। ছাগলের গোশত খাওয়া হয় এবং দুধও দেয়। এগুলোর পশমও বহু কাজে লাগে। যেমন সুরায়ে আন'আম, সুরায়ে নাহল ইত্যাদির মধ্যে এর বর্ণনা গত হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ এতে তোমাদের জন্যে রয়েছে বহু উপকার, তোমরা যা প্রয়োজনবোধ কর, এটা দ্বারা তা পূর্ণ করে থাকো এবং এদের উপর ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়।

মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। দুনিয়া জাহান এবং ওর প্রান্তে প্রান্তে, জগতের অণু-পরমাণুর মধ্যে এবং স্বয়ং তোমাদের নিজেদের জীবনের মধ্যে আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত বিদ্যমান রয়েছে। সঠিক কথা তো এটাই যে, তাঁর অগণিত নিয়ামত রাশির কোন একটিকেও কোন লোক প্রকৃত অর্থে অস্বীকার করতে পারে না। তারা যে হঠকারিতা ও অহংকার করছে সেটা হলো অন্য কথা।

৮২। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ও দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। তারা যা করতো তা তাদের কোন কাজে আসেনি।

৮৩। তাদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাস্ল আসতো তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করতো। তারা যা ۸۲- اَفَلَمُ يَسِيْرُوا فِي الْاَرْضِ فَينْظُرُوا كَيْفُ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَهِمُ كَانُوا اكْثر مِنْهُمْ وَاسْدٌ قُوةٌ وَ اثاراً فِي الارضِ فَمَا اغْنَى عَنْهُمْ مَا كانوا يكسِبون ⊙ كانوا يكسِبون ⊙

بالبينت فرحوا بما عندهم

নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তাই তাদেরকে বেষ্টন করলো।

৮৪। অতঃপর যখন তারা আমার
শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখন
বললোঃ আমরা এক
আল্লাহতেই ঈমান আনলাম
এবং আমরা তাঁর সাথে
যাদেরকে শরীক করতাম
তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম।

৮৫। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসলো না। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

رمن العِلمِ وحاق بِهِم ما كانوا به یستهزءون ٥ لا رو را ۱۸٬۰۰۰ و کفرنا بِما کنا بِه 19912 1991719171 ٨٥- فلم يك ينفعهم إيمانهم ر مرد در رطور كر المرات الله التي و لما راواباسنا سنت الله التي ور روا وورع هنالِك الكِفرون ٥

আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী উন্মতদের খবর দিচ্ছেন যারা ইতিপূর্বে তাদের রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল। সাথে সাথে তিনি তাদের পরিণামে শাস্তি ভোগ করার কথাও বলেছেন। অথচ তারা এদের চাইতে বহুগুণে শক্তিশালী ছিল। ভূ-পৃষ্ঠে তারা বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল এবং তারা ছিল প্রচুর ধন-মালের অধিকারী। কিন্তু এগুলোর কোন কিছুই তাদের কোন উপকারে আসেনি। এগুলো তাদের শাস্তি না পেরেছে দূর করতে এবং না পেরেছে হ্রাস করতে। তারা ধ্বংস হওয়ারই যোগ্য ছিল। কেননা, তাদের কাছে যখন রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীলসমূহ সহ আগমন করেছিলেন এবং তাদের কাছে এনেছিলেন মু'জিযা ও পবিত্র তা'লীম, তখন তারা তাদের দিকে চোখ তুলেও দেখেনি, গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং রাসূলদের শিক্ষার প্রতি তারা ঘৃণা প্রদর্শন করেছিল। তারা বলেছিল যে, তারাই বড় আলেম বা বিদ্বান। তাদের মধ্যে বিদ্যার কোন অভাব নেই। হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও সওয়াব এগুলো কিছুই

নয়। এভাবে নিজেদের অজ্ঞতাকে তারা জ্ঞান মনে করে নিয়েছিল। অতঃপর তাদের উপর এমন শাস্তি এসে পড়ে যা তারা মিথ্যা বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিতো। ঐ শাস্তি তাদেরকে তচনচ করে দেয়। তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহর শাস্তি আসতে দেখে তারা ঈমান আনয়নের কথা স্বীকার করে এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী হয় এবং গায়রুল্লাহকে স্পষ্টভাবে অস্বীকারও করে। কিন্তু ঐ সময়ের তাওবা, ঈমান আনয়ন এবং আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ সবই বৃথা হয়। ফিরাউনও সমুদ্রে নিমজ্জিত হবার সময় বলেছিলঃ

অর্থাৎ ''আমি ঈমান আনলাম যে, তিনি ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই যাঁর উপর বানু ইসরাঈল ঈমান এনেছে এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হলাম।" (১০ ঃ ৯০) তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ "এখন? অথচ ইতিপূর্বে তুমি অবাধ্যাচরণ করে এসেছো এবং তুমি বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।" (১০ ঃ ৯১) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার ঈমান কবৃল করলেন না। কেননা, তাঁর নবী হযরত মূসা (আঃ) তাদের বিরুদ্ধে যে বদ দু'আ করেছিলেন তা তিনি কবৃল করে নিয়েছিলেন। হযরত মূসা (আঃ) ফিরাউন ও তার কওমের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেছিলেনঃ

অর্থাৎ ''তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিন, সূতরাং তারা যেন ঈমান আনয়ন না করে যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবলোকন করে।" (১০ ঃ ৮৮) অনুরূপভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ''তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসলো না। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই চলে আসছে।" অর্থাৎ এটাই আল্লাহর বিধান যে, যে কেউই শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর তাওবা করবে তার তাওবা গৃহীত হবে না। এজন্যেই হাদীসে এসেছেঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তাওবা কবৃল করে থাকেন যে পর্যন্ত না তার ঘড়ঘড়ি শুরু হয়ে যায়। (অর্থাৎ যে পর্যন্ত না প্রাণ কন্ঠাগত হয়)।" যখন প্রাণ কন্ঠাগত হয়ে যায় তখন তার তাওবা কবৃল হয় না। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "সেই ক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।"

## সূরা ঃ মুমিন -এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ হা-মীম আস্সাজদাহ মাকী (আয়াত ঃ ৫৪ রুকু' ঃ ৬) سُورة حم السَّجَدَة مُكِيَّةً (أَيَاتُهُا :٤٥، رُكُوعاتُهَا : ٦)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

- ১। হা-মীম।
- ২। এটা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ।
- ৩। এটা এক কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ আরবী ভাষায় কুরআনরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে.
- ৪। সুসংবাদদাতা ও
  সতর্ককারীরূপে, কিন্তু তাদের
  অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে।
  সুতরাং তারা শুনবে না।
- ৫। তারা বলেঃ তুমি যার প্রতি
  আমাদেরকে আহ্বান করছো
  সে বিষয়ে আমাদের অন্তর
  আবরণ আচ্ছাদিত, কর্ণে আছে
  বিধিরতা এবং তোমার ও
  আমাদের মধ্যে আছে অন্তরায়;
  স্তরাং তুমি তোমার কাজ কর
  এবং আমরা আমাদের কাজ
  করি।

بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

رسرج ۱ – حم ٥

٢- تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ خُ

۱۹۶۰ مرسره ۱۱۹٬۶۰۱ ررگا ۳- کِتب فصِلت ایته قراناً عربیاً

سرو مرد ۱۹۶۸ لا لِقوم يعلمون ٥

٤- بَشِيْسِرًا وَ نَذِيرًا فَاعْسَرَضَ

/ و / 9و و / 9و / / د / وو / اكثرهم فهم لا يسمعون ن

شر، وور راننا عملون ٥

আল্লাহ তা আলা বলেন যে, আরবী ভাষার এই কুরআন পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

ود رييم عود و و و و ي سَرَّ الْهُ رَرِّ وَ وَ مَرْ سَرَّ الْهُ رَرِّ وَ وَ مَرْ سَرِّ الْهُ وَرِرِ وَ وَ الْقَدْسِ مِن رَبِكَ بِالْحَقِ

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! তুমি বল- এটা (আল-কুরআন) তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে পবিত্র আত্মা (হযরত জিবরাঈল আঃ) সত্যের সাথে অবতীর্ণ করেছেন।"(১৬ ঃ ১০২) আর এ জায়গায় আছেঃ

অর্থাৎ ''নিশ্চয়ই এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। এটা বিশ্বস্ত আত্মা (হ্যরত জিবরাঈল আঃ) তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করেছে যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।"(২৬ ঃ ১৯২-১৯৪)

মহান আল্লাহ বলেনঃ এর আয়াতগুলো বিশদভাবে বিবৃত। এর অর্থ প্রকাশমান এবং আহকাম মযবৃত। এর শব্দগুলোও স্পষ্ট এবং পাঠ করতে সহজ। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

অর্থাৎ ''এটা এমন কিতাব যার আয়াতসমূহ দৃঢ় ও সুরক্ষিত, অতঃপর ওগুলো বিশদভাবে বিবৃত, এটা হচ্ছে ঐ আল্লাহর কালাম যিনি বিজ্ঞানময় এবং যিনি সবকিছুরই খবর রাখেন।" অর্থাৎ এটা শব্দ ও অর্থের দিক দিয়ে অলৌকিক। মহান আল্লাহ বলেনঃ

এটা বিজ্ঞানময় প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হতে অবতারিত।" (৪>১৪২)

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ ''জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে।'' অর্থাৎ এই বর্ণনা ও বিশদ ব্যাখ্যা জ্ঞানী সম্প্রদায়ই অনুধাবন করে থাকে। এই কুরআন একদিকে মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় এবং অপরদিকে কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করে।

মহামহিমান্তিত আল্লাহ বলেনঃ তাদের অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে। সুতরাং তারা শুনবে না। অর্থাৎ কুরআন কারীমের এমন গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ কুরায়েশ এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা বলেঃ তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছো সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত এবং আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা, আর তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। সুতরাং তুমি যা বলছো তার কিছুই আমাদের বোধগম্য হয় না। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি। অর্থাৎ তোমার পন্থায় তুমি কাজ করে যাও এবং আমরা আমাদের পন্থায় কাজ করে যাই। আমরা কখনো আমাদের নীতি পরিত্যাগ করে তোমার নীতি গ্রহণ করতে পারি না।

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা কুরায়েশরা সমবেত হয়ে পরস্পর পরামর্শ করলোঃ "যে ব্যক্তি যাদু ও কাব্য কবিতায় সবচেয়ে বেশি পারদর্শী, চল আমরা তাকে নিয়ে ঐ লোকটির নিকট অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট গমন করি, যে আমাদের দলের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়ে দিয়েছে এবং আমাদের সমস্ত কাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে ও আমাদের দ্বীনের উপর দোষারোপ করতে শুরু করেছে। একে যেন ঐ ব্যক্তি বিভিন্ন প্রশ্ন করে নিরুত্তর করে দিতে পারে।" তারা সবাই বললোঃ "আমাদের মধ্যে উৎবা ইবনে রাবীআ' ছাড়া এরূপ লোক আর কেউ নেই।" সুতরাং তারা উৎবার নিকট গেল এবং তার সামনে তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলো। সে তার কওমের কথা মেনে নিলো এবং প্রস্তুতি নিয়ে হ্যরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট গমন করলো। অতঃপর সে তাঁকে বললোঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আচ্ছা, বলতোঃ তুমি ভাল, না আবদুল্লাহ (তাঁর পিতা) ভাল?" তিনি কোন উত্তর দিলেন না। সে আবার প্রশ্ন করলোঃ "তুমি ভাল, না (তোমার দাদা) আবদুল মুত্তালিব ভাল?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবারও নীরব থাকলেন। তখন সে বললোঃ "দেখো, তুমি যদি তোমার বাপ-দাদাকে ভাল মনে করে থাকো তবে জেনে নাও যে, তারা ঐ সব মা'বৃদেরই পূজা করতেন যেগুলোর পূজা আমরা করে থাকি, আর তুমি সেগুলোর উপর দোষারোপ করে থাকো। আর যদি তুমি নিজেকে তাঁদের চেয়ে ভাল মনে করে থাকো তবে তুমি তোমার কথা বলঃ আমরা শুনি। আল্লাহর শপথ! দুনিয়ায় কোন কওমের জন্যে তোমার চেয়ে বেশী ক্ষতিকারক মানুষ সৃষ্ট হয়নি। তুমি আমাদের জামাআতের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছো এবং আমাদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরিয়েছো। তুমি আমাদের দ্বীন সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করেছো। সারা আরবের মধ্যে তুমি আমাদের বদনাম করেছো এবং আমাদেরকে অপদস্থ করেছো। এখন তো সব জায়গাতেই এই আলোচনা চলছে যে, কুরায়েশদের মধ্যে একজন যাদুকর রয়েছে, একজন গণক রয়েছে। এখন শুধু এটুকুই বাকী রয়েছে যে, আমরা পরম্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি এবং একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করি। এই ভাবে আমাদেরকে পরস্পরে লড়িয়ে দিয়ে তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে চাও। শুন, তোমার ধন-মালের প্রতি যদি লোভ

থাকে তবে বল, আমরা সবাই মিলে তোমাকে এমন ধন-দৌলতের মালিক করে দিবো যে, সারা আরবে তোমার চেয়ে বড় ধনী আর কেউ থাকবে না। আর যদি তুমি স্ত্রী লোকদের সাথে কাম-বাসনা চরিতার্থ করতে চাও তবে বল, আমাদের মধ্যে যার মেয়ে তোমার পছন্দ হয়, আমরা একটা কেন, তোমার দশটা বিয়ে দিয়ে দিছি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ "তোমার কথা বলা শেষ হয়েছে কি?" উত্তরে সে বললোঃ "হাঁ।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ - حَمْ - تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অবশেষে তিনি নিম্নের আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেনঃ

অর্থাৎ "তবুও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল- আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, আ'দ ও সামুদের শাস্তির অনুরূপ।" এটুকু শুনেই উৎবা বলে উঠলোঃ "আচ্ছা, থামো। তোমার কাছে তাহলে এ ছাড়া আর কিছুই নেই?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তর দিলেনঃ "না।" তখন সে সেখান হতে চলে গেল। কুরায়েশরা তো তার জন্যে অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল। তাদের কাছে সে পৌঁছা মাত্রই তারা তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ "ব্যাপার কি, তাড়াতাড়ি বল।" সে উত্তর দিলোঃ "দেখো, তোমরা সবাই মিলে তাকে যত কিছু বলতে পারতে আমি একাই তার সবই বলেছি।" তারা জিজ্ঞেস করলোঃ "সে তোমার কথার উত্তরে কিছু বলেছে কি?" উৎবা জবাবে বললোঃ "হাাঁ, সে জবাব দিয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি তার কথার একটি অক্ষরও বুঝতে পারিনি। শুধু এটুকু বুঝেছি যে, সে আমাদেরকে আসমানী আযাব হতে সতর্ক করছে যে আযাব আ'দ ও সামৃদ জাতির উপর আপতিত হয়েছিল।" তারা তখন তাকে বললোঃ তোমার অকল্যাণ হোক! একটি লোক তোমার সাথে তোমার নিজেরই ভাষা আরবীতে কথা বলছে অথচ তুমি বলছো যে, তুমি তার কথার একটি অক্ষরও বুঝতে পারনি?" উৎবা উত্তরে বললোঃ "আমি সত্যিই বলছি যে, শাস্তির বর্ণনা ছাড়া আমি আর কিছুই বুঝিনি।"<sup>১</sup>

ইমাম বাগাভীও (রঃ) এ রিওয়াইয়াতটি আনয়ন করেছেন, তাতে এও রয়েছে
যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আয়াতগুলো পাঠ করতে করতে فَإِنْ اعْرَضُواْ فَقَلُ এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন উৎবা তাঁর পবিত্র মুখের উপর

১. এটা ইমাম আবদ্ ইবনে হুমায়েদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

হাত রেখে দিলো এবং তাঁকে আল্লাহর কসম দিতে ও আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা স্মরণ করাতে লাগলো। অতঃপর সে সেখান হতে সরাসরি বাড়ীতে ফিরে গেল এবং বাড়ীতেই থাকতে লাগলো ও কুরায়েশদের সমাবেশে উঠাবসা ও যাতায়াত পরিত্যাগ করলো। এ দেখে আবু জেহেল কুরায়েশদেরকে সম্বোধন করে বললোঃ "হে কুরায়েশদের দল! আমার ধারণা যে, উৎবাও মুহাম্মাদ (সঃ)-এর দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং তথাকার পানাহারে মজে গেছে। সে তো অভাবীও ছিল। চলো, আমরা তার কাছে যাই।" অতঃপর তারা তার কাছে গমন করলো। আবু জেহেল তাকে বললোঃ ''তুমি যে আমাদের কাছে যাতায়াত ছেড়ে দিয়েছো এর কারণ কি? আমার মনে হয় এর কারণ শুধু একটিই। তা এই যে, মুহামাদ (সঃ)-এর দস্তরখানা তোমার পছন্দ হয়ে গেছে এবং তুমিও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছো। অভাব খুবই খারাপ জিনিস। আমি মনে করছি যে, আমরা পরস্পরের মধ্যে চাঁদা উঠিয়ে তোমার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করে দিবো, যাতে তুমি এই বিপদ ও লাঞ্ছনা হতে মুক্তি পেতে পারো এবং মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ও তার নতুন মাযহাবের তোমার কোন প্রয়োজন না হয়।" তার একথা শুনে উৎবা ভীষণ রাগান্তিত হয় এবং বলে ওঠেঃ "মুহাম্মাদ (সঃ)-এর আমার কি প্রয়োজন? আল্লাহর শপথ! আমি তার সাথে আর কখনো কথা বলতে যাবো না। তুমি আমার সম্পর্কে এমন অপমানকর মন্তব্য করলে? অথচ তুমি তো জান যে, কুরায়েশদের মধ্যে আমার চেয়ে বড় ধনী আর কেউ নেই! ব্যাপার এই যে, তোমাদের সবারই কথায় আমি তার কাছে গিয়েছিলাম এবং সব ঘটনা খুলে বলেছিলাম। আমার কথার জবাবে সে যে কালাম পাঠ করেছে, আল্লাহর কসম! তা কবিতা নয়, গণকের কথা নয় এবং যাদু ইত্যাদিও নয়। যখন সে পড়তে পড়তে ... فَإِنْ اعْرِضُوا পর্যন্ত পৌছে তখন আমি তার মুখে হাত রেখে দিই এবং তাকে আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে থেমে যেতে বলি। আমার ভয় হয় যে, না জানি হয়তো তখনই আমার উপর ঐ শাস্তি আপতিত হয় যে শাস্তি আ'দ ও সামৃদ সম্প্রদায়ের উপর আপতিত হয়েছিল। আর এটা সর্বজন বিদিত যে, মুহাম্মাদ (সঃ) মিথ্যাবাদী **न**यु ।"

সীরাতে আবি ইসহাক গ্রন্থে এ ঘটনাটি অন্য ধারায় রয়েছে। তাতে রয়েছে যে, একদা কুরয়েশরা এক জায়গায় একত্রিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) খানায়ে কা'বার এক প্রান্তে বসেছিলেন। উৎবা কুরায়েশদেরকে বললোঃ "তোমাদের পরামর্শ হলে আমি মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট গমন করবো। তাকে বুঝাবো এবং কিছু লোভ দেখাবো। যদি সে লোভের বশবর্তী হয়ে কিছু চেয়ে বসে তবে আমরা

তাকে তা দিয়ে দিবো এবং তার এ কাজ হতে তাকে বিরত রাখবো।" এটা হলো ঐ সময়ের ঘটনা, যখন হ্যরত হাম্যা (রাঃ) মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং মুসলমানদের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল ও দিন দিন বাড়তেই ছিল। উৎবার কথায় কুরায়েশরা সম্মত হয়ে যায়। সুতরাং সে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট এসে বলতে শুরু করেঃ ''হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। তুমি আমাদেরই একজন। তুমি হলে আমাদের চোখের তারা এবং আমাদের কলিজার টুকরা। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তুমি তোমার কওমের কাছে একটি নতুন বিশ্বয়কর জিনিস আনয়ন করেছো এবং তাদের দলে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দিয়েছো। তাদের জ্ঞানীদেরকে নির্বোধ বলছো, তাদের মা'বৃদদের প্রতি দোষারোপ করছো এবং তাদের দ্বীনকে খারাপ বলতে শুরু করেছো। আর তাদের বুড়োদেরকে কাফির বলছো। এখন জেনে রেখো যে, আজ আমি তোমার কাছে একটা শেষ ফায়সালার জন্যে এসেছি। তোমার কাছে আমি কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি। এগুলোর মধ্যে যেটা ইচ্ছা তুমি গ্রহণ কর এবং আল্লাহর ওয়াস্তে এই হাঙ্গামার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দাও।" তার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেন ঃ "তুমি যা বলতে চাও বল, আমি শুনছি।" সে বলতে শুরু করলোঃ "দেখো, তোমার এই চাল দারা যদি মাল জমা করার ইচ্ছা থাকে তবে আমরা ্রসকাই, মিলে তোমার জন্যে এতো বেশী মাল জমা করে দিচ্ছি যে, সমস্ত কুরায়েশের মধ্যে তোমার চেয়ে বড় মালদার আর কেউ হবে না। আর যদি নেতৃত্বের ইচ্ছা করে থাকো তবে আমরা সবাই মিলে তোমার নেতৃত্ব মেনে নিচ্ছি। যদি তোমার বাদশাহ হওয়ার ইচ্ছা থাকে তবে সারা রাজ্য আমরা তোমাকে সমর্পণ করছি এবং আমরা সবাই তোমার প্রজা হয়ে যাচ্ছি। আর যদি তোমাকে জিনে ধরে থাকে তবে আমরা আমাদের মাল খরচ করে বড় বড় ডাক্তার ও ঝাড়-ফুককারীদের ডেকে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি। অনেক সময় এমন ঘটে থাকে যে, অনুগত জ্বিন তার আমলকারীর উপর বিজয়ী হয়ে যায়। তখন এই ভাবে তার থেকে মুক্তি লাভ করতে হয়।"

আমার যা বলার ছিল তা আমি বললাম। এখন তোমার মনে যা হয় তাই তুমি কর।" উৎবা সেখান হতে উঠে তার সাথীদের কাছে চলে গেল। তারা তার চেহারা দেখেই বলতে লাগলো যে, উৎবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। তারা তাকে জিজ্জেস করলোঃ ''ব্যাপার কি?'' উত্তরে সে বললোঃ ''আল্লাহর শপথ! আমি এমন কথা শুনেছি যা ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। কসম আল্লাহর! ওটা যাদুও নয়. কবিতাও নয় এবং গণকদের কথাও নয়। হে কুরায়েশদের দল! শুনো, তোমরা আমার কথা মেনে নাও। তাকে তার ধারণার উপর ছেডে দাও। তার আনুকূল্যও করো না এবং বিরোধিতাও করো না। সে যা কিছু বলছে ও দাবী করছে সে ব্যাপারে সারা আরব তার বিরোধী হয়ে গেছে। তারা তার বিরুদ্ধে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। তারা যদি তার উপর বিজয় লাভ করে তবে তো সহজেই তোমরা তার থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। আর যদি সে-ই তাদের উপর বিজয়ী হয়ে যায় তবে তার রাজ্যকে তোমাদেরই রাজ্য বলা হবে এবং তার মর্যাদা হবে তোমাদেরই মর্যাদা। আর তোমরাই হবে তার নিকট সবেচেয়ে বেশী গৃহীত।" তার এই কথা শুনে কুরায়েশরা বললোঃ "হে আবুল ওয়ালীদ! আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ (সঃ) তোমার উপর যাদু করে ফেলেছে।" সে জবাব দিলোঃ ''দেখো, আমার অভিমত আমি তোমাদের নিকট পেশ করে দিলাম। এখন তোমাদের যা ইচ্ছা হয় তা-ই কর।"

৬। বলঃ আমি তো তোমাদের
মতই একজন মানুষ, আমার
প্রতি অহী হয় যে, তোমাদের
মা'বৃদ একমাত্র মা'বৃদ।
অতএব তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে
অবলম্বন কর এবং তারই
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।
দুর্তোগ অংশীবাদীদের জন্যে—
৭। যারা যাকাত প্রদান করে না
এবং তারা আখিরাতেও
অবিশ্বাসী।

प। याता क्रेमान जात्न ও সংকর্ম بن امنوا وعسملوا करत जात्मत जात्म तरस्र ह ، موردور و ، مورد و ، مورد

٦- قُلُ انتما أنا بشر مِثلكم ود الم انتما أنا بشر مِثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه و واحد فاستقيموا إليه و استغفروه و ويل للمشركين و استغفروه و ويل للمشركين و ٧- الذين لا يؤتون الزكوة وهم بالاخرة هم كفرون و আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! এই মিথ্যা প্রশ্নকারী মুশ্রিকদেরকে বলে দাও— আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমাকে অহীর মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের সবারই মা'বৃদ এক আল্লাহ। তোমরা যে কতকগুলো মা'বৃদ বানিয়ে নিয়েছো এটা সরাসরি বিভ্রান্তিকর পস্থা। তোমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত কর এবং ঠিক ঐভাবে কর যেভাবে তোমরা তাঁর রাসূল (সঃ)-এর মাধ্যমে জানতে পেরেছো। আর তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী গুনাহ্ হতে তাওবা কর এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। বিশ্বাস রেখো যে, আল্লাহ্র সাথে অংশী স্থাপনকারীরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ 'যারা যাকাত প্রদান করে না।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে এর ভাবার্থ হলোঃ 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই' এই সাক্ষ্য যারা প্রদান করে না। ইকরামাও (রঃ) এ কথাই বলেন। এই উক্তিটি আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তির মতই ঃ

অর্থাৎ "সেই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সেই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।"(৯২ ঃ ৯-১০) নিম্নের উক্তিটিও অনুরূপঃ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামায পড়ে।"(৮৭ ঃ ১৪-১৫) আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নের এ উক্তিটিও ঐরূপ ঃ

مرد شام را ۱۳۶۸ را هل لك إلى ان تزكي

অর্থাৎ "তোমার পবিত্রতা অর্জন করার খেয়াল আছে কি?" (৭৯ ঃ ১৮) এ আয়াতগুলোতে যাকাত অর্থাৎ পবিত্রতা দ্বারা নফ্স্কে বাজে চরিত্র হতে মুক্ত রাখা উদ্দেশ্য। আর এর সবচেয়ে বড় ও প্রথম প্রকার হচ্ছে শির্ক হতে পবিত্র হওয়া। অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াতে যাকাত না দেয়া দ্বারা তাওহীদকে অমান্য করা বুঝানো হয়েছে। মালের যাকাতকে যাকাত বলার কারণ এই য়ে, এটা মালকে অবৈধতা হতে পবিত্র করে এবং মালের বৃদ্ধি ও বরকতের কারণ হয়। আর আল্লাহ্র পথে ঐ মাল হতে কিছু খরচ করার তাওফীক লাভ হয়। কিছু ইমাম সৃদ্ধী (রঃ), মুআ'বিয়া ইবনে কুর্রা (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং অন্যান্য তাফসীরকারগণ এর অর্থ করেছেন মালের যাকাত না দেয়া এবং বাহ্যতঃ এটাই

বুঝা যাচ্ছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-ও এটাকেই পছন্দ করেছেন। কিন্তু এ উক্তিটির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, যাকাত ফর্ম হয় রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছরে। আর এ আয়াত অবতীর্ণ হয় মক্কায়। বড় জোর এই তাফসীরকে মেনে নিয়ে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, সাদকা ও যাকাতের আসল হুকুম তো নবুওয়াতের শুরুতেই ছিল। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ وَاتُواْ حَقَدُ يُومُ حَصَادِهُ আলাহ কিন তোমরা তার হক দিয়ে দাও।"(৬ ঃ ১৪১) হ্যা, তবে ঐ যাকাত, যার নিসাব ও পরিমাণ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে নির্ধারিত হয় তা হয় মদীনায়। এটি এমন একটি উক্তি যে, এর দ্বারা দু'টি উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য এসে যায়।

নামাযের ব্যাপারেও এটা দেখা যায় যে, নামায সূর্যোদয় ও সূর্যান্তের পূর্বে নবুওয়াতের শুরুতেই ফরয হয়েছিল। কিন্তু মি'রাজের রাত্রে হিজরতের দেড় বছর পূর্বে পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিতভাবে শর্ত ও আরকানসহ নির্ধারিত হয়। আর ধীরে ধীরে এর সমুদয় সম্পর্কিত বিষয় পুরো করে দেয়া হয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর মহামহিমান্তিত আল্লাহ্ বলেনঃ "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।" এটা কখনো শেষ হবার নয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

অর্থাৎ "যাতে তারা হবে চিরস্থায়ী।"(১৮ ঃ ৩) আর এক জায়গায় আছেঃ عَطَاءً غَيْر مُجْذُو অর্থাৎ "তাদেরকে যে ইনআ'ম দেয়া হবে তা কখনো ভাঙ্গবার বা শেষ হবার নয়, বরং অনবরতই থাকবে।"(১১ ঃ ১০৮) সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, তাদেরকে যেন এটা তাদের প্রাপ্য হিসেবে দেয়া হবে, অনুগ্রহ হিসেবে নয়। কিন্তু কতক ইমাম তাঁর এ উক্তি খণ্ডন করেছেন। কেননা, জায়াতবাসীর উপরও নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্র অনুগ্রহ রয়েছে, এ কথা বলতে হবে। স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

ر طورو هرردودرد ۱۸ود و ور بل الله يمن عليكم أن هدكم لِلإيمانِ

অর্থাৎ "বরং আল্লাহ্ই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন বা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।"(৪৯ ঃ ১৭) জান্নাতবাসীদের উক্তিঃ

/ رين المومرد/ / / / / و يود فمن الله علينا و وقسنا عذاب السموم অর্থাৎ "আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন।"(৫২ ঃ ২৭) রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ কিন্তু এই যে, আল্লাহ্ আমাকে স্বীয় রহমত, অনুগ্রহ ও ইহ্সানের মধ্যে নিয়ে নিবেন।

- ৯। বল ঃ তোমরা কি তাঁকে
  অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী
  সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং
  তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড়
  করাতে চাও? তিনি তো
  জগতসমূহের প্রতিপালক।
- ১০। তিনি স্থাপন করেছেন অটল
  পর্বতমালা ভূ-পৃষ্ঠে এবং তাতে
  রেখেছেন কল্যাণ এবং চার
  দিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা
  করেছেন খাদ্যের, সমভাবে
  যাঞ্জাকারীদের জন্যে।
- ১১। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূমপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি ওটাকে ও পৃথিবীকে বললেনঃ তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললোঃ আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।
- ১২। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন, এবং আমি নিকটবর্তী

٩- قُلُ ائِنكُمُ لَتكُفُرُونَ بِالَّذِيُ خَلُقَ الْارْضُ فِئِي يَدُمَيُنِ وَجَلَعَلُونَ لَهُ انداداً ذَلِكَ رَبِّ

العلمِينُ ٥

١- و جعل فيها رواسي من فوقها وبرك فيها وقد فيها المراك فيها وقد فيها المراك فيها وقد فيها المراك فيها المراك فيها المراك فيها المراك فيها المراك في المر

۱۰- ثُمَّ استوى إلى السَّمَاءِ وَ هِى دُخَانَ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضُ انْتِينَا طُوعًا أو كرها قَالَتَا اتَينَا طَائِعِينَ ٥

۱۲- فَقَضْهُنَّ سَبْعُ سَمُواَتٍ فِيَ يُومَيْنِ وَاوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ يُومَيْنِ وَاوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ امرها وزينا السَّمَاءُ الدنيا আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র ব্যবস্থাপনা। بِمُصَابِيح وَجِفَظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ إِمَصَابِيح وَجِفَظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, শাসনকর্তা এবং পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ। সবারই উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই। যমীনের ন্যায় প্রশস্ত সৃষ্ট জিনিসকে তিনি স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতাবলে মাত্র দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের তাঁর সাথে কুফরী করাও উচিত নয় এবং শির্ক করাও না। তিনিই যেমন সবারই সৃষ্টিকর্তা তেমনই তিনিই সবারই পালনকর্তা। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, অন্যান্য আয়াতে যমীন ও আসমানকে ছয় দিনে সৃষ্টি করার কথা বর্ণিত হয়েছে, আর এখানে এগুলোকে সৃষ্টি করার সময় পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং জানা গেল যে, প্রথমে যমীনকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অট্টালিকা নির্মাণ করারও পদ্ধতি এটাই যে, প্রথমে ভিত্তি ও নীচের অংশ নির্মাণ করা হয়। তারপর উপরের অংশ ও ছাদ নির্মাণ করা হয়ে থাকে। যেমন মহামহিমান্তিত আল্লাহ্ বলেনঃ

ور سرد برربرووس و برد بروس و برد برا بر سرا برساوس و برد مرا برساوس برد برد مرا برساوس برساء و فسوهن سبع الله السماء فسوهن سبع

سموت -

অর্থাৎ "তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং ওকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন।"(২ ঃ ২৯) আর আল্লাহ্ তা'আলা যে বলেছেনঃ

ر رودرره المرارية الم المرارية المرار

অর্থাৎ "তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন; তিনি এটাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন সূর্যালোক; এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। তিনি ওটা হতে বহির্গত করেছেন ওর পানি ও তৃণ, এবং

পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। এসব তোমাদের ও তোমাদের (গৃহপালিত) চতুষ্পদ জম্ভুর ভোগের জন্যে।"(৭৯ ঃ ২৭-৩৩) এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আসমানকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যমীনকে এর পরে বিছানো হয়েছে; কিন্তু এর দারা ভাবার্থ এই যে, পরে যমীন হতে পানি, চারা বের করা হয়েছে এবং পাহাড়কে গেড়ে দেয়া হয়েছে। যেমন এর পরেই রয়েছেঃ "তিনি ওটা হতে বের করেছেন ওর পানি ও তৃণ।" তারপর তিনি আসমান ও যমীনকে ঠিকঠাক করেছেন। সুতরাং দু'টি আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলেনঃ "কুরআন কারীমের কতকগুলো আয়াতের মধ্যে আমি কিছুটা অনৈক্য দেখতে পাচ্ছি। যেমন একটি আয়াতে রয়েছেঃ

ر برور ر رورو ورور شدر رر بروور فلا انساب بینهم یومیند ولا یتسا الون -

অর্থাৎ "ঐ দিন তাদের মধ্যে কোন বংশ সম্পর্ক থাকবে না এবং তারা 

অর্থাৎ "তারা একে অপরের সামনা-সামনি হয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করবে।"(৫২ ঃ ২৫) এক আয়াতে আছেঃ

ر ر مووور الراروه ولا يكتمون الله حديثا

অর্থাৎ "তারা আল্লাহ্র কাছে কোন কথা গোপন করবে না।"(৪ ঃ ৪২) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

ر لا رسار ہوائٹ ہو۔ واللّٰهِ رَبِنا مَا كُنا مشرِكِين ـ

অর্থাৎ "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র কসম! আমরা মুশরিক ছিলাম না।"(৬ ঃ ২৩) এ আয়াতে রয়েছে যে, তারা গোপন করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

ررد و درر هر ده روز السماء بنها .... والارض بعد ذلك دحها .

অর্থাৎ "তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা সৃষ্টি করেছেন।..... এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন।"(৭৯ ঃ ২৭-৩০) এখানে মহান আল্লাহ্ আকাশ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন যমীনের পূর্বে। আর এখানে (সূরায়ে হা-মীম, আস্ সাজদায়) বলেছেনঃ

قُلُ ائِنَكُمُ لَتَكَفُّرُونُ بِالَّذِي خُلَقَ الْأَرْضُ فِي يُومَيْنِ .... طُائِعِينَ

এখানে তিনি যমীন সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করেছেন আকাশ সৃষ্টির পূর্বে। আর মহামহিমানিত আল্লাহ বলেছেনঃ

ر ر ساور وراس در والمرور والمرور والمرور والمرار والم

তাহলে কি আল্লাহ্ এরূপ ছিলেন, তারপর গত হয়ে গেছেন? দয়া করে এগুলোর সঠিক অর্থ বুঝিয়ে দিন, যাতে অনৈক্য দূর হয়ে যায়। লোকটির এসব প্রশ্নের উত্তরে হয়রত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "য়ে দুটি আয়াতের একটির মধ্যে পরম্পর জিজ্ঞাসাবাদের কথা রয়েছে এবং অন্যটিতে তা অস্বীকার করা হয়েছে। এটা দুই সময়ের কথা। শিংগায় দুটি ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকারের সময় পরস্পরের মধ্যে কোন জিজ্ঞাসাবাদ হবে না। দ্বিতীয় ফুৎকারের সময় পরস্পরের মধ্যে কোন জিজ্ঞাসাবাদ হবে না। দ্বিতীয় ফুৎকারের সময় পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ হবে। য়ে দুটি আয়াতের একটির মধ্যে কোন কথা গোপন না করার এবং অন্য আয়াতে গোপন করার কথা রয়েছে। এরও স্থল দুটি। য়খন মুশরিকরা দেখবে য়ে, একত্ববাদীদের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে তখন তারা বলবেঃ "আমরা মুশরিক ছিলাম না।" কিন্তু য়খন তাদের মুখে মোহর লেগে যাবে এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে তখন আর কিছুই গোপন থাকবে না এবং তাদের কৃতকর্মের স্বীকারুক্তি হয়ে যাবে। তখন তারা বলবেঃ "হায়! আমরা যদি মাটি হয়ে যেতাম।"

আসমান এবং যমীনের সৃষ্টির ক্রম পর্যায়ের ব্যাপারেও কোন অনৈক্য নেই। প্রথমে দুই দিনে যমীনকে সৃষ্টি করা হয়। তারপর দুই দিনে আসমানকে সৃষ্টি করা হয়। অতঃপর যমীনের জিনিসগুলো, যেমন পানি, চারা, পাহাড়-পর্বত, প্রস্তরাদি, জড় পদার্থ ইত্যাদি দুই দিনে সৃষ্টি করেন। ﴿﴿ وَهُمُ وَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

যে নামগুলো আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্যে নির্ধারণ করেছেন ওগুলোর তিনি বর্ণনা দিয়েছেন যে, সদা-সর্বদা তিনি ঐরূপই থাকবেন। আল্লাহ তা'আলার কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে না। সুতরাং কুরআন কারীমের মধ্যে মোটেই অনৈক্য নেই এবং এর আয়াতগুলো পরস্পর বিরোধী নয়। এর এক একটি শব্দ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার পক্ষ হতে এসেছে।

যমীনকে আল্লাহ তা'আলা দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ রবিবার ও সোমবারে। আর যমীনের উপর পাহাড়-পর্বত বানিয়েছেন। যমীনকে তিনি বরকতময় করেছেন। মানুষ এতে বীজ বপন করে এবং তা হতে গাছ, ফলমূল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীবাসীর যেসব জিনিসের প্রয়োজন তার সবই যমীনেই উৎপন্ন হয়। ক্ষেত এবং বাগানের স্থানও তিনি বানিয়ে দিয়েছেন। যমীনের এই ঠিক-ঠাককরণ মঙ্গল ও বুধবারে হয়। চার দিনে যমীনের সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত হয়। যে লোকগুলো এর জ্ঞান লাভ করতে চাচ্ছিল তারা পূর্ণ জবাব পেয়ে যায়। সুতরাং এ বিষয়ে তারা জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়।

যমীনের প্রতিটি অংশে মহান আল্লাহ ঐ জিনিস সরবরাহ করেছেন যা তথাকার বাসিন্দার জন্যে উপযোগী। যেমন ইয়ামনে 'আসব', সাবৃরে 'সাবৃরী' এবং রাঈ এ 'তায়ালিসা'। আয়াতের শেষ বাক্যের ভাবার্থ এটাই। এটাও বলা হয়েছে যে, যার যা প্রয়োজন ছিল, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে তা সরবরাহ করেছেন। এ অর্থটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির সহিত সাদৃশ্যপূর্ণঃ

۱۱۰ و د ره و ها مر ۱۲۰ ووه و واتکم مِن کِل ما سالتموه

অর্থাৎ "তোমরা যা কিছু চেয়েছো, তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে তার সবই দিয়েছেন।"(১৪ ঃ ৩৪) এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূমপুঞ্জ বিশেষ। আল্লাহ একে এবং পৃথিবীকে বললেনঃ তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। অর্থাৎ আমার হুকুম মেনে নিয়ে আমি যা বলি তাই হয়ে যাও, খুশী মনে অথবা বাধ্য হয়ে।

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যেমন আকাশকে হুকুম করা হলো সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি উদিত করার। আর যমীনকে হুকুম করা হলো পানির নহর জারী করার এবং ফল-মূল উৎপন্ন করার ইত্যাদি। উভয়েই খুশী মনে হুকুম মেনে নিতে সমত হয়ে গেল এবং বললোঃ 'আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।' কথিত আছে যে, এদুটোকে কথোপকথনকারীদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। একথাও বলা হয়েছে যে, যমীনের ঐ অংশ কথা বলেছিল যেখানে কা'বা ঘর নির্মিত হয়েছে। আর আসমানের ঐ অংশ কথা বলেছিল যা ঠিক এর উপরে রয়েছে। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

ইমাম হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, যদি আসমান ও যমীন আনুগত্য স্বীকার না করতো তবে ওদেরকে শাস্তি দেয়া হতো, যে শাস্তির যন্ত্রণা তারা অনুভব করতো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন। অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে। প্রত্যেক আকাশে তিনি ইচ্ছামত জিনিস ও ফেরেশতামণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত ও নিয়োজিত করে দেন। দুনিয়ার আকাশকে তিনি তার কারাজি দ্বারা সুশোভিত করেন যেগুলো যমীনে আলো বিচ্ছুরিত করে এবং ঐ শয়তানদের প্রতি ওরা সজাগ দৃষ্টি রাখে যারা উর্ধ জগতের কিছু শুনবার উদ্দেশ্যে উপরে উঠার ইচ্ছা করে এবং ওগুলো সব দিক হতে ঐ শয়তানদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়।

মহান আল্লাহ বলেনঃ এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা, যিনি সবারই উপর বিজয়ী, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিটি অংশের সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয়ের খবর রাখেন।

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকার্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ ''আল্লাহ তা'আলা রবিবার ও সোমবারে যমীন সৃষ্টি করেন। পাহাড় পর্বত এবং সমুদয় উপকারী বস্তুকে সৃষ্টি করেন মঙ্গলবারে। বুধবারে গাছ-পালা, পানি, শহর এবং আবাদী ও অনাবাদি অর্থাৎ জনপদ ও মরু প্রান্তর সৃষ্টি করেন। সুতরাং এটা হলো চার দিন।" এটা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটিই পাঠ করেন। অতঃপর বলেনঃ "বৃহস্পতিবারে আল্লাহ তা'আলা আসমান সৃষ্টি করেন এবং শুক্রবারে তিন ঘটা বাকী থাকা পর্যন্ত নক্ষত্ররাজি, সূর্য, চন্দ্র এবং ফেরেশতামণ্ডলী সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয় ঘন্টায় প্রত্যেকটি জিনিসের উপর বিপদ আপতিত করেন যার থেকে লোক উপকার লাভ করে থাকে। তৃতীয় ঘন্টায় তিনি হ্যরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন, তাঁকে বেহেশতে প্রতিষ্ঠিত করেন, ইবলীসকে হুকুম করেন হ্যরত আদম (আঃ)-কে সিজদা করার এবং পরিশেষে তাকে সেখান হতে বের করে দেন।" ইয়াহুদীরা বললোঃ "হে মুহাম্মাদ (उनः)! এরপর কি হলো?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন।" তারা বললোঃ "আপনি সবই ঠিক বলেছেন, কিন্তু শেষ কথাটি বলেননি। তা হলো এই যে, অতঃপর তিনি আরাম গ্রহণ করেন।" তাদের একথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সঃ) রাগান্থিত হলেন। তখন নিম্নলিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

 অর্থাৎ ''আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে; আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। অতএব, তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর।"(৫০ ঃ ৩৮-৩৯)

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) রাস্লুল্লাহ (সঃ) আমার হাত ধরে বললেনঃ "আল্লাহ তা'আলা মাটিকে শনিবারের দিন সৃষ্টি করেন। তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেন রবিবারে। বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেন সোমবারে। অপ্রীতিকর জিনিস সৃষ্টি করেন মঙ্গলবারে। আলো সৃষ্টি করেন বুধবারে। জীব-জন্তু যমীনে ছড়িয়ে দেন বৃহস্পতিবারে। আর শুক্রবারের দিন আসরের এবং রাত্রির মাঝামাঝি সময়ে, দিনের শেষ ভাগে হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন এবং এভাবে সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত করেন।" ২

১৩। তবুও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলঃ আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধাংসকর শাস্তির; আ'দ ও সামূদের শান্তির অনুরূপ। ১৪। যখন তাদের নিকট রাসূলগণ এসেছিল তাদের সমুখ ও পশ্চাৎ হতে এবং বলেছিলঃ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করো না। তখন তারা বলেছিলঃ আমাদের প্রতিপালকের এইরূপ ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। অতএব তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছো, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি।

১. এটা ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ বর্ণনাটি গারীব।

২. এ হাদীসটি ইবনে জুরায়েজ (রঃ) বর্ণনা করেন। ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটাও গারীব হাদীস। ইমাম বুখারী (রঃ) এটাকে মুআল্লাল বলেছেন এবং বলেছেন যে, কেউ কেউ এটাকে হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে এবং হযরত হুরাইরা (রাঃ) কা'ব আহবার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং এটাই সঠিকতম।

১৫। আর আ'দ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করতো এবং বলতোঃ আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? তারা কি তবে লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ তারা আমার निদर्भनावनीरक अञ्चीकात করতো।

১৬। অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শান্তি আস্বাদন করাবার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্জাবায়ু অণ্ডভ দিনে। পরকালের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদের সাহায্য করা হবে না।

১৭। আর সামৃদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি **णारमं त्रक** १४-निर्पि १ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানলো তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ।

/ رور و رور وروو ۱۵- فاما عاد فاستكبروا في ورد رد درسررود رو الارضِ بِغيرِ الحقِ وقالوا من رر ہے ہے ہے ہے۔ اشــد مِنا قــوۃ او لم یروا ان الله الذِي خَلَقَهُمْ هُو اَشَدْ دوه و سرطر روه المار مِنهم قُـوةً وكـانوا بِايتِنا *رو ر وو ر* يجحدون ٥

١٦- فَارْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيْحًا ر ۔ صرصراً فِی ایامِ نَجِساتٍ رِّ لِنُذُيِقَهُمْ عَـٰذَابَ الْخِـٰزِي فِي ور رود مرار و ورود الدير و المرود الديرة الديرة الديرة الديرة الديرة الديرة المرودة ا ۰*۲۰ روه روه روه ر* اخزی و هم لا ینصرون<sub>⊙</sub> ۱۷ - ۱۷ مرود ور ۱۷ ۱۹۰۹ و م ۱۷ - واما ثمود في هدينهم ر در ره و درا العلمي على الهدى فأخذتهم صعيقة العذاب رود الهونِ بِما كانوا يكسِبون ٥

১৮। আমি উদ্ধার করলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করতো। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে মুহামাদ (সঃ)! তোমাকে যারা অবিশ্বাস করছে এবং আল্লাহর সাথে কুফরী করছে তাদেরকে বলে দাও— তোমরা যদি শিক্ষা ও উপদেশমূলক কথা হতে মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তোমাদের পরিণাম ভাল হবে না। জেনে রেখো যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা তাদের নবীদেরকে (আঃ) অমান্য করার কারণে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে, তোমাদের কৃতকর্ম যেন তোমাদেরকে তাদের মত না করে দেয়। আ'দ, সামূদ এবং তাদের মত অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থা তোমাদের সামনে রয়েছে। তাদের কাছে পর্যায়ক্রমে রাসূলদের আগমন ঘটেছিল। তাঁরা এই গ্রামে, ঐ গ্রামে, এই বস্তীতে, সেই বস্তীতে এসে তাদেরকে আল্লাহর বাণী শুনাতে থাকতেন। কিন্তু তারা গর্বভরে তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করে। তারা রাসূলদেরকে (আঃ) বলেঃ আমাদের প্রতিপালকের এইরূপ ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। অতএব, তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছো আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম।

আ'দ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করতো। ভূ-পৃষ্ঠে তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করতো। তাদের গর্ব ও হঠকারিতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের ঔদ্ধত্য ও অগ্রাহ্যতা এমন শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল যে, তারা বলে উঠেছিলঃ ''আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী আর কে আছে?'' অর্থাৎ আমাদের মত শক্তিশালী, দৃঢ় ও মযবৃত আর কেউ নেই। সুতরাং আল্লাহর আযাব আমাদের কি ক্ষতি করতে পারে?

তারা এতো বেশী ফুলে উঠে যে, আল্লাহকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বত হয়। তারা কি তবে লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ, যিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তাদের চেয়ে বহু গুণে শক্তিশালী? তাঁর শক্তির অনুমানও করা যায় না। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

ر س*کر (۱۵۷۸ مده* ۱۵ ۱۵ مورود و در والسماء بنينها بايد وإنا لموسِعون ـ

অর্থাৎ "আমি আমার হাতে আকাশ সৃষ্টি করেছি এবং আমি ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী।"(৫১ ঃ ৪৭)

প্রবল প্রতাপান্থিত আল্লাহ বলেনঃ অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্থাদন করাবার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্জাবায়ু অশুভ দিনে, যাতে তাদের দর্প চূর্ণ হয়ে যায় এবং তারা সমূলে ধ্বংস হয়।

তানত বলা হয় ভীষণ শব্দ বিশিষ্ট বায়ুকে। পূর্বদিকে একটি নদী রয়েছে, যা ভীষণ শব্দ করে প্রবাহিত হয়। এ জন্যে আরববাসী ওটাকেও তালে থাকে। বলে থাকে। দ্বারা পর্যায়ক্রমে বা অনবরত চলা বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ দ্বারা পর্যায়ক্রমে বা অনবরত চলা বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ অর্থাৎ "(ঐ ঝঞ্জাবায়ু তাদের উপর) সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীন ভাবে (প্রবাহিত হয়েছিল)।"(৬৯ ঃ ৭) মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ তালের ভূর্বিত হয়েছিল)।"(৬৯ ঃ ৭) মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ তালের ভূর্বিত হয়েছিল। শ্বেরণ করেছিলাম ঝঞ্জাবায়ু) নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে।"(৫৪ ঃ১৯) যে শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল সাত রাত এবং আট দিন পর্যন্ত স্থায়ীভাবে ছিল। ফলে সবাই তারা ধ্বংসের ঘাটে এসে পতিত হয়েছিল এবং তাদের বীজ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর পরকালের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। না দুনিয়ায় কেউ তাদের সাহায্য করতে পারলো, না পরকালে কেউ তাদের সাহায্য করতে পারবে। উভয় জগতেই তারা বন্ধনহীন রয়ে গেল।

প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ আর সামৃদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি তাদেরকে পথ-নির্দেশ করেছিলাম। হিদায়াত তাদের কাছে খুলে দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করেছিলাম। হযরত সালেহ (আঃ) তাদের কাছে সত্যকে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা বিরোধিতা ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং হযরত সালেহ (আঃ)-এর সত্যবাদিতার প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা যে উদ্ভীটি পাঠিয়েছিলেন তারা তার পা কেটে ফেলে। ফলে তাদের উপরও আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে। তাদেরকে লাঞ্ছ্নাদায়ক শাস্তি আঘাত হানলো, অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হলো এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা। এটা ছিল তাদের কৃতকর্মেরই প্রতিফল।

তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান এনেছিল এবং নবীদের (আঃ) সত্যতা স্বীকার করেছিল এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখতো তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বাঁচিয়ে নেন। তাদের মোটেই কষ্ট হয়নি। তারা তাদের নবী (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ তা'আলার লাঞ্ছ্নাজনক শাস্তি হতে পরিত্রাণ লাভ করে। ১৯। যেদিন আল্লাহর শক্রদেরকে জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে সেদিন তাদেরকে বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে,

২০। পরিশেষে যখন তারা জাহানামের সন্নিকটে পৌঁছবে তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে।

২১। জাহান্নামীরা তাদের ত্বককে জিজ্ঞেস করবেঃ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে তারা বলবেঃ আল্লাহ, যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথম বার এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

২২। তোমরা কিছু গোপন করতে
না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের
কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের
বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না—
উপরস্তু তোমরা মনে করতে
যে, তোমরা যা করতে তার
অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন
না।

۲۱- وقالوا الجلودهم لم شهدتم ۱۲۰ روام المجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذی ۱۰۰۱ و ۱۵ روام انطق کل شیء وهو خلقکم اس اس ۱۵ والیه ترجعون و

۲۲- وما کنتم تستیترون آن سرور روو روو رو یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن

س *س رو رو و ر* مِما تعملون <sub>O</sub> ২৩। তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা হয়েছো ক্ষতিগ্রস্ত।

২৪। এখন তারা ধৈর্যধারণ করলেও জাহান্নামই হবে তাদের আবাস এবং তারা অনুথ্
 চাইলেও তারা অনুগ্
প্রথাপ্ত হবে না। ۲۳- وذلکم ظُنگم الذی ظُننتم مرسور کردور مرسور کم ظُننتم مرسور کم فَاصَبِحتم مِن کردور سرکم اردیم فاصبِحتم مِن الخِسِرِین م

٢- فَإِنَّ يَصِبِرُوا فَالنَّارُ مَثُوَّى ٣ و وَ مَ مَرَدُودُ لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ٥

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এই মুশরিকদেরকে বলে দাও কিয়ামতের দিন তাদেরকে জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে এবং জাহান্নামের রক্ষক তাদেরকে একত্রিত করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ الَى جَهْمَ وُرِدُا وَرَدُا عَالَى جَهْمَ وُرِدُا وَالْمَجْرُمِيْنِ वर्णा 'আমি অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে কঠিন পিপাসার্ত অবস্থায় হাঁকিয়ে নিয়ে যাবো।''(১৯ ঃ ৮৬) তাদেরকে জাহান্নামের ধারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দেহ, কর্ণ, চক্ষু এবং তৃক তাদের আমলগুলোর সাক্ষ্য প্রদান করবে। তাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত দোষ প্রকাশিত হয়ে পড়বে। দেহের প্রতিটি অঙ্গ বলে উঠবেঃ ''সে আমার ঘারা এই গুনাহ করেছে।'' তখন সে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে ভর্ৎসন্না করে বলবেঃ ''কেন তোমরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করছো?'' তারা উত্তরে বলবেঃ ''আমরা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করছি মাত্র। তিনি আমাদেরকে কথা বলার শক্তি দান করেছেন। সুতরাং আমরা সত্য সত্য কথা শুনিয়ে দিয়েছি। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টিকারী। তিনিই সবকিছুকে বাকশক্তি দান করেছেন। সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধাচরণ এবং তাঁর হুকুমের অবাধ্যাচরণ কে করতে পারে?

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) হেসে উঠেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ "আমি কেন হাসলাম তা তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করলে না যে?" সাহাবীগণ (রাঃ) তখন বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি হাসলেন কেন?" উত্তরে তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন বান্দার তার প্রতিপালকের সাথে ঝগড়ার কথা মনে করে আমি বিম্ময়বোধ করছি। বান্দা বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি আমার সঙ্গে অঙ্গীকার

করেননি যে, আপনি আমার উপর যুলুম করবেন না?" আল্লাহ তা'আলা জবাবে বলবেনঃ "হাঁ৷ (অবশ্যই করেছিলাম)।" সে বলবেঃ "আমি তো আমার আমলের উপর আমার নিজের ছাড়া আর কারো সাক্ষ্য কবূল করবো না।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "আমি এবং আমার সম্মানিত ফেরেশতারা কি সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে যথেষ্ট নইং" কিন্তু সে বারবার তার একথাই বলতে থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত হুজ্জতের জন্যে তার মুখে মোহর লাগিয়ে দিবেন এবং তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে বলা হবেঃ "সে যা কিছু করেছে তার সাক্ষ্য তোমরা প্রদান কর।" তারা তখন পরিষ্কারভাবে সত্য সাক্ষ্য দিয়ে দিবে। সে তখন তাদেরকে তিরস্কার করে বলবেঃ "আমি তো তোমাদেরকেই রক্ষা করার জন্যে তর্ক করছিলাম।"

হযরত আবৃ মৃসা আশআ'রী (রাঃ) বলেনঃ "কাফির এবং মুনাফিকদেরকে হিসাবের জন্যে ডাক দেয়া হবে। তিনি তাদের প্রত্যেকের সামনে তার কৃতকর্ম পেশ করবেন। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি শপথ করে করে নিজের কৃতকর্ম অস্বীকার করবে এবং বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনার ফেরেশতারা এমন কিছু লিখে রেখেছেন যা আমি কখনো করিনি।" ফেরেশতারা বলবেনঃ "তুমি কি অমুক দিন অমুক জায়গায় অমুক আমল করনি?" সে উত্তরে বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনার মর্যাদার শপথ! আমি এ কাজ কখনো করিনি।" অতঃপর তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। সর্বপ্রথম তার ডান উরু কথা বলবে।" ২

হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন কাফিরের সামনে তার কৃত মন্দ আমলগুলো পেশ করা হবে। সে তখন ওগুলো অস্বীকার করবে এবং তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "এই যে তোমার প্রতিবেশীরা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে?" সে বলবেঃ "তারা মিথ্যা বলছে।" মহান আল্লাহ বলবেনঃ "এই যে এরা তোমার পরিবারবর্গ, এরা সাক্ষ্য দিচ্ছে?" সে উত্তর দিবেঃ "এরাও সবাই মিথ্যাবাদী।" আল্লাহ তা'আলা তখন তাদেরকে শপথ করাবেন। তখন তারা শপথ করবে। তথাপি সে অস্বীকারই করবে। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদেরকে নীরব করবেন এবং স্বয়ং তার অঙ্গ-প্রত্যুক্তলো তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করবে এবং তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

এ হাদীসটি হাফিয় আবৃ বকর আল বায্যায় (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রঃ) ও
 ইমাম নাসাঈ (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

২. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি হাফিয আবুল ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইবনুল আ্যরাক (রঃ)-কে বলেনঃ "কিয়ামতের দিন একটি সময় তো এমন হবে যে, কাউকেও কথা বলার অনুমতি দেয়া হবে না এবং কোন ও্যর-আপত্তিও শুনা হবে না। অতঃপর যখন কথা বলার অনুমতি দেয়া হবে তখন বান্দা ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক করতে শুরু করবে এবং স্বীয় কৃতকর্মকে অস্বীকার করে বসবে। তারা মিথ্যা শপথ করবে। অবশেষে তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে। সূতরাং তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। তখন তাদের ত্বক, চক্ষু, হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। অতঃপর তাদের মুখ খুলে দেয়া হবে। তখন তারা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার কারণে তিরস্কার করবে। তারা তখন বলবেঃ 'আল্লাহ্, যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার এবং তাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।' তখন মুখও স্বীকার করে নিবে।"

হযরত রাফে আবুল হাসান (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, স্বীয় কৃতকর্ম অস্বীকার করার কারণে তার জিহ্বা এতো মোটা করে দেয়া হবে যে, ওটা একটা কথাও বলতে পারবে না। তখন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে সাক্ষ্য দিতে বলা হবে। তারা প্রত্যেকেই তখন নিজ নিজ আমলের কথা বলে দিবে। কর্ণ, চক্ষু, ত্বক, লজ্জাস্থান, হাত, পা ইত্যাদি সবাই সাক্ষ্য দিবে। <sup>২</sup>

এর অনুরূপ আরো বহু হাদীস ও আসার সূরায়ে ইয়াসীনের নিম্নের আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আয়াতটি হলোঃ

অর্থাৎ ''আমি আজ তাদের মুখ্ন মোহর করে দিবো, তাদের হস্ত কথা বলবে আমার সাথে এবং তাদের চরণ সাক্ষ্য দিবে তাদের কৃতকর্মের।"(৩৬ ঃ ৬৫)

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমরা সমুদ্রের হিজরত হতে ফিরে আসি তখন রাস্লুল্লাহ (সঃ) একদা আমাদেরকে বললেনঃ "তোমরা হাবশা দেশে (আবিসিনিয়ায়) বিশ্বয়কর ঘটনা কিছু দেখে থাকলে বর্ণনা কর।" তখন একজন যুবক বললোঃ "একদা আমরা সেখানে বসে আছি এমন সময় তাদের আলেমদের একজন বৃদ্ধা মহিলা মাথায়

এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটাও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

একটি কলসি নিয়ে আমাদের পার্শ্ব দিয়ে গমন করে। তাদের একজন যুবক তাকে ধাক্কা দেয়। ফলে সে পড়ে যায় এবং কলসিটি ভেঙ্গে যায়। তখন ঐ বৃদ্ধা মহিলাটি উঠে ঐ যুবকটির দিকে দৃষ্টিপাত করে বললাঃ "ওরে প্রতারক! তুই এর পরিণাম তখনই জানতে পারবি যখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুরসীর উপর সমাসীন হবেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে একত্রিত করবেন। ঐ সময় তাদের হাত, পা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং প্রত্যেকের প্রত্যেকটি আমল প্রকাশিত হয়ে পড়বে। ঐদিন তোর এবং আমার মধ্যে ফায়সালা হয়ে যাবে।" একথা শুনে রাস্লুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "বৃদ্ধা মহিলাটি সত্য কথাই বলেছে, আল্লাহ তা'আলা ঐ সম্প্রদায়কে কিভাবে পবিত্র করবেন যাদের দুর্বলদের প্রতিশোধ সবলদের হতে গ্রহণ না করবেন?"

ইবনে আবিদ দুনিয়া (রঃ) এই রিওয়াইয়াতটিই অন্য সনদে বর্ণনা করেছেন। যখন বানা স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের কারণে ভর্ৎসনা করবে তখন তারা উত্তর দিতে গিয়ে এ কথাও বলবেঃ "তোমাদের আমলগুলো আসলে গোপন ছিল না। আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টির সামনে তোমরা কুফরী ও অবাধ্যাচরণের কাজে লিপ্ত থাকতে এবং কিছুই পরোয়া করতে না। কেননা, তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের বহু কাজ আল্লাহর নিকট গোপন থাকছে। এই মিথ্যা ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তাই আজ তোমরা ধ্বংস হয়ে গেছো।"

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "একদা আমি কা'বা শরীফের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় তথায় তিনজন লোক আসলো, যাদের পেট ছিল বড় এবং জ্ঞান ছিল কম। তাদের একজন বললোঃ "আছা বলতো, আমরা যে কথা বলছি তা কি আল্লাহ শুনতে পাছেন?" দ্বিতীয়জন বললোঃ "আমরা উচ্চস্বরে কথা বললে তিনি শুনতে পান এবং নিম্ন স্বরে কথা বললে তিনি শুনতে পান না।" তৃতীয় জন বললোঃ "তিনি কিছু শুনতে পেলে সবই শুনতে পান।" আমি এসে রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেনঃ

رَ مَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهُدْ عَلَيْكُمْ سَمْعَكُمْ وَلَا أَبْصَارِكُمْ وَلَا جَلُودُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهُدْ عَلَيْكُمْ سَمْعَكُمْ وَلَا أَبْصَارِكُمْ وَلَا جَلُودُكُمْ ..... مِنَ الْخِسِرِينَ -

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটা এই সনদে গারীব।

অর্থাৎ "তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না ...... ফলে তোমরা হয়েছো ক্ষতিগ্রস্ত।" ১

হযরত বাহ্য ইবনে হাকীম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে এমন অবস্থায় আহ্বান করা হবে যে, তোমাদের মুখের উপর মোহর মারা থাকবে। তোমাদের মধ্যে কারো আমল সর্বপ্রথম যে (অঙ্গ) প্রকাশ করবে তা হবে তার উরু ও স্কন্ধ।" ২

মা'মার (রঃ) বলেন যে, হযরত হাসান (রঃ) দুর্নির প্রেলছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ''আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে, আমি তার সাথে ঐ ব্যবহারই করে থাকি। আর যখন সে আমাকে ডাকে আমি তখন তার সাথেই থাকি।" হযরত হাসান (রঃ) এটুকু বলার পর কিছুক্ষণ চিন্তা করে আবার বলতে শুরু করেনঃ আল্লাহ সম্পর্কে যে ধারণা করে তার আমলও ঐরপই হয়ে থাকে। মুমিন আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রাখে বলে তার আমলও ভাল হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিক আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করে বলে তার আমলও মন্দ হয়।" অতঃপর তিনি বলেন যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তার্ণআলা বলেনঃ

অর্থাৎ "তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না ....... তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা ধ্বংস হয়েছো।"

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যেন এই অবস্থা ছাড়া মৃত্যু বরণ না করে যে, আল্লাহর প্রতি তার ধারণা ভাল রয়েছে। কারণ যে সম্প্রদায় আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা রেখেছে

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি আবদুর রায্যাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তাদেরকে ধাংস করে দিয়েছেন।" অতঃপর তিনি ذُلِكُمْ طُنْكُمْ الَّذِي طُنْنَتُمُ -এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন।

এরপর প্রবল প্রতাপান্থিত আল্লাহ বলেনঃ এখন তারা ধৈর্যধারণ করলেও জাহান্নামই হবে তাদের আবাস এবং তারা অনুগ্রহ চাইলেও তারা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে না। অর্থাৎ জাহান্নামীদের জাহান্নামের মধ্যে ধৈর্যধারণ করা বা না করা সমান। তাদের কোন ওযর-আপত্তিও গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের পাপও ক্ষমা করা হবে না। তাদের জন্যে দুনিয়ায় পুনরায় প্রত্যাবর্তনের পথও বন্ধ। এটা আল্লাহ তা'আলার নিমের উক্তির মতঃ

رود رسر ۱۱۱۰ ۱۱۱۰ ۱۱۱۰ وسر ۱۵ مر سور رسر مرد و ۱۵ مرد و ۱۸ مرد و ۱۵ مرد و ۱۸ مرد و

অর্থাৎ ''তারা বলবে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর আমাদের দুর্ভাগ্য ছেয়ে গেছে, নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম বিদ্রান্ত। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এর থেকে বের করে নিন, যদি আমরা পুনরায় এ কাজই করি তবে তো আমরা অবশ্যই যালিম হবো। আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলবেনঃ তোমরা এর মধ্যেই পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কথা বলো না।"(২৩ ঃ ১০৬-১০৮)

২৫। আমি তাদের জন্যে নির্ধারণ
করে দিয়েছিলাম সহচর যারা
তাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে যা
আছে তা তাদের দৃষ্টিতে
শোভন করে দেখিয়েছিল এবং
তাদের ব্যাপারেও তাদের
পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানবদের
ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তব
হয়েছে। তারা তো ছিল
ক্ষতিগ্রস্তঃ

٢٥- و قيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم و و في المربية و و المربية و و المربية و و المربية و و المربية و المر

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২৬। কাফিররা বলেঃ তোমরা এই
কুরআন শ্রবণ করো না এবং
তা আবৃত্তিকালে শোরগোল
সৃষ্টি কর যাতে তোমরা জয়ী
হতে পার।

২৭। আমি অবশ্যই কাফিরদেরকে
কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাবো
এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে
নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল
দিবো।

২৮। জাহান্নাম, এটাই আল্লাহর শত্রুদের পরিণাম; সেথায় তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আবাস আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ।

২৯। কাফিররা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! যেসব জ্বিন ও মানব আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের উভয়কে দেখিয়ে দিন, আমরা উভয়কে পদদলিত করবো, যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়।

٢٦- وَقَالَ الَّذِينَ كَـفُـرُوا لاَ تسمعوا لهذا القران والغوا 1191119611 فِيهِ لعلكم تغلِبون ٥ ۲۷- فَلُنْذِيقَنَّ الَّذِينَ كَـفَـرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنْجَزِينَهُمُ السَّوَا ۵ ر روم روروور الذِی کانوا یعملون ۰ ٢٨ - ذلك جزاء اعداء الله النّار إلى النّار إلّا إلى النّار إلى النّار إلى النّار إلّا إلى النّار كانوا بايتنا يجحدون ٥ ٢٩- وَقَالُ الَّذِينَ كَفُرُواْ رَبَّنَا ارِنَا الذَّيْنِ اَصَلَّنَا مِنَ الرُّجِيِّ ليكونا مِن الاسفلين ٥

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি মুশরিকদেরকে পথন্রষ্ট করেছেন। এটা তাঁর ইচ্ছা এবং ক্ষমতা। তিনি তাঁর সমুদয় কাজে নিপুণ। তাঁর প্রতিটি কাজ হিকমত ও নিপুণতা পূর্ণ। তিনি কতকগুলো দানব ও মানবকে মুশরিকদের সাথী করে দেন। তারা তাদের মন্দ আমলগুলোও তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখায়। তারা দূর অতীতের দিক দিয়ে এবং ভবিষ্যৎ কালের দিক দিয়েও তাদের আমলগুলোকে ভাল মনে করে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

ررو رد و رد و رد و ۱۶۵ مرس در ۱۹۸۶ ۱۹۸۸ روو روو ر د و و ۱۹۸۹ و و ۱۹۸۹ و و و ۱۹۸۹ و و ۱۹۸۹ و و ۱۹۸۹ و و ۱۹۸۹ و و ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطنا فهو له قرین ـ وانهم لیصدونهم د د ۱۹۸۸ مودر ۱۹۸۸ و و و ۱۹۸۸ و و ۱۹۸۸ و و السبیل ویحسبون انهم مهتدون ـ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্যে নিয়োজিত করি শয়তান, অতঃপর সেই হয় তার সহচর। শয়তানরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে।"(৪৩ ঃ ৩৬-৩৭)

তাদের উপর আল্লাহর শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে, যেমন তাদের পূর্ববর্তী দানব ও মানবদের উপর শাস্তি বাস্তবায়িত হয়েছিল। তারা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, এরাও তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা এবং এরা সমান হয়ে গেছে।

কাফিররা পারম্পরিক পরামর্শক্রমে এই ঐকমত্যে পৌঁছেছিল যে, তারা আল্লাহর কালামকে মানবে না এবং এর হুকুমের আনুগত্য করবে না। বরং তারা একে অপরকে বলে দেয় যে, যখন কুরআন পাঠ করা হবে তখন যেন শোরগোল ও হৈ চৈ শুরু করে দেয়া হয়। যেমন হাততালি দেয়া, বাঁশী বাজানো এবং চিৎকার করা। কুরায়েশরা তাই করতো। তারা দোষারোপ করতো, অস্বীকার করতো, শক্রতা করতো এবং এটাকে নিজেদের বিজয় লাভের কারণ মনে করতো। প্রত্যেক অজ্ঞ, মূর্খ কাফিরের এই একই অবস্থা যে, তার কুরআন শুনতে ভাল লাগে না। এজন্যেই এর বিপরীত করতে আল্লাহ তা আলা মুমিনদের নির্দেশ দিয়ে বলেনঃ

অর্থাৎ "যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা তা শুনো ও চুপ থাকো, যাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয়।"(৭ ঃ ২০৪)

ঐ কাফিরদেরকে ধমকানো হচ্ছে যে, কুরআন কারীমের বিরোধিতা করার কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। আর অবশ্যই তারা তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি আস্বাদন করবে। আল্লাহর এই শক্রদের বিনিময় হলো জাহানামের আগুন। এর মধ্যেই রয়েছে তাদের জন্যে স্থায়ী আবাস, আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ।

এর পরবর্তী আয়াতের ভাবার্থ হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এখানে 'জ্বিন' দারা ইবলীস এবং 'ইনস' (মানুষ) দারা হযরত আদম (আঃ)-এর ঐ সন্তানকে বুঝানো হয়েছে যে তার ভাইকে হত্যা করেছিল। অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, ইবলীস তো প্রত্যেক মুশরিককে ডাক দিবে, আর হযরত আদম (আঃ)-এর এই সন্তানটি প্রত্যেক কাবীরা গুনাহকারীকে ডাক দিবে। সুতরাং ইবলীস শিরক এবং সমস্ত পাপকার্যের দিকে মানুষকে আহ্বানকারী এবং প্রথম রাসূল হযরত আদম (আঃ)-এর যে ছেলেটি তার ভাইকে হত্যা করেছিল সেও এই কাজে শরীক রয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছেঃ "ভূ-পৃষ্ঠে যত অন্যায় হত্যাকাণ্ড ঘটতে আছে এর প্রত্যেকটার পাপ হযরত আদম (আঃ)-এর এই প্রথম ছেলের উপরও চেপে থাকে। কেননা, সে-ই প্রথম হত্যাকাণ্ডের সূচনাকারী।"

সূতরাং কিয়ামতের দিন কাফিররা তাদেরকে পথভ্রষ্টকারী দানব ও মানবদেরকে নিম্নস্তরের জাহানামের মধ্যে প্রবেশ করাতে চাইবে, যাতে তাদের শাস্তি কঠিন হয় এবং তারা অত্যন্ত লাঞ্ছিত হয়। মোটকথা, তাদের চেয়ে ওদের শাস্তি যেন বহুগুণে বেশী হয় এটাই তারা কামনা করবে। যেমন সূরায়ে আ'রাফে এ বর্ণনা গত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন অনুসারীরা অনুসৃতদের দ্বিগুণ শাস্তির জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করবে, তখন উত্তরে বলা হবেঃ

َ وَلِكُلِّ ضِعْفُ وَ لَكِنَ لَاتَعْلَمُونَ ـ وَلِكُلِّ ضِعْفُ وَ لَكِنَ لَاتَعْلَمُونَ ـ

অর্থাৎ 'প্রত্যেকের জন্যেই দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জান না।"(৭ ঃ ৩৮) অর্থাৎ প্রত্যেককেই তার আমল অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ ''যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথ হতে বিরত রেখেছে, তাদেরকে আমি তাদের বিপর্যয় সৃষ্টির কারণে শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করবো।'' (১৬৪৮৮)

৩০। যারা বলেঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং বলেঃ তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং

. ٣- إِنَّ اللَّدِينَ قَالُوا رَبِنَا اللَّهُ ثُمُّ استَقَامُوا تَتَنزَلُ عَلَيْهُمُ استَقَامُوا تَتَنزَلُ عَلَيْهُمُ المُلئِكة الآتخافوا ولا تحزنوا তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্যে আনন্দিত হও।

৩১। আমরাই তোমাদের বন্ধু
দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে;
সেথায় তোমাদের জন্যে
রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন
চায় এবং সেথায় তোমাদের
জন্যে রয়েছে যা তোমরা
ফরমায়েশ কর।

৩২। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যারা মুখে আল্লাহ তা'আলাকে প্রতিপালক বলে মেনে নিয়েছে অর্থাৎ তাঁর একত্বাদে বিশ্বাসী হয়েছে, অতঃপর এর উপর অটল থেকেছে, অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করেছে, তাদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেনঃ ''বহু লোক আল্লাহ তা'আলাকে প্রতিপালক মেনে নেয়ার পর আবার কুফরী করে থাকে (তারা এদের অন্তর্ভুক্ত নয়), যারা এটা বলে এবং মৃত্যু পর্যন্ত এর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে (তারাই এই সুসংবাদ প্রাপ্তির যোগ্য)।''

হযরত আবৃ বকর (রাঃ)-এর সামনে এ আয়াতটি যখন তিলাওয়াত করা হতো তখন তিনি বলতেন যে, এর দারা ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা কালেমা পড়ে আর কখনো শিরক করে না।

আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, একদা হযরত আবৃ বকর (রাঃ) জনগণকে এই আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করলে তাঁরা উত্তরে বলেনঃ "এখানে ইসতিকামাত বা প্রতিষ্ঠিত থাকার অর্থ হচ্ছে আর গুনাহ না করা।" তিনি তখন বলেনঃ "তোমরা ভুল বুঝেছো। এর ভাবার্থ হলো– আল্লাহর একত্বকে স্বীকার করে নিয়ে আবার অন্যের দিকে কখনো ভ্রুম্পে না করা।"

১. এ হাদীসটি হাফিয আবু ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সুনানে নাসাঈতেও এটা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার কিতাবে (হুকুম ও প্রতিদানের দিক দিয়ে) সবচেয়ে সহজ আয়াত কোনটি?" তিনি উত্তরে آرُوْنَا اللَّهُ وُمُّ اسْتَقَامُوْاً وَاللَّهُ وَمُّ اسْتَقَامُوْاً وَاللَّهُ وَمُّ اسْتَقَامُواً وَالْكَالُمُ وَمُّ السَّقَامُواً وَالْكَالُمُ وَمُّ الْكَالُمُ وَمُّ الْسَتَقَامُواً وَاللَّهُ وَمُّ السَّقَامُواً وَاللَّهُ وَمُّ السَّقَامُواً وَالْكَالُمُ وَمُّ السَّقَامُواً وَالْكَالُمُ وَالْكُلُمُ وَالْكُوا وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَاللَّهُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللْكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُ وَاللَّهُ وَاللْكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللْ

হযরত উমার (রাঃ) মিম্বরের উপর এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেনঃ "আল্লাহর কসম! এর দ্বারা ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং খেঁক শিয়ালের চলন গতির মত এদিক ওদিক চলে না।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, أَمُ استَقَامُواً -এর অর্থ হচ্ছে যে, তারা আল্লাহর (আদিষ্ট) ফরযগুলো আদায় করে থাকে। কার্ডাদাও (রঃ) এ কথা বলেন।

হযরত হাসান (রঃ) দু'আ করতেনঃ آللَهُم انت رَبنا فَارِزَقَنا الْاِسْتِقَامَة অর্থাৎ
"হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রতিপালক। আপনি আমাদেরকে অটলতা ও
পক্কতা দান করুন।" আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন যে, أُمُ السَّتَقَامُواً -এর অর্থ
হলোঃ তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আমল করা।

সুফিয়ান সাকাফী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে ইসলামের এমন একটি বিষয় বলে দিন যা অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করার আমার প্রয়োজন না হয়।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বললেনঃ "তুমি বলঃ আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম। অতঃপর ওর উপর অটল থাকা।" লোকটি বললোঃ "এতো আমল হলো। আমি বেঁচে থাকবো কি হতে তা আমাকে বলে দিন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন এবং বললেনঃ "এটা হতে।"

তাদের কাছে তাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা আগমন করেন এবং তাদেরকে সুসংবাদ শুনাতে গিয়ে বলেনঃ "তোমরা এখন আখিরাতের মনযিলের দিকে যাচ্ছ। তোমরা নির্ভয়ে থাকো। সেখানে তোমাদের কোন ভয় নেই।

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইমাম যুহরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

তোমাদের পিছনে তোমরা যে দুনিয়া ছেড়ে এসেছো সে ব্যাপারেও তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। তোমার পরিবারবর্গের, সম্পদ ও আসবাবপত্রের এবং দ্বীন ও আমানতের হিফাযতের দায়িত্ব আমাদের যিশায় রয়েছে। আমরা তোমাদের প্রতিনিধি। আমরা তোমাদেরকে সুসংবাদ শুনাচ্ছি যে, তোমরা জান্নাতী। তোমাদেরকে সঠিক ও সত্য প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। তা পূর্ণ হবেই।"

সুতরাং তারা তাদের মৃত্যুর সময় খুশী হয়ে যায় যে, তারা সমস্ত অকল্যাণ হতে বেঁচে গেছে এবং সর্বপ্রকারের কল্যাণ লাভ করেছে।

হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মুমিনের রূহকে সম্বোধন করে ফেরেশতারা বলেনঃ "হে পবিত্র রূহ, যে পবিত্র দেহে ছিলে, চলো, আল্লাহর ক্ষমা, ইনআ'ম এবং নিয়ামতের দিকে। চলো, ঐ আল্লাহর দিকে যিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন।"

এটাও বর্ণিত আছে যে, মুমিনরা যখন তাদের কবর হতে উঠবে তখনই ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবেন এবং সুসংবাদ শুনাবেন। হযরত সাবিত (রাঃ) এই স্রাটি পড়তে পড়তে যখন ... بَالْ اللّٰهِ عَالُواْ رَبّْنَا اللّٰهِ -এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন তখন থেমে যান, অতঃপর বলেন, আমাদের নিকট খবর পৌঁছেছে যে, মুমিন বান্দা যখন কবর হতে উঠবে তখন ঐ দু'জন ফেরেশতা তার কাছে আসবেন যাঁরা দুনিয়ায় তার সাথে থাকতেন, এসে তাকে বলবেনঃ 'ভয় করো না, হতবুদ্ধি হয়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না। তুমি জান্নাতী। তুমি খুশী হয়ে যাও। তোমার সাথে আল্লাহ তা'আলার যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা পূর্ণ হরেই।" মোটকথা, ভয় নিরাপত্তায় পরিবর্তিত হবে, চক্ষু ঠাণ্ডা হবে এবং অন্তর প্রশান্ত থাকবে। কিয়ামতের সমস্ত ভয় ও সন্ত্রাস দূরীভূত হবে। ভাল কাজের বিনিময় স্বচক্ষে দেখবে এবং খুশী হয়ে যাবে। মোটকথা, সূত্যুর সময়, কবরে এবং কবর হতে উঠবার সময়, সর্বাবস্থাতেই রহমতের ফেরেশতারা মুমিনের সাথে থাকবেন। সদা-সর্বদা তাকে সুসংবাদ শুনাতে থাকবেন। ফেরেশতাগণ মুমিনদেরকে একথাও বলবেনঃ "পার্থিব জীবনেও আমরা তোমাদের সাথে তোমাদের বন্ধু হিসেবে ছিলাম, তোমাদেরকে পুণ্যের পথে পরিচালিত করতাম, কল্যাণের পথ দেখাতাম এবং তোমাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করতাম। অনুরূপভাবে আখিরাতেও তোমাদের সাথে থাকবো, তোমাদের ভয়-ভীতি দূর করে দিবো, কবরে, হাশরে, কিয়ামতের মাঠে, পুলসিরাতের উপর, মোটকথা, সব জায়গাতেই তোমাদের বন্ধু ও সঙ্গী হিসেবে থাকবো। সুখময় জান্লাতে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা তোমাদের

থেকে পৃথক হবো না। জান্নাতে পৌঁছে তোমরা যা কিছু চাইবে তা পাবে। তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে যাবে। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন। তাঁর স্নেহ, মেহেরবানী, ক্ষমা, দান সীমাহীন ও খুবই প্রশস্ত।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ) এবং হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর একবার পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটলো। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ ''আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের উভয়কে জান্নাতের বাজারে মিলিত করেন এই দু'আ করি।" তখন হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ''জান্নাতের মধ্যেও কি বাজার আছে?'' হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ "হাাঁ! রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, জানাতীরা যখন জানাতে যাবে এবং নিজ নিজ আমলের মর্যাদা অনুযায়ী (জানাতের) শ্রেণী লাভ করবে তখন দুনিয়ার অনুমানে জুমআর দিন তাদের সবাইকে এক জায়গায় জমা হবার অনুমতি দেয়া হবে। যখন তারা সবাই একত্রিত হয়ে যাবে তখন মহামহিমানিত আল্লাহ তাদের উপর স্বীয় ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করবেন। তাঁর আরশ প্রকাশিত হবে। তারা সবাই জান্নাতের বাগানে নূর, মণি-মাণিক্য, ইয়াকৃত, যবরজদ এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের মিম্বরের উপর সমাসীন থাকবে। তাদের কেউ কেউ, যারা পুণ্যের দিক দিয়ে কম মর্যাদা বিশিষ্ট হবে, কিন্তু জান্নাতী হওয়ার দিক দিয়ে কারো অপেক্ষা কম মর্যাদা সম্পন্ন হবে না, তারা মিশক আম্বর এবং কর্পূরের টিলার উপর অবস্থান করবে। কিন্তু তারা নিজেদের এ জায়গাতেই এমন খুশী থাকবে যে, কুরসীর উপর উপবিষ্টদেরকে তাদের চেয়ে মর্যাদাবান মনে করবে না। হযরত আরু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবো? উত্তরে তিনি বললেনঃ ''হাাঁ, হাাঁ, অবশ্যই দেখতে পাবে। অর্ধ দিনের সূর্য এবং চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রকে যেভাবে দেখে থাকো তেমনি ভাবেই আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে।" ঐ মজলিসে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের সাথে কথা বলবেন। এমন কি কোন কোনজনকে তিনি জিজ্ঞেস করবেনঃ "অমুক জায়গায় তুমি আমার অমুক বিরোধিতা করেছিলে তা তোমার স্মরণ আছে কি?" সে উত্তরে বলবেঃ "হে আল্লাহ ! আপনি ওটা সম্মন্ধে কেন প্রশু করছেন? ওটা তো আপনি ক্ষমা করে দিয়েছেন!" আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলবেনঃ "হাাঁ, তুমি ঠিকই বলেছা। আমার এই অসীম ক্ষমার কারণেই তো তুমি এত বড় মর্যাদার অধিকারী হয়েছো।" তারা ঐ অবস্থাতেই থাকবে। এমন সময় এক মেঘখণ্ড তাদেরকে ঢেকে ফেলবে এবং তা হতে এমন সুগন্ধি বর্ষিত হবে যার মত সুঘ্রাণ কেউ কখনো গ্রহণ

করেনি। অতঃপর মহামহিমানিত আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেনঃ "তোমরা উঠো এবং আমি তোমাদের জন্যে যে পুরস্কার ও পারিতোষিক প্রস্তুত রেখেছি তা গ্রহণ কর।" তারপর বাজারে পৌছবে যা ফেরেশ্তারা চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে থাকবেন। সেখানে তারা এমন সব জিনিস দেখতে পাবে যা কখনো দেখেনি. শুনেনি এবং অন্তরেও খেয়াল জাগেনি। যে ব্যক্তি যে জিনিস চাইবে নিয়ে নিবে। সেখানে ক্রয়-বিক্রয় হবে না. বরং পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে। সেখানে সমস্ত জান্নাতবাসী একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করবে। একজন নিম্ন শ্রেণীর জান্নাতী উচ্চ শ্রেণীর জান্নাতীর সাথে মোলাকাত করবে। তখন দেখবে যে, তার দেহে সুন্দর সুন্দর পোশাক রয়েছে। তার মনে ওগুলোর খেয়াল জাগা মাত্রই সে তার নিজের দেহের দিকে চেয়ে দেখবে যে, সে ওগুলোর চেয়েও সুন্দর পোশাক পরিহিত রয়েছে। কেননা, সেখানে কারো মনে কোন দুঃখ-চিন্তা থাকবে না। অতঃপর তারা সবাই নিজ নিজ বাসভবনে ফিরে যাবে। সেখানে প্রত্যেককে তার স্ত্রী মারহাবা বলে সাদর সম্ভাষণ জানাবে। অতঃপর বলবেঃ "এখান থেকে যাবার সময় তো আপনার মধ্যে এইরূপ সজীবতা ও ঔজুল্য ছিল না. কিন্তু এখন তো সৌন্দর্য, লাবণ্য এবং সুগন্ধ খুব বেশী হয়ে গেছে, এর কারণ কি?" সে উত্তরে বলবেঃ "হাঁ। ঠিকই বটে। আজ আমরা আল্লাহ তা'আলার মজলিসে ছিলাম। ফলে আমাদের এই অবস্থা হয়েছে।"<sup>১</sup>

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎকে মন্দ মনে করে, তিনিও তার সাথে সাক্ষাৎ করা অপছন্দ করেন।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি?" জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "এর অর্থ মৃত্যুকে অপছন্দ করা নয়। বরং মৃত্যুর যন্ত্রণার সময় তার কাছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সুসংবাদ আসে, যা শুনে তার কাছে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ ছাড়া অধিক প্রিয় আর কিছুই থাকে না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর পাপী এবং কাফিরের মৃত্যু-যন্ত্রণার সময় যখন তাকে দুঃসংবাদ শুনানো হয় যা তার উপর পতিত হবে, তখন সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে ঘৃণা করেন।"

১. এটা ইমাম ইৰনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ। এর বহু সনদ রয়েছে।

৩৩। কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি
অপেক্ষা যে আল্লাহ্র প্রতি
মানুষকে আহ্বান করে, সং কর্ম
করে এবং বলেঃ আমি তো
আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।
৩৪। ভাল এবং মন্দ সমান হতে
পারে না। মন্দ প্রতিহত কর
উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে, তোমার
সাথে যার শক্রতা আছে, সে
হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।
৩৫। এই গুণের অধিকারী করা
হয় শুধু তাদেরকেই যারা
ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী
করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা

৩৬। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্র শরণ নিবে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

মহা ভাগ্যবান।

আল্লাহ্ তা আলা বলেনঃ যারা আল্লাহ্র বান্দাদেরকে তাঁর পথে আহ্বান করে এবং নিজেও সৎকর্মশীল হয় ও ইসলাম গ্রহণ করে, তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? এ হলো সেই ব্যক্তি যে নিজেরও উপকার সাধন করেছে এবং আল্লাহ্র সৃষ্টজীবেরও উপকার করেছে। ঐ ব্যক্তি এর মত নয় যে মুখে বড় বড় কথা বলে, কিন্তু নিজেই তা পালন করে না। পক্ষান্তরে, এ লোকটি তো নিজেও ভাল কাজ করে এবং অন্যদেরকেও ভাল কাজ করতে বলে।

এ আয়াতটি আম বা সাধারণ। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-ই সর্বোত্তমরূপে এর আওতায় পড়েন। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা মুআয্যিনকে বুঝানো হয়েছে

যিনি সৎকর্মশীলও বটে। যেমন সহীহ্ মুসলিমে রয়েছেঃ "কিয়ামতের দিন মুআয্যিনগণ সমস্ত লোকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ গ্রীবা বিশিষ্ট হবে।" সুনানে মারফৃ'রূপে বর্ণিত আছেঃ "ইমাম যামিন এবং মুআয্যিন আমানতদার। আল্লাহ্ ইমামদেরকে সুপথ প্রদর্শন করুন এবং মুআয্যিনদেরকে ক্ষমা করে দিন!"

হযরত সা'দ ইবনে আবি অক্কাস (রাঃ) বলেনঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট মুআয্যিনদের অংশ তাঁর পথে জিহাদকারীদের অংশের মত হবে। আযান ও ইকামতের মধ্যভাগে মুআয্যিনদের অবস্থা ঐরূপ, যেমন কোন মুজাহিদ আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে রক্তে রঞ্জিত হয়।"

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ "আমি যদি মুআয্যিন হতাম তবে আমি হজু, উমরা ও জিহাদকে এতো বেশী পরোয়া করতাম না।"

হযরত উমার ইবনে খান্তাব (রাঃ) বলেনঃ "আমি যদি মুআ্য্যিন হতাম তবে আমার আশা-আকাঞ্চা পূর্ণ হতো এবং আমি রাত্রে দাঁড়িয়ে নফল ইবাদত এবং দিবসের নফল রোযার প্রতি এতো বেশী গুরুত্ব দিতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে গুনেছিঃ "হে আল্লাহ্! আপনি মুআ্য্যিনদেরকে ক্ষমা করুন!" এটা তিনবার বলেন। আমি তখন বললামঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আপনি দু'আতে আমাদের কথা উল্লেখ করলেন না? অথচ আমরা আপনার হুকুম পাওয়া মাত্র তরবারী টেনে নেই (অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাই)!" উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেনঃ "হাা, তা ঠিকই বটে। কিন্তু হে উমার (রাঃ)! এমন এক যুগ আসবে যখন আযান দেয়ার কাজটি শুধুমাত্র গরীব-মিসকীনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। হে উমার (রাঃ)! জেনে রেখো যে, যেসব লোকের দেহের গোশত জাহান্নামের উপর হারাম, মুআ্য্যিনরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, ... وَمَنْ ٱحْسَنَ قُولًا مُسَنَّ دُعَا وَمَنْ ٱحْسَنَ قُولًا مُسَنَّ دُعَ عَلَى الصَّلُوة বলাটাই আল্লাহ্র পথে আহ্বান করা বুঝায়। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) ও হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি মুআয়্য়নদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। আর এখানে যে বলা হয়েছেঃ 'এবং সে ভাল কাজ করে।' এর দ্বারা আয়ান ও ইকামতের মাঝে দুই রাকআত নামায পড়াকে বুঝানো হয়েছে। যেমন রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক দুই আয়ানের (আয়ান ও ইকামতের) মাঝে নামায রয়েছে।"

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয়বারে তিনি বলেনঃ "যে ব্যক্তি (দুই রাকআত নামায পড়ার) ইচ্ছা করে।" একটি হাদীসে আছে যে, আযান ও ইকামতের মধ্যভাগের দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না।

সঠিক কথা এটাই যে, আয়াতটি সাধারণ হওয়ার দিক দিয়ে মুআয্যিন ও গায়ের মুআয্যিন সবকেই শামিল করে। যে কেউই আল্লাহ্র পথে ডাক দেয় সেই এর অন্তর্ভুক্ত।

এটা শ্বরণ রাখার বিষয় যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় আযান দেয়ার প্রচলনই হয়নি। কেননা, এ আয়াত অবতীর্ণ হয় মক্কায়। আর আযান দেয়ার পদ্ধতি শুরু হয় মদীনায় হিজরতের পর, যখন আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ আবদি রাব্বিহ্ (রাঃ) স্বপ্লে আযান দিতে দেখেন ও শুনেন এবং তা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "আযানের শব্দগুলো হ্যরত বিলাল (রাঃ)-কে শিখিয়ে দাও, কেননা তার কণ্ঠস্বর উচ্চ।" অতএব, সঠিক কথা এই যে, আয়াতটি আ'ম বা সাধারণ এবং মুআয্যিনও এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) এই আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ "এই লোকগুলোই আল্লাহ্র বন্ধু। এরাই আল্লাহ্র আউলিয়া। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এরাই সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় এবং সবচেয়ে বেশী প্রিয়। কেননা, তারা নিজেরা আল্লাহ্র কথা মেনে নেয় এবং অন্যদেরকেও মানাবার চেষ্টা করে। আর সাথে সাথে তারা নিজেরা ভাল কাজ করে এবং ঘোষণা করে যে, তারা আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভক্ত। এরাই আল্লাহর প্রতিনিধি।"

মহামহিমানিত আল্লাহ্ বলেনঃ ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না, বরং এ দু'য়ের মধ্যে বহু পার্থক্য রয়েছে। যে তোমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তার সাথে ভাল ব্যবহার কর। এভাবে মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর।

হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "তোমার ব্যাপারে যে আল্লাহ্র অবাধ্যাচরণ করে, তার ব্যাপারে তুমি আল্লাহ্র আনুগত্য কর। এর চেয়ে বড় জিনিস আর কিছুই নেই।"

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ এর ফলে তোমার সাথে যার শক্রতা আছে সে হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল এবং এই গুণের অধিকারী শুধু তাদেরকেই করা হয় যারা মহা ভাগ্যবান।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ মুমিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করে এবং অন্যদের অজ্ঞতা ও নির্বৃদ্ধিতার উপর নিজেদের সহনশীলতার পরিচয় দেয়। তারা যেন অপরের অপরাধকে ক্ষমার চোখে দেখে। এরূপ লোককে আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের আক্রমণ হতে রক্ষা করে থাকেন এবং তাদের শক্ররা তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়। এতো হলো মানবীয় অনিষ্ট হতে বাঁচবার পস্থা। এখন মহান আল্লাহ্ শয়তানী অনিষ্ট হতে বাঁচবার পস্থা এখন মহান আল্লাহ্ শয়তানী অনিষ্ট হতে বাঁচবার পস্থা বলে দিচ্ছেনঃ যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে তুমি আল্লাহ্র শরণাপন্ন হবে এবং তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়বে। তিনিই শয়তানকে শক্তি দিয়ে রেখেছেন যে, সে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিবে। তার অনিষ্ট হতে রক্ষা করার ক্ষমতা তাঁরই রয়েছে। আল্লাহ্র নবী (সঃ) নামাযে বলতেনঃ

আর্থাৎ "আমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র নিকট বিতাড়িত শয়তানের প্ররোচনা, ফংকার এবং অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, কুরআন কারীমের মধ্যে এই স্থানের সাথে তুলনীয় সূরায়ে আ'রাফের একটি স্থান এবং সূরায়ে মুমিনূনের একটি স্থান ছাড়া আর কোন স্থান নেই। সূরায়ে আ'রাফের স্থানটি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নের উক্তিঃ

م فَذِ الْعَفُو وَامْرِ بِالْعُرْفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِينَ - وَامَّا يَنزَغْنَكُ مِنَ الشَّيطِنِ رو وي در و لل من روي وي نزغ فاستعِذْ بِاللّهِ إِنّه سِمِيع عِلِيم -

অর্থাৎ "তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা কর। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্র শরণ নিবে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"(৭ ঃ ১৯৯-২০০) সূরায়ে মুমিনূনের স্থানটি হলো মহান আল্লাহ্র নিম্নের উক্তিঃ

۱۷۰ شه ر ۱۷۰ و شهر/۱۶۰ ر ۱۹۰ و ۱۸ و ۱۸ و ۱ مود شهر ۱۹۰ و ۱ مر ادفع بالتی هی احسن السیئة نحن اعلم بهما یصفون ـ وقل ربِ اعوذبک مِن ۱۷۰ سر ۱ و ۱۷ و ۱۷ مر سر ۱۷ مر ۱۵ و ۱۸ مر ۱۸ و ۱۸ مرود ۱ مرود ۱ مرود و امرود و ۱ مرود অর্থাৎ "মন্দের মুকাবিলা কর যা উত্তম তা দ্বারা; তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। বলঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হতে। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি হতে।"(২৩ ঃ ৯৬-৯৮)

৩৭। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়; সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এইগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।

৩৮। তারা অহংকার করলেও যারা তোমার প্রতিপালকের সারিধ্যে রয়েছে তারা তো দিবস ও রজনীতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তিও বোধ করে না।

৩৯। আর তাঁর একটি নিদর্শন এই

যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও

শুষ্ক, উষর, অতঃপর আমি

তাতে বারি বর্ষণ করলে তা

আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি
ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই

মৃতের জীবন দানকারী। তিনি

তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

۳۸- فَإِنِ اسْتَكْبَرُواْ فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِ حُـوْرُ لَهُ بِالْيَلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْتُمُونَ ٥ - وَمِنْ ايتِهُ انكَ تَرَى الارضَ خَاشِعَةً فَإِذَا انزلنا عَلَيْهَا الْمَاءُ اهْتَزَتُ وَرَبْتُ إِنْ الّذِي احْياها لَمْحِي الْمُوتِي انْهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرَ ٥ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرَ ٥

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক শক্তি এবং অতুলনীয় ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি যা করার ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। সূর্য, চন্দ্র এবং দিবস ও রজনী তাঁর পূর্ণ ক্ষমতার নিদর্শন। রাতকে তিনি অন্ধকারময় এবং দিনকে আলোকময় বানিয়েছেন। এগুলো একটির পিছনে আর একটি এসে থাকে। সূর্য এবং ওর রশ্মি ও ঔজ্জ্বল্য এবং চন্দ্র ও ওর জ্যোতি দেখে বিশ্বিত হতে হয়। আকাশে এগুলোর কক্ষপথও আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এগুলোর উদয় ও অস্তের কারণে দিবস ও রজনীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। মাস ও বছরের গণনা করা যায়, যার ফলে ইবাদত-বন্দেগী, পারস্পরিক লেন-দেন ও প্রাপ্য নিয়মিতভাবে আদায় করা সম্ভব হয়।

আসমান ও যমীনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও উজ্জ্বল ছিল সূর্য ও চন্দ্র, এজন্যেই এই দুটোকে মাখলৃক বলা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ তোমরা যদি আল্লাহর বান্দা হয়ে থাকো তবে সূর্য ও চন্দ্রের সামনে তোমরা মাথা নত করো না, কেননা এ দুটো তো মাখলৃক বা সৃষ্ট। সৃষ্ট কখনো সিজদার যোগ্য হতে পারে না। সিজদার যোগ্য একমাত্র তিনি যিনি সর্বকিছুরই সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করতে থাকো। কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ ছাড়া তাঁর কোন মাখলুকেরও ইবাদত কর তবে তোমরা তাঁর রহমতের দৃষ্টি হতে সরে যাবে এবং তিনি তোমাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। যারা শুধু আল্লাহরই ইবাদত করে না, বরং তাঁর সাথে অন্যেরও ইবাদত করে তারা যেন এটা ধারণা না করে যে, তারাই শুধু আল্লাহর ইবাদতকারী। সুতরাং তারা যদি তাঁর ইবাদত ছেড়ে দেয় তবে তাঁর কেউ ইবাদতকারী থাকবে না। কখনো নয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। তাঁর ফেরেশতামগুলী দিবস ও রজনীতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে রয়েছে এবং তারা ক্লান্ডিবোধ করে না। যেমন মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "যদি এরা কুফরী করে তবে আমি এমন সম্প্রদায়ও ঠিক করে রেখেছি যারা কুফরী করবে না।" (৬ ঃ ৮৯)

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা রাত্রি ও দিবসকে, সূর্য ও চন্দ্রকে এবং বাতাসকে মন্দ বলো না। কেননা, এগুলো কতক লোকের জন্যে রহমত স্বরূপ এবং কতক লোকের জন্যে শাস্তি স্বরূপ হয়ে থাকে।"

এ হাদীসটি হাফিয আবৃ ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তাঁর ক্ষমতার একটি নিদর্শন অর্থাৎ তিনি যে মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম তার একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক, উষর, অতঃপর আমি তাতে বারি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। যিনি এই মৃত যমীনকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবনদানকারী। তিনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

80। যারা আমার আয়াতসমূহকে
বিকৃত করে তারা আমার
অগোচর নয়। শ্রেষ্ঠ কে? যে
ব্যক্তি জাহারামে নিক্ষিপ্ত হবে
সে, না যে কিয়ামতের দিন
নিরাপদে থাকবে সে!
তোমাদের যা ইচ্ছা কর;
তোমরা যা কর তিনি তার
দুষ্টা।

৪১। যারা তাদের নিকট কুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে কঠিন শান্তি দেয়া হবে; এটা অবশ্যই এক মহিমময় গ্রন্থ।

8২। কোন মিখ্যা এতে অনুপ্রবেশ
করবে না– অগ্র হতেও নয়,
পশ্চাত হতেও নয়। এটা
প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর
নিকট হতে অবতীর্ণ।

৪৩। তোমার সম্বন্ধে তো তাই বলা হয় যা বলা হতো তোমার পূর্ববর্তী রাস্লদের সম্পর্কে। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তিদাতা।

رَيُّ مَا الْدِينَ يُلْجِدُونَ فِي ايتنِاً ٤- إِنَّ الَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي ايتنِاً ر رو رو روز روز رود المرود المردود الم س رو کارو کاو کاد ایران فِی النارِ خیر ام من یاتِی امِناً يرور و أرط وروه ر وولاي، يوم القيمة إعملوا ما شِئتم إنه م رورودرر روی بما تعملون بصیر o ٤١- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللِّذِكْرِ لَـمَّا ﴿ رُورِجُ سُ ﴾ رَ ﴿ وَ رُ وَكُو لَا جَاءَهُم وَإِنَّهُ لَكِتَبُ عَزِيزٍ ٥ ٢٤- لا يَاتِيبُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ ررد را من حرد هرد دو سرد يديه ولا مِن خلفِه تنزيل مِن حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ٥ ٤٣ مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ ر الرسل مِن قُـبلِكِ إِنْ رَبُّكَ لَذُورَ لِ

مُغْفِرَةٍ وَّذُو عِقَابِ ٱلِيُّمِ ٥

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনামতে النكر শব্দের অর্থ হলো কালামকে ওর জায়গা হতে সরিয়ে অন্য জায়গায় রেখে দেয়া। আর কাতাদা (রঃ) প্রমুখ গুরুজন এর অর্থ করেছেন কুফরী ও হঠকারিতা। মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা আমার অগোচর নয়। যারা আমার নাম ও গুণাবলীকে এদিক হতে ওদিকে করে দেয় তারা আমার দৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে। তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি প্রদান করবো। যারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং যারা ভয়-ভীতি ও বিপদাপদ হতে নিরাপদে থাকবে তারা কি কখনো সমান হতে পারে? কখনো নয়। পাপী, দ্রাচার এবং কাফিররা যা ইচ্ছা আমল করে যাক। তাদের কোন আমলই আল্লাহ তা'আলার নিকট গোপন নেই। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিসও তাঁর চক্ষু এড়ায় না। তারা যা কিছু করে তিনি তার দ্রষ্টা।

যহহাক (রঃ), সুদ্দী (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ)-এর উক্তি এই যে, এখানে যিকর দারা কুরআন কারীমকে বুঝানো হয়েছে। এটা ইয়যত ও মর্যাদাসম্পন্ন কিতাব। কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না, অগ্র হতেও নয়, পশ্চাত হতেও নয়। কারো কালাম এর সমতুল্য হতে পারে না। এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতারিত। যিনি তাঁর কথায় ও কাজে বিজ্ঞানময় ও নিপুণ। তাঁর সমুদয় হুকুম উত্তম ফলদায়ক।

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ তোমার যুগের কাফিররা তোমাকে ঐ কথাই বলে যা তোমার পূর্ববর্তী যুগের কাফিররা তাদের রাসূলদেরকে বলেছিল। ঐ নবীরা যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল তেমনই তুমিও ধৈর্যধারণ কর।

যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে ফিরে, আল্লাহ তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল। পক্ষান্তরে যে আল্লাহ হতে বিমুখ হয়, কুফরী ও হঠকারিতার উপর অটল থাকে, সত্যের বিরোধিতা এবং রাসূল (সঃ)-কে অবিশ্বাস করা হতে বিরত থাকে না তাকে তিনি কঠিন শাস্তিদাতা।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ "যদি আল্লাহ তা'আলার মার্জনা ও ক্ষমা না থাকতো তবে একটি প্রাণীও বাঁচতো না। পক্ষান্তরে, যদি আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও ও শাস্তি না হতো **ড**বে প্রত্যেকেই প্রশান্তভাবে হেলান লাগিয়ে নির্ভয় হয়ে যেতো।"

এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

88। আমি যদি আজমী ভাষায়
কুরআন অবতীর্ণ করতাম তবে
তারা অবশ্যই বলতো, এর
আয়াতগুলো বিশদভাবে বিবৃত
হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে,
এর ভাষা আজমী, অথচ রাস্ল
আরবীয়। বলঃ মুমিনদের
জন্যে এটা পথ-নির্দেশ ও
ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা
অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে
বিধিরতা এবং কুরআন হবে
তাদের জন্যে অন্ধত্ব। তারা
এমন যে, যেন তাদেরকে
আহ্বান করা হয় বহু দূর
হতে।

৪৫। আমি তো মৃসা (আঃ)-কে
কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর
এতে মতভেদ ঘটেছিল।
তোমার প্রতিপালকের পক্ষ
হতে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে
তাদের মীমাংসা হয়ে যেতো।
তারা অবশ্যই এর সম্বন্ধে
বিদ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে।

رردرده ودر مردر سام مردر سام عجمياً عجمياً ۵ / وو رور و سرو ۱۱ و را دور المرور ررو ر کا کرار چیکووور ءاعہ جرمی وعسربی قل هو سَّ وَ رَا رُوهِ وَ رَ سَرَ سَاطِ رِلْلَذِین امنوا هدی وشِسفا مِ ر یک در ر ود و در کیم از رو والذِین لا یؤمِنون فِی اذازِهِم 19611 2 211 196021 وقىر وهو عليهم عمى اولئك هُ ﴾ و رَرُدُ رَبُّ سَكَانٍ بَعِيْدٍ ٥ ٣) يُنادُونَ مِنْ مُكَانٍ بَعِيْدٍ ٥ مَرَدُ اللهُ اللهُ وَوَ مَرَ الْكُوتُ الْكِتَابُ ٤٥- وَلَقَدُ اتَّيْنَا مُوسَى الْكِتَابُ فَاخُتُلِفَ فِيهِ وَلُوْ لَا كُلِمَةً رررد و کسررو سبقت مِن ربك لقضِی بینهم ر *دود ر د ر سروو د* وِانَّهُم لَفِی شَكِ مِنْهُ مِریبٍ ٥

আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমের বাকপটুত্ব, শব্দালংকার এবং এর শাব্দিক ও মৌলিক উপকারের বর্ণনা দেয়ার পর এর উপর যারা ঈমান আনেনি তাদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

অর্থাৎ ''যদি আমি এটা কোন আজমীর উপর অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর সে তাদের কাছে এটা পাঠ করতো, তবে এর উপর তারা ঈমান আনতো না।''

(২৬ঃ ১৯৮-১৯৯) ভাবার্থ এই যে, অমান্যকারীদের টাল-বাহানার কোন শেষ নেই। তাদের না আছে এতে শান্তি এবং না আছে ওতে শান্তি। তাই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি যদি আজমী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করতাম তবে তারা অবশ্যই বলতোঃ "এর আয়াতগুলো বিশদভাবে বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, এর ভাষা আজমী, অথচ রাসূল আরবীয়।" আবার যদি আরবী ভাষায় এবং কিছু অন্য ভাষায় হতো তবুও এই প্রতিবাদই করতো যে, এর কারণ কি?"

হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর কিরআতে اعَجْمُی রয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াবও (রঃ) এ ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা তাদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা জানা যাচ্ছে।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ মুমিনদের জন্যে এই কুরআন পথ-নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। অর্থাৎ এটা তাদের অন্তরের ব্যাধি দূরকারী। এর মাধ্যমে তাদের সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাসী তাদের অন্তরে বিধিরতা রয়েছে। কুরআন হবে এদের, জন্যে অন্ধত্ব। এরা এমন যে, যেন এদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে। যেমন মহামহিমান্তিত আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা মুমিনদের জন্যে আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু এটা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।"(১৭-৮২) তাদের দৃষ্টান্ত এমনই যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে বহুদূর হতে। তাদের কানে যেন কুরআনের শব্দ পৌছেই না। সে সঠিকভাবে কুরআনের অর্থ অনুধাবনই করতে পারে না। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

অর্থাৎ "কাফিরদের উপমা ঐ ব্যক্তির মত যে ডাক দেয়, কিন্তু শব্দ এবং ডাক ছাড়া কিছুই তার কানে পৌছে না, সে বধির, মূক এবং অন্ধ, সুতরাং সে বুঝে না।"(২ঃ ১৭১)

যহ্হাক (রঃ) এই ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে তাদের ঘৃণ্য নাম দ্বারা ডাক দেয়া হবে।

সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, একদা হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একজন মুসলমানের পার্শ্বে বসেছিলেন। হঠাৎ সে লাব্বায়েক বলে ডাক দিলো। তখন হযরত উমার (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি কি কাউকেও দেখেছো, না

কেউ তোমাকে ডাকছে?" লোকটি উত্তরে বললোঃ "হাঁ।, সমুদ্রের ঐ প্রান্ত হতে কে একজন ডাকছে।" তখন হযরত উমার (রাঃ) اُولَٰ يَنَادُونَ مِن مَكَانٍ بَعْيدِ -এই বাক্যটি পাঠ করলেন।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তো মূসা (আঃ)-কে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর এতে মতভেদ ঘটেছিল। অর্থাৎ তাকেও অবিশ্বাস করা হয়েছিল এবং কষ্ট দেয়া হয়েছিল। সুতরাং সে যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল, তদ্রূপ তোমাকেও ধৈর্যধারণ করতে হবে। তোমার প্রতিপালক পূর্ব হতেই এটার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত এদের উপর হতে শাস্তি সরিয়ে রাখবেন। এ জন্যেই তিনি এদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। এই সিদ্ধান্ত হয়ে না থাকলে এদের মীমাংসা হয়েই যেতো। অর্থাৎ এখনই এদের উপর শাস্তি আপতিত হতো। এরা অবশ্যই এর সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। অর্থাৎ এরা যে অবিশ্বাস করছে এটা কোন বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়, বরং এরা বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে পড়ে রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪৬। যে সং কর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যেই তা করে এবং কেউ মন্দ কর্ম করলে ওর প্রতিফল সেই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করেন না।

٤٦- مَنْ عَمِلُ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُكَ بِظُلَامٍ لِلْعَبِيدِ

এই আয়াতের ভাবার্থ খুবই পরিষ্কার। যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে তার সুফল সেই লাভ করে। পক্ষান্তরে, যে মন্দ কাজ করে, ওর কুফলও তাকেই ভোগ করতে হয়। মহান প্রতিপালক আল্লাহ কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করেন না। যুলুম করা হতে তাঁর সন্তা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। একজনের পাপের কারণে তিনি অন্যজনকে কখনো পাকড়াও করেন না। যে পাপ করে না তাকে তিনি কখনো শাস্তি প্রদান করেন না। প্রথমে তিনি রাসূল প্রেরণ করেন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেন। এভাবে তিনি স্বীয় যুক্তি-প্রমাণ শেষ করে দেন। সবারই কাছে তিনি নিজের বাণী পৌঁছিয়ে থাকেন। এর পরেও যারা মানে না তারাই শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়।

চতুর্বিংশতিতম পারা সমাপ্ত

৪৭। কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহতেই ন্যস্ত. অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ হতে বের হয় না, কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসব করে না। সন্তানও যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেনঃ আমার শরীকরা কোথায়? তখন তারা বলবেঃ আমরা আপনার নিকট নিবেদন করেছি যে. এই ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।

৪৮। পূর্বে তারা যাদেরকে আহ্বান করতো তারা অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং অংশীবাদীরা উপলব্ধি করবে যে, তাদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই। 2۷- اليه يرد علم الساعة وما تخرج مِن ثمرت مِن الكمامِها تخرج مِن ثمرت مِن الكمامِها وما تخمِل مِن انثى ولا تضع الآبعلمة و يوم يناديهم اين مركاءي قالوا اذنك ما مِنا

رَنْ سَوْدَ وَرَدُ وَرَدُورُ مِنْ الْكُواْ 2. وور ور ور ور ور رود يدعون مِن قبل وظنوا ما لهم و مِن مُحِيصٍ

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে এর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। যেমন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে যখন ফেরেশতাদের নেতা হযরত জিবরাঈল (আঃ) কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে তা জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন তিনি সমস্ত মানুষের নেতা হওয়া সত্ত্বেও উত্তরে বলেছিলেনঃ "জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখেন না।" মহামহিমান্বিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ (১০০০ ১০০০) অর্থাৎ "এর চরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।"(৭৯ঃ ৪৪) অন্য এক আয়াতে রয়েছেঃ মিলি হাড়া আর কারো কাছে প্রকাশমান নয়।"(৭ঃ ১৮৭) ভাবার্থ এটাই যে, কিয়ামত সংঘটনের সময় আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ প্রত্যেক জিনিসকে তাঁর জ্ঞান পরিবেষ্টন করে রয়েছে। এমনকি যে ফল ওর আবরণ হতে বের হয়, যে নারী গর্ভধারণ করে এবং সন্তানও প্রসব করে, এ সবই তাঁর গোচরে থাকে। যমীন ও আসমানের একটি অণুপরিমাণ জিনিসও তাঁর ব্যাপক জ্ঞানের বাইরে নয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةَ إِلاَّ يَعْلَمُهَا কর্মাণ গেয়ে পাতা ঝরে পড়ে সেটাও তিনি জানেন।"(৬ঃ ৫৯) মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।" (১৩ঃ ৮) মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

رَ مُ وَرَدُو وَ هُرِي لَا مُوْرُو وَ وَ وَ وَ لَا يَنْقُصَ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتْبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ وَ مَا يَعْمُرُ مِنْ مُعْمَّرٍ وَ لَا يَنْقُصَ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتْبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يُرِيرُ-

অর্থাৎ ''বয়স যে বাড়ে ও কমে এটাও কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে, এটা আল্লাহর নিকট সহজ।"(৩৫ঃ ১১)

কিয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুকের সামনে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বলবেনঃ 'যাদেরকে তোমরা আমার সাথে ইবাদতে শরীক করতে তারা আজ কোথায়?' তারা উত্তরে বলবেঃ 'আমরা তো আপনার নিকট নিবেদন করেছি যে, এই ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।' সেই দিন তাদের বাতিল মা'বৃদরা সবাই হারিয়ে যাবে। এমন কাউকেও তারা দেখতে পাবে না যে তার কোন উপকার করতে পারে। তারা নিজেরাও জানতে পারবে যে, তাদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই।

এখানে عَنَّنُ শব্দটি يَقَيُّن বা 'দৃঢ় বিশ্বাস' এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

ر ربر دور ورر سربرده <sup>مر</sup>ر *روده رود ( روز آود برد رود و روز از دور و برد برد برد و از دور و برد برد و از دور مرد و از دور و از دور مرد و از دور مرد و از دور و از دور* 

অর্থাৎ "এবং অপরাধীরা জাহান্নাম দেখে নিবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস করবে যে, তাদেরকে জাহান্নামে পতিত হতেই হবে এবং তারা তা হতে বাঁচবার কোন পথ পাবে না।"(১৮ঃ ৫৩)

৪৯। মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তিবোধ করে না, কিন্তু যখন তাকে দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে অত্যন্ত নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে।

৫০। দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করবার পর যদি তাকে আমি অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তখন সে বলেই থাকেঃ এটা আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে. কিয়ামত সংঘটিত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইও তবে তাঁর নিকট তো আমার জন্যে কল্যাণই থাকবে। আমি কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করবো এবং তাদেরকে আস্বাদন করাবো কঠোর শাস্তি।

৫১। যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্ঠ স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রতহয়।

29- لا يستم الإنسان مِنْ وسرا وردز و ي ي و ي ي و دعاء الخير وإن مسه الشر درودي رودي فيئوس قنوط ٥

. ٥- ولَئِن اذقنه رحمة مِنا مِن اللهِ مِن اللهِ مِنا مِن اذقنه رحمة مِنا مِن اللهِ مِن اللهِ مِن عَدَابِ عَلِيظٍ ٥ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلنَذِيقَنَهُم مِن عَذَابِ عَلِيظٍ ٥ مِن الْإِنْسَانِ

٥١- وَإِذَا انْعَمْنا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْدَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَهُ الْعَرْضُ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَهُ الْمَرْضُ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَهُ السَّهُ الشَّر فَذُو دَعَاءً عَرِيضٍ ٥

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, মালধন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কল্যাণের প্রার্থনা হতে মানুষ ক্লান্ত হয় না। কিন্তু যদি তার উপর বিপদ-আপদ এসে পড়ে তখন সে এতো বেশী হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়ে যে, যেন আর কখনো সে কোন কল্যাণের মুখ দেখতেই পাবে না। আবার যদি কোন বিপদ ও কাঠিন্যের পর সে কোন কল্যাণ ও সুখ লাভ করে তখন সে বলে বসেঃ "আল্লাহ তা'আলার উপর তো আমার এটা হক বা প্রাপ্যই ছিল। আমি এর যোগ্যই ছিলাম।" এখন সে এই নিয়ামত লাভ করে ফুলে উঠে এবং ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসে। মহান আল্লাহকে বিম্মরণ হয়ে যায় এবং পরিষ্কারভাবে তাঁকে অস্বীকার করে ফেলে। কিয়ামতের সংঘটনকে স্পষ্টভাবে অবিশ্বাস করে বসে। ধন-দৌলত এবং আরাম ও আয়েশ তার কুফরীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

كُلُّ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيطُغَى - أَنْ رَاهُ أَسْتَغَنَّى

অর্থাৎ ''বস্তুতঃ মানুষ তো সীমালংঘন করেই থাকে, কারণ সে নিজেকে অভাব মুক্ত মনে করে।''(৯৬ঃ ৬-৭) তাই সে মস্তক উঁচু করে হঠকারিতা করতে শুরু করে দেয়।

মহান আল্লাহ বলেন যে, শুধু এটুকুই নয়, বরং এই দুষ্কার্যের উপর সে ভাল আশাও রাখে এবং বলেঃ 'যদি কিয়ামত সংঘটিত হয়েও যায় এবং আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তিতও হই, তবে যেমন আমি এখানে সুখ-স্বচ্ছন্দে রয়েছি, অনুরূপভাবে সেখানেও অর্থাৎ পরকালেও সুখেই থাকবো। মোটকথা, সে কিয়ামতকে অস্বীকারও করে, মৃত্যুর পর পুনজীর্বনকে মানেও না, আবার বড় বড় আশাও পোষণ করে যে, দুনিয়ায় যেমন সুখে রয়েছে, আখিরাতেও তেমনি সুখেই থাকবে।

যাদের আমল ও বিশ্বাস এইরূপ তাদেরকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ভয় প্রদর্শন করে বলেনঃ 'আমি এই কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করবো এবং তাদেরকে আস্বাদন করাবো কঠোর শাস্তি।

মহামহিমানিত আল্লাহ মানুষের স্বভাব ও আচরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ 'যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন (গর্বভরে) মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়।' ওকেই বলা হয় যার শব্দ বেশী এবং অর্থ কম হয়। আর যে কালাম বা কথা এর বিপরীত হয় অর্থাৎ শব্দ কম ও অর্থ বেশী, ওকে وَجِيْزِ كُلام বলা হয়ে থাকে। এই বিষয়টিই অন্য জায়গায় নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছেঃ

وَاذَا مُسَ الْإِنْسَانَ الضَّرَّ دَعَانَا لِجُنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِماً فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ سُرَّرُورِدَ وَ رَوْعِ لَمَ وَ سَرَّتُكَ مَرَ كَانَ لَمْ يَدَعَنَا إِلَى ضَرِّ مُسَهِ ـ অর্থাৎ "মানুষকে যখন কষ্ট ও বিপদ স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়ে আমাকে আহ্বান করে থাকে, অতঃপর যখন আমি ঐ কষ্ট ও বিপদ দূরীভূত করি তখন সে এমন বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে ফিরে যায় যে, যেন সে বিপদের সময় আমাকে আহ্বান করেইনি।" (১০ঃ ১২)

৫২। বলঃ তোমরা ভেবে দেখেছো
কি, যদি এই কুরআন আল্লাহর
নিকট হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে
এবং তোমরা এটা প্রত্যাখ্যান
কর তবে যে ব্যক্তি ঘোর
বিরুদ্ধাচরণে লিগু আছে, তার
অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে?

৫৩। আমি তাদের জন্যে আমার
নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করবো
বিশ্বজগতে এবং তাদের
নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের
নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে,
ওটাই সত্য। এটা কি যথেষ্ট
নয় যে, তোমার প্রতিপালক
সর্ববিষয়ে অবহিত?

৫৪। জেনে রেখো, এরা এদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকারে সন্ধিহান; জেনে রেখো, সব কিছুকেই আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ তুমি কুরআন অমান্যকারী মুশরিকদেরকে বলে দাওঃ এই কুরআন সত্য সত্যই আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে, অথচ তোমরা একে অবিশ্বাস করছো! তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের কি অবস্থা হবে! যে ব্যক্তি স্বীয় কুফরী ও বিরোধিতার কারণে সত্য পথ হতে বহু দূরে সরে পড়েছে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে আছে?

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তাদের জন্যে আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করবো বিশ্ব জগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে। ইসলামপন্থীদেরকে আমি বিজয় দান করবো। তারা সাম্রাজ্যসমূহের সম্রাট হয়ে যাবে। সমস্ত দ্বীনের উপর দ্বীনে ইসলামের প্রাধান্য থাকবে।

বদর ও মক্কা বিজয়ের নিদর্শন স্বয়ং মুশরিকদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে যে, তারা সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও অল্প সংখ্যক মুসলমানের নিকট লাপ্তনাজনক পরাজয় বরণ করে। ভাবার্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার হাজার হাজার নিদর্শন স্বয়ং মানব জাতির নিজেদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। তাদের সৃষ্টি ও গঠন কৌশল, তাদের স্বভাব-প্রকৃতি, তাদের পৃথক পৃথক চরিত্র, পৃথক পৃথক রূপ ও রং ইত্যাদি তাদের সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি নৈপুণ্য এবং শিল্প চাতুর্যেরই পরিচায়ক, যেগুলো সদা তাদের চোখের সামনে রয়েছে, এমন কি স্বয়ং তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। তাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় ও অবস্থা, যেমন বাল্যকাল, যৌবন, বার্ধক্য, তাদের রুগ্নতা ও সুস্থতা, দারিদ্য ও স্বচ্ছলতা, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে তাদের উপর প্রকাশমান। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিদর্শনাবলী এতো অধিক রয়েছে যে, মানুষ এগুলো দেখে তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট এবং তিনি স্বীয় বান্দাদের কথা ও কাজ সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি যখন বলছেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) একজন সত্য নবী. তখন মানুষের এটা স্বীকার করে নিতে বাধা কিসের? যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

ل ورورو يم ١٥٠٠ مر ١٥٠٠ لكن الله بعلمه لكن الله يشهد بيما انزل إليك انزله بعلمه

অর্থাৎ ''কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, যা তিনি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছেন তা তিনি তাঁর জ্ঞানের সাথেই অবতীর্ণ করেছেন।'' (৪ঃ ১৬৬)

অতঃপর মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ জেনে রেখো যে, এরা এদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকারে সন্দিহান অর্থাৎ কিয়ামত যে সংঘটিত হবে এটা তারা বিশ্বাসই করে না, আর এ কারণেই তারা নিশ্চিন্ত রয়েছে, পুণ্য অর্জনে রয়েছে উদাসীন এবং পাপ কার্য হতে বিরত থাকছে না। অথচ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। হযরত সাঈদ আনসারী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার ইবনে আবদিল আযীয (রঃ) একদা মিম্বরের উপর উঠে আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানার পর বলেনঃ "হে জনমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে কোন নতুন কথা বলার জন্যে একত্রিত করিনি, বরং এজন্যেই তোমাদেরকে আমি একত্রিত করেছি যে, বিচার দিবসের ব্যাপারে আমি খুব চিন্তা-ভাবনা করেছি, এতে আমি যা বুঝেছি তা তোমাদেরকে শুনাতে চাই। তা এই যে, যারা এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে তারা নির্বোধ এবং যারা এটাকে মিথ্যা মনে করে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত।" অতঃপর তিনি মিম্বর হতে নেমে পড়লেন। তাঁর 'যারা এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে তারা নির্বোধ' একথার ভাবার্থ এই যে, তারা এটাকে সত্য মনে করছে অথচ এর জন্যে কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করছে না। এর অন্তর প্রকম্পিতকারী ও ভয়াবহ অবস্থা হতে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকছে, একে ভয় করে এমন আমল করে না যা তাকে ঐদিনের ভীতি হতে নিরাপত্তা দান করতে পারে। ঐ ব্যক্তি নিজেকে ওর সংঘটনের সত্যতা স্বীকারকারীও বলছে, আবার খেল-তামাশা, অবহেলা, কুপ্রবৃত্তি, পাপ এবং নির্বৃদ্ধিতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকছে, আর এদিকে কিয়ামত নিকটে চলে আসছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সবকিছুকে তিনি পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। কিয়ামত ঘটানো তাঁর কাছে খুবই সহজ কাজ। সমস্ত সৃষ্টজীব ও সৃষ্ট বস্তু তাঁর অধিকারে রয়েছে। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন। কেউই তাঁর হাত ধরে রাখতে পারে না। তিনি যা চেয়েছেন তা হয়েছে এবং যা চাইবেন তা অবশ্যই হবে। তিনি ছাড়া প্রকৃত হুকুমদাতা আর কেউ নেই। তিনি ছাড়া অন্য কারো সত্তা কোন প্রকারের ইবাদতের যোগ্য নয়।

সূরা ঃ হা-মীম আস্সাজদাহ -এর তাফসীর সমাপ্ত

## সূরা ঃ শূরা মাকী

(আয়াত ঃ ৫৩, রুকৃ' ঃ ৫)

﴿ وَرَهُ الشَّوْرِي مُكِيَّةً ﴿ (اَيَاتُهَا : ٥٣، رُكْرُعَاتُهَا : ٥)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

- ১। হা-মীম,
- ২। 'আঈন-সীন-কা'ফ
- থ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ এভাবেই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন।
- ৪। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা
   কিছু আছে তা তাঁরই। তিনি
   সমুন্নত, মহান।
- ৫। আকাশমণ্ডলী উর্ধদেশ হতে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় এবং ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্তবাসীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, জেনে রেখা, আল্লাহ, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
- ৬। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন। তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও।

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

ر کیا ہے۔

الْحُكِيمُ ٥

- له ما في السموت وما في الارض وهو العلى العظيم ٥ مر و و و العلى العظيم ٥ من المرفق يتفطرن من في السموت يتفطرن من في والملككة يسبحون من ويستغفرون لمن المرفق الارض الاران الله هو العفور الرجيم ٥ مودو من و و الربيم و الر

آلَّذِيْنَ اتَّخَلَنُواْ مِنْ دُونِهُ
 آولِياً عَلَيْهُمُ مُوكَيْلًا عَلَيْهُمُ وَمَا الله حَفِيظٌ عَلَيْهُمُ وَمَا الله عَلَيْهُمُ وَمَا النّهُ عَلَيْهُمُ وَمَا
 آنَتُ عَلَيْهُمْ بُوكِيل ٥

হুরুফে মুকান্তাআ'ত বা বিচ্ছিনু অক্ষরগুলোর আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর এখানে একটি বিশ্বয়কর, অদ্ভুত ও অস্বীকার্য আসার আনয়ন করেছেন। তাতে রয়েছে যে, একটি লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট আগমন করে। ঐ সময় তাঁর নিকট হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামানও (রাঃ) ছিলেন। ঐ আগন্তুক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এই অক্ষরগুলোর তাফসীর জিজ্ঞেস করলো। তিনি তখন কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে রইলেন। লোকটি দ্বিতীয়বার ঐ প্রশুই করলো। তিনি এবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তার প্রশ্নকে মন্দ মনে করলেন। লোকটি তৃতীয়বার ঐ একই প্রশ্ন করলো। তিনি এবারও কোন উত্তর দিলেন না। তখন হযরত হুযাইফা (রাঃ) লোকটিকে বললেনঃ ''আমি তোমাকে এর তাফসীর বলে দিচ্ছি এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এটাকে কেন অপছন্দ করছেন সেটাও আমার জানা আছে। তাঁর আহলে বায়েতের একটি লোকের ব্যাপারে এটা অবতীর্ণ হয়েছে, যাকে আবদুল ইলাহ এবং আবদুল্লাহ বলা হবে। সে প্রাচ্যের নদীসমূহের একটি নদীর পার্ম্বে অবতরণ করবে এবং তথায় দু'টি শহর বসাবে। নদী কেটে ঐ দু'টি শহরের মধ্যে নিয়ে যাবে। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের দেশের পতন ঘটাবার এবং তাদের ধন-দৌলত ধ্বংস করে দেয়ার ইচ্ছা করবেন তখন ঐ শহর দু'টির একটির উপর রাত্রিকালে আগুন আসবে এবং ঐ শহরকে জ্বালিয়ে ভম্ম করে দিবে। তথাকার লোক সকালে ঐ অবস্থা দেখে অত্যন্ত বিশ্বয়বোধ করবে। মনে হবে যেন সেখানে কিছুই ছিল না। অতঃপর সকাল সকালই তথাকার সমস্ত বড় বড় উদ্ধত, অহংকারী এবং সত্য বিরোধী লোক তথায় একত্রিত হবে। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের সবকেই ঐ শহর সহ ধ্বংস করে দিবেন حم عَسَق -এর অর্থ এটাই। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এটা সিদ্ধান্ত ও ফায়সালা হয়ে গেছে। عُن দারা আদল বা ন্যায়পরায়ণতা বুঝানো হয়েছে। سِنْ দারা বুঝানো হয়েছে ﴿ كَالَمْ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَى ﴿ عَلَمْ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَى الْحَالَ عَلَى الْحَالَ عَلَى الْحَالُ عَلَى الْحَالُ عَلَى الْحَالُ الْحَلْمُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْ যা সংঘটিত হবে।"

এর চেয়ে বেশী বিশ্বয়কর আর একটি রিওয়াইয়াত রয়েছে যা হাফিয আবৃ ইয়ালা মুসিলী (রঃ) মুসনাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর দ্বিতীয় জিলদ হতে বর্ণনা করেছেন। এটা হযরত আবৃ যার (রাঃ) নবী (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর ইসনাদ খুবই দুর্বল এবং ছেদ কাটা। এতে রয়েছে যে, হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) মিম্বরের উপর উঠে বলেনঃ "হে জনমণ্ডলী!

তোমাদের মধ্যে কেউ কি خَمْ عَسَنَ -এর তাফসীর রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) হতে শুনেছে?" তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) লাফিয়ে উঠে বলেন, হাঁা, আমি (শুনেছি)। তিনি (রাস্লুল্লাহ সঃ) বলেছেনঃ "خَمْ হলো আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। غَيْنُ لَا لَمُولُونَ مِنْ (অর্থাৎ বদরের দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়নকারীরা শান্তি আস্বাদন করেছে)। غَذَابِ يُومْ بَدُرُ আর্থাৎ বদরের দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়নকারীরা শান্তি আস্বাদন করেছে)। غَذَابِ يَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

এরপর মহান আল্লাহ বলেন, হে নবী (সঃ)! তোমার উপর যেমন এই কুরআনের অহী অবতীর্ণ হচ্ছে, অনুরূপভাবে তোমার পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের প্রতিও কিতাব ও সহীফাসমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল। এগুলো সবই অবতীর্ণ হয়েছিল আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে যিনি স্বীয় প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হারিস ইবনে হিশাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার নিকট অহী কিভাবে আসে?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "কখনো ঘন্টার অবিরত শব্দের ন্যায়, যা আমার কাছে খুব কঠিন ও ভারী বোধ হয়। যখন ওটা শেষ হয়ে যায় তখন আমাকে যা কিছু বলা হয় সবই আমার মুখস্থ হয়ে যায়। আর কখনো ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে আমার নিকট আগমন করেন। আমার সাথে তিনি কথা বলেন এবং যা কিছু তিনি বলেন সবই আমি মনে করে নিই।" হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, কঠিন শীতের সময় যখন তাঁর প্রতি অহী অবতীর্ণ হতো তখন তিনি অত্যন্ত ঘেমে যেতেন, এমনকি তাঁর কপাল মুবারক হতে টপ টপ করে ঘাম ঝরে পড়তো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে অহীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "জিঞ্জিরের

এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

ঝন্ ঝন্ শব্দের মত একটা শব্দ শুনতে পাই। অতঃপর আমি ওর প্রতি কান লাগিয়ে দিই। এরূপ অহী আমার কাছে খুবই কঠিন বোধ হয়। মনে হয় যেন আমার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে যাবে।" শরহে বুখারীর শুরুতে আমরা অহীর অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুতরাং সমুদয় প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ যমীন ও আসমানের সমুদয় সৃষ্টজীব তাঁরই দাস এবং তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। তাঁর সামনে সবাই বিনীত ও বাধ্য। তিনি সমুনুত, মহান। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব ও মাহাত্মের অবস্থা এই যে, আকাশমণ্ডলী উর্ধ্বদেশ হতে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় এবং ফেরেশতারা তাঁদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন এবং মর্তবাসীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যেমন মহামহিমানিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

رَدُّ وَرَدُّ وَرَدُّ وَرَدُّ وَرَدُّ وَرَدُّ وَرَدُ الذِّينَ يَحْمِلُونَ الغَرْشُ وَمَنْ حُولُهُ يُسَبِّحُونَ بِحِمَّدُ رَبِهِمُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ رَدُورُ وَرَدُّ وَرَدُورُ رَدُّ وَرَدُورُ رَدُّ وَرَدُّ وَرَدُّ وَرَدُّ وَكَالَّ مَا وَرَدُّ وَرَدُورُ لِلَّذِينَ تَابُوا ويَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ امْنُوا رَبِنَا وَسِعْتَ كُلِّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْما فَاغْفِرِلِلَّذِينَ تَابُوا وَتَبَعُوا سَبِيلُكُ وَقِهِمَ عَذَابُ الْجَحِيمِ -

অর্থাৎ "আরশ বহনকারী ফেরেশতামণ্ডলী এবং ওর চতুপ্পার্শ্বের ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং যারা তাঁর প্রতি ঈমান রাখে তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে (এবং বলে), হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেক জিনিসকে ঘিরে রেখেছেন। সুতরাং যারা তাওবা করেছে এবং আপনার পথের অনুসারী হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।"(৪০ঃ ৭)

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন। তিনি স্বয়ং তাদেরকে পুরোপুরি শান্তি প্রদান করবেন। তোমার (নবীর সঃ) কাজ শুধু তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও, বরং সবকিছুর কর্মবিধায়ক হলেন আ্লাহ।

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

৭। এই ভাবে আমি তোমার প্রতি
কুরআন অবতীর্ণ করেছি
আরবী ভাষায়, যাতে তুমি
সতর্ক করতে পার মক্কা এবং
ওর চতুর্দিকের জনগণকে এবং
সতর্ক করতে পার কিয়ামত
দিবস সম্পর্কে যাতে কোন
সন্দেহ নেই; সেদিন এক দল
জারাতে প্রবেশ করবে এবং
একদল জাহারামে প্রবেশ
করবে।

৮। আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে একই উম্মত করতে পারতেন; বস্তুত তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন; যালিমদের কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারী নেই।

٧- وَكُذٰلِكُ أُوحِينًا إِلَيْكُ قَراناً رگا سرور روک دو ۱ ررد یسا لِتنذِر ام القـری ومن ٨- ولوشاء الله لجعلهم امة ی روسا د دو و رو نار ۱۵۰ و و او نام ۱۵۰ و و او کار و او کار و او کار و رور طر طاوورر رود فی رحمتِه والظِلمون ما لهم سَّهُ مَّا سَّهُ مَا يُرَوِّ رَمَنُ وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ ٥

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার পূর্ববর্তী নবীদের উপর যেমন আল্লাহর অহী আসতো, অনুরূপভার তোমার উপরও এই কুরআন অহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এর ভাষা আরবী এবং এর বর্ণনা খুবই স্পষ্ট ও খোলাখুলি। যাতে তুমি মক্কাবাসী এবং ওর চতুর্দিকের জনগণকে সতর্ক করতে পার। অর্থাৎ তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে পার আল্লাহর আ্যাব হতে। ১৯৯০ দারা প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের সমস্ত শহরকে ও জনপদকে বুঝানো হয়েছে। মক্কা শরীফকে 'উমুল কুরা' বলার কারণ এই যে, এটা সমস্ত শহর হতে ভাল ও উত্তম। এর বহু দলীল প্রমাণ রয়েছে যেগুলো নিজ নিজ জায়গায় বর্ণিত হবে। এখানে একটি দলীল বর্ণনা করা হচ্ছে যা সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্টও বটে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আদী হামরা যুহ্রী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কার হায়্রাহ নামক বাজারে দাঁড়িয়েছিলেন এমতাবস্থায় তিনি তাঁকে বলতে শুনেনঃ "হে মক্কাভূমি! আল্লাহর কসম! তুমি আল্লাহর সবচেয়ে উত্তম ভূমি এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। আল্লাহর কসম! যদি তোমার উপর হতে আমাকে বের করে দেয়া না হতো তবে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ আর এই কুরআন আমি তোমার প্রতি এজন্যে অবতীর্ণ করেছি যে, যেন তুমি মানুষকে সতর্ক করতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই। যেদিন কিছু লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং কিছু লোক জাহান্নামে যাবে। এটা এমন দিন হবে যে, জান্নাতীরা লাভবান হবে এবং জাহান্নামীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

رد رردر 1909 رد درد ۱ رروو ۱ مروو يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن

অর্থাৎ "স্বরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিবসে সেদিন হবে লাভ লোক-সানের দিন।"(৬৪% ৯) অন্য এক জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ "এতে নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তির জন্যে নিদর্শন রয়েছে যে আখিরাতের আযাবকে ভয় করে। ওটা হলো ঐ দিন যেই দিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে এবং (সবারই) উপস্থিতির দিন। আমি এটাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে বিলম্বিত করছি। ঐদিন কেউই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কথা বলতে পারবে না। তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য এবং কেউ হবে ভাগ্যবান।"(১১ঃ ১০৩-১০৫)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাস্লুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট আগমন করেন। ঐ সময় তাঁর হাতে দু'টি কিতাব ছিল। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এ কিতাব দু'টি কি তা তোমরা জান কি?" আমরা উত্তরে বললামঃ আমাদের এটা জানা নেই। হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদেরকে এর খবর দিন। তখন তিনি তাঁর ডান হাতের কিতাবটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেনঃ "এটা রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলার

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

কিতাব। এতে জান্নাতীদের এবং তাদের পিতাদের ও গোত্রসমূহের নাম রয়েছে। শেষে হিসেব করে সর্বমোট করে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে আর কম বেশী হতে পারে না।" অতঃপর তিনি তাঁর বাম হাতের কিতাবটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেনঃ "এটা হলো জাহান্নামীদের নামের তালিকা বহি। এতেও তাদের নাম, তাদের পিতাদের নাম এবং তাদের গোত্রসমূহের নাম রয়েছে। শেষে হিসেব করে সর্বমোট করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এর মধ্যে আর কম বেশী হবে না।" তখন তাঁর সাহাবীগণ বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাহলে আমাদের আমলের আর প্রয়োজন কি?" রাস্লুল্লাহ (সঃ) জবাবে বললেনঃ "ঠিকভাবে থাকো। মঙ্গল ও কল্যাণের কাছে কাছে থাকো। জান্নাতীদের পরিসমাপ্তি ভাল কাজের উপরই হবে, তারা যে কাজই করতে থাকুক না কেন। আর জাহান্নামীদের পরিসমাপ্তি মন্দ আমলের উপরই হবে, তারা যে কাজই করতে থাকুক না কেন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করলেন এবং বললেনঃ "মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের ফায়সালা শেষ করে ফেলেছেন। একদল যাবে জান্নাতে এবং একদল যাবে জাহান্নামে।" এর সাথে সাথেই রাস্লুল্লাহ (সঃ) স্বীয় ডান ও বাম হাত দ্বারা ইশারা করেন যেন তিনি কোন জিনিস নিক্ষেপ করছেন।

ইমাম বাগাভীর (রঃ) তাফসীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে এবং তাতে কিছু বেশী আছে। তাতে আছে যে, একদল যাবে জান্নাতে এবং একদল যাবে জাহান্নামে। আর মহামহিমানিত আল্লাহর পক্ষ হতে আদল আর আদল বা ন্যায় আর ন্যায়ই থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন এবং তাঁর মধ্য হতে তাঁর সন্তানদেরকে বের করেন, আর তারা পিঁপড়ার মত হয়ে ময়দানে ছড়িয়ে পড়ে। তখন তাদেরকে তিনি স্বীয় দুই মুষ্টির মধ্যে নিয়ে নেন এবং বলেনঃ "এগুলোর একটি অংশ পুণ্যবান এবং অপর অংশ পাপী।" আবার তাদেরকে ছড়িয়ে দেন এবং পুনরায় একত্রিত করেন এবং আবার তিনি তাদেরকে মুষ্টির মধ্যে করে নেন। একটি অংশ জান্নাতী ও আর একটি অংশ জাহান্নামী।

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

২. এ রিওয়াইয়াতটি মাওকৃফ হওয়াই সঠিক কথা। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত আবৃ নাযরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আবৃ আবদিল্লাহ (রাঃ) নামক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একজন সাহাবী রুণ্ণ ছিলেন। সাহাবীগণ (রাঃ) তাঁকে দেখতে যান। তাঁরা দেখেন যে, তিনি ক্রন্দন করছেন। তাঁরা তাঁকে বলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? অথচ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তো আপনাকে শুনিয়েছেনঃ "গোঁফ ছোট করে রাখবে যে পর্যন্ত না তুমি আমার সাথে মিলিত হবে।" ঐ সাহাবী (রাঃ) উত্তরে বললেন, এটা ঠিকই বটে। কিন্তু আমাকে তো ঐ হাদীসটি কাঁদাছে যে, আমি রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ডান মুষ্টির মধ্যে কিছু মাখলুক রাখেন এবং অনুরূপভাবে বাম মুষ্টির মধ্যেও কিছু মাখলুক রাখেন, অতঃপর বলেনঃ "এ লোকগুলো এর জন্যে অর্থাৎ জানাতের জন্যে এবং এ লোকগুলো এর জন্যে অর্থাৎ জাহাান্নামের জন্যে। আর এতে আমি কোন পরোয়া করি না।" সুতরাং আমার জানা নেই যে, আমি তাঁর কোন মুষ্টির মধ্যে ছিলাম। তকদীর প্রমাণ করার আরো বহু হাদীস রয়েছে।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে একই উদ্মত করতে পারতেন, অর্থাৎ হয় সকলকেই হিদায়াত দান করতেন, না হয় সকলকেই পথভ্রুষ্ট করতেন। কিন্তু আল্লাহ এদের মধ্যে পার্থক্য রেখে দিয়েছেন। কাউকেও তিনি হিদায়াতের উপর রেখেছেন এবং কাউকেও সুপথ হতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর হিকমত বা নিপুণতা তিনিই জানেন। তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন। আর যালিমদের কোন অভিভাবক নেই, নেই কোন সাহায্যকারী।

ইবনে হাজীরাহ (রঃ)-এর নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, হ্যরত মূসা (আঃ) আর্য করেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার মাখল্ককে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাদের কতকগুলোকে নিয়ে যাবেন জানাতে এবং কতকগুলোকে নিয়ে যাবেন জাহানামে। যদি সবকেই জানাতে প্রবিষ্ট করতেন তবে কতই না ভাল হতো!" তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা আলা বলেনঃ "হে মূসা (আঃ)! তোমার জামাটি উঁচু কর।" তিনি তখন তাঁর জামাটি উঁচু করলেন। মহান আল্লাহ আবার বললেনঃ "আরো উঁচু করে ধর।" হ্যরত মূসা (আঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহ! আমি আমার সারা দেহ হতে তো আমার জামাটি উঁচু করেছি, শুধু ঐ জায়গাটুকু বাকী রয়েছে যার উপর হতে সরানোর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।" তখন আল্লাহ তা আলা বলেনঃ "হে মূসা (আঃ)! এরপভাবেই আমি আমার সমস্ত মাখল্ককেই জানাতে প্রবিষ্ট করবাে, শুধু তাদেরকে নয় যারা সম্পূর্ণরূপে কল্যাণ শূন্য হবে।"

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৯। তারা কি আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে, কিন্তু আল্লাহ, অভিভাবক তো তিনিই, এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১০। তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন- ওর মীমাংসাতো আল্লাহরই নিকট। বলঃ ইনিই আল্লাহ- আমার প্রতিপালক। আমি নির্ভর করি তাঁর উপর এবং আমি তাঁরই অভিমুখী।

১১। তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং আনআমের জোড়া; এই ভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। ১২। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর

২। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর
চাবি তাঁরই নিকট। তিনি যার
প্রতি ইচ্ছা তার রিযক বর্ধিত
করেন অথবা সংকুচিত করেন।
তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ
অবহিত।

۹- اَمِ اتَّخَـُدُوا مِنْ دُونِهِ اُولِياءَ سُرُورِ الْوَلِي وَهُو يَحْرِي فَـَالِلْهِ هُوَ الْوَلِي وَهُو يَحْرِي الْمُوتِي وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِلَى مُوعِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

فَ حُكَمَهُ إلَى اللهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَالْيَهِ أَنِيبُ ٥ ١١- فَاطِرُ السَّمَوْتِ وَالْارْضُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ انْفُسِكُمْ ازْواجًا وَ مِنْ الْانْعَامِ ازْواجًا يَذُرؤكم وفيهُ لَيْسُ كَمِثْلِهِ شَيْءً وهو السَّمِيعُ الْبَصِيرِ ٥

١٢- لَهُ مَـقَـالِيْـدُ السَّـمَـوَةِ
وَالْارْضِ يَبُـسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَرْدُونَ بِمُلِّ الْمِنْ
يَشَـاء ويقـدِرُ إِنّه بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের শিরকপূর্ণ কাজের নিন্দে করছেন যে, তারা শরীক বিহীন আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করছে এবং অন্যদের উপাসনায় লিপ্ত রয়েছে। তিনি বলছেন যে, সত্য ও সঠিক অভিভাবক এবং প্রকৃত কর্মসম্পাদনকারী তো আল্লাহ। মৃতকে জীবিত করা, এ বিশেষণ তো একমাত্র তাঁরই। প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই। সর্বগুণের অধিকারী হলেন তিনি, সুতরাং তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য কি করে হতে পারে?

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, ওর মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট। অর্থাৎ দ্বীন ও দুনিয়ার সমুদয় মতভেদের ফায়সালার জিনিস তো হলো আল্লাহর কিতাব এবং রাস্ল (সঃ)-এর সুনাত। যেমন আল্লাহ তা আলা বলেনঃ

ر د رررد و د د ر د روجود کر کار کرود ک فاِن تنازعتم فِی شیءِ فردوه اِلی اللّٰهِ والرّسولِ

অর্থাৎ "তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ করলে তা তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর দিকে ফিরিয়ে দাও।"(৪ঃ ৫৯)

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও ইনিই আল্লাহ, আমার প্রতিপালক, আমি নির্ভর করি তাঁরই উপর এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। সব সময় আমি তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। আসমান, যমীন এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা তিনি।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য কর যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং আনআমের (গরুং, ছাগল, ভেড়া, উট ইত্যাদির) মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন আনআমের জোড়া এবং এগুলো আটটি। এই ভাবে তিনি বংশ বিস্তার করেন। যুগ ও শতাব্দী অতীত হয়ে যাচ্ছে এবং মহান আল্লাহর সৃষ্টিকার্য এভাবেই চলতে আছে। এদিকে মানব সৃষ্টি এবং ওদিকে জীবজন্তু সৃষ্টি। বাগাভী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ তিনি গর্ভাশয়ে সৃষ্টি করেন, কেউ বলেন যে, পেটের মধ্যে সৃষ্টি করেন এবং কেউ বলেন যে, এই পত্থায় তিনি বংশ বিস্তার করেন। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা বংশ বিস্তারই উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন যে, এখানে ক্রিন্টুল বরংশ বিস্তার করছেন এবং পুরুষ ও নারীর জোড়ার মাধ্যমে তিনি মানব বংশ বিস্তার করছেন এবং সৃষ্টি করতে রয়েছেন। সত্য কথা এই যে, তাঁর মত সৃষ্টিকর্তা আর কেউ নেই। তিনি এক। তিনি বেপরোয়া, অভাবমুক্ত এবং অতুলনীয়। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট। স্রায়ে যুমারে এর তাফসীর গত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, সারা জগতের

ব্যবস্থাপক, অধিকর্তা এবং হুকুমদাতা তিনিই। তিনি এক ও অংশীবিহীন। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা তার রিযক বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। তাঁর কোন কাজ হিকমত শূন্য নয়। কোন অবস্থাতেই তিনি কারো উপর যুলুমকারী নন। তার প্রশস্ত জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টজীবকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে।

১৩। তিনি তোমাদের জন্যে বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন যার निर्फ्म मिराइ हिलन जिनि नृश (আঃ)-কে- আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-কে. এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করো না। তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছো তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন।

১৪। তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর শুধুমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষ বশতঃ তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়; এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের বিষয়ে ফায়সালা হয়ে যেতো।

١٣- شَرَعُ لَكُمُ مِّنَ الَّذِيْنِ مَا ر سر ۱۹۶۰ سر ۱۵ مرد روم وصی به نوحاً والذِی اوحیناً إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنًا بِهُ إِبْرَهِيم رود ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ و و و وموسی وعیسی آن اقیموا عَلَى الْمَشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ رود الاورد و مرد مرد المرد الديد من الديد من س سوررد کیمرد رو می دو پشاء و پهری الیهِ من پنیب رَ رَرِيُّ وَرِّ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ١٤- وَمَا تَفْرَقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا ر ، وو ، وورو ، مرورود جياء هم العِلم بغيبًا بينهم وَلُولًا كَلِمَةً سَبَقَتُ مِنْ رَبِّكَ ِ اللَّهِ اَجُلِ مُسْسَمَّى لَّقُصِي رور و معرس سرود و بينهم وإن الذِين أورِثوا

তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। الْكِتْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكِّ وه وو ر مِنه مُرِيْبٍ ٥

আল্লাহ তা'আলা এই উন্মতের উপর যে নিয়ামত দান করেছেন, এখানে মহান আল্লাহ তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তোমাদের জন্যে যে দ্বীন ও শরীয়ত নির্ধারণ করেছেন তা ওটাই যা হযরত আদম (আঃ)-এর পরে দুনিয়ার সর্বপ্রথম রাসূল হযরত নূহ (আঃ) এবং সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহামাদ (সঃ)-এর মধ্যবর্তী স্থির প্রতিজ্ঞ নবীদের (আঃ) ছিল। এখানে যে পাঁচজন নবী (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদেরই নাম উল্লেখ করা হয়েছে সূরায়ে আহ্যাবেও। সেখানে রয়েছেঃ

অর্থাৎ "শ্বরণ কর, যখন আমি নবীদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট হতেও এবং নৃহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) মরিয়ম তনয় ঈসা (আঃ)-এর নিকট হতে, তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার।"(৩৩ ঃ ৭) ঐ দ্বীন, যা সমস্ত নবীর মধ্যে মিলিতভাবে ছিল তা হলো এক আল্লাহর ইবাদত। যেমন মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكُ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوجِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبَدُونِ ـ

অর্থাৎ ''তোমার পূর্বে আমি যতজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের সবারই কাছে এই অহী করেছিলামঃ আমি ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।"(২১ঃ ২৫) হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''আমরা নবীরা পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই-এর মত। আমাদের সবারই একই দ্বীন।" যেমন বৈমাত্রেয় ভাইদের পিতা একজনই। মোটকথা, শরীয়তের আহকামে যদিও আংশিক পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু মৌলিক নীতি হিসেবে দ্বীন একই। আর তা হলো মহামহিমানিত আল্লাহর একত্ব্বাদ। মহান আল্লাহ বলেনঃ

رِلكُلِّ جَعَلْناً مِنكُمُ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا .

অর্থাৎ ''তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে আমি শরীয়ত ও পথ করে দিয়েছি<sup>°</sup>।"(৫ঃ

এখানে এই অহীর ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া হয়েছেঃ 'তোমরা দ্বীনকে কায়েম রেখো, দলবদ্ধ হয়ে একত্রিতভাবে বাস কর এবং মতানৈক্য সৃষ্টি করে পৃথক পৃথক হয়ে যেয়ো না।' তাওহীদের এই ডাক মুশরিকদের নিকট অপছন্দনীয়। সত্য কথা এই যে, হিদায়াত আল্লাহর হাতে। যে হিদায়াত লাভের যোগ্য হয় সেতার প্রতিপালকের দিকে ফিরে যায় এবং মহান আল্লাহ তার হাত ধরে তাকে হিদায়াতের পথে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন। পক্ষান্তরে যে নিজেই মন্দ পথ অবলম্বন করে এবং সঠিক ও সরল পথকে ছেড়ে দেয়, আল্লাহও তথন তার মাথায় পথভ্রন্টতা লিখে দেন। যখন তার কাছে সত্য এসে যায়, হুজ্জত কায়েম হয়ে যায়, তখন পারম্পরিক হঠকারিতার ভিত্তিতে পরম্পরের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়।

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! যদি এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকতো তবে তাদের বিষয়ে এখনই ফায়সালা হয়ে যেতো এবং তাদের উপর এই দুনিয়াতেই শান্তি আপতিত হতো।

এরপর আল্লাহ তা আলা বলেনঃ তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা কুরআন সম্পর্কে বিদ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। তারা তাদের পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুসারী। দলীল প্রমাণাদির ভিত্তিতে তাদের ঈমান নেই। বরং তারা অন্ধভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করছে যারা সত্যের প্রতি অবিশ্বাসী ছিল।

১৫। সুতরাং তুমি ওর দিকে আহ্বান কর এবং ওতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকো যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছো এবং তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না। বলঃ আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে। আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক

١٥- فَلِذَٰلِكَ فَادُعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا اللهِ مِنْ وَقَلَ الْمَدُو وَلَا تَتَبِعُ الْهُواءَهُمْ وَقَلَ الْمَدُو بِمَا انْزَلَ اللهِ مِنْ كِتْبِ الْمَدْتُ بِمَا انْزَلَ اللهِ مِنْ كِتْبِ وَالْمِسْرَتُ لِاعْسَدِلَ بِينَكُمْ اللهِ وَرَبِي اللهِ رَبِينَا وَرَبِكُمْ لِنَا اعْمَالُنَا وَلَكُمْ رَبِينًا وَرَبِكُمْ لِنَا اعْمَالُنَا وَلَكُمْ

আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহই আমাদেরকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট। اعَمَالُكُمُ لاَ حُجَّةُ بَيْنَا وَ الْكَمِ لاَ حُجَّةُ بَيْنَا وَ الْكَمِ لاَ حُجَّةُ بَيْنَا وَ الْكَمِ بِينَا وَالْكِمِ بِينَا وَالْكِمِ اللهِ عَلَيْنَا وَالْكِمِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

কুরআন কারীমের এই আয়াতের মধ্যে দশটি স্বতন্ত্র কালেমা রয়েছে যেগুলোর প্রত্যেকটির হুকুম পৃথক পৃথক। আয়াতুল কুরসী ছাড়া এ ধরনের আয়াত কুরআন কারীমের মধ্যে আর পাওয়া যায় না।

প্রথম হুকুম তো এই হচ্ছেঃ হে নবী (সঃ)! তোমার উপর অহী অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং অনুরূপ অহী তোমার পূর্ববর্তী নবীদের (আঃ) উপরও হতো। তোমার জন্যে যে শরীয়ত নির্ধারণ করা হয়েছে, তুমি সমস্ত মানুষকে ওরই দাওয়াত দাও। প্রত্যেককে ওরই দিকে আহ্বান কর এবং ওকে মানাবার এবং ছাড়াবার চেষ্টায় লেগে থাকো। দ্বিতীয় হুকুমঃ আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও একত্বাদের উপর তুমি নিজে প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং তোমার অনুসারীদেরকে ওর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। তৃতীয় হুকুমঃ মুশরিকরা যে মতভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে, মিথ্যারোপ ও অবিশ্বাস করা যে তাদের অভ্যাস, গায়রুল্লাহর ইবাদত করাই যে তাদের নীতি, সাবধান! কখনো তোমরা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না এবং তাদের একটা কথাও স্বীকার করো না। চতুর্থ হুকুমঃ প্রকাশ্যভাবে তোমার এই আকীদার কথা প্রচার করতে থাকো, তা এই যে, তুমি বলে দাও– আল্লাহ যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সবগুলোর উপরই আমি ঈমান রাখি। আমার এই কাজ নয় যে, কোনটি মানবো এবং কোনটি মানবো না, একটিকে গ্রহণ করবো ও অপরটিকে ছেড়ে দিবো i পঞ্চম হুকুমঃ তুমি বলে দাও- আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে। ষষ্ঠ হুকুমঃ তুমি বল, সত্য মা'বৃদ একমাত্র আল্লাহ। তিনি আমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। তিনি সবারই পালনকর্তা ও আহারদাতা। খুশী মনে কেউ কেউ তাঁর দিকে ঝুঁকে না পড়লেও প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই তাঁর সামনে ঝুঁকে রয়েছে এবং সিজদায় পড়ে আছে। সপ্তম হুকুমঃ তুমি বলে দাও- আমাদের আমল আমাদের সাথে এবং তোমাদের আমল তোমাদের সাথে। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনই সম্পর্ক নেই। যেমন অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেনঃ

وان کذبوك فقل لى عملى ولکم عملکم انتم بریئون مِما اعمل وانا بریء سر مردد و ان بریء سر مردد و ان بریء سرد دود ر

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! যদি তারা তোমাকে অবিশ্বাস করে তবে তুমি তাদেরকে বলে দাও— আমার জন্যে আমার কর্ম এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কর্ম। আমি যে কর্ম করি তা হতে তোমরা দায়িত্বমুক্ত এবং তোমরা যে কর্ম কর তা হতে আমিও দায়িত্বমুক্ত।"(১০ঃ ৪১) অষ্টম হকুমঃ তুমি বলে দাও— আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ নেই, নেই কোন তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন। হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এ হকুম মক্কায় ছিল। মদীনায় আগমনের পর জিহাদের হকুম নাযিল হয়। খুব সম্ভব এটাই ঠিক। কেননা এটা মক্কী আয়াত; আর জিহাদের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় মদীনায় হিজরতের পর। নবম হকুমঃ বলে দাও— কিয়ামতের দিন আল্লাহ সকলকেই একত্রিত করবেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

و و ر در و رد ررس و کردر و ردر رور در و و قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق و هو الفتاح العلیم ـ

অর্থাৎ "তুমি বলে দাও– আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর সত্যের সাথে আমাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন, তিনিই ফায়সালাকারী এবং সর্বজ্ঞ।"(৩৪ ঃ ২৬) দশম হুকুমঃ বল– প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।

১৬। আল্লাহকে স্বীকার করবার পর যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের যুক্তি-তর্ক তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অসার এবং তারা তার ক্রোধের পাত্র এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি। ১৭। আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন সত্যসহ কিতাব এবং তুলাদণ্ড। তুমি কি জান— সম্ভবতঃ কিয়ামত আসন্ন?

১৮। যারা এটা বিশ্বাস করে না তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য। জেনে রেখো, কিয়ামত সম্পর্কে যারা বাক-বিতপ্তা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। ۱- يُسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينُ لاَ و و و و ره ح سه و الذين امنوا و و و و و ره و لا ررو رود رس مشفقون منها ويعلمون انها و رود و و و و الها الحق الآ إنّ الذين يمارون في السّاعة لفي ضلل بعيد ٥

আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন যারা মুমিনদের সাথে বাজে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয় এবং তাদেরকে হিদায়াত হতে বিদ্রান্ত করার ইচ্ছা করে এবং আল্লাহর দ্বীনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। তাদের যুক্তি-তর্ক মিথ্যা ও অসার। তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের পাত্র। কিয়ামতের দিন তাদের জন্যেরছে কঠিন শাস্তি। তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। তা এই যে, মুসলমানরা পুনরায় অজ্ঞতার দিকে ফিরে যাবে। অনুরূপভাবে ইয়াহ্দী ও খৃষ্টানরাও বাজে তর্ক করতো এবং মুসলমানদেরকে বলতোঃ "আমাদের দ্বীন তোমাদের দ্বীন অপেক্ষা উত্তম, আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্বে এসেছিলেন, আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম এবং আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের চেয়ে প্রিয়।" তারা এগুলো মিথ্যা বলেছিল।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন সত্যসহ কিতাব। অর্থাৎ তাঁর নিকট হতে তাঁর নবীদের উপর অবতারিত কিতাবসমূহ। আর তিনি অবতীর্ণ করেছেন তুলাদণ্ড। তাহলো আদল ও ইনসাফ। আল্লাহ তা'আলার এই উক্তিটি তাঁর নিম্নের উক্তির মতঃ

অর্থাৎ ''আমি আমার রাস্লদেরকে প্রকাশ্য দলীল প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও তুলাদণ্ড, যাতে মানুষ ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।''(৫৭ ঃ ২৫) আর এক জায়গায় আছেঃ

والسماء رفعها ووضع المميزان ـ الا تطغوا في المميزان ـ واقيموا الوزن بالقِسطِ ولا تخسِروا المميزان ـ

অর্থাৎ "তিনি আকাশকে করেছেন সমুনুত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড, যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর। ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিয়ো না।"(৫৫ঃ ৭-৯)

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 'তুমি কি জান যে, কিয়ামত খুবই আসন্ন?' এতে ভয় ও লোভ উভয়ই রয়েছে। আর এর দ্বারা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত করাও উদ্দেশ্য।

অতঃপর মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ যারা এটাকে (কিয়ামতকে) বিশ্বাস করে না তারাই এটা ত্রানিত করতে চায় এবং বলে যে, কিয়ামত কেন আসে না? তারা আরো বলেঃ "যদি সত্যবাদী হও তবে কিয়ামত সংঘটিত কর।" কেননা, তাদের মতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। অপরপক্ষে মুমিনরা এর কথা শুনে কেঁপে ওঠে। কেননা, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, বিচার দিবসের আগমন সুনিশ্চিত। তারা এই কিয়ামতকে ভয় করে এমন কর্ম করতে থাকে যা তাদের ঐদিনে কাজে লাগবে।

মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পড়ে এরূপ একটি বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, একটি লোক রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কিয়ামত কখন হবে?" এটা সফরের ঘটনা। লোকটি রাস্লুল্লাহ (সঃ) হতে কিছু দূরে ছিল। তিনি উত্তরে বলেনঃ "হাঁ, হাঁ, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, তুমি এর জন্যে কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো তাই বল?" সে জবাব দিলোঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর মহব্বত।" তখন রাস্লুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তুমি তাদের সঙ্গেই থাকবে যাদেরকে তুমি মহব্বত কর।" আর একটি হাদীসে আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক ব্যক্তি তার সঙ্গেই থাকবে যাকে সে মহব্বত করে।" এ হাদীসটি অবশ্যই মুতাওয়াতির। মোটকথা, রাস্লুল্লাহ (সঃ) ঐ লোকটির প্রশ্নের জবাবে কিয়ামতের সময় নির্দিষ্ট করে বলেননি, বরং তাকে কিয়ামতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন। সুতরাং কিয়ামতের সময়ের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ কিয়ামত সম্পর্কে যারা বাক-বিতপ্তা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামতের ব্যাপারে যে ব্যক্তি তর্ক-বিতর্ক করে, ওকে অস্বীকার করে এবং ওটা সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব বলে বিশ্বাস রাখে সে নিরেট মূর্য। তার সঠিক বোধশক্তি মোটেই নেই। সরল-সোজা পথ হতে সে বহু দূরে সরে পড়েছে। এটা বড়ই বিশ্বয়কর ব্যাপার যে, তারা যমীন ও আসমানের প্রথম সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করছে, অথচ মানুষের মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরায় যে তিনি জীবন দান করতে সক্ষম এটা স্বীকার করছে না। যিনি একবার বিনা নমুনায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি দ্বিতীয়বার কি সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন না? অথচ তখন তো পূর্বের কিছু কিছু অংশ কোন না কোন আকারে অবশ্যই থাকবে! এটাকে কেন্দ্র করে পুনরায় সৃষ্টি করা কি তাঁর পক্ষে কঠিন? স্থির জ্ঞানও এটা মেনে নেয় যে, তখন সৃষ্টি করা তো আরো সহজ।

১৯। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু; তিনি যাকে ইচ্ছা রিযক দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।

২০। যে কেউ আখিরাতের ফসল
কামনা করে তার জন্যে আমি
তার ফসল বর্ধিত করে দিই
এবং যে কেউ দুনিয়ার ফসল
কামনা করে আমি তাকে ওরই
কিছু দিই, আখিরাতে তার
জন্যে কিছুই থাকবে না।

২১। তাদের কি এমন কতকগুলো
দেবতা আছে যারা তাদের
জন্যে বিধান দিয়েছে এমন
দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ
দেননি? ফায়সালার ঘোষণা না
থাকলে তাদের বিষয়ে তো
সিদ্ধান্ত হয়েই যেতো। নিশ্চয়ই
যালিমদের জন্যে রয়েছে
বেদনাদায়ক শান্তি।

نزدله فی حرته ومن کان برید حُرْثُ الدُّنيا نؤتب مِنْها وَما لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنُ نَصِيبٍ ٥ الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ٢١- أم لهم شركؤا شرعوا كهم مِّنَ الدِّينِ مَالَمُ يَأْذَنُ إِبِهِ اللهُ وَلُوۡ لَا كُلِمةُ الۡفَصُل لَقُ 

২২। তুমি যালিমদেরকে
ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবে তাদের
কৃতকর্মের জন্যে; আর এটাই
আপতিত হবে তাদের উপর।
যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম
করে তারা থাকবে জারাতের
মনোরম স্থানে। তারা যা কিছু
চাইবে তাদের প্রতিপালকের
নিকট তাই পাবে। এটাই তো
মহা অনুগ্রহ।

٢- ترى الظلمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم وط مما كسبوا وهو واقع بهم وط والذين امنوا وعسملوا الشيخت في روضت الجنس ع الصلحت في روضت الجنس و لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ٥

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি বড়ই দয়ালু। তিনি একজনকে অপরজনের মাধ্যমে রিযক পৌঁছিয়ে থাকেন। একজনও এমন নেই যাকে তিনি ভুলে যান। সৎ ও অসৎ সবাই তাঁর নিকট হতে আহার্য পেয়ে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْارْضِ اللهِ عَلَى اللهِ رِزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ومستودعها ومستودعها وكاب مرد الله مستقرها ومستودعها وكاب مُبين -

অর্থাৎ "ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহঁরই; তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্পর্কে অবহিত; সুম্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।"(১১ঃ ৬)

তিনি যার জন্যে ইচ্ছা করেন প্রশস্ত ও অপরিমিত জীবিকা নির্ধারণ করে থাকেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। কেউই তাঁর উপর বিজয়ী হতে পারে না।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যে কেউ আখিরাতের আমলের প্রতি মনোযোগী হয়, আমি স্বয়ং তাকে সাহায্য করি এবং তাকে শক্তি সামর্থ্য দান করি। তার পুণ্য আমি বৃদ্ধি করতে থাকি। কারো পুণ্য দশগুণ, কারো সাতশ' গুণ এবং কারো আরো বেশী বৃদ্ধি করে দিই। মোটকথা, আখিরাতের চাহিদা যার অন্তরে থাকে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাকে ভাল কাজ করার তাওফীক দান করা হয়। পক্ষান্তরে, যার সমুদয় চেষ্টা দুনিয়া লাভের জন্যে হয় এবং আখিরাতের প্রতি

যে মোটেই মনোযোগ দেয় না, সে উভয় জগতেই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। খুব সম্ব যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে দুনিয়া লাভে বঞ্চিত হবে। মন্দ নিয়তের কারণে পরকাল তো পূর্বেই নষ্ট হয়ে গেছে, এখন দুনিয়াও সে লাভ করতে পারলো না। সুতরাং উভয় জগতকেই সে নষ্ট করে দিলো। আর যদি দুনিয়ার সুখ কিছু ভোগও করে তাতেই বা কি হলো? অন্য জায়গায় যেমন আল্লাহ তা আলা বলেনঃ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمِنْ نَرِيدُ ثُمْ جَعَلْنَا لَهُ جَهْنَمُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمِنْ نَرِيدُ ثُمْ جَعَلْنَا لَهُ جَهْنَمُ يَصَلَّهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمِنْ اَرَادُ الْآخِرَةُ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنَ فَاوَلَئِكُ يَصَلَّهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمُنْ اَرَادُ الْآخِرَةُ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُمْ وَهُو مُؤْمِنَ فَاوَلَئِكُ مَا يَحْدُورًا وَكُلُّ نَمِدُ هُؤُلًا وَهُو لَا عُرَادُ وَمَا كَانَ عَطَاءُ وَمِنْ وَلَلْآخِرَةَ اكْبَرُ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِكُ مُحظُورًا وَانْظُر كَيْفُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلَّآخِرَةَ اكْبَرُ دُرْجَتٍ وَاكْبَرُ وَمَا كُانَ عَطْءُ رَبِكُ مُحظُورًا وَانْظُر كَيْفُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلَّآخِرَةَ اكْبَرُ دُرْجَتٍ وَاكْبَرُ وَمُنَا لَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةَ اكْبَرُ دُرْجَتٍ وَاكْبَرُ وَمُعْ يَعْضِ وَلِلَا خِرَةَ اكْبَرُ دُرْجَتٍ وَاكْبَرُ وَمُعْ يَعْضِ وَلِلْآخِرَةَ اكْبَرُ دُرْجَتٍ وَاكْبُرُ وَمُ يَعْظُورًا وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ فَيْعَا مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَيْ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُلَالَ اللّهُ وَمَا كَانَ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَلَا عُرْدُوا وَالْعُلْكُونُ وَالْعُلُولُوا وَلَيْكُولُولُوا وَمُولِلًا عَلَيْكُولُوا وَلَا عُرْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُوا وَاللّهُ وَلَا عُلَالْعُولُوا وَلِيْكُولُوا وَلِيْكُولُوا وَلَيْكُولُوا وَلِيْكُولُوا وَلِي الْعُلِي اللّهُ وَلَا عُرْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا وَلَالْعُولُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُوا وَلِيْلُولُوا وَلِلْلْمُ الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْولُولُوا وَلِهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ عُلِي الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُولُولُولُوا وَلِلْمُ لَلْمُ عُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِدُ وَلَا عُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُولُوا وَلَالْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ وَلِهُ وَالْعُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ وَلَا عُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ

অর্থাৎ "কেউ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা এখানেই সত্ত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্যে জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়। যারা মুমিন হয়ে পরলোক কামনা করে এবং ওর জন্যে যথাযথ চেষ্টা করে তাদেরই চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। তোমার প্রতিপালক তাঁর দান দ্বারা এদেরকে আর ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের একদলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, আখিরাত তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় মহত্তর ও গুণে শ্রেষ্ঠতর।"(১৭ ঃ১৮-২১)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এই উন্মতকে শ্রেষ্ঠত্ব, উচ্চতা, সাহায্য এবং রাজত্বের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরকালের কাজ করবে দুনিয়া (লাভের) জন্য, পরকালে সে কিছুই লাভ করবে না।"

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এই মুশরিকরা তো আল্লাহর দ্বীনের অনুসরণ করে না, বরং তারা জ্বিন, শয়তান ও মানবদেরকে নিজেদের পূজনীয় হিসেবে মেনে নিয়েছে। ওরা যে আহকাম এদেরকে বাতলিয়ে দেয় এগুলোর সমষ্টিকেই

১. এ হাদীসটি হযরত সাওরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এরা দ্বীন মনে করে। ওরা যেগুলোকে হারাম বা হালাল বলে, এরা সেগুলোকেই হারাম বা হালাল মনে করে থাকে। তাদের ইবাদতের পস্থা এদেরই আবিষ্কৃত। মোটকথা, এই জিন ও মানুষ যেটাকৈ শরীয়ত বলেছে সেটাকেই এই মুশরিকরা শরীয়ত বলে মেনে নিয়েছে। যেমন অজ্ঞতার যুগে তারা কতকগুলো জন্তুকে নিজেরাই হারাম করে নিয়েছিল। যেমন কোন কোন জন্তুর কান কেটে নিয়ে তারা ওটাকে তাদের বাতিল দেবতাদের নামে ছেড়ে দিতো। দাগ দিয়ে তারা ষাঁড় ছেড়ে দিতো এবং মাদীর বাচ্চাকে গর্ভাবস্থাতেই ঐ দেবতাদের নামে রেখে দিতো। যে উষ্ট্রীর তারা দশটি বাচ্চা লাভ করতো ওটাকেও তাদের নামে ছেড়ে দিতো। অতঃপর ওগুলোকে সম্মানিত মনে করে নিজেদের উপর হারাম করে নিতো। আর কতকগুলো জিনিসকে নিজেরাই হালাল করে নিতো। যেমন মৃত, রক্ত, জুয়া ইত্যাদি। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''আমি আমর ইবনে লুহাই ইবনে কামআহকে দেখি যে, সে নিজের নাড়িভূড়ি জাহান্নামের মধ্যে টানতে রয়েছে।" সে ঐ ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম গায়রুল্লাহর নামে জন্তু ছেড়ে দেয়ার প্রথা চালু করেছিল। সে ছিল খুযাআ'র বাদশাহদের একজন। সেই সর্বপ্রথম এসব কাজের সূচনা করেছিল। সেই কুরায়েশদেরকে প্রতিমা পূজায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অভিসম্পাত নাযিল করুন!

প্রবল প্রতাপান্থিত আল্লাহ বলেনঃ ফায়সালার ঘোষণা না থাকলে এদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেতো। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যদি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে থাকতেন যে, তিনি পাপীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিবেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাদের প্রতি তাঁর শাস্তি আপতিত হতো। নিশ্চয়ই এই যালিমদেরকে কিয়ামতের দিন কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে।

প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ তুমি এই যালিমদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবে। আর এটাই তাদের উপর আপতিত হবে। সেদিন এমন কেউ থাকবে না যে তাদেরকে এই শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারে। সেদিন তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করবেই। পক্ষান্তরে, যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তারা সেথায় চরম সুখে অবস্থান করবে। সেখানে তাদের মোটেই কোন দুঃখ কষ্ট হবে না। তারা যা কিছু চাইবে তাই তাদের প্রতিপালকের নিকট পাবে। তারা এমন সুখ ভোগ করবে যা কল্পনাও করা যায় না।

হযরত আবৃ তায়বাহ (রঃ) বলেন যে, জান্নাতীদের মাথার উপর মেঘমালা আনয়ন করা হবে এবং তাদেরকে বলা হবেঃ "তোমরা এই মেঘমালা হতে কি বর্ষণ কামনা কর?'' তারা তখন যে জিনিসের বর্ষণ কামনা কররে তা-ই তাদের উপর বর্ষিত হবে। এমনকি তারা বলবেঃ ''আমাদের উপর সমবয়স্কা উদভিন্ন যৌবনা তরুণী বর্ষিত হোক।'' তখন তাদের উপর তা-ই বর্ষিত হবে। এজন্যেই মহান আল্লাহ বলেনঃ এটাই তো মহা অনুগ্রহ। পূর্ণ সফলতা এটাই।

২৩। এই সুসংবাদই আল্লাহ দেন তাঁর বান্দাদেরকে যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে। বলঃ আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না। যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্যে এতে কল্যাণ বর্ধিত করি। আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

২৪। তারা কি বলে যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, যদি তা-ই হতো তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার হদয় মোহর করে দিতেন। আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে তিনি তো সবিশেষ অবহিত। ٢- أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَا الله يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكُ وَ يَسَا الله يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكُ وَ يَسَمَّحُ الله الْبَاطِلُ وَيَحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمتِهُ الْبَاطِلُ وَيَحِقَّ الْحَقَ بِكَلِمتِهُ الْهُ عَلَيْمُ بِذَاتِ الصَدُورِ ٥

উপরের আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ জান্নাতের নিয়ামতরাশির বর্ণনা দেয়ার পর এখানে বলেনঃ আল্লাহ এই সু-সংবাদ তাঁর ঐ বান্দাদেরকে দেন যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে। অতঃপর তিনি স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ এই কুরায়েশ মুশরিকদেরকে বলে দাও– আমি এই তাবলীগের কাজে এবং তোমাদের মঙ্গল কামনার বিনিময়ে তোমাদের কাছে তো কিছুই চাচ্ছি না। আমি তোমাদের কাছে শুধু এটুকুই চাই যে, আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে আমার প্রতিপালকের বাণী জনগণের নিকট পৌঁছাতে দাও এবং আমাকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকো। এটুকু করলেই আমি খুশী হবো।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করা হলে হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেনঃ "এর দ্বারা আলে মুহামাদ (সঃ)-এর আত্মীয়তা বুঝানো হয়েছে।" তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁকে বলেন, তুমি খুব তাড়াতাড়ি করেছো। জেনে রেখো যে, কুরায়েশের যতগুলো গোত্র ছিল সবারই সাথে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তাহলে ভাবার্থ হবেঃ "তোমরা ঐ আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রাখো যা আমার ও তোমাদের মধ্যে রয়েছে।" হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ), হযরত সুদ্দী (রঃ), হযরত আবদুর রহমান (রঃ) প্রমুখ গুরুজনও এই আয়াতের এই তাফসীরই করেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুশরিক কুরায়েশদেরকে বলেনঃ "আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাচ্ছি না, আমি তোমাদের কাছে শুধু এটুকু কামনা করি যে, তোমরা ঐ আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করবে যা আমার এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে। তোমাদের উপর আমার আত্মীয়তার যে অধিকার রয়েছে তা আদায় কর।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি তোমাদের কাছে যে দলীল প্রমাণাদি পেশ করছি এবং তোমাদেরকে যে হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করছি এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাচ্ছিনা, শুধু এটুকুই কামনা করি যে, তোমরা আল্লাহকে চাইতে থাকো এবং তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ কর।"

হযরত হাসান বসরী (রঃ) হতেও এই তাফসীরই বর্ণিত আছে। এটা হলো দিতীয় উক্তি। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রথম উক্তি হলো কুরায়েশদেরকে নিজের আত্মীয়তার সম্পর্ক স্বরণ করিয়ে দেয়া। তৃতীয় উক্তি, যা হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ)-এর রিওয়াইয়াতে রয়েছে তা হলোঃ "তোমরা আমার আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমার সাথে সৎ ব্যবহার কর।"

১. এ হাদীসটি হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ (রঃ)।

আবুদ্ দায়লাম (রঃ) বলেন যে, হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ)-কে বন্দী করে এনে যখন দামেশকের প্রাসাদে রাখা হয় তখন একজন সিরিয়াবাসী তাঁকে বলেঃ "সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর যে, তিনি আপনাকে হত্যা ও ধ্বংস সাধনের ব্যবস্থা করে ক্রমবর্ধমান হাঙ্গামার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।" তখন তিনি বলেনঃ "তুমি কি কুরআন পড়েছো?" সে উত্তরে বলেঃ "কুরআন আবার পড়িনি?" তিনি আবার প্রশ্ন করেনঃ " যুক্ত সূরাগুলো পড়নি কি?" সে জবাব দেয়ঃ "গোটা কুরআন যখন পড়েছি তখন খু যুক্ত সূরাগুলো কেন পড়বো না?" তিনি বললেনঃ "তাহলে তুমি কি নিম্নের আয়াতটি পড়নি?"

ور يهمرورووورر و روز قل لا اسئلكم عليهِ أجراً إلاّ الْمُودّة فِي الْقربي

অর্থাৎ ''আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না।" সে তখন বললোঃ ''তাহলে তারা কি তোমরাই?" তিনি জবাব দিলেনঃ ''হাা।"

হ্যরত আমর ইবনে শুআ'য়েব (রাঃ)-কে এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ ''এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আত্মীয়তা বুঝানো হয়েছে।''

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আনসারগণ বলেনঃ "আমরা (ইসলামের জন্যে) এই কাজ করেছি, ঐ কাজ করেছি।" তাঁরা যেন এটা গর্ব করে বলেন। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) অথবা হযরত আব্বাস (রাঃ) তাঁদেরকে বলেনঃ "আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম।" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি আনসারদের মজলিসে এসে বলেনঃ "হে আনসারের দল! তোমরা লাঞ্ছিত অবস্থায় ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার কারণে তোমাদেরকে সম্মানিত করেন?" তাঁরা উত্তরে বলেনঃ "নিশ্চয়ই আপনি সত্য কথা বলেছেন।" তিনি আবার বলেনঃ "তোমরা কি পথভ্রষ্ট ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেন?" উত্তরে তাঁরা এবারও বলেনঃ "হাঁা, অবশ্যই আপনি সত্য বলছেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বললেনঃ "তোমরা কেন আমাকে আমার প্রতি তোমাদের অনুগ্রহের কথা বলছো না?" তাঁরা জবাব দিলেনঃ "আমরা কি বলবো?" তিনি বললেন, তোমরা আমাকে বলঃ ''আপনার কওম কি আপনাকে বের করে দেয়নি, অতঃপর আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি? তারা কি আপনাকে অবিশ্বাস করেনি, অতঃপর আমরা আপনার সত্যতা স্বীকার করেছি? তারা কি আপনাকে নীচু করতে চায়নি, অতঃপর আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি?" অনুরূপভাবে

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বহু কথা বললেন। শেষ পর্যন্ত আনসারগণ তাঁদের হাঁটুর উপর ঝুঁকে পড়েন এবং বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের সন্তান-সন্ততি এবং যা কিছু আমাদের আছে সবই আল্লাহর এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর। তখন ... وَأَلْ الْسَلِكُمْ -এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইমাম ইবনে আবি হাতিমও (রঃ) এটা প্রায় অনুরূপভাবে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি রয়েছে। এতে আছে যে, এ ঘটনাটি হুনায়েনের যুদ্ধের যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টনের সময় ঘটেছিল। ঐ সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কথা তাতে উল্লেখ করা হয়নি। এ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, এটা মক্কী সূরার আয়াত। আবার যে ঘটনাটি হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে ঐ ঘটনা এবং এই আয়াতটির মধ্যে তেমন কোন সম্বন্ধ নেই।

একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, জনগণ জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)! যাঁদের সঙ্গে মহব্বত রাখার নির্দেশ আমাদেরকে এ আয়াতে দেয়া হয়েছে তাঁরা কারা?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হযরত ফাতিমা (রাঃ) এবং তার সন্তান-সন্ততি।" কিন্তু এর সনদ দুর্বল। এর বর্ণনাকারী অস্পষ্ট এবং অপরিচিত। আবার তার উস্তাদ একজন শী'আহ যাঁর উপর মোটেই আস্থা রাখা যায় না। তাঁর নাম হুসাইন ইবনে আশকার। এরূপ লোক হতে বর্ণিত এই ধরনের হাদীস কি করে মেনে নেয়া যেতে পারে? আবার এ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হওয়া তো অবিশ্বাস্য কথা। এটা তো মক্কী আয়াত। আর মক্কা শরীফে হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর বিবাহই হয়নি। সুতরাং সন্তান হয় কি করে? হযরত আলী (রাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ তো হয় বদর যুদ্ধের পর হিজরী ৪র্থ সনে। সুতরাং এর সঠিক তাফসীর ওটাই যেটা মুফাসসিরুল কুরআন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাফসীর করেছেন এবং যা ইমাম বুখারী (রঃ) উল্লেখ করেছেন। আমরা আহলে বায়েতের শুভাকাজ্ফা অস্বীকার করি না। আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং তাঁদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য। সারা বিশ্বে তাঁদের অপেক্ষা বেশী পাক-সাফ পরিবার আর একটিও নেই। বংশ মর্যাদায় ও আত্মশুদ্ধিতে নিঃসন্দেহে তাঁরা সবারই উর্ধের্ব রয়েছেন। বিশেষ করে যাঁরা সুন্নাতে রাসূল (সঃ)-এর অনুসারী। পূর্ব যুগীয় মনীষীদের রীতিনীতি এটাই ছিল। তাঁরা হলেন হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং তাঁর বংশধর এবং হযরত আলী (রাঃ) ও তাঁর বংশধর। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সবারই প্রতি সম্ভুষ্ট থাকুন!

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) স্বীয় ভাষণে বলেছেনঃ "আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, তাহলো আল্লাহর কিতাব এবং আমার সন্তান-সন্ততি। এ দুটো পৃথক হবে না যে পর্যন্ত না হাউযের উপর আমার পার্শ্বে এসে পড়ে।"

একদা হ্যরত আব্বাস ইবনে আবদিল মুন্তালিব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট অভিযোগ করে বলেনঃ "কুরায়েশরা যখন পরস্পর মিলিত হয় তখন হাসিমুখে মিলিত হয়, কিন্তু তারা আমাদের সাথে যখন মিলিত হয় তখন খুশী মনে মিলিত হয় না।" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুবই দুঃখিত হন এবং বলেনঃ "যাঁর অধিকারে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! কারো অন্তরে ঈমান প্রবেশ করতে পারে না যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের সাথে মহক্বত বা ভালবাসা রাখবে।

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "কুরায়েশরা পরম্পর কথা বলতে বলতে আমাদেরকে দেখেই নীবর হয়ে যায়।" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কপাল মুবারক ক্রোধে কুঞ্চিত হয়ে যায় এবং তিনি বলেনঃ "আল্লাহর কসম! কোন মুসলমানের অন্তরে ঈমান স্থান লাভ করতে পারে না যে পর্যন্ত না সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং আমার আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে তোমাদের সাথে মহব্বত রাখবে।"

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবৃ বকর (রাঃ) বলেনঃ "মুহাম্মাদ (সঃ)-এর আহলে বায়েতের ব্যাপারে তোমরা তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখবে।"

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, হযরত আবৃ বকর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমার নিকট আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করা আমার নিজের আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করা অপেক্ষা বেশী প্রিয়।"

হ্যরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হ্যরত আব্বাস (রাঃ)-কে বলেনঃ "আল্লাহর কসম! আপনার ইসলাম গ্রহণ আমার কাছে আমার পিতা খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের চেয়েও ভাল বোধ হয়েছে। কেননা, আপনার ইসলাম গ্রহণ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর নিকট খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা বেশী প্রিয় ছিল।" নবী ও রাসূলদের (আঃ) পরে যে দু'জন মনীষী সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আত্মীয়দের ও আহলে বায়েতের সাথে যে উত্তম ব্যবহার করেছিলেন, সমস্ত মুসলমানের কর্তব্য হবে তাঁদের সাথে ঐ রূপ উত্তম ব্যবহার করা। আল্লাহ তা'আলা এ দু' খলীফা, আহলে বায়েত এবং সমস্ত সাহাবীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাঁদের সকলকে সন্তুষ্ট রাখুন।

আবৃ হাইয়ান তামীমী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইয়াযীদ ইবনে হাইয়ান (রঃ), হযরত হুসাইন ইবনে মাইসারা (রঃ) এবং হযরত উমার ইবনে মুসলিম (রঃ) হ্যরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন। তাঁরা তাঁর নিকট বসে পড়েন। হযরত হুসাইন (রঃ) বলেনঃ "হে যায়েদ (রাঃ)! আপনি তো বড় বড় কল্যাণ ও বরকত লাভ করেছেন! আপনি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁর কথা নিজের কানে শুনেছেন, তাঁর সাথে থেকে জিহাদ করেছেন এবং তাঁর পিছনে নামায পড়েছেন। সত্য কথা তো এই যে, আপনি বড় বড় ফযীলত লাভে সক্ষম হয়েছেন! মেহেরবানী করে আমাদেরকে কোন হাদীস শুনিয়ে দিন।" হযরত যায়েদ (রাঃ) তখন বলেনঃ "হে আমার ভ্রাতুম্পুত্র। আমার বয়স বেশী হয়ে গেছে। আল্লাহর রাসূল (সঃ) বহু পূর্বে বিদায় গ্রহণ করেছেন। বহু কথা আমি বিস্মৃতও হয়ে গেছি। এখন একটি কথা এই যে, আমি যা বলছি তা শুনো এবং মেনে নাও। নাহলে আমাকে অযথা কষ্ট দিয়ো না।" অতঃপর তিনি বলতে শুরু করলেনঃ মক্কা ও মদীনার মাঝে 'খুম' নামক একটি পানির জায়গায় দাঁড়িয়ে একদা আল্লাহর নবী (সঃ) আমাদের সামনে ভাষণ দেন। আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানার পর বলেনঃ "হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ। এতে বিশ্বয়ের কিছুই নেই যে, এখনই হয়তো আমার কাছে আমার প্রতিপালকের দৃত আসবেন এবং আমি তাঁর কথা মেনে নিবো। জেনে রেখো যে, আমি তোমাদের কাছে দু'টি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, যাতে নূর ও হিদায়াত রয়েছে। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে।" এভাবে তিনি এর প্রতি খুবই উৎসাহ প্রদান করলেন এবং বহু কিছুর গুরুতারোপ করলেন। অতঃপর বললেনঃ "আমার আহলে বায়েত, আমার আহলে বায়েতের ব্যাপারে তোমাদেরকে আমি আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।" একথা শুনে হ্যরত হুসাইন (রঃ) হ্যরত যায়েদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ ''আহলে বায়েত কারা? তাঁর স্ত্রীগণও কি তাঁর আহলে

বায়েতের অন্তর্ভুক্ত?" হযরত যায়েদ (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ "তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর আহলে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাঁর (প্রকৃত) আহলে বায়েত হলেন তাঁরা যাঁদের উপর সাদকা হারাম।" হযরত হুসাইন (রঃ) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ "তাঁরা কারা?" জবাবে হযরত যায়েদ (রাঃ) বললেনঃ "তাঁরা হলেন হযরত আলী (রাঃ)-এর বংশধর, হযরত আকীল (রাঃ)-এর বংশধর, হযরত জা'ফর (রাঃ)-এর বংশধর এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর বংশধর।" হযরত হুসাইন (রঃ) আবার প্রশ্ন করলেনঃ "এঁদের স্বারই উপর কি সাদকা হারাম?" তিনি জ্বাব দিলেনঃ "হ্যা।"

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি তোমাদের নিকট এমন জিনিস ছেড়ে যাছিছ যে, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি অপরটি অপেক্ষা বেশী মর্যাদাসম্পন্ন। তা হলো আল্লাহর কিতাব, যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে একটি লটকানো রজ্জু, যা আসমান হতে যমীন পর্যন্ত এসেছে। আর দিতীয় জিনিস হলো আমার সন্তান-সন্ততি, আমার আহলে বায়েত। এ দুটি পৃথক হবে না যে পর্যন্ত না দু'টি হাউযে কাওসারের উপর আমার কাছে আসবে। দেখো, কিভাবে তোমরা আমার পরে তাদের মধ্যে আমার স্থলাভিষক্ত কর।"

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বিদায় হজ্বে আরাফার দিন রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর কাসওয়া নামী উদ্ভীর উপর আরোহিত অবস্থায় ভাষণ দিতে শুনেছেনঃ "হে লোক সকল! আমি তোমাদের মধ্যে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি যে, যদি তোমরা তা ধারণ করে থাকো তবে তোমরা কখনো পথভ্রম্ভ হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব এবং আমার সন্তান-সন্ততি, আমার আহলে বায়েত।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাশিকে সামনে রেখে তোমরা তাঁর সাথে মহব্বত রাখো, আল্লাহর সাথে মহব্বতের কারণে আমার সাথে মহব্বত

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা
করেছেন।

এ হাদীসটি ইমাম আবু ঈসা তিরমিয়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

৩. এ হাদীসটিও ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটাকেও তিনি হাসান গারীব বলেছেন।

রাখো এবং আমার সাথে মহব্বতের কারণে আমার আহলে বায়েতের সাথে মহব্বত রাখো।" এ বিষয়ের আরো হাদীস আমরা

سرودو الوحد مردوو سور ردر درد رورسرودرد والمراد المارودرد والمرود والمردد الله ليذهِب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

অর্থাৎ "হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।"(৩৩ ঃ ৩৩) এই আয়াতের তাফসীরে আনয়ন করেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য।

একদা হযরত আবৃ যার (রাঃ) বায়তুল্লাহ শরীফের দরযার শিকল ধরে থাকা অবস্থায় বলেনঃ "হে লোক সকল! যারা আমাকে চিনে তারা তো চিনেই, আর যারা আমাকে চিনে না তারা জেনে রাখুক যে, আমার নাম আবৃ যার (রাঃ)। তোমরা শুনে নাও যে, আমি রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ "তোমাদের মধ্যে আমার আহলে বায়েতের দৃষ্টান্ত হচ্ছে হযরত নৃহ (আঃ)-এর নৌকার ন্যায়। যারা ঐ নৌকায় আরোহণ করেছিল তারা পরিত্রাণ পেয়েছিল, আর যারা ঐ নৌকায় আরোহণ করেনি তারা ডুবে গিয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্যে এতে কল্যাণ বর্ধিত করি অর্থাৎ প্রতিদান ও পুরস্কার বৃদ্ধি করি। যেমন মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেনঃ

س لار روه ورررس رورو ررره مراه ورروه ورروه و يهودورده ان الله لا يظلم مِثقال ذرة وإن تك حسنة يضعِفها ويؤتِ مِن لدنه اجرا عظماء

অর্থাৎ "আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না এবং অণু পরিমাণ পুণ্যকার্য হলেও আল্লাহ ওকে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ তাঁর নিকট হতে মহা পুরস্কার প্রদান করেন।"(৪ ঃ ৪০)

কোন কোন গুরুজন বলেন যে, পুণ্যের পুরস্কার হলো ওর পরে পুণ্যকর্ম এবং মন্দকার্যের বিনিময় হলো ওর পরে মন্দকার্য।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। তিনি পুণ্য কর্মের মর্যাদা দিয়ে থাকেন এবং ওটা বৃদ্ধি করে দেন।

এ হাদীসটিও ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকেও হাসান গারীব বলেছেন।

২. এ হাদীসটি হাফিয আবূ ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ হাদীসটি দুর্বল।

এরপর মহামহিমান্তিত আল্লাহ বলেনঃ তারা কি বলে যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে? অর্থাৎ এই মূর্থ কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতো ঃ "তুমি এই কুরআন নিজেই রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিচ্ছ।" মহান আল্লাহ তাদের এ কথার উত্তরে স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ "এটা কখনো নয়। যদি তাই হতো তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয় মোহর করে দিতেন।" যেমন মহা প্রতাপান্তিত আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতো, তবে অবশ্যই আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন ধমনী। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে।"(৬৯ ঃ ৪৪-৪৭) অর্থাৎ যদি হ্যরত মুহামাদ (সঃ) আল্লাহর কালামের মধ্যে কিছু বৃদ্ধি ক্রতেন তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিশোধ এমনভাবে গ্রহণ করতেন যে, কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারতো না।

बत अत्रवर्णे वाका ... عَظْف वर्ण وَرَدُورَ وَ هَا اللهُ الْبَاطِلَ ... عَظْف वर्ण اللهُ الْبَاطِلَ ... وَمَمُ اللهُ الْبَاطِلَ ... وَمَمُ اللهُ الْبَاطِلَ ... وَهُ عَلَيْهُ عَرَاهُ وَ وَهِ اللهُ الْبَاطِلَ ... وَهُ عَلَيْهُ عَرَاهُ وَ وَهِ اللهُ اللهُ عَرَاهُ وَ وَهِ اللهُ اللهُ عَرَاهُ وَ وَهِ اللهُ اللهُ عَرَاهُ وَهُ وَهُ وَهُ اللهُ الل

২৫। তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবৃল করেন এবং পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যা কর তিনি তা জানেন। 70- وَهُو اللَّذِيُ يُقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنَ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٥ ২৬। তিনি মুমিন ও সংকর্মশীলদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ধিত করেন; কাফিরদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

২৭। আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করতো; কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছামত পরিমাণেই দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও দেখেন।

২৮। তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার্হ।

٢٠- وهو الذِي ينزِلُ الْغَيْثُ مِنْ الْ الْعَدِما قَنطُوا و ينشر رحمته وهو الولِي الْحَمِيْدُ ٥

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ এবং দয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, বান্দা যত বড়ই পাপী হোক না কেন, যখন সে তার অসৎ ও পাপ কার্য হতে বিরত থাকে এবং আন্তরিকতার সাথে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে ও বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবা করে তখন তিনি স্বীয় দয়া ও করুণা দ্বারা তাকে ঢেকে নেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন ও স্বীয় অনুগ্রহ তার অবস্থার অনুরূপ করে দেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

رر و شدره وب الدره و درور، و شروره الآرر الرروه الله يَجِد الله عَفُوراً رَجِيمًا وَمَنْ يَعِمُو الله عَفُوراً رَجِيمًا

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মন্দকর্ম করে অথবা নিজের উপর যুলুম করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, দয়ালু পায়।"(৪ ঃ ১১০)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা আলা স্বীয় বান্দার তাওবায় ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী খুশী হন যার উদ্বীটি মরু প্রান্তরে হারিয়ে গেছে, যার উপর তার পানাহারের জিনিসও রয়েছে। লোকটি উদ্বীর খোঁজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের নীচে বসে পড়লো এবং নিজের জীবনের আশাও ত্যাগ করলো। উদ্বী হতে সে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়লো। এমতাবস্থায় হঠাৎ সে দেখে যে, উদ্বীটি তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো এবং ওর লাগাম ধরে নিলো এবং সে এতো বেশী খুশী হলো যে, আত্মভোলা হয়ে বলে ফেললোঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা এবং আমি আপনার প্রতিপালক। অত্যাধিক খুশীর কারণেই সে এরূপ ভুল করলো।"

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "বান্দা তাওবা করলে আল্লাহ এতো বেশী খুশী হন যে, ঐ লোকটিও এরপ খুশী হয় না যে এমন জায়গায় তার হারানো জন্তুটি পেয়েছে যেখানে (পানির অভাবে) পিপাসায় তার জীবন ধ্বংস হয়ে যাবার সে আশংকা করছিল।"

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে জিজেস করা হলোঃ "যদি কোন লোক কোন নারীর সাথে অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে সে তাকে বিয়ে করতে পারে কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "এতে কোন দোষ নেই (অর্থাৎ সে তাকে বিয়ে করতে পারে)।" অতঃপর তিনি ... وَهُوَ النَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهُ وَالنَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبادِهُ وَالنَّذِي وَالنِّذِي وَالنَّذِي وَالنَّذِي وَالنَّذِي وَالنِّذِي وَالنِّذِي وَالنِّذِي وَالنِّذِي وَالنِّذِي وَالنِّذِي وَالنَّذِي وَالنِّذِي وَالنِّذِي وَالنِّذِي وَالنِّذِي وَالنِّذِي وَالنِّذِي وَالنِّذِي وَالنِّذِي وَالنِّذِي وَالنَّذِي وَالنِّذِي وَالنِّذِي وَالنِّذِي وَالنِّذِي وَالنِّذِي وَالنِّذِي وَالنِّذِي وَالْمَا وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالنِّذِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالنِّذِي وَالْمَالِي وَالْمِلْمِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَلَيْلُولِي وَلَيْلِي وَلَيْلِي وَالْمِلْمِ وَلَيْلُولُولِي وَلِي وَل

মহান আল্লাহ বলেনঃ ''তিনি পাপ মোচন করেন।'' অর্থাৎ তিনি ভবিষ্যতের জন্য তাওবা কবৃল করেন এবং অতীতের পাপরাশি ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ 'তোমরা যা কর তা তিনি জানেন।' অর্থাৎ তিনি তোমাদের কথা ও কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তথাপি যে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে তার তাওবা তিনি কবূল করে থাকেন।

আল্লাহ পাক বলেনঃ 'তিনি মুমিন ও সৎকর্মশীলদের আহ্বানে সাড়া দেন।' অর্থাৎ তারা নিজেদের জন্যে আহ্বান করুক অথবা অন্যদের জন্যে প্রার্থনা করুক, তিনি তাদের প্রার্থনা কবূল করে থাকেন।

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ও ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত মুআয (রাঃ) সিরিয়ায় অবস্থানরত তাঁর মুজাহিদ সঙ্গীদের মধ্যে ভাষণ দেনঃ "তোমরা ঈমানদার, সুতরাং তোমরা জানাতী। তোমরা যে এই রোমক ও পারসিকদেরকে বন্দী করে রেখেছো, এরাও যে জানাতে চলে যেতে পারে এতেও বিশ্বয়ের কিছুই নেই। কেননা, যখন তাদের মধ্যে কেউ তোমাদের কোন কাজ করে দেয় তখন তোমরা বলে থাকোঃ 'আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন! তুমি খুব ভাল কাজ করেছো। আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন, সত্যি তুমি খুব কল্যাণকর কাজ করেছো।' আর আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেনঃ 'তিনি মুমিন ও সংকর্মশীলদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ধিত করেন'। ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের দু'আ কবূল করে থাকেন।

ে এই আয়াতের তাফসীর করা হয়েছেঃ 'যারা কথা এই আয়াতের তাফসীর করা হয়েছেঃ 'যারা কথা মেনে নেয় ও ওর অনুসরণ করে।' যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার উক্তিঃ

অর্থাৎ ''যারা শুনে, মানে ও অনুসরণ করে তাদের প্রার্থনা আল্লাহ কবৃল করেন এবং মৃতদেরকে তিনি পুনরুখিত করবেন।''(৬ ঃ ৩৬)

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ স্থানের আলাহ পাকের এই উক্তির তাৎপর্য হচ্ছেঃ তাদের এমন ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ কবৃল করে নেয়া যার উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। যে দুনিয়ায় তাদের সাথে সদ্মবহার করেছে।

হযরত ইবরাহীম নখঈ (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ 'তারা তাদের ভাইদের জন্যে সুপারিশ করবে।' আর 'তারা আরো বেশী অনুগ্রহ লাভ করবে' এর তাফসীর হলোঃ তাদের ভাইদের ভাইদের জন্যেও তাদেরকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে।

মুমিনদের এই মর্যাদার বর্ণনা দেয়ার পর মহাপ্রতাপান্থিত আল্লাহ কাফিরদের দুরবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করতো। অর্থাৎ

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মানুষকে আল্লাহ তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জীবনোপকরণ দান করলে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসতো এবং ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা প্রকাশ করতে শুরু করে দিতো এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃংখলা, অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করতো। এজন্যেই হযরত কাতাদা (রঃ)-এর দর্শনপূর্ণ উক্তি হলোঃ "জীবনোপকরণ এটুকুই উত্তম যাতে ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা প্রকাশ না পায়।" এই বিষয়ের পূর্ণ হাদীস যে, "আমি তোমাদের উপর পার্থিব জগতের সুদৃশ্য ও বাহ্যড়ম্বরকেই ভয় করি" পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছামত পরিমাণেই (জীবনোপকরণ) দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও দেখেন। অর্থাৎ তিনি বান্দাকে ঐ পরিমাণ রিষক দিয়ে থাকেন যা গ্রহণের তার মধ্যে যোগ্যতা রয়েছে। কে ধনী হওয়ার উপযুক্ত এবং কে দরিদ্র হওয়ার যোগ্য এ জ্ঞান তাঁরই আছে। যেমন হাদীসে কুদসীতে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমার এমন বান্দাও রয়েছে যে, তার মধ্যে ধনশ্বৈর্যের যোগ্যতা রয়েছে, যদি আমি তাকে দরিদ্র বানিয়ে দিই তবে তার দ্বীনও নষ্ট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, আমার এমন বান্দাও রয়েছে যে, সে দরিদ্র হওয়ারই যোগ্য। তাকে যদি আমি ধনী করে দিই তবে তার দ্বীন যেন আমি নষ্ট করে দিলাম।"

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ''তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন ও তাঁর করুণা বিস্তার করেন।'' অর্থাৎ মানুষ যখন রহমতের বৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে শেষে নিরাশ হয়ে পড়ে এরূপ পূর্ণ প্রয়োজন এবং কঠিন বিপদের সময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন। ফলে তাদের নৈরাশ্যও দূর হয়ে যায় এবং অনাবৃষ্টির বিপদ হতে তারা মুক্ত হয়। সাধারণভাবে আল্লাহর রহমত ছড়িয়ে পড়ে।

একটি লোক হযরত উমার ইবনে খান্তাবা (রাঃ)-কে বলেঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! বৃষ্টি-বর্ষণ বন্ধ হয়েছে এবং জনগণ নিরাশ হয়ে পড়েছে (এখন উপায় কিং)" উত্তরে হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ "যাও, ইনশাআল্লাহ বৃষ্টি অবশ্যই বর্ষিত হবে।" অতঃপর তিনি ... وَهُو النَّذِي يُنِزِّلُ الْغَيْثُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَظُواً -এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

মহান আল্লাহর উক্তিঃ 'তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার্হ।' অর্থাৎ সৃষ্টজীবের ব্যবস্থাপনা তাঁরই হাতে। তাঁর সমুদয় কাজ প্রশংসার যোগ্য। মানুষের কিসে মঙ্গল আছে তা তিনি ভালই জানেন। তাঁর কাজ কল্যাণ ও উপকার শূন্য নয়। ২৯। তাঁর অন্যতম নিদর্শন
আকাশমগুলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি
এবং এতােদুভয়ের মধ্যে তিনি
যেসব জীবজন্ত ছড়িয়ে
দিয়েছেন সেগুলা; তিনি যখন
ইচ্ছা তখনই ওদেরকে সমবেত
করতে সক্ষম।

৩০। তোমাদের যে বিপদ আপদ ঘটে তা তো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।

৩১। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই। ۲۹ - وَمِنَ الْبَدِهِ خُلَقُ السَّمَاوِتِ
وَالْارْضِ وَمَا بَثُ فِيهِمَا مِنُ
دَابَةٍ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا
دَابَةٍ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا

فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعَفُوا عُنْ كَثَيْرِهُ ٣- وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الارضِ وما لكم مِنْ دُونِ اللهِ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষমতা ও আধিপত্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনিই এবং এতোদুভয়ের মধ্যে যত কিছু ছড়িয়ে রয়েছে সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতা, মানব, দানব এবং বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী, যেগুলো প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে, কিয়ামতের দিন তিনি এসবকে একই ময়দানে একত্রিত করবেন, সেদিন তিনি তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবেন।

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ 'তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল।' অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমাদের উপর যে বিপদ-আপদ আপতিত হয় তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের কৃত পাপকার্যের প্রতিফল। তবে আল্লাহ এমন ক্ষমাশীল ও দয়ালু যে, তিনি তোমাদের বহু অপরাধ ক্ষমা করে দেন। যদি তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের কেউ চলাফেরা করতে পারতো না। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! মুমিনের উপর যে কষ্ট ও বিপদ-আপদ আপতিত হয় ওর কারণে তার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয়, এমনকি একটি কাঁটা ফুটলেও (এর বিনিময়ে গুনাহ মাফ করা হয়)।"

হ্যরত আবু কালাবাহ (রঃ) বলেন যে, যখন

( ١٤٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠

(অর্থাৎ কেউ অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখবে)।(৯৯ ঃ ৭-৮) এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন হযরত আবৃ বকর (রাঃ) আহার করছিলেন। এ আয়াত শুনে তিনি খাদ্য হতে হাত উঠিয়ে নেন এবং বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! প্রত্যেক ভাল ও মন্দের প্রতিফল দেয়া হবে?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "জেনে রেখো যে, স্বভাব বিরুদ্ধ যা কিছু হয় তাই হলো মন্দ কর্মের প্রতিফল এবং সমস্ত পুণ্য আল্লাহর নিকট জমা থাকে।"

হযরত আবৃ ইদরীস (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতে এই বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, এসো, আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠতম আয়াত এবং হাদীসও শুনাচ্ছি। আয়াতটি হলোঃ

অর্থাৎ "তোঁমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি মার্জনা করে দেন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার সামনে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে আমাকে বলেনঃ "হে আলী (রাঃ)! আমি তোমাকে এর তাফসীর বলছি। মানুষের কৃতকর্মের ফলে তাদের উপর যে বিপদ-আপদ আপতিত হয়, আল্লাহ তা'আলার ধৈর্য ও সহনশীলতা এর বহু উর্ধে যে, পরকালে আবার তিনি এর কারণে শাস্তি দান করবেন। বহু অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন। বান্দার উপর যাঁর এতো বড় দয়া তাঁর দ্বারা এটা কখনো সম্ভব নয় যে, যে অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন ওটার জন্যে আবার পরকালে পাকড়াও করবেন।"

এটা ইমাম ইবনে জারীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমেও এই রিওয়াইয়াতটিই হযরত আলী (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে। তাতে এও রয়েছে যে, আবৃ জাহফা (রঃ) যখন হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন তখন তিনি তাঁকে বলেনঃ "তোমাকে আমি এমন একটি হাদীস শুনাচ্ছি যা মনে রাখা প্রত্যেক মুমিনের অবশ্য কর্তব্য।" তারপর তিনি এ আয়াতের তাফসীর শুনিয়ে দেন।

হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তিনি বলতে শুনেছেন ঃ "মুমিনের দেহে যে কষ্ট পৌছে, ঐ কারণে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করে দেন।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ
"(মুমিন) বান্দার গুনাহ্ যখন বেশী হয়ে যায় এবং ঐ গুনাহকে মিটিয়ে দেয়ার
মত কোন জিনিস তার কাছে থাকে না তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে দুঃখ-কষ্টে
ফেলে দেন এবং ওটাই তার গুনাহ্ মাফের কারণ হয়ে যায়।"

হযরত হাসান বসরী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ... وَمَا اَصَابِكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ ... وَمَا اَصَابِكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ ... এই আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যাঁর হাতে মুহামাদ (সঃ)-এর প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! লাঠির সামান্য খোঁচা, হাড়ের সামান্য আঘাত, এমন কি পা পিছলিয়ে যাওয়া ইত্যাদিও কোন পাপের কারণে ঘটে থাকে। আর এমনিতেই আল্লাহ তা আলা বহু গুনাহ মাফ করে দেন।"

হযরত হাসান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)-এর দেহে রোগ দেখা দেয়। খবর পেয়ে জনগণ তাঁকে দেখতে যান। হযরত হাসান (রঃ) তাঁকে এ অবস্থায় বলেনঃ "আপনার এ অবস্থা দেখে আমরা বড়ই মর্মাহত হয়েছি।" তাঁর একথা শুনে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "এরপ কথা বলো না। তোমরা যা দেখছো এসব হচ্ছে পাপ মোচনের মাধ্যম। আর এমনিতেই আল্লাহ বহু শুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।" অতঃপর তিনি ... وَمَا اَصَابِكُمْ مِنْ مُصَبِيمُ اللهُ وَمَا اَصَابِكُمْ مَنْ مُصَبِيمُ اللهَ وَهَا اللهُ وَهَا اللهُ وَهَا اللهُ وَهَا اللهُ الل

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

২. ইমাম আহমাদই (রঃ) এ হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

<sup>8.</sup> এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আবুল বিলাদ (রঃ) আ'লা ইবনে বদর (রঃ)-কে বলেনঃ "কুরআন কারীমে তো ... وَمَا اَصَابِكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ -এ আয়াতটি রয়েছে, আর আমি এই অপ্রাপ্ত বয়সেই অন্ধ হয়ে গেছি (এর কারণ কিঃ)" উত্তরে হযরত আ'লা ইবনে বদর (রঃ) বলেনঃ "এটা তোমার পিতা-মাতার পাপের বিনিময়।"

হযরত যহহাক (রঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করে ভুলে যায়, নিশ্চয়ই এটা তার পাপের কারণে হয়। এছাড়া আর কোনই কারণ নেই।" অতঃপর তিনি ... وَمَا اَصَابِكُمْ مِنْ مُصِّيبَةِ -এ আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ "বল তো, এর চেয়ে বড় বিপদ আর কি হতে পারে যে, মানুষ আল্লাহর কালাম মুখস্থ করে ভুলে যাবে?"

৩২। তাঁর অন্যতম নিদর্শন পর্বত সদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌযানসমূহ।

৩৩। তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্র পৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে।

৩৪। অথবা তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্যে সেগুলোকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন।

৩৫। আর তাঁর নিদর্শন সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে তারা যেন জানতে পারে যে, তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।

٣٢- وَمِنُ أَيْتِهِ الْجُواَرِ فِي الْبَحْرِ

٣٥- وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ٣٥- وَيُعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي صَ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার নিদর্শন স্বীয় মাখলুকের কাছে রাখছেন যে, তিনি সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। যাতে নৌযানসমূহ তাতে যখন

তখন চলাফেরা করতে পারে। সমুদ্রে বড় বড় নৌযানগুলোকে যমীনের বড় বড় পাহাড়ের মত দেখায়। যে বায়ু নৌযানগুলোকে এদিক হতে ওদিকে নিয়ে যায় তা তাঁর অধিকারভুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে ঐ বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন, ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্র পৃষ্ঠে। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্যে এতে নিদর্শন রয়েছে যে দুঃখে ধৈর্যধারণ ও সুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অভ্যস্ত। সে এসব নিদর্শন দেখে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ও অসীম ক্ষমতা ও আধিপত্য জানতে ও বুঝতে পারে। যেমন মহাপ্রতাপান্থিত আল্লাহ বায়ুকে স্তব্ধ করে দিয়ে নৌযানসমূহকে নিশ্চল করে দিতে পারেন, অনুরূপভাবে পর্বত সদৃশ নৌযানগুলোকে ক্ষণেকের মধ্যে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে নৌযানের আরোহীদের পাপের কারণে ঐগুলোকে বিধান্ত করে দিতে পারেন। অনেককে তিনি ক্ষমা করে থাকেন। যদি সমস্ত গুনাহর উপর তিনি পাকড়াও করতেন তবে নৌযানের সমস্ত আরোহীকে সোজাসুজি সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতেন। কিন্তু তাঁর সীমাহীন রহমত তাদেরকে সমুদ্রের এপার হতে ওপারে নিয়ে যায়। তাফসীরকারগণ এও বলেছেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে প্রতিকূলভাবে প্রবাহিত করতে পারেন, ফলে নৌযানগুলো আর সোজাভাবে চলতেই পারবে না, বরং এদিক ওদিক চলে যাবে। মাঝি-মাল্লারা তখন আর নৌযানগুলোর ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে না। যেদিকে যাওয়ার দরকার সেদিকে না গিয়ে নৌকা অন্যদিকে চলে যাবে। ফলে যাত্রীরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে এবং শেষ পর্যন্ত ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। মোটকথা, যদি আল্লাহ তা'আলা বায়ুকে স্তব্ধ করে দেন তবে তো নৌকা নিশ্চল হয়ে পড়বে, আবার যদি বায়ুকে এলোপাতাড়িভাবে প্রবাহিত করেন তাহলেও যাত্রীদের সমূহ ক্ষতি হবে। কিন্তু মহান আল্লাহর এটা বড়ই দয়া ও করুণা যে, তিনি শান্ত ও অনুকূল বায়ু প্রবাহিত করেন, ফলে আদম সন্তানরা অতি সহজে ও নিরাপদে নৌকাযোগে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নিজেদের গন্তব্যস্থলে পৌছে যায়। বৃষ্টির অবস্থাও এইরূপ যে, যদি মোটেই বর্ষিত না হয় তবে যমীন শুকিয়ে যাবে এবং কোন ফসল উৎপন্ন হবে না। ফলে মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হবে। আর যদি অতিমাত্রায় বর্ষিত হয়, তবে মানুষ বন্যার কবলে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কত বড় মেহেরবান যে, যে শহরে ও যে যমীনে বেশী বৃষ্টির প্রয়োজন সেখানে তিনি বেশী বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং যেখানে বৃষ্টির প্রয়োজন কম সেখানে কমই বর্ষণ করেন।

এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ যারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে তাদের জেনে রাখা উচিত যে তারা আমার ক্ষমতার বাইরে নয়। আমি যদি তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করি তবে তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই। সবাই আমার ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধীনে রয়েছে।

৩৬। বস্তুতঃ তোমাদেরকে যা কিছু
দেয়া হয়েছে তা পার্থিব
জীবনের ভোগ কিন্তু আল্লাহর
নিকট যা আছে তা উত্তম ও
স্থায়ী, তাদের জন্যে যারা
ঈমান আনে ও তাদের
প্রতিপালকের উপর নির্ভর

৩৭। যারা শুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হয়ে ক্ষমা করে দেয়।

৩৮। যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, নামায কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিযক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।

৩৯। এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ٣٦- فَمَا أُوْتَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيْدُ وَ النَّيْنَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ حَيْرٌ وَ القَّى لِلَّذِينَ امْنُوا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتُوكُلُونَ ٥ رَبِهِمْ يَتُوكُلُونَ ٥ والْفُواحِشُ وِاذاً مَا غَضِبُوا هُمُّ يغفِرون ٥

و ۱۹۷۸ و در هم ينتصرون ٥

আল্লাহ তা আলা দুনিয়ার অসারতা, তুচ্ছতা এবং নশ্বরতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, এটা জমা করে কেউ যেন গর্বে ফুলে না উঠে। কেননা, এটাতো ক্ষণস্থায়ী। বরং মানুষের আখিরাতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। সংকর্ম করে পুণ্য সঞ্চয় করা তাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা, এটাই হচ্ছে চিরস্থায়ী। সুতরাং অস্থায়ীকে স্থায়ীর উপর এবং স্বল্পতাকে আধিক্যের উপর প্রাধান্য দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

অতঃপর মহান আল্লাহ এই পুণ্য লাভ করার পন্থা বলে দিচ্ছেন যে, ঈমান দৃঢ় হতে হবে, যাতে পার্থিব সুখ-সম্ভোগকে পরিত্যাগ করার উপর ধৈর্যধারণ করা যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হতে হবে যাতে ধৈর্যধারণে তাঁর নিকট হতে সাহায্য লাভ করা যায় এবং তাঁর আহকাম পালন করা এবং অবাধ্যাচরণ হতে বিরত থাকা সহজ হয়। আর যাতে কবীরা গুনাহ ও নির্লজ্জতা পূর্ণ কাজ হতে দ্রে থাকা যায়। এই বাক্যের তাফসীর সূরায়ে আ'রাফে গত হয়েছে। ক্রোধকে সম্বরণ করতে হবে, যাতে ক্রোধের অবস্থাতেও সচ্চরিত্রতা এবং ক্ষমাপরায়ণতার অভ্যাস পরিত্যক্ত না হয়। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) নিজের প্রতিশোধ কারো নিকট হতে কখনো গ্রহণ করেননি। হাঁা, তবে আল্লাহর আহকামের বেইজ্জতী হলে সেটা অন্য কথা। অন্য হাদীসে এসেছে যে, কঠিন ক্রোধের সময়েও রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র মুখ হতে নিম্নের কথাগুলো ছাড়া আর কিছুই বের হতো নাঃ ''তার কি হয়েছে? তার হাত ধূলায় ধূসরিত হোক।''

ইবরাহীম (রঃ) বলেন যে, মুমিনরা লাঞ্ছিত হওয়া পছন্দ করতেন না বটে, কিন্তু আবার শক্রদের উপর ক্ষমতা লাভ করলে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না, বরং ক্ষমা করে দিতেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ (মুমিনদের আরো বিশেষণ এই যে,) তারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে, নামায কায়েম করে যা হলো সবচেয়ে বড় ইবাদত এবং নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মহান আল্লাহ বলেনঃ الأمر অর্থাৎ "কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।"(৩ ঃ ১৫৯) এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি যুদ্ধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাহাবীদের (রাঃ) সাথে পরামর্শ করতেন যাতে তাঁদের মন আনন্দিত হয়। এর ভিত্তিতেই আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার (রাঃ) আহত হওয়ার পর মৃত্যুর সম্মুখীন হলে ছয়জন লোককে নির্ধারণ করেন, যেন তারা পরম্পর পরামর্শ করে তাঁর মৃত্যুর পরে কোন একজনকে খলীফা মনোনীত করেন। ঐ ছয় ব্যক্তি হলেনঃ হযরত উসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত যুবায়ের (রাঃ)। সুতরাং তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে হয়রত উসমান (রাঃ)-কে খলীফা মনোনীত করেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের আর একটি বিশেষণ বর্ণনা করছেন যে, তাঁরা যেমন আল্লাহর হক আদায় করেন, অনুরূপভাবে মানুষের হক আদায় করার ব্যাপারেও তাঁরা কার্পণ্য করেন না। তাঁদের সম্পদ হতে তাঁরা দরিদ্র ও অভাবীদেরকেও কিছু প্রদান করেন এবং শ্রেণীমত নিজেদের সাধ্যানুযায়ী প্রত্যেকের সাথে সদ্যবহার ও ইহসান করে থাকেন। তবে তাঁরা এমন দুর্বল ও কাপুরুষ নন যে, যালিমদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না, বরং তাঁরা অত্যাচারিত হলে পুরোপুরিভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকেন। এভাবে তাঁরা অত্যাচারিতদেরকে অত্যাচারীদের অত্যাচার হতে রক্ষা করেন। এতদসত্ত্বেও কিন্তু অনেক সময় ক্ষমতা লাভের পরেও তারা ক্ষমা করে থাকেন। যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেনঃ

অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমার্দেরকে ক্ষমা করুন!"(১২ ঃ ৯২) আর যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ আশিজন কাফিরকে ক্ষমা করে দেন যারা হুদাবিয়ার সন্ধির বছর সুযোগ খুঁজে চুপচাপ মুসলিম সেনাবাহিনীতে ঢুকে পড়েছিল। যখন তাদেরকে গ্রেফতার করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে পেশ করা হয় তখন তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে ছেড়ে দেন। আর যেমন তিনি গাওরাস ইবনে হারিস নামক লোকটিকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সে ছিল ঐ ব্যক্তি যে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর তরবারীখানা হাতে উঠিয়ে নেয় এবং তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) জেগে উঠেন এবং তরবারীখানা তার হাতে দেখে তাকে এক ধমক দেন। সাথে সাথে ঐ তরবারী তার হাত হতে পড়ে যায় এবং তিনি তা উঠিয়ে নেন। ঐ অপরাধী তখন গ্রীবা নীচু করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে (রাঃ) ডেকে তাঁদেরকে এ দৃশ্য প্রদর্শন করেন এবং ঘটনাটিও বর্ণনা করেন। অতঃপর তাকে ক্ষমা করে দিয়ে ছেড়ে দেন। অনুরূপভাবে লাবীদ ইবনে আসম যখন তাঁর উপর যাদু করে তখন তা জানা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাকে মাফ করে দেন। এভাবেই যে ইয়াহূদীনী তাঁকে বিষ পানে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল তার থেকেও তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তার নাম ছিল যয়নব। সে মারাহাব নামক ইয়াহুদীর ভগ্নী ছিল। যে ইয়াহুদীকে হ্যরত মাহমূদ ইবনে সালমা (রাঃ) খায়বারের যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। ঐ ইয়াহূদিনী বকরীর কাঁধের গোশতে বিষ মাখিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে পেশ করেছিল। স্বয়ং কাঁধের গোশতই নিজের বিষ মিশ্রিত হওয়ার কথা তাঁর নিকট প্রকাশ করেছিল। মহিলাটিকে তিনি

ডেকে পাঠিয়ে এটা জিজ্ঞেস করলে সে তা স্বীকার করে। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে সে বলেঃ "আমি মনে করেছিলাম যে, যদি আপনি সত্যই আল্লাহর নবী হন তবে এটা আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি আপনি আপনার দাবীতে মিথ্যাবাদী হন তবে আপনার (আধিপত্য) হতে আমরা আরাম পাবো।" এটা জানতে পারা এবং তার উপর ক্ষমতা লাভের পরেও তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়ে ছেড়ে দেন। পরে অবশ্য তাকে হত্যা করা হয়েছিল। কেননা, ঐ বিষ মিশ্রিত খাদ্য খেয়েই হযরত বিশর ইবনে বারা (রাঃ) মারা গিয়েছিলেন। ফলে কিসাস হিসেবে ঐ মহিলাটিকেও হত্যা করা হয়েছিল। এ সম্পর্কীয় আরো বহু আসার ও হাদীস রয়েছে। এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪০। মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিস্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। আল্লাহ যালিমদেরকে পছন্দ করেন না।

8১। তবে অত্যাচারিত হ্বার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।

৪২। শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

৪৩। অবশ্য যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয় তা তো হবে দৃঢ় সম্পর্কেরই কাজ। . ٤- وَجَزَوُّا سَيِئَةٍ سَيِئَةً مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَاجْرَهُ عَلَى اللهِ إِنّه لا يُحِبِّ الظِّلِمِينَ ٥ ١٤- وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولِئِكُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٌ ﴿

٤- إنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ الْوَلْوَكَ لَهُمْ عَذَابٌ إلَيْمٌ ٥

٤٣- وَلَكُنُ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ كُونُ عُزْمِ الْأُمُورِ عَ لَمِنْ عُزْمِ الْأُمُورِ ٥ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 'মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ।'
যেমন অন্য জায়গায় বলেছেনঃ

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم

অর্থাৎ ''যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে।''(২ ঃ ১৯৪) এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করা জায়েয়। কিন্তু ক্ষমা করে দেয়াই হচ্ছে ফ্যীলতের কাজ। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

ر ۶ وودر ر وی رود ۱۷ مر ۱۷ مرود ۱۵۰۷ و ۱۵۰ و ۱۵۰۷ و ۱۵۰۷ و ۱۵۰۷ و ۱۵۰۷ و ۱۵۰۷ و ۱۵۰ و ۱۵۰۷ و ۱۵۰ و ۱۵۰

অর্থাৎ ''যখমের কিসাস বা প্রতিশোধ রয়েছে। তবে যে ব্যক্তি মাফ করে দিবে ওটা তার জন্যে তার গুনাহ মাফের কারণ হবে।''(৫ ঃ ৪৫) আর এখানে বলেনঃ

ررة فمن عفا واصلح فأجره على الله

অর্থাৎ ''যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে।'' হাদীসে আছেঃ ''ক্ষমা করে দেয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।''

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেন না।' অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে যে সীমালংঘন করে তাকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন না। সে আল্লাহর শক্র। মন্দের সূচনা তার পক্ষ হতেই হলো এটা মনে করা হবে।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ 'অত্যাচারিত হবার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।'

হযরত ইবনে আউন (রঃ) বলেনঃ "আমি দিনে শক্টির তাফসীর জানবার আকাঞ্চা করছিলাম। আমাকে আলী ইবনে যায়েদ ইবনে জাদআন (রঃ) তাঁর মাতা উম্মে মুহামাদ (রাঃ)-এর বরাত দিয়ে বলেন, যিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট যাতায়াত করতেন, তিনি বলেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) একদা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন। ঐ সময় হযরত যয়নব (রাঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন। এটা কিন্তু রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর জানা ছিল না। তিনি আয়েশা (রাঃ)-এর দিকে হাত বাড়ালে হযরত আয়েশা (রাঃ) ইঙ্গিতে হযরত যয়নবের উপস্থিতির কথা তাঁকে জানিয়ে দেন। তখন রাস্লুল্লাহ (সঃ) তাঁর হাত টেনে নেন। হযরত যয়নব (রাঃ) তখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে গালমন্দ দিতে

শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি চুপ হলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-কে অনুমতি দিলেন যে, তিনি যেন হ্যরত যয়নব (রাঃ)-এর কথার উত্তর দেন। হ্যরত আয়েশা (রাঃ) যখন তাঁকে উত্তর দিতে শুরু করলেন তখন হ্যরত যয়নব (রাঃ) তাঁকে আর পেরে উঠলেন না। সুতরাং তিনি সরাসরি হ্যরত আলী (রাঃ)-এর নিকট গমন করে তাঁকে বলেনঃ "হ্যরত আয়েশা (রাঃ) আপনার সম্পর্কে এরূপ এরূপ কথা বলেছেন এবং এরূপ এরূপ করেছেন।" একথা শুনে হ্যরত ফাতেমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "কা'বার প্রতিপালকের শপথ! তোমার আব্বার (অর্থাৎ আমার) হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি ভালবাসা রয়েছে।" তিনি তৎক্ষণাৎ ফিরে যান এবং হ্যরত আলী (রাঃ)-এর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। অতঃপর হ্যরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গমন করে তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করেন।" এ ঘটনাটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর বর্ণনাকারী তাঁর রিওয়াইয়াতে প্রায়ই অস্বীকার্য হাদীসগুলো আনমন করে থাকেন এবং এই রিওয়াইয়াতিটও মুনকার বা অস্বীকার্য।

ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) ঘটনাটি এভাবে আনয়ন করেছেন যে, হযরত যয়নব (রাঃ) ক্রোধান্বিতা অবস্থায় পূর্বে কোন খবর না দিয়েই হয়রত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে আগমন করেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হয়রত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে কিছু বলেন। তারপর হয়রত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে ঝগড়া করতে শুরু করেন। কিছু হয়রত আয়েশা (রাঃ) চুপ থাকেন। হয়রত য়য়নব (রাঃ)-এর বক্তব্য শেষ হলে রাস্লুল্লাহ (সঃ) হয়রত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে বলেন। হয়রত আয়েশা (রাঃ) জবাব দিতে শুরু করলে হয়রত য়য়নব (রাঃ)-এর মুখের থুথু শুকিয়ে য়য়। তিনি হয়রত আয়েশা (রাঃ)-এর কথার জবাব দিতে পারলেন না। সুতরাং রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা মুবারক হতে দুঃখের চিহ্ন দূর হয়ে গেল।

মোটকথা اِنْتِصَار -এর অর্থ হলো অত্যাচারিত ব্যক্তির অত্যাচারী ব্যক্তি হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

বাযযার (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যালিমের বিরুদ্ধে যে বদদু'আ করলো সে প্রতিশোধ নিয়ে নিলো। এ হাদীসটিই ইমাম তিরমিযীও (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর বর্ণনাকারী সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে। এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 'শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে যারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়।' সহীহ হাদীসে এসেছে যে, গালিদাতা দুই ব্যক্তির (পাপের) বোঝা প্রথম গালিদাতার উপর পড়বে যে পর্যন্ত না অত্যাচারিত ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণে সীমালংঘন করে।

প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ 'এরূপ অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণকারী ব্যক্তির জন্যে রয়েছে বেদ<sup>†</sup>নাদায়ক শাস্তি।' অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এরূপ ব্যক্তি কঠিন শাস্তির সমুখীন হবে।

হ্যরত মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসি (রঃ) বলেন, একবার আমি মক্কার পথে যাত্রা শুরু করি। দেখি খন্দক বা পরিখার উপর সেতু নির্মিত রয়েছে। আমি ওখানেই রয়েছি এমন সময় আমাকে গ্রেফতার করা হয় এবং বসরার আমীর মারওয়ান ইবনে মাহলাবের নিকট পৌছিয়ে দেয়া হয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আবু আবদিল্লাহ! তুমি কি চাও?" আমি উত্তরে বললামঃ আমি এই চাই যে, সম্ভব হলে আপনি বানু আদ্দীর ভাইএর মত হয়ে যান। তিনি প্রশু করলেনঃ "তিনি কে?" আমি জবাব দিলামঃ তিনি হলেন আলা ইবনে যিয়াদ। তিনি তাঁর এক বন্ধকে একবার কোন এক কাজে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি তার কাছে এক পত্র লিখেনঃ "হামদ ও সানার পর, সমাচার এই যে, যদি সম্ভব হয় তবে তুমি তোমার কোমরকে (পাপের) বোঝা হতে শূন্য রাখবে, পেটকে হারাম থেকে রক্ষা করবে এবং তোমার হাত যেন মুসলমানদের রক্ত ও মাল দ্বারা অপবিত্র না হয়। যখন তুমি এরূপ কাজ করবে তখন তোমার উপর কোন গুনাহ থাকবে না। কুরআন কারীমে আল্লাহ পাক বলেন- 'শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। এ কথা শুনে মারওয়ান বলেনঃ "আল্লাহ জানেন যে, তিনি সত্য বলেছেন এবং কল্যাণের কথাই জানিয়েছেন। আচ্ছা, এখন আপনি কি কামনা করেন?" আমি উত্তরে বললামঃ আমি চাই যে, আমাকে আমার বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেয়া হোক। তিনি তখন বললেনঃ ''আচ্ছা, ঠিক আছে।''<sup>১</sup>

যুলুম ও যালিম যে নিন্দনীয় এটা বর্ণনা করে এবং যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দিয়ে এখন ক্ষমা করে দেয়ার ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেনঃ 'অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, ওটা তো হবে দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।' এর ফলে সে বড় পুরস্কার এবং পূর্ণ প্রতিদান লাভের যোগ্য হবে।

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ফুযায়েল ইবনে আইয়ায (রঃ) বলেনঃ তোমার কাছে কোন লোক এসে যদি কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তবে তুমি তাকে উপদেশ দিবেঃ ভাই! তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। ক্ষমা করার মধ্যেই বড় মঙ্গল নিহিত রয়েছে। আর এটাই তাকওয়া প্রমাণ করে। যদি সে এটা অস্বীকার করে এবং স্বীয় অন্তরের দুর্বলতা প্রকাশ করে তবে তাকে বলে দাও– যাও, প্রতিশোধ নিয়ে নাও। কিন্তু দেখো, এতে যেন সীমালংঘন না হয়, আর আমি এখনো বলছি যে, তুমি বরং ক্ষমা করেই দাও। এই দর্যা খুব প্রশস্ত, আর প্রতিশোধ গ্রহণের রাস্তা খুবই সংকীর্ণ। জেনে রেখো যে, ক্ষমাকারী আরামে মিষ্টি ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে প্রতিশোধ গ্রহণকারী প্রতিশোধ গ্রহণের নেশায় সদা মেতে থাকে। এর চিন্তায় তার ঘুম হয় না।

হ্যরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-কে গালমন্দ দিতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-ও তথায় বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বিশ্বিতভাবে মুচকি হাসছিলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) নীরব ছিলেন। কিন্তু লোকটি যখন গালি দিতেই থাকলো তখন তিনিও কোন কোনটির জবাব দিতে লাগলেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) অসন্তুষ্ট হলেন এবং সেখান হতে চলে গেলেন। তখন হ্যরত আবৃ বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আর্য করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! লোকটি আমাকে মন্দ বলতেই ছিল এবং আপনি বসে বসে শুনছিলেন। আর আমি যখন তার দু' একটি কথার জবাব দিলাম তখন আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে আসলেন (কারণ কি?)।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে উত্তরে বললেনঃ "জেনে রেখো যে, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত নীরব ছিলে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতা তোমার পক্ষ থেকে তার কথার জবাব দিচ্ছিলেন। অতঃপর যখন তুমি নিজেই জবাব দিতে শুরু করলে তখন ফেরেশতা সরে পড়লেন এবং মাঝখানৈ শয়তান এসে পড়লো। তাহলে বলতো আমি শয়তানের বিদ্যমানতায় কিভাবে বসে থাকতে পারি?" অতঃপর তিনি বললেনঃ ''হে আবু বকর (রাঃ)! জেনে রেখো যে, তিনটি জিনিস সম্পূর্ণরূপে সত্য। প্রথমঃ যার উপর কেউ জুলুম করে এবং সে তা সহ্য করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা অবশ্যই বাড়িয়ে দেন এবং তাকে সাহায্য করেন। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি সদ্যবহার ও অনুগ্রহের দর্যা খুলে দিবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে মানুষকে দান করতে থাকবে, আল্লাহ্ তার ধন-মালে বরকত দান করবেন এবং আরো বেশী প্রদান করবেন। তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তি মাল-ধন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ভিক্ষার দরযা খুলে দিবে, এর কাছে, ওর কাছে চেয়ে বেড়াবে, আল্লাহ তার বরকত কমিয়ে দিবেন এবং তার মাল-ধন কমেই থাকবে।"

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সুনানে আবি দাউদের মধ্যেও এ রিওয়াইয়াতটি রয়েছে। বিষয়ের দিক দিয়ে এটি বড়ই প্রিয় হাদীস।

88। আল্লাহ যাকে পথদ্রষ্ট করেন তার জন্যে তিনি ব্যতীত কোন অভিভাবক নেই। যালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি তাদেরকে বলতে শুনবেঃ প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?

৪৫। তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে; তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধনিমিলিত নেত্রে তাকাচ্ছে। মুমিনরা কিয়ামতের দিন বলবেঃ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করেছে। জেনে রেখো যে, যালিমরা ভোগ করবে স্থায়ী শাস্তি।

৪৬। আল্লাহ ব্যতীত তাদেরকে সাহায্য করার জন্যে তাদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন গতি নেই।

انفسهم واهليهم يوم الفيسمة الآون الظلمين في عَسداب هي و مقيم ٥

٤٦- وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اُولِياً ؟ يَنْصُرُونَهُمْ مِنَ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُنْصُرُونَهُمْ مِنَ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللهِ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ٥

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি যা চান তাই হয়। তাঁর ইচ্ছার উপর কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যা তিনি চান না তা হয় না। কেউ তাকে তা করাতে পারে না। যাকে তিনি সুপথে পরিচালিত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ সুপথে পরিচালিত করতে পারে না। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

ور د مرد المراد المراد

অর্থাৎ "তিনি যাকে পথভ্রম্ভ করেন, ভূমি কখনই তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।"(১৮ ঃ ১৭)

মহান আল্লাহ বলেনঃ যালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি তাদেরকে বলতে শুনবেঃ প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি? অর্থাৎ মুশরিকরা কিয়ামতের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের আকাজ্জা করবে। যেমন মহামহিমান্থিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

ولو ترى إذ وقفوا على النّار فقالوا يليتنا نرد ولا نكذّب بايت ربنا ونكون المرود ولا نكذّب بايت ربنا ونكون المرود و و و و در در و و دور المرود و دور و دور المرود و دور و دور المرود و دور و

অর্থাৎ "তুমি যদি দেখতে! যখন তাদেরকে জাহান্নামের উপর দাঁড় করানো হবে তখন তারা বলবেঃ হায়! যদি আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হতো, আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করতাম না এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম! বরং পূর্বে যা তারা গোপন করতো আজ তা প্রকাশ হয়ে গেছে, যদি তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়াও হয় তবে আবার তাই করবে যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।"(৬ ঃ ২৭-২৮)

ইরশাদ হচ্ছেঃ তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। অবাধ্যাচরণের কারণে তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধনিমীলিত নেত্রে তাকাতে থাকবে। কিন্তু যেটাকে তারা ভয় করবে ওটা থেকে তারা বাঁচতে পারবে না। শুধু এটুকু নয় বরং তাদের ধারণা ও কল্পনারও অধিক তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করুন।

ঐ সময় মুমিনরা বলবেঃ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করেছে। এখানে তারা নিজেরাও চিরস্থায়ী নিয়ামত হতে বঞ্চিত হয়েছে এবং নিজেদের পরিজনবর্গকেও বঞ্চিত করেছে। আজ তারা পৃথক পৃথকভাবে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। তারা সেই দিন আল্লাহর রহমত হতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে। এমন কেউ হবে না যে তাদেরকে এই আযাব হতে রক্ষা করতে পারে। কেউ তাদের শাস্তি হালকা করতেও পারবে না। ঐ পথভ্রষ্টদেরকে সেই দিন পরিত্রাণ দানকারী কেউই থাকবে না।

৪৭। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও সেই দিবস আসার পূর্বে যা আল্লাহর বিধানে অপ্রতিরুদ্ধ, যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের জন্যে ওটা নিরোধ করার কেউ থাকবে না। ৪৮। তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমাকে তো আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি।

তবে তোমাকে তো আমি
তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি।
তোমার কাজ তো শুধু প্রচার
করে যাওয়া। আমি মানুষকে
যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই
তখন সে এতে উৎফুল্ল হয়
এবং যখন তাদের কৃতকর্মের
জন্যে তাদের বিপদ-আপদ
ঘটে তখন মানুষ হয়ে যায়
অকৃতজ্ঞ।

﴿ إِسْتَجِيْبُوا لِرَبِّكُمْ مِّنَّ قَـ رو*سته ر رو 60 نن حربتا ہے۔* ان یارتی یوم لا مسرد لہ مِن ر د ۱۶٬۶۰ رم ۱۶٬۶۰۸ کا ۱۵٬۶۰۸ فیان اعرضوا فیما ارسلنك اَيْدِيهِم فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كُفُورُ ٥

উপরে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা দিয়েছিলেন যে, কিয়ামতের দিন ভীষণ বিপজ্জনক ও ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে। ওটা হবে কঠিন বিপদের দিন। এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ দিনের ভয় প্রদর্শন করছেন এবং ওর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছেনঃ আকস্মিকভাবে ঐ দিন এসে যাওয়ার পূর্বেই আল্লাহর ফরমানের উপর পুরোপুরি আমল কর। যখন ঐদিন এসে পড়বে তখন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল মিলবে না এবং তোমরা এমন জায়গাও পাবে না যেখানে অপরিচিত ভাবে লুকিয়ে থাকবে, কেউ তোমাদেরকে চিনতে পারবে না।

এরপর পরাক্রমশালী আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ এই কাফির ও মুশরিকরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমাকে তো আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। তাদেরকে হিদায়াত দান করা তোমার দায়িত্ব নয়। তোমার কাজ শুধু তাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া। আমিই তাদের হিসাব গ্রহণ করবো। এ দায়িত্ব আমার। মানুষের অবস্থা এই যে, আমি যখন তাদেরকে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে এতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের জন্যে তাদের বিপদ-আপদ ঘটে তখন মানুষ হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ। ঐ সময় তারা পূর্বের নিয়ামতকেও অস্বীকার করে বসে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) নারীদেরকে বলেছিলেনঃ "হে নারীর দল! তোমরা (খুব বেশী বেশী) দান-খায়রাত কর, কেননা, আমি তোমাদের অধিক সংখ্যককে জাহান্নামে দেখেছি।" তখন একজন মহিলা বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ ''কারণ এই যে, তোমরা খুব বেশী অভিযোগ কর এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো। তোমাদের কারো প্রতি তার স্বামী যদি যুগ যুগ ধরে অনুগ্রহ করতে থাকে, অতঃপর একদিন যদি তা ছেড়ে দেয় তবে অবশ্যই সে তার স্বামীকে বলবে- 'তুমি কখনো আমার প্রতি অনুগ্রহ করনি।'' অধিকাংশ নারীদেরই অবস্থা এটাই, তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন এবং সৎকাজের তাওফীক প্রদান করেন এবং প্রকৃত ঈমানের অধিকারিণী বানিয়ে দেন তার কথা স্বতন্ত্র।

যে প্রকৃত মুমিন হয় সেই শুধু সুখের সময় কৃতজ্ঞ ও দুঃখের সময় ধৈর্যধারণকারী হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ''যদি সে সুখ ও আনন্দ লাভ করে তবে সে কৃতজ্ঞ হয়, আর এটাই হয় তার জন্যে কল্যাণকর। আর যদি তার উপর কষ্ট ও বিপদ-আপদ আপতিত হয় তখন সে ধৈর্যধারণ করে এবং ওটা হয় তার জন্যে কল্যাণকর। আর এই বিশেষণ মুমিন ছাড়া আর কারো মধ্যে থাকে না।"

৪৯। আকাশমগুলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। 29- لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَلُوبِ وَ السَّمَلُوبِ وَ السَّمَلُوبِ وَ السَّمَلُوبِ وَ الْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ لِمَنْ لِمَنْ يَسَاءُ إِنَاثًا وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَكُورُ وَ وَ يَشَاءُ الذَكُورُ وَ

আল্লাহ্ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা এবং আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ্। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চান না তা হয় না। তিনি যাকে ইচ্ছা দেন, যাকে ইচ্ছা দেন না। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা শুধু কন্যা সন্তানই দান করেন, যেমন হযরত লৃত (আঃ)। আর যাকে চান তাকে শুধু পুত্র সন্তান দান করেন, যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ)। আবার যাকে ইচ্ছা তিনি পুত্র ও কন্যা উভয় সন্তানই দান করেন, যেমন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ)। আর তিনি যাকে ইচ্ছা সন্তানহীন করেন, যেমন হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)। সুতরাং চারটি শ্রেণী হলোঃ শুধু কন্যা সন্তার্নের অধিকারী, শুধু পুত্র সন্তানের অধিকারী, উভয় সন্তানেরই অধিকারী এবং সন্তানহীন।

তিনি সর্বজ্ঞ, প্রত্যেক হকদার সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছামত বিভিন্নতা ও তারতম্য রাখেন।

সুতরাং এটা আল্লাহ পাকের ঐ ফরমানের মতই যা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে রয়েছে। তিনি বলেনঃ হুলিন্দুর্থী অর্থাৎ "এটাকে যেন আমি লোকদের জন্যে নিদর্শন করি।"(১৯ ঃ ২১) অর্থাৎ এটাকে আমি আমার শক্তির প্রমাণ বানাতে চাই এবং দেখাতে চাই যে, আমি মানুষকে চার প্রকারে সৃষ্টি করেছি। হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছি শুরু মাটি দ্বারা, তাঁর পিতাও ছিল না, মাতাও ছিল না। হযরত হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছি শুরু পুরুষের মাধ্যমে। আর হযরত ঈসা (আঃ) ছাড়া অন্যান্য সমস্ত মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে এবং ঈসা (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছি পুরুষ ছাড়াই, শুরু নারীর মাধ্যমে। মুতরাং হযরত ঈসা (আঃ)-কে সৃষ্টির করে মহাপ্রতাপান্থিত ও মহান শক্তিশালী আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির এই চার প্রকার পূর্ণ করেছেন। ঐ স্থানটিছিল মাতা-পিতা সম্পর্কে এবং এই স্থানটি হলো সন্তানদের সম্পর্কে। ওটাও চার প্রকার এবং এটাও চার প্রকার এবং এটাও চার প্রকার। মুবহানাল্লাহ! এটাই হলো আল্লাহ তা আলার জ্ঞান ও ক্ষমতার নিদর্শন।

৫১। মানুষের এমন মর্যদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন অহীর মাধ্যম ছাড়া, অথবা পদার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দৃত প্রেণ ছাড়া, যেই দৃত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করে, তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।

৫২। এই ভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রহ তথা আমার নির্দেশ; তুমি তো জানতে না কিতাব কি ও ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি; তুমি তো প্রদর্শন কর ওধু সরল পথ-

৫৩। সেই আল্লাহর পথ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। জেনে রেখো, সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

۱۵- وَمَا كَانُ لِبَشَرِ اَنُ يَّكُلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحُبِياً اَوْ مِنْ وَرَائِ اللَّهُ إِلاَّ وَحُبِياً اَوْ يَرْسِلُ رَسُولًا فَي وَلِي وَلِي

٥- صِراطِ اللهِ الذِّي لَهُ مَا فِي اللهِ الذِّي لَهُ مَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي الْأَرْضِ اللَّهِ السَّمَا اللهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ مَ

অহীর স্থান, স্তর ও অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, ওটা কখনো কখনো রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর অন্তরে ঢেলে দেয়া, যেটা আল্লাহর অহী হওয়া সম্পর্কে তাঁর মনে কোন সংশয় ও সন্দেহ থাকে না। যেমন ইবনে হিব্বানের (রঃ) সহীহ গ্রন্থে এসেছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "রুহুল কুদ্স্ (আঃ) আমার অন্তরে এটা ফুঁকে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তিই মৃত্যুবরণ করে না যে পর্যন্ত না তার রিয়ক ও সময় পূর্ণ হয়। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং উত্তমরূপে রুয়ী অনুসন্ধান কর।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'অথবা পর্দার অন্তরাল হতে' তিনি কথা বলেন। যেমন তিনি হযরত মৃসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন। কেননা, তিনি কথা শুনার পর আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ছিলেন পর্দার মধ্যে।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ)-কে বলেনঃ "আল্লাহ পর্দার অন্তরাল ছাড়া কারো সাথে কথা বলেননি, কিন্তু তোমার পিতার সাথে তিনি সামনা সামনি হয়ে কথা বলেছেন।" তিনি উহুদের যুদ্ধে কাফিরদের হাতে শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু এটা শ্বরণ রাখা দরকার যে, এটা ছিল আলমে বার্যাখের কথা আর এই আয়াতে যে কালামের কথা বলা হয়েছে তা হলো ভূ-পৃষ্ঠের উপরের কালাম।

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ 'অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যেই দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করে।' যেমন হযরত জিবরাঈল (আঃ) প্রমুখ ফেরেশতা নবীদের (আঃ) নিকট আসতেন। তিনি সমুনুত, প্রজ্ঞাময়।

এখানে রূহ দারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ "আমি এই কুরআনকে অহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। তুমি তো জানতে না কিতাব কি ও ঈমান কি! কিন্তু আমি এই কুরআনকে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি।" যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

অর্থাৎ "তুমি বলে দাও- এটা ঈমানদারদের জন্যে হিদায়াত ও আরোগ্য, আর যারা ঈমানদার নয় তাদের কানে আছে বধিরতা এবং চোখে আছে অন্ধত্ব।" (৪১ঃ ৪৪)

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ 'হে নবী (সঃ)! তুমি তো প্রদর্শন কর শুধু সরল পথ সেই আল্লাহর পথ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। প্রতিপালক তিনিই। সবকিছুর মধ্যে ব্যবস্থাপক ও হুকুমদাতা তিনিই। কেউই তাঁর কোন হুকুম অমান্য করতে পারে না। সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তিনিই সব কাজের ফায়সালা করে থাকেন। তিনি পবিত্র ও মুক্ত ঐ সব দোষ হতে যা যালিমরা তাঁর উপর আরোপ করে থাকে। তিনি সমুক্ত, সমুন্ত ও মহান।

স্রা ঃ শ্রা -এর তাফসীর সমাপ্ত

## সূরা ঃ যুখরুফ, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৮৯, রুকু' ঃ ৭)

سُوَرَةُ الزَّخْرُفِ مَكِّيَةً ۗ (أيَاتُهَا : ٨٩، رُكُوعَاتُهَا: ٧)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (তরু করছি)।

- হা–মীম,
- ২। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের;
- ৩। আমি এটা অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআনরূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পার।
- ৪। এটা রয়েছে আমার নিকট উয়ুল কিতাবে; এটা মহান, জ্ঞানগর্ভ।
- ৫। আমি কি ভোমাদের হতে এই
  উপদেশ বাণী সম্পূর্ণরূপে
  প্রত্যাহার করে নিবো এই
  কারণে যে, তোমরা
  সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?
- ৬। পূর্ববর্তীদের নিকট আমি বহু নবী প্রেরণ করেছিলাম।
- ৭। এবং যখনই তাদের নিকট কোন নবী এসেছে তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।
- ৮। তাদের মধ্যে যারা এদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছিলাম; আর এই ভাবে চলে আসছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত।

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

١- خم ٥

٢ - وَالْكِتْبِ النَّمْبِينِ ٥

٣- إِنَّا جَعَلْنَهُ قَرْءِناً عَرِبِيًّا لَعَلَكُمْ

رد وورج تعقِلون أ

٤- وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتْبِ لَدَيْنَا

لَعَلِي حَرِكَيْمٌ ٥

٥- اَفَنَضُرِبُ عَنْكُمُ الذِّكُرُ صَفْحًا

رد ودود رد الهد در ان كنتم قوماً مسرفين ٥

٦- وَكُمْ ٱرْسُلْنَا مِنْ نَبْبِيٍّ فِي

وريَّ ور الاولِين ٥

٧- وَمَا يُأْتِيهُمْ مِّنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوْ

به یستهزءون ٥

٨- فَاهْلُكُنَا اشْدٌ مِنْهُمْ بُطْشُ

۵ / ۱ / ۶ ورته و ر ومضى مثلُ الاوِلين ٥ আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমের শপথ করেছেন যা সুস্পষ্ট, যার অর্থ জাজ্বল্যমান এবং যার শব্দগুলো উজ্জ্বল। যা সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও অলংকারপূর্ণ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এটা এই জন্যে যে, যেন লোকজন জানে, বুঝে ও উপদেশ গ্রহণ করে। মহান আল্লাহ বলেনঃ 'আমি এই কুর্আনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি।' যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ وَمُرِيْنُ مُرِيْنُ مُرِيْنُ مُرْدِيْ وَمُرْدِيْنُ مُرْدِيْ اللهُ ال

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'এটা রয়েছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে, এটা মহান, জ্ঞানগর্ভ।' উম্মুল কিতাব অর্থ লাওহে মাহফ্য। كَلِي অর্থ আমার নিকট। عَلِي অর্থ মরতবা, ইয়যত, শরাফত ও ফ্যীলত। حَكِيْبُ অর্থ দৃঢ়, মযবৃত, বাতিলের সাথে মিলিত হওয়া এবং অন্যায়ের সাথে মিশ্রিত হওয়া হতে পবিত্র। অন্য জায়গায় এই পবিত্র কালামের বুযুগাঁর বর্ণনা নিম্নরূপে দেয়া হয়েছেঃ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, যারা পূত পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ স্পর্শ করে না। এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।"(৫৬ঃ ৭৭-৮০) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ

অর্থাৎ "না, এই আচরণ অনুচিত, এটা তো উপদেশ বাণী; যে ইচ্ছা করবে সে এটা শ্বরণ রাখবে, ওটা আছে মহান লিপিসমূহে, যা উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন, পবিত্র, মহান, পৃত চরিত্র লিপিকর-হস্তে লিপিবদ্ধ।"(৮০ ঃ ১১-১৬) সুতরাং এই আয়াতগুলোকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে আলেমগণ বলেন যে, অযু বিহীন অবস্থায় কুরআন কারীমকে হাতে নেয়া উচিত নয়, যেমন একটি হাদীসেও এসেছে, যদি তা সত্য হয়। কেননা, উর্ধ্ব জগতে ফেরেশতারা ঐ কিতাবের ইযযত ও সম্মান করে থাকেন যাতে এই কুরআন লিখিত আছে। সুতরাং এই পার্থিব জগতে আমাদের তো আরো বেশী এর সম্মান করা উচিত। কেননা, এটা যমীনবাসীর নিকটই তো প্রেরণ করা হয়েছে। এটা দ্বারা তো তাদেরকেই সম্বোধন

করা হয়েছে। অতএব, এই পৃথিবীবাসীর এর খুব সম্মান ও আদব করা উচিত। কেননা, মহান আল্লাহ বলেনঃ 'এটা রয়েছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে, এটা মহান, জ্ঞানগর্ভ।'

এর পরবর্তী আয়াতের একটি অর্থ এই করা হয়েছেঃ "তোমরা কি এটা মনে করে নিয়েছো যে, তোমাদের আনুগত্য না করা এবং আদেশ নিষেধ মান্য না করা সত্ত্বেও আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিবাে? এবং তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবা নাং" আর একটি অর্থ এই করা হয়েছেঃ "এই উন্মতের পূর্ববর্তী লােকেরা যখন এই কুরআনকে অবিশ্বাস করেছিল তখনই যদি এটাকে উঠিয়ে নেয়া হতাে তবে গােটা দুনিয়া ধ্বংস করে দেয়া হতাে। কিন্তু আল্লাহর প্রশস্ত রহমত এটা পছন্দ করেনি এবং বিশের অধিক বছর ধরে এ কুরআন অবতীর্ণ হতে থাকে।" এ উক্তির ভাবার্থ হচ্ছেঃ "এটা আল্লাহ তা'আলার স্নেহ ও দয়া যে, অস্বীকারকারী ও দুষ্টমতি লােকদের দুষ্টামির কারণে তাদেরকে ওয়ায-নসীহত ও উপদেশ দান পরিত্যাগ করা হয়নি যাতে তাদের সং লােকেরা সংশােধিত হয়ে যায় এবং সংশােধন হতে অনিছ্কুক লােকদের উপর যুক্তি-প্রমাণ সমাপ্ত হয়ে যায়।"

এরপর মহামহিমান্তিত আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! তোমাকে তোমার কওম যে অবিশ্বাস করছে এতে তুমি দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না, বরং ধৈর্যধারণ কর। এদের পূর্ববর্তী কওমদের নিকটেও নবী রাসূলগণ এসেছিল, তখন তারাও তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও উপহাস করেছিল।"

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা আলা বলেনঃ 'তাদের মধ্যে যারা এদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। আর এই ভাবে চলে আসছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত। যেমন মহামহিমানিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেনঃ

رُرُدُرُ دُودِ مُرَدُ رُرُدُرُ رُدُرُ رُرُدُرُ رُودُ مُرَدُرُ مُرَادُورُ مُرَدُرُ مُرَادُورُ مُرَادُورُ مُرَادُ افلم يسيروا فِي الارضِ فينظروا كيف كان عاقِبة الذِين مِن قبلِهِم كانوا احدر مودرر ويُرَدُدُ اكثر مِنهم واشد قوة ـ

অর্থাৎ "এরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখতো এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল! পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে প্রবলতর।" (৪০ঃ ৮২) এই বিষয়ের আরো বহু আয়াত রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত গত হয়েছে অর্থাৎ তাদের রীতি-নীতি, শাস্তি ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা তাদের পরিণামকে পরবর্তীদের জন্যে শিক্ষা ও উপদেশের বিষয় করেছেন। যেমন তিনি এই স্রার শেষের দিকে বলেনঃ

مرر ودرر المرر المرار ا তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।" অন্য জায়গায় বলেন ঃ وُسُدُّ اللَّهِ الْرِّيُّ قَدُ خَلَثَ فِي عِبادِهِ অর্থাৎ 'আল্লাহর নিয়ম তাঁর বান্দাদের মধ্যে গত হয়েছে।"(৪০ঃ.৮৫) অন্য এক জায়গায় বলেনঃ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةَ اللّهِ تَبَدِيْلًا অর্থাৎ "তুমি আল্লাহর নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবে না।"(৩৩ঃ ৬২)

৯। তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ কে আকাশ্মওলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবেঃ এগুলো তো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ।

১০। যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন শয্যা এবং ওতে করেছেন তোমাদের চলার পথ যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার;

১১। এবং যিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে। এবং আমি তদ্ঘারা সঞ্জীবিত করি নির্জীব ভূ-খণ্ডকে। এই ভাবেই তোমাদেরকে পুনরুখিত করা হবে।

১২। এবং যিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও আনআম যাতে তোমরা আরোহণ কর।

٩- وَلَئِنْ سَالُتُهُمْ مَّنْ خَلَقَ السمورِّ والأرض ليقولن رروس ور وو در وو لا خلقهن العزيز العليم ٥

١٠ - النَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مُهُداً وَجَعَلُ لَكُمْ فِيهَا سِبِلاً

سرسودروور لعلكم تهتدون ٥

١١- وَالَّذِي نَزُّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

مِ مَا مَا مُنْكُرُونُ بِهِ بِلْدَةً مُّيْدًا عَ بِقَدْرٍ فَانْشُرْنَا بِهِ بِلْدَةً مُّيْدًا

را ر ووروور كذلِك تخرجون ٥

ر کن د کرر درور ر و کر ر ۱۲- والّذِی خلق الازواج کلّهـا

وَجَـعَلُ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ

ر دردر والانعام ما تركبون ٥

১৩। যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওর উপর স্থির হয়ে বস; এবং বলঃ পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভৃত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভৃত করতে।

১৪। আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবো। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ হে মুহামাদ (সঃ)! তুমি যদি এই মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন। তবে অবশ্যই তারা উত্তরে বলবে যে, পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহই এগুলো সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তারা তাঁর একত্বকে স্বীকার করে নেয়া সত্ত্বেও তাঁর সাথে ইবাদতে অন্যদেরকেও শরীক করছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে শয্যা এবং ওতে করেছি তোমাদের চলার পথ যাতে তোমরা সঠিক পথে চলতে পার। অর্থাৎ যমীনকে আমি স্থির ও ময়বৃত বানিয়েছি, যাতে তোমরা এর উপর উঠা-বসা ও চলা-ফেরা করতে পার এবং শুতে ও জাগতে পার। অথচ স্বয়ং এ যমীন পানির উপর রয়েছে, কিন্তু ময়বৃত পর্বতমালা এতে স্থাপন করে দিয়ে একে হেলা-দোলা ও নড়াচড়া করা হতে মুক্ত রাখা হয়েছে। এতে রাস্তা বানিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে তোমরা এক শহর হতে অন্য শহরে এবং এক দেশ হতে অন্য দেশে গমনাগমন করতে পার। তিনি আকাশ হতে এমন পরিমিত পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেন যে, তা জমির জন্যে যথেষ্ট হয়। এর ফলে ভূমি শস্য-শ্যামল হয়ে ওঠে। এই পানি মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু পানও করে থাকে। এই বৃষ্টির দ্বারা মৃত ও শুষ্ক জমিকে সজীব করে তোলা হয়। শুষ্কতা সিক্ততায় পরিবর্তিত হয়। জঙ্গল ও মাঠ-ময়দান সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে এবং গাছপালা ফুলে ফলে পূর্ণ হয়ে যায়।

বিভিন্ন প্রকারের সুন্দর ও সুস্বাদু ফল-মূল উৎপন্ন হয়। এটাকেই আল্লাহ তা'আলা মৃতকে পুনর্জীবিত করার দলীল হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেনঃ 'এই ভাবেই তোমাদেরকে পুনরুখিত করা হবে।'

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'তিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন।' তিনি শস্য, ফলমূল, শাক-সবজী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের জিনিস সৃষ্টি করেছেন। মানুষের উপকারের জন্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন নানা প্রকারের জীবজন্ম। সামুদ্রিক সফরের জন্যে তিনি নৌযানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং স্থল ভাগের সফরের জন্যে তিনি সরবরাহ করেছেন চতুপ্পদ জন্ম। এগুলোর মধ্যে মানুষ কতকগুলোর গোশ্ত ভক্ষণ করে থাকে এবং কতকগুলো তাদেরকে দুধ দিয়ে থাকে। আর কতকগুলো তাদের সওয়ারীর কাজে ব্যবহৃত হয়। তারা ঐগুলোর উপর তাদের বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং নিজেরাও সওয়ার হয়। তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ "তোমাদের উচিত যে, সওয়ার হওয়ার পর আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বলবেঃ পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে। আর আমরা (মৃত্যুর পর) আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবো। এই আগমন ও প্রস্থান এবং এই সংক্ষিপ্ত সফরের মাধ্যমে আথিরাতের সফরকে স্মরণ কর।" যেমন দুনিয়ার পাথেয়ের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা আলা আথিরাতের পাথেয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন ঃ

ررر شهر و مر سر سر سرور سرور و التقوى و تزودوا فإن خير الزادِ التقوى

অর্থাৎ "তোমরা পাথেয় গ্রহণ কর, তবে আখিরাতের পাথেয়ই হলো উত্তম পাথেয়।"(২ ঃ ১৯৭) অনুরূপভাবে পার্থিব পোশাকের বর্ণনা দেয়ার পর পারলৌকিক পোশাকের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেনঃ "তাকওয়ার পোশাকই হলো উত্তম পোশাক।"

সওয়ারীর উপর সওয়ার হওয়ার সময় দু'আ পাঠের হাদীসসমূহঃ

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)-এর হাদীসঃ হযরত আলী ইবনে রাবীআহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে তাঁর সওয়ারীর উপর সওয়ার হওয়ার সময় পা-দানীতে পা রাখা অবস্থাতেই بشم الله পড়তে শুনেছেন। যখন ঠিকভাবে সওয়ার হয়ে যান তখন পাঠ করেনঃ

المرادو للوور المركز المركز المركز وهار وو المركز و المركز المرك

অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য, পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এটাকে আমাদের বশীভূত করেছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না একে বশীভূত করতে। আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবো।" অতঃপর তিনি তিনবার اللهُ اكْبُرُ ( اللهُ اكْبُرُ ( اللهُ اكْبُرُ ) এবং তিন বার اللهُ اكْبُرُ ( اللهُ اكْبُرُ ) বলেন। তারপর পাঠ করেনঃ

ودر را بر ۱۰ سرم ۱۰ سرم برد برد و در د در د د ر د د سرمانك لا اله الا انت قد ظلمت نفسي فاغفرلي

অর্থাৎ "আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আপনি ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই, আমি আমার উপর যুলুম করেছি, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন।" তারপর তিনি হেসে উঠেন। হযরত আলী ইবনে রাবীআহ (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি হাসলেন কেন?" তিনি উত্তরে বললেন, আমি রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে এই প্রশুই করেছিলাম। তিনি জবাবে বলেছিলেন, আল্লাহ তা আলা যখন স্বীয় বান্দার মুখে رَبِّ اَعُوْرُ (হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন!) শুনতে পান তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং বলেনঃ "আমার বান্দা জানে যে, আমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে তাঁর সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে নেনু। ঠিকঠাকভাবে বসে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তিনবার اللهُ اكْبُرُ اللهُ اللهُ الْكُرُو পাঠ করেন। অতঃপর একবার اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ अरिं कि বয়ে শয়নের মত হন এবং এরপর হেসে ওঠেন। অতঃপর তিনি হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেনঃ "য়ে ব্যক্তি কোন জানোয়ারের উপর সওয়ার হয়ে আমি য়েমন করলাম এরপ করে, তখন মহামহিমানিত আল্লাহ তার প্রতি মনোয়োগী হয়ে এই ভাবে হেসে ওঠেন য়ভাবে আমি তোমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলাম।"

> ত্বিক্রিয়ে বলের অতি মনোয়েগী হয়ে এই ভাবে হেসে ওঠেন য়েভাবে আমি তোমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলাম।"

> ত্বিক্রিয়ে বলের আমি হয়ে এই ভাবে হেসে ওঠেন য়েভাবে আমি তোমার

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবৃ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) যখনই স্বীয় সওয়ারীর উপর আরোহণ করতেন তখনই তিনি তিনবার তাকবীর পাঠ করে কুরআন কারীমের سُبْحَانُ الّذِي হতে سُبْحَانُ الّذِي পর্যন্ত আয়াত দু'টি পাঠ করতেন। অতঃপর বলতেনঃ

اللهم إنى اسئلك فِي سَفِرِي هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقُوى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ـ اللهم اللهم اللهم إنى اسئلك فِي سَفِرِي هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقُوى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ـ اللهم هُوِنَ عَلَيْنَا السَّفِرِ وَالْحَوِلْنَا الْبَعِيْدِ ـ اللَّهم انتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفِرِ وَالْحَلِيْفَةُ فِي السَّفِرِيَا وَاخْلِفْنَا فِي الْسَفِرِ وَالْحَلِيْفَةُ فِي السَّفِرِ وَالْحَلِيْفَةُ فِي السَّفِرِيَا وَاخْلِفْنَا فِي الْسَفِرِ وَالْحَلِيْفَةُ فِي السَّفِرِيَا وَاخْلِفْنَا فِي السَّفِرِيَا وَاخْلِفْنَا فِي الْسَفِرِينَا وَاخْلِفْنَا فِي السَّفِرِينَا وَالْعَلَامُ اللهُمْ السَّفَرِ وَالْعَلِينَا وَالْعَلِينَا وَالْعَلَامُ اللّهُمْ الْعَلَى السَّفَرِ وَالْعَلِيْفَةُ وَلَيْنَا وَالْعَلِيْفَةُ وَالْعَلِيْفَا وَالْعَلِيْفَةُ وَلَيْفَا وَالْعَلِيْفَةُ وَلَيْنَا اللّهُمُ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُمْ الللللّهُمُ الللللّهُمُ ا

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি আমার এই সফরে আপনার নিকট কল্যাণ ও তাকওয়া প্রার্থনা করছি এবং ঐ আমল কামনা করছি যাতে আপনি সন্তুষ্ট। হে আল্লাহ! আমাদের উপর সফরকে হালকা করে দিন এবং আমাদের জন্যে দূরত্বকে জড়িয়ে নিন। হে আল্লাহ! আপনিই সফরে সাথী এবং পরিবার পরিজনের রক্ষক। হে আল্লাহ! আপনি সফরে আমাদের সাথী হয়ে যান এবং বাড়ীতে আমাদের পরিবার পরিজনের রক্ষক হয়ে যান।" আর যখন তিনি সফর হতে বাড়ী অভিমুখ্রে ফিরতেন তখন বলতেনঃ

অর্থাৎ ''প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী ইনশাআল্লাহ প্রতিপালকের ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী।" <sup>১</sup>

হযরত আবৃ লাস খুযায়ী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাস্লুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে সাদকার একটি উট দান করেন যেন আমরা ওর উপর সওয়ার হয়ে হজুর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাস্ল (সঃ)! আমরা তো এটা দেখতে পারি না যে, আপনি আমাদেরকে এর উপর সওয়ার করিয়ে দিবেন! তিনি তখন বললেনঃ "জেনে রেখো যে, প্রত্যেক উটের কুঁজের উপর শয়তান থাকে। তোমরা যখন এর উপর সওয়ার হবে তখন আমি তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিচ্ছি তাই করবে। প্রথমে আল্লাহর নাম ম্মরণ করবে, তারপর একে নিজের খাদেম বানাবে। মনে রেখো যে, আল্লাহ তা আলাই সওয়ার করিয়ে থাকেন।" ২

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম আবৃ দাউদ (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবৃ লাস (রাঃ)-এর নাম মুহাম্মাদ ইবনে আসওয়াদ ইবনে খালফ (রাঃ)।

মুসনাদের অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক উটের পিঠের উপর শয়তান থাকে। সুতরাং যখন তোমরা ওর উপর সওয়ার হবে তখন আল্লাহর নাম নাও, অতঃপর প্রয়োজন সংক্ষেপ করো না বা প্রয়োজন পূরণে ক্রটি ক্রো না।"

১৫। তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

১৬। তিনি কি তাঁর সৃষ্টি হতে নিজের জন্যে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন পুত্র সন্তান দারা?

১৭। দয়ায়য় আল্লাহর প্রতি তারা

যা আরোপ করে তাদের

কাউকেও সেই সন্তানের

সংবাদ দেয়া হলে তার

মুখমগুল কালো হয়ে যায় এবং

সে দুঃসহ মর্মযাতনায় ক্লিষ্ট

হয়।

১৮। তারা কি আল্লাহর প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলংকারে মণ্ডিত হয়ে লালিত পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক কালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ?

১৯। তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা ফেরেশতাদেরকে নারী গণ্য করেছে; এদের সৃষ্টি কি তারা ۱۵- وَجَعَلُوا لَهُ مِنَ عِـبَادِهِ ور رط رو را را رووروه رو جزءًا إنّ الإنسان لكفورمبين ٥

١٦- اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقَ بَنْتٍ ٢٠- اَمِ الْحَدَ مِمَّا يَخْلُقَ بَنْتٍ واصْفَكُمْ بِالْبِنِينَ ٥

١٧- وَإِذَا بِشِيرُ احْدُهُمْ بِمِا

ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظُلَّ

ر دوم و درسگر شور ر دو وجهه مسودا وهو کظیم ۰

ر ر روهر مراه م ۱۸- او من ينشؤا في الجلية

وهو في الخِصام غير مبين ٥

١٩- وَجَـعَلُوا الْـمَلَئِكَةُ الَّذِيْنَ

وه ١٥ ي ١٥ بريطرر وه هم عِبدُ الرحمنِ إناثاً اشهِدُوا প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।

২০। তারা বলেঃ দয়াময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা করতাম না। এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই; তারা তো শুধু মিথ্যাই বলছে। ر در و وطرو درو / ر ر وو و خلقهم ستکتب شـهـادتهم رو درودر ویسئلون o

· ٢- وَقَالُوا لُوشَاءُ الرَّحْمَنُ مَا مُرَدُ ١٥٠ شَ لُومَ بِذَٰلِكُ مِنَ عِلْمَ عُبَدُنهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكُ مِنَ عِلْمَ رادُ هُمْ اللَّا يخرصُونَ 6

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ঐ অপবাদ ও মিথ্যার খবর দিচ্ছেন যা তারা তাঁর উপর আরোপ করেছিল, যার বর্ণনা সূরায়ে আন'আমের নিম্নের আয়াতে রয়েছে ঃ

وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمَا ذَرا مِن الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْباً فَقَالُوا هٰذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهُذَا لِللّهِ مِمَا ذَرا مِن الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْباً فَقَالُوا هٰذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهُذَا لِشَرِكَاءِنَا فَمَا كَانَ لِللّهِ فَهُو يَصِلُ اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَمَا كَانَ لِللّهِ فَهُو يَصِلُ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَمَا كَانَ لِللّهِ فَهُو يَصِلُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا يَحْكُمُونَ يَصِلُ اللّهِ مُنْ اللّهِ مَا يَحْكُمُونَ مَا يَحْكُمُونَ مَا يَصِلُ اللّهِ مَا يَحْدُونَ مَا يَعْمُ كُمُونَ مَا يَتْ فَا لَا يَعْمِ اللّهِ اللّهِ مَا يَعْمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا يَعْمُ لَا يَعْمُ مَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَصِلُ اللّهِ مَا يَعْمُ اللّهِ مَا يَعْمُ مِنْ اللّهِ مَا يَعْمُ مِنْ اللّهِ مَا يَعْمُ اللّهِ مَا يَعْمُ لَا يَعْمُ اللّهِ مَا يَعْمُ لَا يَعْمُ مَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَصِلُ اللّهِ مَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يُعْمِلُ اللّهِ مَا يَعْمُ لَا يُعْلَى اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا كَانَ لِللّهِ مَا يَعْمُ لَا يَعْمُ اللّهِ مَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يُعْلِيْكُونَ لِللّهِ مَا يَا يُعْلَى اللّهِ مَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يُعْمُ لَا يُعْلِيلُونَ اللّهِ مَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يُعْمُ لَا يُعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يُعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا عَلَا لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا عَلَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لِلّهِ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لِلْكُولُولُ اللّهِ لِلّهِ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لِللّهِ لَا يَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لِللّهِ لَا يَعْمُ لِللّهِ لِللّهِ لَا يَعْمُ لِللّهِ لَا يَعْمُ لِللّهِ لَا يَعْمُ لِللّهِ لَا يَعْمُ لِللّهِ لِلللّهِ لَا يَعْمُ لِللّهِ لَا يَعْمُ لِللّهِ لَا يَعْمُ لِلّهِ لَا يَعْمُ لِللّهِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهِ لَا يَعْمُ لِلْلّهِ لَا يَعْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْكُولُولُولُ لَا يَعْمُ لِلْع

অর্থাৎ "আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্য হতে তারা আল্লাহর জন্যে এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলেঃ এটা আল্লাহর জন্যে এবং এটা আমাদের দেবতাদের জন্যে। যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহর অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছে; তারা যা মীমাংসা করে তা নিকৃষ্ট।"(৬ঃ ১৩৬) অনুরূপভাবে মুশরিকরা ছেলে ও মেয়েদের ভাগ বন্টন করে মেয়েদেরকে সাব্যস্ত করতো আল্লাহর জন্যে, যারা তাদের ধারণায় ঘৃণ্য ছিল, আর ছেলেদেরকে নিজেদের জন্যে পছন্দ করতো। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ ''তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্যে এবং কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্যে? এই প্রকার বন্টন তো অসংগত।''(৫৩ঃ ২১-২২)

এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।" এরপর মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ "তিনি কি তাঁর সৃষ্টি হতে নিজের জন্যে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন পুত্র সন্তান দ্বারা?" এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উক্তিকে চরমভাবে অস্বীকার করেছেন। তারপর পূর্ণভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেনঃ দয়াময় আল্লাহর প্রতি তারা যা আরোপ করে তাদের কাউকেও সেই সন্তানের সংবাদ দেয়া হলে তার চেহারা লজ্জায় কালো হয়ে যায়। শরমে সে মানুষকে মুখ দেখায় না। এটা যেন তার কাছে খুবই লজ্জার ব্যাপার। অথচ সে নিজের পূর্ণ নির্কুদ্ধিতা প্রকাশ করে বলে যে, আল্লাহর কন্যা রয়েছে। এটা কতই না বিশ্বয়কর ব্যাপার যে, তারা নিজেদের জন্যে যা পছন্দ করে না তাই আল্লাহর জন্যে সাব্যস্ত করছে!

অতঃপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ 'তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলংকারে মণ্ডিত হয়ে লালিত পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক কালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ? অর্থাৎ যে কন্যা সন্তানদেরকে অসম্পূর্ণ মনে করা হয় এবং অলংকারে মণ্ডিত করে যাদের এ অসম্পূর্ণতাকে ঢাকা দেয়া হয় এবং বাল্যাবস্থা হতে মৃত্যু পর্যন্ত যারা সাজ সজ্জারই মুখাপেক্ষী থেকে যায়, আবার ঝগড়া-বিবাদ এবং তর্ক-বিতর্কের সময় যাদের কথাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয় না, এদেরকেই মহামহিমান্বিত আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করা হচ্ছে। যাদের বাহির ও ভিতর ক্রুটিপূর্ণ, যাদের বাহ্যিক ক্রুটিকে অলংকারের দ্বারা দূর করার চেষ্টা করা হয়, তাদেরকেই সম্পর্কযুক্ত করা হয় আল্লাহর সাথে। মেয়েদের বাহ্যিক ক্রুটিকে ঢাকা দেয়ার জন্যে অলংকার দ্বারা যে তাদেরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয় এটা আরব কবিদের কবিতার মধ্যেও পাওয়া যায়। যেমন কোন আরব কবি বলেছেন ঃ

وَمَا الْحُلَى إِلاَّ زِينَةً مِنْ نَقِيصةٍ \* يَتَوَمّ مِنْ حَسَنِ إِذِ الْحَسَنَ قَصَراً وَمَا الْحُلَى إِلاَّ زِينَةً مِنْ نَقِيصةٍ \* يَتَوَمّ مِنْ حَسَنِ إِذِ الْحَسَنَ قَصَراً وَ اَمَـّا إِذَا كَانَ الْجَمَالُ مُوفَراً \* كُحَسِنِكَ لَمْ يَحْتَجُ إِلَى اَنْ يَرُوراً

অর্থাৎ ''সৌন্দর্যের ক্রটি দূর করার জন্যেই অলংকারের প্রয়োজন হয়, সুতরাং পূর্ণ সৌন্দর্যের জন্যে অলংকারের কি প্রয়োজন?''

মেয়েদের আভ্যন্তরীণ ক্রটিও রয়েছে, যেমন তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে না। না মুখের দ্বারা পারে, না সাহসিকতার দ্বারা পারে। কোন একজন আরববাসী এটাও প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ দ্বারা শারে ত্র্বাই অর্থাৎ "সে শুধু কান্নাকাটির দ্বারা সাহায্য করতে পারে এবং শুধু গোপনে কোন কল্যাণের কার্য করতে পারে।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা ফেরেশতাদেরকে নারী গণ্য করেছে।' অর্থাৎ তারা এটা বিশ্বাস করে নিয়েছে। মহান আল্লাহ তাদের এই উক্তিকে অস্বীকার করে বলেনঃ 'এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছে?' অর্থাৎ আল্লাহ যে ফেরেশতাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন এটা কি তারা দেখেছে? এরপর তিনি বলেনঃ 'তাদের এই উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।' অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এর দ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন ও সতর্ক করা হয়েছে।

এরপর তাদের আরো নির্বৃদ্ধিতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা বলেঃ 'দয়াময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা করতাম না। অর্থাৎ "আমরা ফেরেশতাদেরকে নারী মনে করে ওদের মূর্তি বানিয়েছি এবং ওদের পূজা করছি, এটা যদি আল্লাহর ইচ্ছা না থাকতো তবে তিনি আমাদের এবং ওদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারতেন এবং তখন আমরা এদের আর পূজা করতে পারতাম না। সুতরাং আমরা যখন এদের পূজা করছি এবং তিনি আমাদের ও এদের মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি তখন এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আমরা ভুল করছি না, বরং ঠিকই করছি :" সুতরাং তাদের প্রথম ভুল এই যে, তারা আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করেছে। তাদের দ্বিতীয় ভুল হলো এই যে, তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করেছে। আর তাদের তৃতীয় ভুল হচ্ছে এই যে, তারা ফেরেশতাদের পূজা শুরু করে দিয়েছে, অথচ এ ব্যাপারে তাদের কাছে দলীল প্রমাণ কিছুই নেই। তারা তথু তাদের পূর্বপুরুষদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করছে। তাদের চতুর্থ ভুল এই যে, তারা এটাকে আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত বলছে এবং এর কারণ এই বের করেছে যে, যদি আল্লাহ তাদের এই কাজে অসন্তুষ্ট থাকতেন তবে তাদের জন্যে এদের পূজা করা সম্ভব হতো না। কিন্তু এটা তাদের সরাসরি মূর্খতা ও অবাধ্যতা ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদের এ কাজে চরম অসন্তুষ্ট। এক একজন নবী (আঃ) এটা খণ্ডন করে গেছেন এবং এক একটি কিতাব এর নিকৃষ্টতা বর্ণনা করেছে। যেমন আল্লাহ তা আলা বলেনঃ

ولقد بعثناً في كلِ أمة رسولاً أنِ أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فيمنهم من الله واجتنبوا الطاغوت فيمنهم من الله واجتنبوا الطاغوت فيمنهم من الله ومنهم من حقت عكية الضللة فيسيروا في الأرضِ فانظروا كيف كان

عَاقِبَةُ الْمُكِذِّبِينَ ـ

অর্থাৎ "আমি প্রত্যেক উন্মতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি (একথা বলাবার জন্যে) যে, তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর এবং তাগৃতের (শয়তানের বা অন্যান্যদের) ইবাদত হতে দ্রে থাকো, অতঃপর তাদের মধ্যে কতক এমন বের হয় যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন এবং তাদের মধ্যে কতক এমনও বের হয় যাদের উপর পথভ্রস্ততা বাস্তবায়িত হয়। সুতরাং ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ কর এবং দেখো যে, অবিশ্বাসকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল।"(১৬ঃ ৩৬) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

অর্থাৎ "(হে নবী সঃ)! তোমার পূর্বে আমি যাদেরকে (রাসূলরূপে) প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস করঃ আমি কি তাদেরকে রহমান (আল্লাহ) ছাড়া অন্যান্যদের ইবাদত করার অনুমতি দিয়েছিলাম? (কখনো নয়)।'(৪৩ঃ৪৫)

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ 'এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা সবকিছুই নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছে এবং তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছে।' অর্থাৎ তাদের আল্লাহর কুদরত বা ক্ষমতা সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই।

২১। আমি কি তাদেরকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করেছি যা তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে?

২২। বরং তারা বলেঃ আমরা তো
আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে
পেয়েছি এক মতাদর্শের
অনুসারী এবং আমরা তাদেরই
পদাংক অনুসরণ করছি।

২৩। এই ভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলতোঃ আমরা তো আমাদের পূর্বপুক্রষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং ۲۱- اُمُ اتینهم کِتباً مِنْ قَبلِهِ
فَهُمْ بِهِ مُستَمْسِكُونَ ٥

۲۲- بُلُ قَالُوا إِنَّا وَجُدْنَا أَبَاءَنَا
علی امسیة وانا علی اثرهم مهتدون ٥

٢٣- وكذلك ما ارسلنا مِن قبلك فِي قَدْرية مِن نَذِير الآقال ودرورية الآوجدنا أبا مَنا على مترفوها إنا وجدنا أبا مَنا على আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি।

২৪। সেই সতর্ককারী বলতোঃ
তোমরা তোমাদের
পূর্বপুরুষদেরকে যে পথে
পেয়েছো, আমি যদি তোমাদের
জন্যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট
পথ-নির্দেশ আনয়ন করি,
তবুও কি তোমরা তাদের
পদাংক অনুসরণ করবে? তারা
বলতোঃ তোমরা যা সহ
প্রেরিত হ্য়েছো আমরা তা
প্রত্যাখ্যান করি।

২৫। অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দিলাম; দেখো, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে! وس مقد و الله و مقدون و المورد و المور

۲۵- فانتقمنا منهم فانظر كيف رو رو رو كيف كان عاقِبة المكذبين ٥

আল্লাহ তা আলা বলেন যে, যে লোকেরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ইবাদত করে তাদের কাছে এ ব্যাপারে দলীল প্রমাণ কিছুই নেই। তাই তিনি বলেনঃ 'আমি কি তাদেরকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করেছি যা তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে? অর্থাৎ তাদের কাছে কি তাদের শিরকের দলীল স্বন্ধপ কোন কিতাব বিদ্যমান রয়েছে? অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এরূপ দলীল সম্বলিত কোন কিতাব তাদের কাছে নেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

ردردد ررد و فرورا رور ۱۷۵۰ ر ۱۹۶۰ و و وور ام انزلنا عليهِم سلطناً فهو يتكلم بِما كانوا بِه يشرِكون ـ

অর্থাৎ ''আমি কি তাদের উপর এমন সুলতান অবতীর্ণ করেছি যে তাদেরকে শিরক করতে বলে?''(৩০ঃ ৩৫) অর্থাৎ এই রূপ নয়।

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ 'বরং তারা বলে — আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি।' অর্থাৎ শিরকের কোন দলীল তাদের কাছে নেই, শুধুমাত্র দলীল

এটাই যে, তাদের পূর্বপুরুষরা এরূপ করতো। তাদেরকেই তারা অনুসরণ করছে। এখানে 'উম্মত' দ্বারা 'দ্বীন'কে বুঝানো হয়েছে।

মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে বলেনঃ 'এই ভাবে আমি তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর শক্তিশালী ব্যক্তিরা বলতো- আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি। থেমন অন্য জায়গায় ্রয়েছেঃ

كَذَٰلِكَ مَا اَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاجِرٌ اوْ مُجْنُونَ -

অর্থাৎ ''তাদের পূর্ববর্তীদের নিকটও রাসূল এসেছিল, কিন্তু তারা তাকে যাদুকর ও পাগল বলেছিল।"(৫১ঃ ৫২) সুতরাং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবারই মুখে এই একই কথা ছিল। প্রকৃতপক্ষে ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতায় এরা সবাই সমান।

ঐ সতর্ককারী তাদেরকে বলতেনঃ 'তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছো, আমি যদি তোমাদের জন্যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করবে?' উত্তরে তারা বলতোঃ 'তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছো আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।' অর্থাৎ তারা যদিও জানতো যে, নবীদের শিক্ষা তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ হতে বহুগুণে শ্রেয়, তথাপি তাদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা তাদেরকে সত্য কবৃল করতে দেয়নি। তাই মহামহিমান্তিত আল্লাহ বলেনঃ 'অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দিলাম। দেখো, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে! অর্থাৎ কাফিরদেরকে কিভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে এবং কিভাবে মুমিনরা মুক্তি পেয়েছে তা তুমি লক্ষ্য কর।

২৬। স্মরণ কর, ইবরাহীম (আঃ) তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

২৭। সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।

٢٦ - وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيْمُ لِأَبِيسُهِ

২৮। এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের জন্যে যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।

২৯। বরং আমিই তাদেরকে এবং
তাদের পূর্বপুরুষদেরকে সুযোগ
দিয়েছিলাম ভোগের, অবশেষে
তাদের নিকট আসলো সত্য ও
স্পষ্ট প্রচারক রাসূল।

৩০। যখন তাদের নিকট সত্য আসলো তখন তারা বললোঃ এটা তো যাদু এবং আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করি।

৩১। এবং তারা বলেঃ এই কুরআন কেন অবতীর্ণ হলো না দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর?

৩২। তারা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বন্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে; এবং তারা যা জমা করে তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।

٢٨ - وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بُأَقِيةً فِي ر برزه ودرد و در عقِبِه لعلهم يرجِعون ٥ ۲۶ - بل متعت هؤلاء واباءهم ر ال بروو ورافررود و حسول حسين جاءهم الحق ورسول مبين ٥ َ رَرِينَ سِـرَوْوَ وَرَيُّ رُوهِ ١ رِ ٣- وَلَـمَا جَاءَهُمُ الْحَقَ قَالُوا هَذَا دور سر ۱۹۵۰ میر سِمحر وِانا بِه کفرون ٥ ٣١- وَقَالُوا لَوْ لَا نَزِّلَ هَٰذَا الْقَرَانَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَـــرَيْتَيْنِ عُظِيم ٥ رودرو ودر رور رسرط ٣٢- اهم يقسِمون رحمت ربك ر دو رردر رورود کار در ور نحن قسمنا بینهم معیشتهم بعضهم فوق بعض درجت

٣٧٪ ٢٧، ووو ٦٠ ع و و يَّ . لِيتَخِذَ بعضهم بعضًا سخِرِيّاً

ر رو رو رسر کر وی سرک ورکسمت ربک خسیسر مسک

> /9/19 ر يجمعون ٥

৩৩। সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, এই আশংকা না থাকলে দয়াময় আল্লাহকে যারা অস্বীকার করে, তাদেরকে আমি দিতাম তাদের গৃহের জন্যে রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি যাতে তারা আরোহণ করে।

৩৪। এবং তাদের গৃহের জন্যে দিতাম রৌপ্য নির্মিত দর্যা, বিশ্রামের জন্যে পালংক।

৩৫। এবং স্বর্ণের নির্মিতও। আর এই সবই তো শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার। মুক্তাকীদের জন্যে তোমার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে আখিরাতের কল্যাণ। কুরায়েশ কাফিররা বংশ ও দ্বীনের দিক দিয়ে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল বলে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সুনাতকে তাদের সামনে রেখে বলেনঃ 'দেখো, যে ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন তাঁর পরবর্তী সমস্ত নবী (আঃ)-এর পিতা, আল্লাহর রাসূল এবং একত্ববাদীদের ইমাম, তিনিই স্পষ্ট ভাষায় শুধু নিজের কওমকে নয়, বরং স্বয়ং নিজের পিতাকেও বলেনঃ তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমার সম্পর্ক আছে শুধু ঐ আল্লাহর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন। আমি তোমাদের এসব মা'বৃদ হতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ। এদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই।'

আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে তাঁর হক কথা বলার সাহসিকতা ও একত্বাদের প্রতি আবেগ ও উত্তেজনার প্রতিদান প্রদান করেন যে, তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে কালেমায়ে তাওহীদ চিরদিনের জন্যে বাকী রেখে দেন। তাঁর সন্তানরা এই পবিত্র কালেমার উক্তিকারী হবেন না এটা অসম্বন। তাঁর সন্তানরাই এই তাওহীদী কালেমার প্রচার করবেন এবং দিকে দিকে ছড়িয়ে দিবেন। ভাগ্যবান ও সৎ লোকেরা এই বংশের লোকদের নিকট হতেই তাওহীদের শিক্ষা গ্রহণ করবে। মোটকথা, ইসলাম ও তাওহীদের শিক্ষক রূপে মনোনয়ন পেয়েছেন এই বংশের লোকেরাই।

প্রবল প্রতাপান্থিত আল্লাহ বলেনঃ আমিই এই কাফিরদেরকে এবং এদের পূর্বপুরুষদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম ভোগের, অবশেষে তাদের নিকট আসলো সত্য ও স্পষ্ট প্রচারক রাসূল। যখন তাদের নিকট সত্য আসলো তখন তারা বললোঃ এটা তো যাদু এবং আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করি। জিদ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে তারা সত্যকে অস্বীকার করে বসলো এবং কুরআনের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে গেল এবং বলে উঠলো– সত্যিই যদি এটা আল্লাহর কালাম হয়ে থাকে তবে কেন এটা মক্কা ও তায়েফের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হলো না?

প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি দ্বারা তারা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী, উমায়ের ইবনে আমর, উৎবা ইবনে রাবীআহ, হাবীব ইবনে আমর ইবনে উমায়ের সাকাফী, ইবনে আবদে ইয়ালীল, কিনানাহ ইবনে আমর প্রমুখ ব্যক্তিদেরকে বুঝিয়েছিল। তাদের মতে এই দুই জনপদের কোন উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল।

তাদের এই প্রতিবাদের জবাবে মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ এরা কি তোমার প্রতিপালকের করুণার মালিক যে, এরাই তা বন্টন করতে বসেছে? আমার জিনিস আমারই অধিকারভুক্ত। আমি যাকে ইচ্ছা তাকেই তা প্রদান করে থাকি। কোথায় আমার জ্ঞান এবং কোথায় তাদের জ্ঞান! রিসালাতের সঠিক হকদার কে তা আমিই জানি। এই নিয়ামত তাকেই দেয়া হয় যে সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, যার আত্মা পবিত্র, যার বংশ সবচেয়ে বেশী সম্ভ্রান্ত এবং যে মূলগতভাবেও সর্বাপেক্ষা পবিত্র।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহর করুণা যারা বন্টন করতে চাচ্ছে তাদের জীবনোপকরণও তো তাদের অধিকারভুক্ত নয়। আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উনুত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। আমি যাকে যা ইচ্ছা এবং যখন ইচ্ছা দিয়ে থাকি এবং যখন যা ইচ্ছা ছিনিয়ে নিই। জ্ঞান, বিবেক, ক্ষমতা ইত্যাদিও আমারই দেয়া এবং এতেও আমি পার্থক্য রেখেছি। এগুলো সবহিকে আমি সমান দিইনি। এর হিকমত এই যে, এর ফলে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। এর ওর প্রয়োজন হয় এবং ওর এর প্রয়োজন হয়। সুতরাং একে অপরের অধীনস্থ থাকে।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ '(হে নবী সঃ)! তারা যা জমা করে তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।'

মহামহিমান্থিত আল্লাহ এরপর বলেনঃ আমি যদি এই আশংকা না করতাম যে, মানুষ মাল-ধনকে আমার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির প্রমাণ মনে করে নিয়ে সত্য প্রত্যাখ্যানে এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, তবে আমি কাফিরদেরকে এতো বেশী মাল-ধন দিতাম যে, তাদের গৃহের ছাদ রৌপ্য নির্মিত হতো, এমনকি ঐ সিঁড়িও হতো রৌপ্য নির্মিত যাতে তারা আরোহণ করে। আর তাদের গৃহের জন্যে দিতাম রৌপ্য নির্মিত দরযা এবং বিশ্রামের জন্যে দিতাম রৌপ্য ও স্বর্ণ নির্মিত পালংক। তবে এ সবই শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার। এগুলো ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল এবং আথিরাতের নিয়ামতর্মানির তুলনায় এগুলো অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। আর আথিরাতের এই নিয়ামত ও কল্যাণ রয়েছে মুত্তাকীদের জন্যে। দুনিয়া লোভীরা এখানে ভোগ-সম্ভার ও সুখ-সামগ্রী কিছুটা লাভ করবে বটে কিন্তু আথিরাতে তারা হবে একেবারে শূন্য হস্ত। সেখানে তাদের কাছে একটাও পুণ্য থাকবে না। যার বিনিময়ে তারা মহান আল্লাহর নিকট হতে কিছু লাভ করতে পারে, যেমন সহীহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত।

অন্য হাদীসে রয়েছেঃ ''আল্লাহর কাছে যদি এই দুনিয়ার মূল্য একটি মশার ডানার পরিমাণও হতো তবে তিনি এখানে কোন কাফিরকে এক চুমুক পানিও পান করাতেন না।"

মহান আল্লাহ বলেন যে, পরকালের কল্যাণ শুধু ঐ লোকদের জন্যেই রয়েছে যারা দুনিয়ায় সদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে। পরকালে এরাই মহান প্রতিপালকের বিশিষ্ট নিয়ামত ও রহমত লাভ করবে, যাতে অন্য কেউ তাদের শরীক হবে না।

একদা হযরত উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাড়ীতে আগমন করেন, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় স্ত্রীদের হতে ঈলা করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) একাকী ছিলেন। হযরত উমার (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করে দেখেন যে, তিনি একখণ্ড চাটাই এর উপর শুয়ে রয়েছেন এবং তাঁর দেহে চাটাই এর দাগ পড়ে গেছে। এ

১. কিছু দিনের জন্যে স্ত্রীদের সংসর্গ ত্যাগ করার শপথ করাকে শরীয়তের পরিভাষায় ঈলা বলা হয়।

অবস্থা দেখে হযরত উমার (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! রোমক সম্রাট কায়সার এবং পারস্য সম্রাট কিসরা কত শান-শওকতের সাথে আরাম-আয়েশে দিন যাপন করছে! আর আপনি আল্লাহর প্রিয় ও মনোনীত বালা হওয়া সত্ত্বেও আপনার এই (শোচনীয়) অবস্থা!" রাসূলুল্লাহ (সঃ) হেলান লাগিয়ে ছিলেন, হযরত উমার (রাঃ)-এর একথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেনঃ "হে উমার (রাঃ)! তুমি কি সন্দেহের মধ্যে রয়েছো!" অতঃপর তিনি বলেনঃ "এরা হলো ঐ সব লোক যারা তাদের পার্থিব জীবনেই তাড়াতাড়ি তাদের ভোগ্য বস্তু পেয়ে গেছে।" অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, তিনি বলেনঃ "তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্যে দুনিয়া এবং আমাদের জন্যে আখিরাত?"

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থসমূহে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করো না এবং এগুলোর থালায় আহার করো না, কেননা, এগুলো দুনিয়ায় তাদের (কাফিরদের) জন্যে এবং আখিরাতে আমাদের জন্যে।" আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে দুনিয়া খুবই ঘৃণ্য ও তুচ্ছ।

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''আল্লাহ তা'আলার নিকট দুনিয়ার মূল্য যদি একটি মশার ডানার সমানও হতো তবে তিনি কোন কাফিরকে এক চুমুক পানিও পান করাতেন না।"

৩৬। যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্যে নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সেই হয় তার সহচর।

৩৭। শয়তানরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে যে তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে। ٣٦- وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِالرَّحْمَنِ

ورد را رو را يعشُ عَنْ ذِكْرِالرَّحْمَنِ
نقيِضَ له شيطنا فهو له قرين ٢٥- وانهم عن ٣٠- وانهم عن المستحدونهم عن السيديل ويحسبون أنهم المستدون ٥٠٠ مهتدون ٥٠ مهتدون ١٠ مهتدون ١٠

এ হাদীসটি ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

৩৮। অবশেষে যখন সে আমার
নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে
শয়তানকে বলবেঃ হায়!
আমার ও তোমার মধ্যে যদি
পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান
থাকতো! কত নিকৃষ্ট সহচর
সে!

৩৯। আর আজ তোমাদের এই
অনুতাপ তোমাদের কোন
কাজে আসবে না, যেহেতু
তোমরা সীমালংঘন করেছিলে।
তোমরা তো সবাই শাস্তিতে
শরীক।

৪০। তুমি কি শুনাতে পারবে বধিরকে? অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, তাকে কি পারবে সৎপথে পরিচালিত করতে?

8)। আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই, তবু আমি তাদেরকে শাস্তি দিবো।

8২। অথবা আমি তাদেরকে যে
শান্তির ভীতি প্রদর্শন করেছি
যদি আমি তোমাকে তা প্রত্যক্ষ
করাই, তবে তাদের উপর
আমার তো পূর্ণ ক্ষমতা
রয়েছে।

৪৩। সুতরাং তোমার প্রতি যা অহী করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তুমি তো সরল পথেই রয়েছো।

٣٨- حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ لِلْيَتَ رد و ررور ودر در و رور بيني وبينك بعد المشرِقين رور در دو فبِئس القرين ٥ ٣٩ - وَلَنْ يَنْفُ عَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ر رو وورسوو ظلمتم انكم في العذاب ود ر ود ر مشترکون ٥ . ٤- أفَانَتُ تُسْمِعُ الصَّمُ أُو رُور رَارُدُ كَانَ فِي تَهْدِي الْعَمَى وَ مَنْ كَانَ فِي ضَلْلٍ مُنْكِينٍ ٤١- فَإِمَّا نَذُهُبُنَّ بِكُ فَإِنَّا مِنْهُمْ

هور ودر لا منتقمون ٥

27 - أو نُرِينَكَ الَّذِي وَعَــدْنَهُمَ 27 - أو نُرِينَكَ الَّذِي وَعَــدْنَهُمَ يُوانَا عَلَيْهُم مُقْتَدِرُونَ ٥

٤٣- فَالسَّتُمْسِكُ بِالَّذِي اُوْجِي

رائيك إنك عكى صدراطٍ

مستقيم ٥

88। কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্যে সম্মানের বস্তু; তোমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।

৪৫। তোমার পূর্বে আমি যেসব রাস্ল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করেছিলাম যার ইবাদত করা যায়? ٤٤- وَانَّهُ لَذِكُ رَلَّكُ وَلَقِ وَمِكُ عَ وَمَوْدُ وَمِرْهُ وَمَرَّهُ وَسُوفَ تَسْتُلُونَ ٥

ইরশাদ হচ্ছেঃ যে দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় ও অবহেলা প্রদর্শন করে তার উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে এবং তার সাথী হয়ে যায়।

চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়াকে আরবী ভাষায় عَشٰی فی الْعَیْنِ বলা হয়ে থাকে। এই বিষয়টিই কুরআন কারীমের আরো বহু আয়াতে রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَمَنْ يَشَاوِقِ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعَ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِينَ وَكُنَّ مَا تُولِي وَنُصِلِم جَهُنَّمُ وَسَاءَتُ مُصِيرًا -نُولِهُ مَا تُولَى وَنُصِلِم جَهُنَّمُ وَسَاءَتُ مُصِيرًا -

অর্থাৎ "হিদায়াত প্রকাশিত হবার পরেও যে ব্যক্তি রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথের অনুসরণ করে, আমি তাকে সেখানেই ছেড়ে দিবো এবং জাহান্নামে প্রবিষ্ট করবো যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।"(৪ঃ ১১৫) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

رس روي سرر لاوووورور فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم

অর্থাৎ ''অতঃপর তারা যখন বক্রপথ অবলম্বন করলো তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন।''(৬১ঃ ৫) অন্য একটি আয়াতে আছে ঃ

رريد در رور وركز راردود رودي روراد و و را در در و و ما خلفهم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم অর্থাৎ ''আমি তাদের জন্যে এমন সাথী নিয়োজিত করি যারা তাদের সামনের ও পিছনের জিনিসগুলোকে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে।"(৪১ঃ ২৫)

এখানে মহান আল্লাহ বলেন যে, এরূপ গাফেল লোকের উপর শয়তান ক্ষমতা লাভ করে এবং তাকে সৎপথ হতে বিরত রাখে। আর সে তার অন্তরে এ ধারণা সৃষ্টি করে যে, তার নীতি খুব ভাল এবং সে সম্পূর্ণ সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

কিয়ামতের দিন যখন সে আল্লাহর সামনে হাযির হবে এবং প্রকৃত তথ্য খুলে যাবে তখন সে তার ঐ সাথী শয়তানকে বলবেঃ 'হায়! আজ যদি আমার ও তোমার মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকতো।'

এখানে مُشْرِقُيْنَ षाता পূर्व ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী জায়গাকে বুঝানো হয়েছে। এখানে প্রভাব হিসেবে مُشْرِقُيْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন সূর্য ও চন্দ্রকে أَبُويُنِ वला হয় এবং পিতা-মাতাকে أَبُويُنِ वला হয় থাকে।

এক কিরআতে حَتَّى اِذَا جَاانَ রর্য়েছে। অর্থাৎ যখন শয়তান ও এই গাফেল ব্যক্তি আমার (আল্লাহর) নিকট আসবে।

হযরত সাঈদ জারীরী (রঃ) বলেন যে, কাফির তার কবর হতে উঠা মাত্রই শয়তান এসে তার হাতের সাথে হাত মিলিয়ে নিবে। অতঃপর তার থেকে পৃথক হবে না। যে পর্যন্ত না দু'জনকেই এক সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আজ তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের কোন কাজে আসবে না, যেহেতু তোমরা সীমালংঘন করেছিলে, তোমরা তো সবাই শাস্তিতে শরীক।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ তুমি কি বধিরকে শুনাতে পারবে? অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, তাকে তুমি কি পারবে সৎপথে পরিচালিত করতে? অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! আমার পক্ষ হতে তোমার উপর এ দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়নি যে, তাদের সবাইকে মুসলমান করতেই হবে। হিদায়াত তোমার অধিকারভুক্ত জিনিস নয়। যে ব্যক্তি সত্য কথার দিকে কানই দেয় না এবং সরল-সোজা পথের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েও দেখে না, যে বিভ্রান্ত হয় এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তুমি তাদের সম্পর্কে এতো চিন্তা করছো কেন? তোমার কর্তব্য হলো শুধু তাবলীগ করা অর্থাৎ আমার বাণী তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া। পথ দেখানো ও পথভ্রষ্ট করা আমার কাজ। আমি

ন্যায়বিচারক ও বিজ্ঞানময়। আমি যা চাইবো তাই করবো। তুমি মন সংকীর্ণ করো না।

এরপর মহামহিমানিত আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই, তবুও আমি তাদেরকে শান্তি দিবই। অথবা আমি তাদেরকে যে শান্তির ভীতি প্রদর্শন করেছি যদি আমি তোমাকে তা প্রত্যক্ষকরাই, তবে তাদের উপর আমার তো পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে শান্তি দিতে অপারগ নই। মোটকথা, এই ভাবে এবং ঐ ভাবে দুই ভাবেই আল্লাহ কাফিরদের উপর শান্তি অবতীর্ণ করতে সক্ষম, কিন্তু ঐ অবস্থাকে পছন্দ করা হয়েছে যাতে নবী (সঃ)-এর মর্যাদা বেশী প্রকাশ পায়। অর্থাৎ নবী (সঃ)-কে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেয়া হয়নি যে পর্যন্ত না তাঁর শক্রদের উপর তাঁকে বিজয় দান করা হয় এবং তাদের জান ও মালের তিনি অধিকারী হন। এইরূপ তাফসীর করেছেন হযরত সুদ্দী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন। কিন্তু হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, নবী (সঃ)-কে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেয়া হয়, কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের কাজ বাকী থেকে যায়। আল্লাহ তা আলা তাঁর রাসূল (সঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর উমতের মধ্যে এমন ব্যাপার ঘটাননি যা তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত নবী (আঃ)-এর চোখের সামনে তাঁদের উমতদের উপর আল্লাহর আযাব এসেছিল।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ "আমাদের কাছে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর উন্মতের উপর কি কি শাস্তি আপতিত হবে তা যখন তাঁকে জানানো হয়, তখন ঐ সময় থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে কখনো খিল খিল করে হাসতে দেখা যায়নি।" হযরত হাসান (রঃ) হতেও ঐ ধরনের একটি রিওয়াইয়াত বর্ণিত আছে।

একটি হাদীসে আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ নক্ষত্ররাজি হলো আকাশের রক্ষার কারণ, যখনই নক্ষত্রগুলো ছিট্কে পড়বে তখনই আকাশের উপর বিপদ নেমে আসবে। আমি আমার সাহাবীদের (রাঃ) জন্যে নিরাপত্তার মাধ্যম। আমি যখন চলে যাবো (ইন্তেকাল করবো) তখন তাদের উপর ঐ সব বিপদ-আপদ আসবে যেগুলোর ওয়াদা দেয়া হচ্ছে।"

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ হে নবী (সঃ)! তোমার প্রতি যে অহী করা হয়েছে অর্থাৎ কুরআন, যা সত্য ও নির্ভুল, যা সত্যের সোজা ও স্পষ্ট পথ প্রদর্শন করে, তুমি তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। এটাই সুখময় জান্নাতের সরল পথ-প্রদর্শক। যারা এর উপর চলে এবং এর আহকামের উপর আমল করে সে কখনো পথস্রষ্ট হতে পারে না। এটা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্যে যিকর অর্থাৎ সম্মানের বস্তু।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ ''নিশ্চয়ই এই আমর (অর্থাৎ খিলাফত ও ইমামত) কুরায়েশদের মধ্যেই থাকবে। যে তাদের সাথে ঝগড়া করবে এবং এটা ছিনিয়ে নিবে আল্লাহ তাকে উল্টো মুখে নিক্ষেপ করবেন, যতদিন তারা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখবে।" এতেও তাঁর জাতীয় আভিজাত্য রয়েছে যে, কুরআন কারীম তাঁরই ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, কুরায়েশের পরিভাষাতেই নাযিল হয়েছে। সুতরাং এটা প্রকাশমান যে, কুরআন এরাই সবচেয়ে বেশী বুঝবে। সুতরাং এই কুরায়েশদের উচিত সবচেয়ে বেশী দৃঢ়তার সাথে এর উপর আমল করতে থাকা। এতে বিশেষ করে ঐ মহান মুহাজিরদের বড় বুযুর্গী ও আভিজাত্য রয়েছে যাঁরা সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং হিজরতও করেছেন সবারই পূর্বে। আর যাঁরা এঁদের পদাংক অনুসরণ করেছেন তাঁদেরও এ মর্যাদা রয়েছে।

وَرُي -এর অর্থ উপদেশও নেয়া হয়েছে। এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কওমের জন্যে উপদেশ হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, অন্যদের জন্যে এটা উপদেশ নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

ررد روروبر مردود ۱۱ مرد ووود ۱۱ مرد وورد الله وورد الله الله وورد الله والله والله وورد الله والله وورد الله وورد الله وورد الله والله وورد الله والله والل

অর্থাৎ "আমি তোমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যার মধ্যে তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে, তোমরা কি বুঝ না?"(২১ঃ ১০) অন্য আয়াতে রয়েছে ؛ وَٱنْذِرْ عَشِيْرَتُكُ ٱلْأَقْرِبِينَ ـ

অর্থাৎ "তুমি তোমার নিকটতম আত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন কর।"(২৬ঃ ২১৪) মোটকথা, কুরআনের উপদেশ এবং নবী (সঃ)-এর রিসালাত সাধারণ। রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর আত্মীয়-স্বজন, কওম এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষ এর অন্তর্ভূক্ত।

এরপর ঘোষিত হচ্ছেঃ 'তোমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।' অর্থাৎ তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে যে, তোমরা আল্লাহর এই কালামের উপর কি পরিমাণ আমল করেছো এবং কতখানি মেনে চলেছো?'

এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করেছিলাম যার ইবাদত করা যায়?" অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! সমস্ত রাসূল নিজ নিজ উন্মতকে ঐ দাওয়াতই দিয়েছে যে দাওয়াত তুমি তোমার উন্মতকে দিচ্ছ। প্রত্যেক নবী (আঃ)-এর দাওয়াতের সারমর্ম এই ছিল যে, তাঁরা তাওহীদ ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং শিরকের মূলোৎপাটন করেছেন। যেমন মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ

وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِ امْدٍ رسولًا إِنْ اعْبَدُوا اللَّهُ وَاجْتَزِبُوا الطَّاغُوتُ

অর্থাৎ "প্রত্যেক উন্মতের মধ্যে আমি রাসূল পাঠিয়েছি (একথা বলার জন্যে) যে, তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর এবং তাগৃত (শয়তান) হতে দূরে থাকো।"(১৬ঃ ৩৬) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর কিরআতে নিম্নরূপ রয়েছে ঃ

এটা মিসাল তাফসীরের জন্যে, তিলাওয়াতের জন্যে নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। তখন অর্থ হবেঃ "তোমার পূর্বে রাসূলদেরকে আমি যাদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস কর।" আবদুর রহমান (রঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হলোঃ তুমি নবীদেরকে জিজ্ঞেস কর, অর্থাৎ মি'রাজের রাত্রে, যখন সমস্ত নবী (আঃ) তাঁর সামনে একত্রিত ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেই তিনি জানতে পারবেন যে, তাঁরা প্রত্যেকেই তাওহীদ শিক্ষা এবং শিরক মিটানোর শিক্ষা নিয়েই আল্লাহর নিকট হতে প্রেরিত হয়েছিলেন।

- ৪৬। মৃসা (আঃ)-কে তো আমি আমার নিদর্শনসহ ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট পাঠিয়েছিলাম; সে বলেছিলঃ আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত।
- 8৭। সে তাদের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসিবা মাত্র তারা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগলো।

27 - وَلَقَدُ اُرْسَلُنَا مُوْسَى بِأَيْتِنَا اَلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَاثِهِ فَقَالَ إِنِّيْ اللهِ فَقَالَ إِنِّيْ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ٥ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ٥ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

৪৮। আমি তাদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখাইনি যা ওর অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।

৪৯। তারা বলেছিলঃ হে যাদুকর!
তোমার প্রতিপালকের নিকট
তুমি আমাদের জন্যে তা
প্রার্থনা কর যা তিনি তোমার
সাথে অঙ্গীকার করেছেন;
তাহলে আমরা অবশ্যই সংপথ
অবলম্বন করবো।

৫০। অতঃপর যখন আমি তাদের উপর হতে শাস্তি বিদ্রিত করলাম তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসলো। ٤٨- وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ أَيَةٍ إِلاَّهِ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أَخْتِهَا وَأَخَذَنَهُمْ اكْبَرُ مِنْ أَخْتِها وَأَخَذَنَهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ٥

29- وقالوا ياية السّحِر ادع لنا رسي بما عَهِدَ عِنْدَكَ إِنْنَا ربك بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنْنَا لُمُهَدُّونَ ٥

. ٥- فَلَمَا كَشَفْنا عَنهم العَذَابَ و در وودر إذا هم ينكثون ٥

আল্লাহ তা'আলা হযরত মৃসা (আঃ)-কে স্বীয় রাস্ল করে ফিরাউন, তার সভাষদবর্গ, তার প্রজা কিবতী এবং বানী ইসরাঈলের নিকট প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাদেরকে তাওহীদ শিক্ষা দেন এবং শিরক হতে রক্ষা করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বড় বড় মু'জিযাও দান করেন। যেমন হাত উজ্জ্বল হওয়া, লাঠি সর্প হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু ফিরাউন ও তার লোকেরা তাঁর কোন মর্যাদা দিলো না। বরং তাঁকে অবিশ্বাস করলো এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে উড়িয়ে দিলো। তখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব আসলো যাতে তাদের শিক্ষা লাভ হয় এবং হয়রত মৃসা (আঃ)-এর উপর দলীলও হয়। তুফান আসলো, ফড়িং আসলো, উকুন আসলো, ব্যাঙ আসলো, শস্য, মাল, ফল ইত্যাদি কমতে শুরু করলো। য়খনই কোন আযাব আসতো তখনই তারা অস্থির হয়ে উঠতো এবং হয়রত মৃসা (আঃ)-কে অনুনয় বিনয় করে বলতো য়ে, তিনি য়েন ঐ আযাব সরিয়ে নেয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেন। এবার আযাব সরে গেলেই তারা উমান আনবে। এই ভাবে তারা ওয়াদা-অঙ্গীকার করতো। কিন্তু হয়রত মৃসা

(আঃ)-এর দু'আর ফলে যখন আযাব সরে যেতো তখন আবার তারা হঠকারিতায় লেগে পড়তো। আবার আযাব আসতো এবং তারা ঐরূপ করতো।

আর্থাৎ যাদুকর দ্বারা তারা খুব বড় আলেমকে বুঝাতো। তাদের যুগের আলেমদের উপাধি এটাই ছিল। তাদের যুগের লোকদের মধ্যে এটা একটা ইলম বলে গণ্য হতো এবং তাদের যুগে এটা নিন্দনীয় ছিল না। বরং এটা খুব মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হতো। সুতরাং তাদের হযরত মৃসা (আঃ)-কে 'হে যাদুকর' বলে সম্বোধন করা সম্মানের জন্যে ছিল, প্রতিবাদ হিসেবে ছিল না। কেননা, তাদের কাজ তো চলেই যেতো। প্রত্যেকবার তারা মুসলমান হয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করতো এবং একথাও বলতো যে, তারা বানী ইসরাঈলকে তাঁর সাথে পাঠিয়ে দিবে। কিন্তু যখনই আযাব সরে যেতো তখন তারা বিশ্বাসঘাতকতা করতো এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে দিতো। যেমন মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "অতঃপর আমি তাদেরকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এগুলো স্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু তারা দান্তিকই রয়ে গেল, আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়। যখন তাদের উপর শান্তি আসতো তখন তারা বলতোঃ হে মূসা (আঃ)! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্যে প্রার্থনা কর তোমার সাথে তাঁর যে অঙ্গীকার রয়েছে তদনুযায়ী, যদি তুমি আমাদের উপর হতে শান্তি অপসারিত কর তবে আমরা তো তোমাকে বিশ্বাস করবোই এবং বানী ইসরাঈলকেও তোমার সাথে যেতে দিবো। অতঃপর যখনই আমি তাদের জন্য উপর হতে শান্তি অপসারিত করতাম এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তারা তখনই তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতো।"(৭ ঃ ১৩৩-১৩৫)

৫১। ফিরাউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলে ঘোষণা করলোঃ হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? ٥ - وَنَادَى فِيرَعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقُومِ الْيُسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ এই নদীগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা কি দেখো না?

৫২। আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি হতে যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতেও অক্ষম।

৫৩। মৃসা (আঃ)-কে কেন দেয়া হলো না স্বর্ণ বলয় অথবা তার সাথে কেন আসলো না ফেরেশতারা দলবদ্ধভাবে।

৫৪। এই ভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিলো, ফলে তারা তার কথা মেনে নিলো। তারা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

৫৫। যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করলো তখন আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সবকে।

৫৬। তৎপর পরবর্তীদের জন্যে আমি তাদেরকৈ করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত। وَهٰذِهِ الْاَنْهُرُ تَجُرِى مِنْ تَحُـرِى مَا مُوهُ وَهُ رَا افلاً تبصِرون ٥

٥٢ - أَمْ أَنَا خَلِيْ مَنْ هَذَا الَّذِي مَنْ هَوْ مَهْ مِنْ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ٥

۵۳ - فَلُولًا الْقِی عَلَیْهِ السُورَة ۳ - فَلُولًا الْقِی عَلَیْهِ السُورَة سور بر برون ررون ورکزیره

رِمَنَّ ذَهِبِ أُوجًاء مَعَهُ الْمَلْئِكَةُ وي جبُ

مقترنین ٥

٠ ٥ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ و وط ٥٤ – فاستخف قومه فاطاعوه

روه روه روه المارية والمارية والمارية

رريم ارودر درردر دور ۵۵- فلما اسفونا انتقمنا مِنهم

٥٦- فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمُشَكًّا

هي الإربي م اللاخِرِين م

আল্লাহ তা'আলা ফিরাউনের ঔদ্ধত্য ও আমিত্বের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সে তার কওমকে একত্রিত করে ঘোষণা করলাঃ 'আমি কি একাই মিসরের বাদশাহ নই? আমার বাগ-বাগীচায় ও প্রাসাদে কি নদীগুলো প্রবাহিত নয়। তোমরা কি আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও সাম্রাজ্য দেখতে পাচ্ছ না? আর মৃসা (আঃ) এবং তার সঙ্গীদেরকে দেখো তো যে, তারা কেমন দুর্বল ও দরিদ্র! যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَ مَرْدُرُ اللهِ اللهِ

অর্থাৎ "সে সবকে একত্রিত করে বললোঃ আমিই তোমাদের বড় প্রভু। ফলে, আল্লাহ তাকে আখিরাত ও দুনিয়ার শাস্তিতে গ্রেফতার করলেন।"(৭৯ঃ ২৩-২৫)

এখান بَلُ শব্দটি بَلُ শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন কারীর কিরআতে الله এই কিরআতে ত্রমি এরপও রয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, যদি এই কিরআত শুদ্ধ ও সঠিক হয় তবে অর্থ সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু এই কিরআত সমস্ত শহরের কিরআতের বিপরীত। সব জায়গারই কিরআতে المتنفيام বা প্রশ্নবোধক রূপে রয়েছে। মোটকথা, অভিশপ্ত ফিরাউন নিজেকে হযরত মূসা (আঃ) অপেক্ষা উত্তম ও ভাল মনে করলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার এটা মিথ্যা দাবী।

শন্দের অর্থ হলো ঘৃণ্য, দুর্বল, নির্ধন ও মান-সম্মানহীন। ফিরাউন বললো যে, মূসা (আঃ) ভালরূপে কথা বলতে জানেন না, তাঁর ভাষা অলংকার পূর্ণ নয় এবং তিনি বাকপটু নন। তিনি তাঁর মনের কথা প্রকাশ করতে পারেন না।

কেউ কেউ বলেন যে, বাল্যকালে হযরত মূসা (আঃ) স্বীয় মুখে আগুনের অঙ্গার পুরে দিয়েছিলেন। ফলে তিনি তোতলা হয়ে গিয়েছিলেন।

আসলে এটাও ফিরাউনের প্রতারণামূলক ও মিথ্যা কথা। হ্যরত মূসা (আঃ) ছিলেন বাকপটু। তাঁর ভাষা ছিল অলংকারপূর্ণ। তিনি উচ্চ মান-মর্যাদার অধিকারী ও প্রভাবশালী ছিলেন। কিন্তু অভিশপ্ত ফিরাউন আল্লাহর নবী হ্যরত মূসা (আঃ)-কে কুফরীর চোখে দেখতো বলে তাঁকে প্ররূপ দেখতো। প্রকৃতপক্ষে সেনিজেই ছিল ঘৃণ্য ও লাঞ্ছিত। বাল্যকালে হ্যরত মূসা (আঃ) তাঁর মুখে আগুনের অঙ্গার পুরে দেয়ার কারণে তাঁর কথা যদিও তোতলা হতো, কিন্তু তাঁর তোডলামি যেন দূর হয়ে যায় এজন্যে তিনি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। ফলে মহান আল্লাহর দয়ায় তাঁর প্র তোতলামি ছুটে গিয়েছিল। কাজেই পরে তিনি সুন্দরভাবে তাঁর বক্তব্য জনগণের সামনে পেশ করতে পারতেন এবং তারা তাঁর কথা ভালভাবে বুঝতে পারতো। আর যদি এটা মেনে নেয়াও হয় যে, এরপরেও তাঁর যবানের কিছুটা ক্রটি রয়ে গিয়েছিল, কেননা তিনি প্রার্থনায় শুধু এটুকুই বলেছিলেনঃ 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জিহ্বার জড়তা আপনি দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে', তবুও এটা কোন দোষের কথা নয়। আল্লাহ তা'আলা যাকে যেভাবে সৃষ্টি করেন সে সেভাবেই হয়ে থাকে, এতে

দোষের এমন কি আছে? আসলে ফিরাউন একটা কথা বানিয়ে নিয়ে তার মূর্খ প্রজাদেরকে উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। যেমন সে বলেছিলঃ 'মূসা (আঃ)-কে কেন দেয়া হলো না স্বর্ণ-বলয় অথবা তার সাথে কেন আসলো না ফেরেশতারা দলবদ্ধভাবে?' মোটকথা, সে বহু রকম চেষ্টা চালিয়ে তার প্রজাবর্গকে নির্বোধ বানিয়ে নেয় এবং তাদেরকে তারই মতাবলম্বী করে নেয়। সে নিজেই ছিল পাপী, অপরাধী ও লম্পট।

যখন সে মন খুলে আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করেই চললো এবং আল্লাহ তার প্রতি চরমভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন তখন তার পিঠের উপর আল্লাহর চাবুক পড়লো। প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ তাকে তার সমুদয় কৃতকর্মের ফল প্রদান করলেন। তাকে সদলবলে সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হলো। আর পরকালে সে জাহান্লামে জ্বলতে থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সামনে হঠাৎ মৃত্যুর আলোচনা করা হলে তিনি বলেনঃ "মুমিনের উপর এটা খুব সহজ, কিন্তু কাফিরের উপর এটা দুঃখজনক।" তারপর এ আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন।

্রহ্যরত উমার ইবনে আবদিল আযীয (রঃ) বলেন যে, গাফলতি বা অমনোযোগিতার সাথে শাস্তি রয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা আলা বলেনঃ তৎপর পরবর্তীদের জন্যে আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ পরবর্তী লোকেরা যেন তাদের পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজেদের পরিত্রাণ লাভের উপায় অনুসন্ধান করে।

৫৭। যখন মরিয়ম তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল শুরু করে দেয়। ۵۷- و كما ضرب ابن مريم مثلاً المراجع و مرور مور اذا قومك منه يصدون

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৫৮। এবং বলেঃ আমাদের দেবতাগুলো শ্রেষ্ঠ, না ঈসা (আঃ)? তারা শুধু বাক-বিতপ্তার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুত তারা তো শুধু বাক-বিতপ্তাকারী সম্প্রদায়।

৫৯। সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত।

৬০। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হতো।

৬১। ঈসা (আঃ) তো কিয়ামতের
নিদর্শন; সুতরাং তোমরা
কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করো
না এবং আমাকে অনুসরণ
কর। এটাই সরল পথ।

৬২। শয়তান যেন তোমাদেরকে
কিছুতেই নিবৃত্ত না করে, সে
তো তোমাদের প্রকাশ্য শক্র।

৬৩। ঈসা (আঃ) যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসলো, তখন সে বললোঃ আমি তো তোমাদের নিকট এসেছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ ر روي ۱۰ رور روو روورو ۱۸ - وقالوا ء الِهتنا خير ام هو مَا ضَربوه لَكَ إِلَّا جَدُلًا بَلْ هُمْ 129 1921 قوم خصمون ٥ ٥٩ - إن هو إلا عبد أنعمناً عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي وسر در ط راسرائيل ٥ رُورِ ﴿ وَ مَرَادُونَ وَ مَرَادُونَ مَنْكُمُ مَا كُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مِنْكُمُ ٦١- وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمَتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُـونِ هَذَا ر وه رجور و وه صِراط مستقِیم ٥ ر ، روت شوو س داو<sup>ج</sup> س ، ٦٢- ولا يصدنكم الشيطن إنه ٦٣ - وَ لَمَّنَا جَاءَ عِينُسٰي بِالْبُلِيِّنْتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَبِينَ لَكُمْ بَعْضَ

করছো, তা স্পষ্ট করে দিবার জন্যে। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।

৬৪। আল্লাহই তো আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, অতএব তাঁর ইবাদত কর; এটাই সরল পথ। ৬৫। অতঃপর তাদের কতিপয় দল মতানৈক্য সৃষ্টি করলো; সুতরাং যালিমদের জন্যে

দুর্ভোগ যন্ত্রণাদায়ক শান্তির।

الذي تختلفون فيبه فاتقوا الذي تختلفون فيبه فاتقوا الله واطبعون ٥ ١٦- إن الله هو رسي وربكم فأعبدوه هذا صراط مستقيم ٥ بينهم فويل للذين ظلموا مِنْ عذاب يوم اليم

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত ইকরামা (রঃ) এবং হযরত যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, এর এর অর্থ হলোঃ 'তারা হাসতে লাগলো।' অর্থাৎ এতে তারা বিস্ময়বোধ করলো। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ 'তারা হতবুদ্ধি হলো এবং হাসতে লাগলো।' ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ 'তারা মুখ ফিরিয়ে নিলো।' ইমাম মুহামাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) তাঁর 'সীরাত' গ্রন্থে এর যে কারণ বর্ণনা করেছেন তা এই যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) একদা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা প্রমুখ কুরায়েশদের নিকট আগমন করেন। সেখানে নযর ইবনে হারিসও এসে পড়ে এবং রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে কথাবার্তা বলতে শুরু করে। সে যুক্তি-তর্কে টিকতে না পেরে লা-জবাব বা নিরুত্তর হয়ে যায়। অতঃপর রাস্লুল্লাহ (সঃ) কুরআন কারীমের নিমের আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেনঃ

ستودر رودودر و ودر الله حصب جهنم

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তোমরা ও তোমাদের মা'বৃদরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে।"(২১ঃ ৯৮) তারপর তিনি সেখান হতে চলে আসেন। কিছুক্ষণ পর সেখানে আবদুল্লাহ ইবনে যাবআলী তামীমী আগমন করে। তখন ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা তাকে বলেঃ "নযর ইবনে হারিস তো আবদুল মুণ্ডালিবের সন্তানের (পৌত্রের) নিকট হেরে গেছে। শেষ পর্যন্ত সে তো আমাদেরকে ও আমাদের মা'বৃদদেরকে জাহান্নামের ইন্ধন বলে দিয়ে চলে গেল।" সে তখন বললোঃ

''আমি থাকলে সে নিজেই নিরুত্তর হয়ে যেতো। যাও, তোমরা গিয়ে তাকে প্রশ্ন করঃ আমরা এবং আমাদের স্মস্ত মা'বৃদ যখন জাহানামী তখন এটা অপরিহার্য যে, ফেরেশতারা, হযরত উযায়ের (আঃ) এবং ঈসা (আঃ)ও জাহানামী হবেন? কেননা, আমরা ফেরেশতাদের উপাসনা করে থাকি, ইয়াহুদীরা হ্যরত উ্যায়ের (আঃ)-এর উপাসনা করে এবং খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ইবাদত করে।" তার একথা শুনে মজলিসের লোকেরা সবাই খুব খুশী হলো এবং বললো যে, এটাই সঠিক কথা। নবী (সঃ)-এর কানে যখন এ সংবাদ পৌছলো তখন তিনি বললেনঃ 'প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি, যে গায়রুল্লাহর ইবাদত করে এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে খুশী মনে নিজেদের ইবাদত করিয়ে নেয়, এরূপ উপাসক ও উপাস্য উভয়েই জাহানামী। ফেরেশতারা এবং নবীরা (আঃ) না নিজেদের ইবাদত করার জন্যে কাউকেও নির্দেশ দিয়েছেন, না তাঁরা তাতে সন্তুষ্ট। তাঁদের নামে আসলে এরা শয়তানের উপাসনা করে। সেই তাদেরকে শিরকের হুকুম দিয়ে থাকে। আর তারা তার সেই হুকুম পালন করে।" তখন .... وَأَنَّ الَّذِيْنُ سَبَقَتُ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ), হযরত উযায়ের (আঃ) এবং এঁদের ছাড়া অন্যান্য যেসব আলেম ও ধর্ম যাজকদের এরা উপার্সনা করে, যাঁরা নিজেরা আল্লাহর আনুগত্যের উপর কায়েম ছিলেন এবং শিরকের প্রতি অসন্তুষ্ট ও তা হতে বাধাদানকারী ছিলেন, তাঁদের মৃত্যুর পরে এই পথভ্রষ্ট অজ্ঞ লোকেরা তাঁদেরকে মা'বৃদ বানিয়ে নেয়, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ।

আর ফেরেশতাদেরকে যে মুশরিকরা আল্লাহর কন্যা বিশ্বাস করে নিয়ে তাঁদের উপাসনা করতো তা খণ্ডন করতে গিয়ে আলাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ "তারা বলে যে, দয়ায়য় (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন, অথচ তিনি তা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র, বরং তারা (ফেরেশতারা) তো তাঁর সম্মানিত বান্দা।"(২১ঃ ২৬) এর দ্বারা তাদের এই বাতিল আকীদাকে খণ্ডন করা হয়। আর হয়রত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ''য়খন মরিয়ম (আঃ)-এর পুত্রের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল শুরু করে দেয়।" এরপর মহান আল্লাহ হয়রত ঈসা (আঃ)-এর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ "সে তো ছিল আমারই এক বান্দা যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্যে দৃষ্টান্ত। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হতো।

ঈসা (আঃ) তো কিয়ামতের নিদর্শন।" অর্থাৎ হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর মাধ্যমে আমি যেসব মু'জিয়া দুনিয়াবাসীকে দেখিয়েছি, যেমন মৃতকে জীবিত করা, কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করা ইত্যাদি, এগুলো কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দলীল হিসেবে যথেষ্ট। সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমাকেই অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে তাদের মা'বৃদদের জাহানামী হওয়ার কথা শুনে তাঁকে জিজ্ঞেস করলোঃ ''ইবনে মরিয়ম (আঃ) সম্পর্কে আপনি কি বলেনং" তিনি উত্তরে বলেনঃ ''তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।" তারা কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে বললো, ''আল্লাহর শপথ! এ ব্যক্তি তো শুধু এটাই চায় যে, আমরা যেন তাকে প্রভু বানিয়ে নিই যেমন খৃষ্টানরা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-কে প্রভু বানিয়ে নিয়েছিল।" তখন আল্লাহ তা'আলা রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ ''এরা তো শুধু বাক-বিতপ্তার উদ্দেশ্যেই তোমাকে একথা বলে।"

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদা বলেনঃ "কুরআন কারীমের মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে যার তাফসীর কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেনি। আমি জাানি না যে, সবাই কি এর তাফসীর জানে, না না জেনেও জানার চেষ্টা করে না?" তারপর তিনি মজলিসে অন্য কিছুর বর্ণনা দিতে থাকলেন, অবশেষে মজলিস শেষ হয়ে গেল এবং তিনি উঠে চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গীগণ তাঁকে আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ না করার জন্যে খুব আফসোস করতে লাগলেন। তখন ইবনে আকীল আনসারী (রাঃ)-এর মাওলা আবু ইয়াহইয়া (রঃ) বললেনঃ "আচ্ছা, আগামী কাল সকালে তিনি আগমন করলে আমি তাঁকে আয়াতটির তাফসীর জিজ্ঞেস করবো।" পরদিন তিনি আগমন করলে হ্যরত আবৃ ইয়াহইয়া (রাঃ) পূর্ব দিনের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ''ঐ আয়াতটি কি?" উত্তরে তিনি বললেন, শুনো, কুরায়েশদেরকে একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "কেউ এমন নেই, আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা যেতে পারে এবং তাতে কল্যাণ থাকতে পারে।" তখন কুরায়েশরা বললোঃ "খৃষ্টানরা কি হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর ইবাদত করে নাং আপনি কি হ্যরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর নবী এবং তাঁর মনোনীত বান্দা মনে করেন না? তাহলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই একথা বলার অর্থ কি হতে পারে?" তখন ... ﴿ وَكُمَّ الْمُورِبُ ابْنُ مُرْيِم عَالَمَ صَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّه 'যখন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর বর্ণনা আসলো তখন এ লোকগুলো হাসতে শুরু করলো।'' আর 'ঈসা (আঃ) কিয়ামতের নিদর্শন' এর ভাবার্থ এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) কিয়ামতের পূর্বে বের হয়ে আসবেন।''

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, 'আমাদের দেবতাগুলো ভাল, না এই ব্যক্তি?' তাদের এই উক্তির ভাবার্থ হচ্ছেঃ 'আমাদের মা'বৃদ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) হতে উত্তম।'

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কিরআতে বিরুদ্ধির রেছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ এরা শুধু বাক-বিতপ্তার উদ্দেশ্যেই তোমাকে একথা বলে। অর্থাৎ তাদের এটা বিনা দলীল-প্রমাণে ঝগড়া। মিথ্যার উপরই তারা তর্ক-বিতর্ক করছে। তারা নিজেরাও জানে যে, তারা যেটা বলছে ভাবার্থ সেটা নয় এবং তাদের প্রতিবাদ ও আপত্তি নিরর্থক। কেননা, প্রথমতঃ আয়াতে শেন্দ রয়েছে, যা জ্ঞান-বিবেকহীনের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর দিতীয়তঃ আয়াতে কুরায়েশদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা মূর্তি, প্রতিমা, পাথর ইত্যাদির পূজা করতো। তারা হয়রত ঈসা (আঃ)-এর পূজারী ছিল না। সুতরাং নবী (সঃ)-কে তারা শুধু বাক-বিতপ্তার উদ্দেশ্যেই এ কথা বলে। অর্থাৎ তারা যে কথা বলে সেটা যে বাকপটুত্ব শূন্য তা তারা নিজেরাও জানে।

হযরত আবৃ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কোন কওম হিদায়াতের উপর থাকার পর কখনো পথভ্রম্ভ হয় না যে পর্যন্ত না তাদের মধ্যে দলীল-প্রমাণ ছাড়াই বাক-বিত্ত্তায় লিপ্ত হওয়ার রীতি চলে আসে।" অতঃপর তিনি ﴿ اللهُ عَلَيْكُو اللهُ ا

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে এ হাদীসেরই শুরুতে রয়েছেঃ ''নবীর আগমনের পর কোন উন্মত পথভ্রষ্ট হয়নি, কিন্তু তাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রথম কারণ হলো তকদীরকে অবিশ্বাস করা। আর নবীর আগমনের পর কোন কওম পথভ্রষ্ট হয়নি, কিন্তু তখনই পথভ্রষ্ট হয়েছে যখন তাদের মধ্যে কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই বাক-বিতগুয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ার রীতি চালু হয়েছে।"

এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং এ রিওয়াইয়াতটি পরবর্তী বাক্যটি ছাড়া ইমাম ইবনে আবি হাতিমও (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম ইবনে জারীর (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

হযরত আবৃ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবীদের মধ্যে এমন সময় আগমন করেন যখন তাঁরা কুরআন কারীমের আয়াতগুলো নিয়ে পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করছিলেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদের উপর ভীষণ রাগান্বিত হন। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ "তোমরা এভাবে আল্লাহর কিতাবের আয়াতগুলোর একটির সাথে অপরটির টক্কর লাগিয়ে দিয়ো না। জেনে রেখো যে, এই পারস্পরিক বাক-বিতগ্তার অভ্যাসই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে পথস্রষ্ট করেছিল।" অতঃপর তিনি ... এই আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন।"

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ঈসা (আঃ) তো ছিল আমারই এক বান্দা যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং তাকে আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন বানিয়ে বানী ইসরাঈলের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। যেন তারা জানতে পারে যে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করার তিনি ক্ষমতা রাখেন।

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হতো।

কিংবা এর অর্থ হচ্ছেঃ যেমনভাবে তোমরা একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছ তেমনিভাবে তাদেরকেও করে দিতাম। দুই অবস্থাতেই ভাবার্থ একই।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তোমাদের পরিবর্তে তাদের দ্বারা দুনিয়া আবাদ করতাম।

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'ঈসা (আঃ) তো কিয়ামতের নিদর্শন।' এর ভাবার্থ ইবনে ইসহাক (রঃ) যা বর্ণনা করেছেন তা কিছুই নয়। আর এর চেয়েও বেশী দূরের কথা হচ্ছে ওটা যা কাতাদা (রঃ), হাসান বসরী (রঃ) এবং সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেছেন। তা এই য়ে, 'ঠ' সর্বনামটি ফিরেছে কুরআনের দিকে। এই দু'টি উক্তিই ভুল। বরং সঠিক কথা এই য়ে, 'ঠ' সর্বনামটি ফিরেছে হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর দিকে অর্থাৎ হ্যরত ঈসা (আঃ) কিয়ামতের একটি নিদর্শন। কেননা, উপর হতে তাঁরই আলোচনা চলে আসছে। আর এটা স্পষ্ট কথা য়ে, এখানে হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর কিয়ামতের পূর্বে নায়িল হওয়াকেই বুঝানো হয়েছে। য়েমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

وَانَ مِن اَهْلِ الْكِتبِ اِللَّ لَيُوْمِنَى بِهِ قُبلَ مَوْتِهِ وَيُومَ الْقِيمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمَ شَهِيداً-

অর্থাৎ ''তার মৃত্যুর পূর্বে (হযরত ঈসা আঃ-এর মৃত্যুর পূর্বে) প্রত্যেক আহলে কিতাব তার উপর ঈমান আনবে। তারপর কিয়ামতের দিন সে তাদের উপর সাক্ষী হবে।"(৪ঃ ১৫৯)

এই ভাবার্থ পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় এই আয়াতেরই দ্বিতীয় পঠনে, যাতে রয়েছে الله وَالْمُ الْمُلْمُ لِلْسَاعَة অর্থাৎ "নিশ্চয়ই সে (হ্যরত ঈসা আঃ) কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আলামত বা লক্ষণ।"

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এটা হলো কিয়ামতের লক্ষণ, অর্থাৎ হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর কিয়ামতের পূর্বে আগমন। হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে। আবুল আলিয়া (রঃ), আবৃ মালিক (রঃ), ইকরামা (রাঃ), হাসান (রঃ), কাতাদা (রঃ) যহহাক (রঃ) প্রমুখ গুরুজন হতেও অনুরূপই বর্ণিত আছে।

মুতাওয়াতির হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) খবর দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিনের পূর্বে হ্যরত ঈসা (আঃ) ন্যায়পরায়ণ ইমাম ও ইনসাফকারী হাকিম রূপে অবতীর্ণ হবেন। তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করো না, বরং এটাকে নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস কর এবং আমি তোমাদেরকে যে খবর দিচ্ছি তাতে তোমরা আমার অনুসরণ কর, এটাই সরল পথ। শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আমার এই সরল সঠিক পথ হতে নিবৃত্ত না করে। সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্র।

হযরত ঈসা (আঃ) স্বীয় কওমকে বলেছিলেনঃ 'হে আমার কওম! আমি তোমাদের নিকট এসেছি হিকমত অর্থাৎ নবুওয়াত নিয়ে এবং দ্বীনী বিষয়ে তোমরা যে মতভেদ করছো তা স্পষ্ট করে দিবার জন্যে।' ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাই বলেন। এই উক্তিটিই উত্তম ও পাকাপোক্ত। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ঐ লোকদের উক্তিকে খণ্ডন করেছেন যাঁরা বলেন যে, ﴿﴿وَالْمُوالِمُ الْمُعَلِينُ (কতক) শব্দটি এখানে ﴿﴿ (সমস্ত) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর কওমকে আরো বলেনঃ 
"সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমারই অনুসরণ কর। আল্লাহই তো

আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। মনে রেখো যে, তোমরা সবাই এবং আমি নিজেও তাঁর গোলাম এবং তাঁর মুখাপেক্ষী। আমরা তাঁর দর্যার ফকীর। সুতরাং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা আমাদের সবারই একান্ত কর্তব্য। তিনি এক ও অংশী বিহীন। এটাই হলো তাওহীদের পথ, এটাই সরল সঠিক পথ।"

মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ 'অতঃপর তাদের কতিপয় দল মতানৈক্য সৃষ্টি করলো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো।' কেউ কেউ তো হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলেই স্বীকার করলো এবং এরাই ছিল সত্যপন্থী দল। আবার কেউ কেউ তাঁর সম্পর্কে দাবী করলো যে, তিনি আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ)। আর কেউ কেউ তাঁকেই আল্লাহ বললো (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা)। আল্লাহ তা'আলা তাদের দুই দাবী হতেই মুক্ত ও পবিত্র। তিনি সর্বোচ্চ, সমুনুত ও মহান। এ জন্যেই মহাপ্রতাপান্থিত আল্লাহ বলেনঃ দুর্ভোগ এই যালিমদের জন্যে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে।

৬৬। তারা তো তাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামত আসারই অপেক্ষা করছে।

৬৭। বন্ধুরা সেই দিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু, তবে মুমিনরা ব্যতীত।

৬৮। হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং দুঃখিতও হবে না তোমরা–

৬৯। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিল এবং আত্মসমর্পণ করেছিল।

৭০। তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। المَّدِيهُمْ بَغْتَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَوَدَ الْمَاعَةُ أَنَّ السَّاعَةُ أَنَّ الْمَاعِةُ أَنَّ الْمَاعِةُ أَنَّ الْمَاعِةُ أَنَّ الْمَاعِةُ أَنَّ الْمَاعِةُ أَنَّ الْمَاعِةُ أَنَّ الْمَاعِقِينَ أَنْ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِقِينَ أَنْ الْمَاعِلَى الْمِنْ أَنْ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمِنْ أَنْ الْمَاعِلَى الْمُعْلِقِينَ أَنْ الْمَاعِلَى الْمُعْلِقِينَ أَنْ الْمِنْ أَنْ الْمِنْ أَنْ الْمِنْ أَنْ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمُعْلِقِينَ أَنْ الْمَاعِلَى الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِينَ الْمَعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُ

৭১। স্বর্ণের বালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে রয়েছে সবকিছু অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।

৭২। এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফল স্বরূপ। ৭৩। সেখানে তোমাদের জন্যে

জাবানে ভোষানের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, ভোমরা আহার করবে তা হতে। ٧١- يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافِ مِنَ ذُهُبُ وَاكُوابُ وَفِيلُهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُسِ وَتَلَدَّ الْاعَيْنَ وَانْتُمْ فِيْهَا خِلْدُونَ ٥ وَانْتُمْ فِيْهَا خِلْدُونَ ٥ ٧٢- وَتِلْكُ الْجُنَّةُ الَّتِي اور ثتموها بِمَا كُنتم تعملون ٥ ٧٣- لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةً كَثِيرَةً وَ مِنْهَا تَاكُلُونَ ٥

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ দেখো, এই মুশরিকরা কিয়ামতের অপেক্ষা করছে, কিন্তু এতে কোন লাভ নেই, কেননা এটা তাদের অজ্ঞাতসারে আক্ষিকভাবে এসে পড়বে। কারণ এটা সংঘটিত হওয়ার সঠিক সময় তো কারো জানা নেই। হঠাৎ করে যখন এটা এসে পড়বে তখন এরা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেও কোন উপকার হবে না। এরা যদিও এই কিয়ামতকে অসম্ভব মনে করছে, কিন্তু এটা শুধু সম্ভবই নয়, বরং নিশ্চিত। ঐ সময় বা ঐ সময়ের পরের আমল কোন কাজে আসবে না। দুনিয়ায় যাদের বন্ধুত্ব গায়কল্লাহর জন্যে রয়েছে ঐ দিন সেটা শক্রুতায় পরিবর্তিত হবে। হাাঁ, তবে যে বন্ধুত্ব শুধু আল্লাহর জন্যে রয়েছে তা বাকী ও চিরস্থায়ী থাকবে। যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কওমকে বলেছিলেনঃ

অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহ ছাড়া প্রতিমাগুলোর সাথে পার্থিব জীবনে যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে রেখেছো তা শুধু পার্থিব জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে, অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদের একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করবে এবং তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম, আর তোমাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী হবে না।"(২৯ ঃ ২৫)

হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ দুই জন মুমিন যারা দুনিয়ায় পরস্পর বন্ধু হয়, যখন তাদের একজনের মৃত্যু হয় এবং আল্লাহ তা আলার পক্ষ হতে সে জানাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয় তখন সে তার ঐ দুনিয়ার বন্ধুকে শ্বরণ করে এবং বলেঃ "হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। সে আমাকে আপনার এবং আপনার রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যের নির্দেশ দিতো। আমাকে সে ভাল কাজের আদেশ করতো এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখতো। আমাকে সে বিশ্বাস করাতো যে, একদিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। সুতরাং হে আল্লাহ! তাকে আপনি সত্য পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং শেষে তাকে ওটাই দেখিয়ে দিবেন যা আমাকে দেখিয়েছেন এবং তার উপর ঐরপই সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন যেমন সন্তুষ্ট আমার উপর হয়েছেন।" তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জবাবে বলেনঃ ''তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে চলে যাও। আমি তার জন্যে যা কিছু প্রস্তুত রেখেছি তা যদি তুমি দেখতে তবে খুব হাসতে এবং মোটেই দুঃখিত হতে না।" অতঃপর যখন তার ঐ বন্ধু মারা যায় এবং দুই বন্ধুর রূহ মিলিত হয় তখন তাদেরকে বলা হয়ঃ ''তোমরা তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বর্ণনা দাও।'' তখন একজন অপরজনকে বলেঃ ''তুমি আমার খুব ভাল বন্ধু ছিলে ও অত্যন্ত সৎ সঙ্গী ছিলে এবং ছিলে অতি উত্তম দোস্ত।" পক্ষান্তরে, দুইজন কাফির, যারা দুনিয়ায় পরস্পর বন্ধু হয়, যখন তাদের একজন মারা যায় এবং তাকে জাহান্নামের দুঃসংবাদ দেয়া হয় তখন দুনিয়ার ঐ বন্ধুর কথা তার স্মরণ হয় এবং সে বলেঃ "হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমার বন্ধু ছিল। সে আমাকে আপনার ও আপনার নবী (সঃ)-এর অবাধ্যাচরণের নির্দেশ দিতো। সে আমাকে মন্দ কাজে উৎসাহিত করতো এবং ভাল কাজ হতে বিরত রাখতো। আর আমার মনে সে এই বিশ্বাস জন্মাতো যে, আপনার সাথে সাক্ষাৎ হবে না। সুতরাং আপনি তাকে সুপথ প্রদর্শন করবেন না যাতে সেও যেন ওটাই দেখতে পায় যা আমাকে দেখানো হয়েছে এবং আপনি তার উপর ঐরূপই অসন্তুষ্ট থাকবেন যেরূপ আমার উপর অসন্তুষ্ট রয়েছেন।" তারপর যখন ঐ দ্বিতীয় বন্ধু মারা যায় এবং উভয়ের রূহ একত্রিত হয় তখন তাদেরকে বলা হয়ঃ "তোমরা একে অপরের গুণাগুণ বর্ণনা কর।" প্রত্যেকেই তখন অপরকে বলেঃ ''তুমি আমার খুবই মন্দ ভাই ছিলে, ছিলে খারাপ সঙ্গী ও নিকৃষ্ট বন্ধু <sub>।</sub>"<sup>১</sup>

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ) এবং হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বন্ধুত্ব শক্রতায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তবে আল্লাহভীরুদের বন্ধুত্ব তা হবে না।

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে, যাদের একজন রয়েছে পূর্ব দিকে এবং অপরজন রয়েছে পশ্চিম দিকে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের দুজনকেই একত্রিত করে প্রত্যেককেই বলবেনঃ "এ হলো ঐ ব্যক্তি যাকে তুমি আমারই জন্যে ভালবাসতে।"

ইরশাদ হচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন মুত্তাকীদেরকে বলা হবেঃ হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না— যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিল এবং আত্মসমর্পণ করেছিল— তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। এটা হলো তোমাদের স্কমান ও ইসলামের প্রতিদান। অর্থাৎ ভিতরে বিশ্বাস ও পূর্ণ প্রত্যয়, আর বাইরে শরীয়তের উপর আমল।

মু'তামার ইবনে সুলাইমান (রাঃ) স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন যখন মানুষ নিজ নিজ কবর হতে উথিত হবে তখন সবাই অশান্তি ও সন্ত্রাসের মধ্যে থাকবে। তখন একজন ঘোষক (আল্লাহ্র বাণী) ঘোষণা করবেনঃ 'হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং দুঃখিতও হবে না তোমরা।' এ ঘোষণা শুনে সবাই খুশী হয়ে যাবে, কারণ তারা এটাকে সাধারণ ঘোষণা মনে করবে (অর্থাৎ তারা মনে করবে যে এ ঘোষণা সবারই জন্যে)। এরপর আবার ঘোষণা করা হবেঃ 'যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিল এবং আত্মসমর্পণ করেছিল।' এ ঘোষণা শুনে খাঁটি ও পাকা মুসলমান ছাড়া অন্যান্য সবাই নিরাশ হয়ে যাবে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবেঃ 'তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীরা সানন্দে জানাতে প্রবেশ কর।' সূরায়ে রূমে-এর তাফসীর গত হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে। সেখানে সবকিছু রয়েছে অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।

এ হাদীসটি হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এই দুই কিরআতই রয়েছে। অর্থাৎ আই দুই কিরআতই রয়েছে। অর্থাৎ সেখানে তাদের জন্যে সুস্বাদু, সুগন্ধময় এবং সুন্দর রঙ এর খাবার রয়েছে যা মনে চায়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'সর্বাপেক্ষা নিমশ্রেণীর জান্নাতী, যে সর্বশেষ জান্নাতে যাবে, তার দৃষ্টি শত বছরের পথের দূরত্ব পর্যন্ত যাবে, আর তত দূর পর্যন্ত সে শুধু নিজেরই ডেরা, তাঁবু এবং স্বর্ণ ও পানা নির্মিত প্রাসাদ দেখতে পাবে। ঐশুলো সবই বিভিন্ন প্রকারের ও রঙ বেরঙ এর আসবাবপত্রে ভরপুর থাকবে। সকাল-সন্ধ্যায় বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যে পরিপূর্ণ সত্তর হাজার করে রেকাবী ও পেয়ালা তার সামনে পেশ করা হবে। ঐশুলোর প্রত্যেকটি তার মনের চাহিদা মুতাবিক হবে। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত তার চাহিদা একই রকম থাকবে। যদি সে সারা দুনিয়ার লোককে যিয়াফত দেয় তবে তাদের সবারই জন্যে ঐ খাদ্যশুলো যথেষ্ট হবে। অথচ ওগুলোর কিছুই কমবে না।"

হযরত আবৃ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জান্নাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ ''যাঁর হাতে মুহামাদ (সঃ)-এর প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! জান্নাতী খাবারের একটি গ্রাস উঠাবে এবং তার মনে খেয়াল জাগবে যে, অমুক প্রকারের খাদ্য হলে খুবই ভাল হতো! তখন ঐ গ্রাস তার মুখে ঐ জিনিসই হয়ে যাবে যার সে আকাঞ্চা করেছিল।" অতঃপর তিনি

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সর্বনিম্ন শ্রেণীর জানাতীর সাত তলা প্রাসাদ হবে। সে ষষ্ঠ তলায় অবস্থান করবে এবং সপ্তম তলাটি তার উপরে থাকবে। তার ত্রিশজন খাদেম থাকবে যারা সকাল-সদ্ধ্যায় স্বর্ণ নির্মিত তিনশটি পাত্রে তার জন্যে খাদ্য পরিবেশন করবে। প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথক খাদ্য থাকবে এবং ওগুলো হবে খুবই সুন্দর ও সুস্বাদু। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত তার খাওয়ার চাহিদা একই রূপ থাকবে। অনুরূপভাবে তাকে তিন শ'টি সোনার পেয়ালা, পানপাত্র ও গ্লাসে পানীয় জিনিস দেয়া হবে। ওগুলোও পৃথক পৃথক জিনিস হবে। সে তখন বলবেঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি সমস্ত জানাতীকে দাওয়াত দিতাম। সবাই যদি

১. এ হাদীসটি আবদুর রাযযাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আমার এখানে খায় তবুও আমার খাদ্য মোটেই হ্রাস পাবে না।" আয়ত চক্ষু বিশিষ্ট হুরদের মধ্য হতে তার বাহান্তরটি স্ত্রী থাকবে এবং দুনিয়ার স্ত্রী পৃথকভাবে থাকবে। তাদের মধ্যে এক একজন এক এক মাইল জায়গার মধ্যে বসে থাকবে।" সাথে সাথে তাদেরকে বলা হবেঃ তোমাদের এই নিয়ামত চিরস্থায়ী থাকবে। আর তোমরাও হবে এখানে স্থায়ী। অর্থাৎ কখনো এখান হতে বের হবে না এবং এটা হতে স্থানান্তর কামনা করবে না।

এরপর মহান আল্লাহ তাদের উপর নিজের অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ "এটাই জানাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফল স্বরূপ।" অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে এটা দান করেছি আমার প্রশস্ত রহমতের গুণে। কেননা, কোন ব্যক্তিই আল্লাহর রহমত ছাড়া শুধু নিজের কর্মের বলে জানাতে যেতে পারে না। হাঁা, তবে অবশ্যই জানাতের শেণীভেদ যে হবে তা সৎ কার্যাবলীর পার্থক্যের কারণেই হবে।

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জাহান্নামী তার জানাতের জায়গা জাহান্নামের মধ্যে দেখতে পাবে এবং দেখে দুঃখ ও আফসোস করে বলবে যে, যদি আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করতেন তবে সেও মুন্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতো। আর প্রত্যেক জানাতী তার জাহান্নামের জায়গা জানাতের মধ্যে দেখতে পাবে এবং ওটা দেখে আল্লাহ তা আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্বক বলবে ঃ "আল্লাহ তা আলা আমাকে সুপথ প্রদর্শন না করলে আমি সুপথ লাভে সক্ষম হতাম না।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেনঃ "প্রত্যেক লোকেরই একটি স্থান জানাতে রয়েছে এবং একটি স্থান জাহান্নামে রয়েছে। সুতরাং কাফির মুমিনের জাহান্নামের জায়গার ওয়ারিস হবে এবং মুমিন কাফিরের জানাতের জায়গার ওয়ারিস হবে এবং আলাহ তা আলার 'এটাই জানাত, যার অধিকারী তোমাদেরকে করা হয়েছে তোমাদের কর্মের ফল স্বরূপ' এই উক্তির দ্বারা এটাকেই বুঝানো হয়েছে।" ই

খাদ্য ও পানীয়ের বর্ণনা দেয়ার পর মহান আল্লাহ জান্নাতের ফলমূল ও তরিতরকারীর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সেখানে জান্নাতীদের জন্যে রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তারা সেগুলো হতে আহার করবে। মোটকথা, তারা ভরপুর নিয়ামতরাজিসহ মহান আল্লাহর পছন্দনীয় ঘরে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

98। নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকবে স্থায়ী-

৭৫। তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা হতাশ হয়ে পড়বে।

৭৬। আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল যালিম।

৭৭। তারা চিৎকার করে বলবেঃ
হে মালিক (জাহানামের
অধিকর্তা)! তোমার প্রতিপালক
আমাদেরকে নিঃশেষ করে
দিন। সে বলবেঃ তোমরা তো
এভাবেই থাকবে।

৭৮। আল্লাহ বলবেনঃ আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্য বিমুখ।

৭৯। তারা কি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? আমিই তো সিদ্ধান্তকারী।

৮০। তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না? অবশ্যই রাখি। আমার ফেরেশতারা তো তাদের নিকট থেকে সবকিছ লিপিবদ্ধ করে। ٧٤ إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِي عَذَابِ

ارس ۱ وه رسيد جهنم خلدون آ

٧٥- لا ي*فــتر عنهم* وهم <u>فــيـــــ</u>

ور ور ج مبلسون ٥

٧٦- وَمَا ظُلُمُنْهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا

وو لا ور هم الظّلمِين ٥

٧٧- وَنَادُوا يُمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا

ر هره ر سر دول و در ربك قال اِنكم مُكِثُون ٥

٧٨- لَقَـدُ جِـئَنْكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ

اکثرکم لِلحقِّ کرِهُونَ ٥

۷۹ - اُم ابرموا اَمراً فَإِنَّا مَبرِمون ٥

. ٨- أم يحسبون أنا لا نسمع

۵ وورز و ۱ وورز ۱ روو و ر سسرهم ونجسوهم بلی ورسلنا

لَديهِم يكتبون ٥

উপরে সৎ লোকদের বর্ণনা দেয়া হয়েছিল এ জন্যে এখানে মন্দ ও অসৎ লোকদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, পাপীরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে থাকবে। এক ঘন্টার জন্যেও তাদের ঐ শাস্তি হালকা করা হবে না। জাহান্নামে সে হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে। সর্বপ্রকারের কল্যাণ হতে সে নিরাশ হয়ে যাবে।

মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল যালিম। দুঙ্কার্যের মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছে। আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম, কিতাব নাযিল করেছিলাম এবং যুক্তি-প্রমাণ কায়েম করেছিলাম। কিন্তু তারা তাদের হঠকারিতা, অবাধ্যতা এবং সীমালংঘন হতে বিরত হয়নি। ফলে আমি তাদেরকে এর প্রতিফল প্রদান করেছি। এটা আমার তাদের প্রতি যুলুম নয়, আমি তো আমার বান্দাদের প্রতি মোটেই যুলুম করি না।

জাহান্নামীরা জাহান্নামের রক্ষক মালিককে চীৎকার করে ডাক দিয়ে বলবেঃ 'তোমার প্রতিপালক যেন আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেন।' সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে হযরত ইয়ালা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে মিম্বরের উপর এ আয়াতটি পড়তে শুনেন, অতঃপর তিনি বলেন যে, জাহান্নামীরা মৃত্যু কামনা করবে যাতে শাস্তি হতে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এটা ফায়সালা হয়ে গেছে যে, না তাদের মৃত্যু হবে এবং না তাদের শাস্তি হালকা করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ "তাদের উপর এ সিদ্ধান্ত নেই যে, তারা মৃত্যু বরণ করবে, আর তাদের হতে শান্তি হালকা করা হবে না।" (৩৫ঃ ৩৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

অর্থাৎ "ওটা (উপদেশ) উপেক্ষা করবে যে নিতান্ত হতভাগা, যে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করবে, অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।" (৮৭ঃ ১১-১৩)

যখন জাহানামীরা জাহানামের রক্ষক মালিকের কাছে আবেদন করবে যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দেন, তখন মালিক উত্তরে বলবেঃ 'তোমরা এখানে এভাবেই থাকবে, তোমাদের আর মৃত্যু হবে না।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, مكث হলো এক হাজার বছর। অর্থাৎ তোমরা মরবেও না, মুক্তিও পাবে না এবং এখান হতে পালাতেও পারবে না।

এরপর মহান আল্লাহ তাদের দুঙ্গার্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যখন তিনি তাদের সামনে সত্যকে পেশ করেন অর্থাৎ তাদের সামনে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন তখন তারা তা মেনে নেয়া তো দূরের কথা, ওর প্রতি ঘূণা প্রকাশ করতঃ মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওটা তাদের মনেই চায় না। তাই তারা হকপস্থীদেরকে ঘূণার চোখে দেখে। তারা অসত্য ও অন্যায়ের দিকেই ঝুঁকে থাকে এবং অসৎপন্থীদের সাথেই তাদের খুব মিল মহব্বত। সূতরাং তাদেরকে বলা হবেঃ 'তোমরা আজ নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর এবং নিজেদের উপরই দুঃখ আফসোস কর। কিন্তু সেদিন তাদের আফসোসেও কোন উপকার হবে না।

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ 'তারা জঘন্য চক্রান্তের ইচ্ছা করেছিল, তখন আমিও কৌশল করেছিলাম। মুজাহিদ (রঃ) এটার এই তাফসীর করেছেন এবং এর স্বপক্ষে আল্লাহ পাকের নিম্নের উক্তিটি রয়েছেঃ

// رود / دا ش//۱۰/ دا شرود / / دود ر ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون-

অর্থাৎ ''তারা চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এমন কৌশল করেছিলাম যে, তারা বুঝতেই পারে না।" (২৭ঃ ৫০) মুশরিকরা সত্যকে এড়িয়ে চলার জন্যে নানা প্রকারের কৌশল অবলম্বন করতো। আল্লাহ তা'আলাও তখন তাদেরকে ধোঁকার মধ্যেই রেখে দেন এবং তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি তাদের মাথার উপর এসে না পড়া পর্যন্ত তাদের চক্ষু খুললো না। এ জন্যেই এর পরেই প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ 'তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না? তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমি অবশ্যই তাদের সমস্ত গোপন বিষয় অবগত রয়েছি। আর আমার ফেরেশতারা তো তাদের নিকট থেকে সবকিছু লিপিবদ্ধ করে। অর্থাৎ আমি নিজেই তো তাদের সমস্ত গোপন বিষয়ের খবর রাখি, তদুপরি আমার নির্ধারিত ফেরেশতারা তাদের ছোট বড় সব আমলই লিপিবদ্ধ করে রাখছে।

४८। वनः मग्रामग्र बाल्लाह्त कान र्वेडिंड । वनः प्रशामग्र बाल्लाह्त कान সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী।

৮২। তারা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র ও মহান, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী।

৮৩। অতএব তাদেরকে যে
দিবসের কথা বলা হয়েছে তার
সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত
তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দাও।

৮৪। তিনিই মা'বৃদ নভোমগুলে, তিনিই মা'বৃদ ভূতলে এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

৮৫। কত মহান তিনি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এশুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুরই সার্বভৌম অধিপতি! কিয়ামতের জ্ঞান শুধু তাঁরই আছে এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

৮৬। আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে ওর সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত।

৮৭। যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে; তবে তারা অবশ্যই বলবেঃ আল্লাহ! তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? ۸۲ - سُبُحنَ رَبِّ السَّمَوْتِ وَ الْاَرْضُ رَبِّ الْعَسَرْشِ عَسَسَا يَصِفُونَ ٥

۸۳- فَذَرهم يَحْوضُوا وَيلْعَبُوا ۸۳- فَذَرهم يَحْوضُوا وَيلْعَبُوا مُستَّى يُلقُوا يُومَهُمُ الَّذِي مُورود يُوعدون ۞

٨٤- وَهُوَ الَّذِي فِي السَّسَاءِ اِلْهُ وَ وَفِي الْارْضِ اِلْهُ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيْمُ ٥

۸۵- وَتَبِلَرِكُ الَّذِي لَهُ مَلُكُ النَّذِي لَهُ مَلُكُ النَّذِي لَهُ مَلُكُ النَّذِي لَهُ مَلُكُ السَّمَاتِ وَالْاَرْضُومَا بَيْنَهُمَا عَلَيْهُمَا وَعَنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْتُهِ وَعَنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْتُهِ وَرَبُودَ وَ وَعَنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْتُهِ وَرَبُودَ وَ وَمَا لَكُنْ السَّاعَةِ وَإِلَيْتُهِ وَرَبُودَ وَ وَمَا لَكُنْ السَّاعَةِ وَإِلَيْتُهِ وَرَبُودَ وَ وَمَا لَكُنْ السَّاعَةِ وَإِلَيْتُهِ وَرَبُودَ وَ وَمِنْ وَ وَمَا لَكُنْ السَّاعَةِ وَإِلْكُنْ وَ وَمَا لَا لَيْتُهُ وَالْكُنْ وَ وَمَا لَا لَكُنْ الْمُعْمَانُ وَالْكُنْ فَا لَا لَهُ مَا لَا لَا لَا لَكُنْ وَمِنْ وَالْمُونُ وَالْمُنْ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَمَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِقُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ و

٨٦- وَلاَ يَـمُلكُ الَّذِيْنَ يَدَعَـوْنَ مِنَ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إلاَّ مَنَ شَهِدَ بِالْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥

۸۷- وَلَئِنْ سَالْتُهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ مرودون الأوررا وورور الا ليقولن الله فاني يؤفكون ٥ ৮৮। আমি অবগত আছি রাস্লের এ উক্তি – হে আমার প্রতিপালক! এই সম্প্রদায় তো ঈমান আনবে না।

৮৯। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং বলঃ সালাম; তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। ۸۸- و قِیله ایرب اِن هؤلاء قوم ۳ م م م م لا یؤمنون م ۸۹- ف احرف عنده و قار سلم

۸۹- فَــاصَــفَحُ عَنهُمْ وَقُلُ سُلَمُّ ﴿ ﴿ ﴿ فَــاصِـفُحُ عَنهُمْ وَقُلُ سُلَمُ ﴿ فَالْسُلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে মুহামাদ (সঃ)! তুমি ঘোষণা করে দাও- যদি এটা মেনে নেয়া হয় যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে তবে আমার মাথা নোয়াতে চিন্তা কি? না আমি তাঁর কোন আদেশ অমান্য করি এবং না তাঁর হুকুম হতে বিমুখ হই। যদি এরূপই হতো তবে আমি তো সর্বপ্রথম এটা স্বীকার করে নিতাম। কিন্তু মহান আল্লাহর সন্তা এরূপ নয় যে, কেউ তাঁর সমান ও সমকক্ষ হতে পারে। এটা স্বরণ রাখার বিষয় যে, শর্তরূপে যে বাক্য আনয়ন করা হয় তা পূর্ণ হয়ে যাওয়া জরুরী নয়। এমন কি ওর সম্ভাবনাও জরুরী নয়। যেমন মহামহিমান্তিত আল্লাহ বলেনঃ

رورر طورون مرام عدر المرام ال

অর্থাৎ "আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি! তিনি আল্লাহ, এক, প্রবল পরাক্রমশালী।"(৩৯ঃ ৪)

কোন কোন তাফসীরকার عَابِدِينُ -এর অর্থ 'অস্বীকারকারী'ও করেছেন।
যেমন হ্যরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ) তাঁদের মধ্যে একজন। সহীহ বুখারী শরীফে
রয়েছে যে, এখানে اَوْلُ الْعَابِدِيْنَ -এর অর্থ হচ্ছে عَبْدُ يَعْبُدُ অর্থাৎ
অস্বীকারকারীদের অগ্রণী। আর এটা عَبْدُ يَعْبُدُ হবে, এবং যেটা ইবাদতের অর্থ
হবে সেটা عَبْدُ يَعْبُدُ হবে। এর প্রমাণ হিসেবে এই ঘটনাটি রয়েছে যে, একটি
মহিলা বিবাহের ছয়় মাস পরেই সন্তান প্রসব করে। তখন হ্যরত উসমান (রাঃ)
মহিলাটিকে রজম করার বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু হ্যরত

আলী (রাঃ) প্রতিবাদ করে বলেন যে, আল্লাহ তা আলার কিতাবে রয়েছেঃ حَمْلُهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُوْنَ شَهْراً অর্থাৎ "সন্তানের গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হচ্ছে ত্রিশ মাস।"(৪৬৯ ১৫) আর অন্য জায়গায় রয়েছে ؛ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ অর্থাৎ "তার (সন্তানের) দুই বছরে দুধ ছাড়ানো হয়।" বর্ণনাকারী বুলেন যে, হ্যরত আলী (রাঃ) যখন এই দলীল পেশ করলেন, وَرُبُى اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ إِللّهِ عَنْهُ إِلَا اللّهُ عَنْهُ إِلَا اللّهُ عَنْهُ إِلَا اللّهُ عَنْهُ إِلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ إِلَا اللّهُ عَنْهُ إِلّهُ اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ إِلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَاللّهُ عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَاللّهُ عَالِمُ اللللّهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلْمُ عَلَاللّهُ عَلَّا عَلْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلْ অর্থাৎ ''তখন হযরত উসমান (রাঃ) এটা অস্বীকার করতে পারলেন না। সুতরাং তিনি মহিলাটিকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন।" এখানেও غِبِدَ শব্দ রয়েছে। কিন্তু এই উক্তির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, শর্তের জবাবে এ অর্থ ঠিকভাবে বসে না। এটা মেনে নিলে অর্থ দাঁড়াবে ঃ 'যদি রহমানের (আল্লাহর) সন্তান থাকে তবে আমিই হলাম প্রথম অস্বীকারকারী।' কিন্তু এই কালামে কোন সৌন্দর্য থাকছে না। হাাঁ, তবে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, এখানে ু। শব্দটি শর্তের জন্যে নয়, বরং নাফী বা নেতিবাচক হিসেবে এসেছে। যেমন হর্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে। তখন বাক্যটির অর্থ হবেঃ 'রহমান বা দয়াময় আল্লাহর কোন সন্তান নেই এবং আমিই তার প্রথম সাক্ষী।' হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এটা হলো এমন কালাম যা আরবদের পরিভাষায় রয়েছে। অর্থাৎ 'না আল্লাহর সন্তান আছে এবং না আমি তার উক্তিকারী।' আবূ সাখর (রঃ) বলেন যে, উক্তিটির ভাবার্থ হচ্ছেঃ 'আমি তো প্রথম হতেই তাঁর ইবাদতকারী এবং এটা ঘোষণাকারী যে, তাঁর কোন সন্তান নেই এবং আমি তাঁর তাওহীদকে স্বীকার করে নেয়ার ব্যাপারেও অগ্রণী। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছেঃ 'আমিই তাঁর প্রথম ইবাদতকারী এবং একত্বাদী, আর তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, এর অর্থ হলোঃ 'আমিই প্রথম অম্বীকারকারী।' অভিধানে এ দুটিই রয়েছে, অর্থাৎ يُوبَدُ , তবে প্রথমটিই নিকটতর। কেননা, এটা শর্ত ও জাযা হয়েছে। কিন্তু

সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ 'যদি তাঁর সন্তান হতো তবে আমিই সর্বপ্রথম তা স্বীকার করে নিতাম। কিন্তু তা হতে তিনি পবিত্র ও মুক্ত।' ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এ উক্তিটিই পছন্দ করেছেন এবং যাঁরা ্রা শব্দটিকে তা বাতিবাচক বলেছেন তিনি তাঁদের এ উক্তি খণ্ডন করেছেন। আর এজন্যে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তারা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র ও মহান, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী।' তিনি তো এক, অভাবমুক্ত। তাঁর কোন নযীর, সমকক্ষ ও সন্তান নেই।

মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ 'হে নবী (সঃ)! তাদেরকে যে দিবসের কথা বলা হয়েছে তার সমুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে তুমি বাক-বিতপ্তা ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দাও।' তারা এসব খেল-তামাশা ও ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত থাকবে এমতাবস্থায়ই তাদের উপর কিয়ামত এসে পড়বে। ঐ সময় তারা তাদের পরিণাম জানতে পারবে।

এরপর মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযুর্গীর আরো বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যমীন ও আসমানের সমস্ত মাখলৃক তাঁর ইবাদতে লিপ্ত রয়েছে এবং সবাই তাঁর সামনে অপারগ ও শক্তিহীন। তিনিই প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ। যেমন আল্লাহ তা আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

رور ساو وهو الله في السموتِ وفي الارضِ يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسِبون-

অর্থাৎ "তিনিই আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে, তিনি তোমাদের গোপনীয় ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন এবং তোমরা যা উপার্জন কর সেটাও তিনি জানেন।"(৬ঃ ৩) কত মহান তিনি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত সবকিছুর সার্বভৌম অধিপতি! তিনি সর্বপ্রকারের দোষ হতে পবিত্র ও মুক্ত। তিনি সবারই অধিকর্তা। তিনি সর্বোচ্চ, সমুন্নত ও মহান। এমন কেউ নেই যে তাঁর কোন হুকুম টলাতে পারে। কেউ এমন নেই যে তাঁর মর্জীর পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সবকিছুই তাঁর অধিকারভুক্ত। সবকিছুই তাঁর ক্ষমতাধীন। কিয়ামতের জ্ঞান শুধু তাঁরই আছে। তিনি ছাড়া কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সঠিক সময়ের জ্ঞান কারো নেই। তাঁর নিকট সবাই প্রত্যাবর্তিত হবে। প্রত্যেককেই তিনি তার কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই। অর্থাৎ কাফিররা তাদের যেসব বাতিল মা'বৃদকে তাদের সুপারিশকারী মনে করে রেখেছে, তাদের কেউই সুপারিশের জন্যে সামনে এগিয়ে যেতে পারে না। কারো সুপারিশে তাদের কোন উপকার হবে না। এরপরে ইসতিসনা মুনকাতা' রয়েছে অর্থাৎ 'তবে তারা ব্যতীত যারা সত্য উপলব্ধি করে ওর সাক্ষ্য দেয়।' আর তারা নিজেরাও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। আল্লাহ তা'আলা সৎ লোকদেরকে তাদের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন এবং সেই সুপারিশ তিনি কবৃল করবেন।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ 'হে নবী (সঃ)! তুমি যদি এই কাফিরদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা জবাবে অবশ্যই বলবেঃ আল্লাহ। তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?' অর্থাৎ এটা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তারা আল্লাহ তা আলাকে এককভাবে সৃষ্টিকর্তা মেনে নেয়ার পরেও অন্যদেরও তারা উপাসনা করছে যারা সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন! তারা একটুও চিন্তা করে দেখে না যে, সৃষ্টি যখন একজনই করেছেন তখন অন্যদের ইবাদত করা যায় কি করে? তাদের অজ্ঞতা ও নির্বৃদ্ধিতা এতো বেশী বেড়ে গেছে যে, এই সহজ সরল কথাটি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তও তারা বুঝতে পারে না। আর বুঝালেও তারা বুঝে না। তাই তো মহান আল্লাহ বিশ্বয় প্রকাশ পূর্বক বলেনঃ 'তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে!'

ইরশাদ হচ্ছেঃ 'মুহাম্মাদ (সঃ) নিজের এ বক্তব্য বললেন অর্থাৎ স্বীয় প্রতিপালকের নিকট স্বীয় কওমের অবিশ্বাসকরণের অভিযোগ করলেন এবং বললেন যে, তারা ঈমান আনবে না।' যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

مر الله المرسول المرب المرب المربود ا

অর্থাৎ 'রাসূল বললো– হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার কওম এই কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে।'(২৫ঃ ৩০) ইমাম ইবনে জারীরও (রাঃ) এই তাফসীরই করেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন যে, ইবনে মাসউদ (রঃ)-এর কিরআত يُرِبِّ انَّ هُوُلاً، قَـوْمُ لاَ يُوْمُنُونَ (৪৩ঃ ৮৮) এই রূপ রয়েছে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা আলা স্বীয় নবী (সঃ)-এর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ "এটা তোমাদের নবী (সঃ)-এর উক্তি, তিনি স্বীয় প্রতিপালকের সামনে স্বীয় কওমের অভিযোগ করেন।" ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) وَيُرِلُمُ لَهُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْ

সূরার শেষে ইরশাদ হচ্ছেঃ '(হে নবী সঃ)! সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং বলঃ সালাম; শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।' অর্থাৎ নবী (সঃ) যেন এ কাফিরদের মন্দ কথার জবাব মন্দ কথা দ্বারা না দেন, বরং তাদের মন জয়ের জন্যে কথায় ও কাজে উভয় ক্ষেত্রেই যেন নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন করেন

এবং 'সালাম' (শান্তি) একথা বলেন। 'সত্ত্বই তারা প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে।' এর দ্বারা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মুশরিকদেরকে কঠিনভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর এটা হয়েও গেল যে, তাদের উপর এমন শাস্তি আপতিত হলো যা টলবার নয়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দ্বীনকে সমুন্নত করলেন এবং স্বীয় কালেমাকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিলেন। তিনি তাঁর মুমিন ও মুসলিম বান্দাদেরকে শক্তিশালী করলেন। অতঃপর তাদেরকে জিহাদ ও নির্বাসনের হুকুম দিয়ে দুনিয়ায় এমনভাবে জয়য়ুক্ত করলেন যে, আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে অসংখ্য লোক প্রবেশ করলো এবং প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়লো। সুতরাং প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। আর তিনিই সর্বাপেক্ষা ভাল জ্ঞান রাখেন।

সূরা ঃ যুখরুফ -এর তাফসীর সমাপ্ত

## সূরা ঃ দুখান, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৫৯, রুকৃ'ঃ ৩)

سُورَةُ الدُّخَانِ مُكِيَّةٌ ۗ (اٰيَاتُهَا : ٥٩، رُكُوْعَاتُهَا :٣)

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি রাত্রে সূরায়ে হা-মীম আদ দুখান পাঠ করে, সকাল পর্যন্ত তার জন্যে সত্তর হাজার ফেরেশতা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন।"

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি হা-মীম আদ দুখান জুমআর রাত্রে পাঠ করে তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।" <sup>২</sup>

হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা ইবনে সাইয়াদের সামনে সূরায়ে দুখানকে নিজের অন্তরে গোপন রেখে তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আমার অন্তরে কি আছে বল তো?" উত্তরে সে বললোঃ ব্রেয়েছে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "তুমি ধ্বংস হও। তুমি ব্যর্থ মনোরথ হয়েছো। আল্লাহ যা চান তাই হয়। অতঃপর তিনি সেখান হতে ফিরে আসেন।"

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

১। হা-মীম,

২। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের,

 ৩। আমি তো এটা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে; আমি তো সতর্ককারী। بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ١- حُمْ ٥ ٢- وَالْكِتْبِ الْمُبِيْنِ ٥ ٣- إِنَّا انْزِلْنَهُ فِي لَيلَةٍ مَّبْرِكَةٍ إِنَّا ٢- إِنَّا انْزِلْنَهُ فِي لَيلَةٍ مَّبْرِكَةٍ إِنَّا كُنَا مُنْذَرِيْنَ ٥

এ হাদীসটি ইমাম তিরমিয়া (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি গারীর। এর আমর ইবনে খুশউম নামক একজন বর্ণনাকারী দুর্বল। ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন।

২. এ হাদীসটিও ইমাম তিরমিয়ী বর্ণনা করেছেন। এটাও গারীব হাদীস। এর আবুল মিকদাম হিশাম নামক একজন বর্ণনাকারী দুর্বল এবং দ্বিতীয় বর্ণনাকারী হাসানের হয়রত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে শোনা সাব্যস্ত নয়।

এ হাদীসটি মুসনাদে বাযযারে বর্ণিত হয়েছে।

৪। এই রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়;

৫। আমার আদেশক্রমে, আমি
 তো রাসূল প্রেরণ করে থাকি।

৬। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্বরূপ; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৭। যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও . ওগুলোর মধ্যস্থিত সবকিছুর প্রতিপালক - যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

৮। তিনি ব্যতীত কোন মা'বৃদ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক। ٤- فيها يَفَرقَ كَلَ امرِ حَكِيمِ ٥ ٥- اَمُسَرًا مِنَ عِنْدِناً إِنَّا كُناً مُرْسِلِينَ ٥ ٢- رُحُسَمَةً مِنْ رَبِكُ إِنَّهُ هُوَ السَمِيعُ الْعَلِيمِ ٥ السَمِيعُ الْعَلِيمِ ٥

٧- رَبِّ السَّمَا الَّ وَالْارِضِ وَمَا ردرُورُم و ودورَه عد ورُ بينهما إن كنتم مُوقِنين ٥

আল্লাহ তা আলা বলেন যে, এই কুরআন কারীমকে তিনি কল্যাণময় রাত্রিতে অর্থাৎ কদরের রাত্রিতে অবতীর্ণ করেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ

ر ۱۹۷۶ و ۱۹۷۰ و ۱۹۷۰ و ۱۹۷۰ اِنا انزلنه فِی لیلةِ القدرِ۔

অর্থাৎ ''আমি এটা অবতীর্ণ করেছি মহিমান্তিত রজনীতে।''(৯৭ ঃ ১) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

رد و ربر رک می ود بر در ۱۶۵۰ و ۱۸۵۰ مشهر رمضان الذی انزل فیهِ انقران

অর্থাৎ "ঐ রম্যান মাস যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়।"(২ ঃ ১৮৫) সূরায়ে বাকারায় এর তাফসীর গত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

কোন কোন লোক এ কথাও বলেছেন যে, যে মুবারক রজনীতে কুরআন কারীম অবতীর্ণ হয় তা হলো শা'বান মাসের পঞ্চদশ তম রাত্রি। কিন্তু এটা সরাসরি কষ্টকর উক্তি। কেননা, কুরআনের স্পষ্ট ও পরিষ্কার কথা দ্বারা কুরআনের রমযান মাসে নাযিল হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। আর যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, শা'বান মাসে পরবর্তী শা'বান মাস পর্যন্ত সমস্ত কাজ নির্ধারণ করে দেয়া হয়, এমনকি বিবাহ হওয়া, সন্তান হওয়া এবং মৃত্যু বরণ করাও নির্ধারিত হয়ে যায়, ঐ হাদীসটি মুরসাল। এরূপ হাদীস দারা কুরআন কারীমের স্পষ্ট কথার বিরোধিতা করা যায় না।

আল্লাহ পাক বলেনঃ 'আমি তো সতর্ককারী' অর্থাৎ আমি মানুষকে ভাল ও মন্দ এবং পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে অবহিতকারী, যাতে তাদের উপর যুক্তিপ্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং তারা শরীয়তের জ্ঞান লাভ করতে পারে। এই রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। অর্থাৎ লাওহে মাহফ্য হতে লেখক ফেরেশতাদের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়। সারা বছরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন বয়স, জীবিকা ইত্যাদি স্থিরীকৃত হয়। ক্রিন্দের অর্থ হলো মুহকাম বা মযবৃত, যার পরিবর্তন নেই। সবই আল্লাহর নির্দেশক্রমে হয়ে থাকে। তিনি রাসূল প্রেরণ করে থাকেন যেন তাঁরা তাঁর নিদর্শনাবলী তাঁর বান্দাদেরকে শুনিয়ে দেন, যেগুলোর তারা খুবই প্রয়োজন বোধ করে।

এটা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ- যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত সবকিছুরই প্রতিপালক এবং সবকিছুরই অধিকর্তা। সবারই সৃষ্টিকর্তা তিনিই। মানুষ যদি বিশ্বাসী হয় তবে তাদের বিশ্বাসযোগ্য যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তিনিই একমাত্র মা'বৃদ। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বৃদ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।

এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মতঃ

অর্থাৎ "(হে নবী সঃ)! তুমি ঘোষণা করে দাও- হে লোক সকল! আমি তোমাদের সবারই নিকট ঐ আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি যাঁর রাজত্ব হচ্ছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীব্যাপী, তিনি ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন।"(৭ঃ ১৫৮)

৯। বস্তুতঃ তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে।

১০। অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন স্পষ্ট ধূমাচ্ছন্ন হবে আকাশ,

১১। এবং তা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এটা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১২। তখন তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই শাস্তি হতে মুক্তি দিন, আমরা ঈমান আনবো।

১৩। তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের নিকট তো এসেছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাতা এক রাসূল;

১৪। অতঃপর তারা তাকে অমান্য করে বলেঃ সে তো শিখানো বুলি বলছে, সে তো এক পাগল।

১৫। আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্যে রহিত করছি– তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।

১৬। যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাক্ড়াও করবো, সেদিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবই। ٩- بَلْ هُمْ فِي شُكِّ يلْعَبُونَ ٥

١٠- فَارْتُوبُ يُومُ تَاتِي السَّمَاءُ

ور چه لا بدخان مبین ٥

اُلِيم o

١٢- رَبِّنَا اكْشِفْ عَنَا الْعَـذَابُ

۵ *وه وور* رانا مؤمنون ٥

۱۳ - انسی لهم الذکسری وقد ۱۳ - انسی لهم الذکسری وقد سروه روه و گروی د جاءهم رسول مبین ٥

و رسته ردور رود و رسود ۱۵- ثم تولوا عنه وقالوا معلم

> س⁄ د ود و مجنون ⊙

٥١- إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلاً عَوْرِهِ وَرِيْ

۵ ورس و در انکم عائدون ٥

١٦- يُومُ نَبْطِشُ الْبَطْشَـة

م و ۱٫۵۶ که وهر و ۱٫۰۸ و ۱۸ ا الکبری اِنا منتقِمون ۵ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ সত্য এসে গেছে, অথচ এই মুশরিকরা এখনো সন্দেহের মধ্যেই রয়ে গেছে এবং তারা খেল-তামাশায় মগু রয়েছে! সূতরাং হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে ঐ দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও যেই দিন আকাশ হতে ভীষণ ধূম্র আসতে দেখা যাবে।

হযরত মাসরুক (রাঃ) বলেনঃ "একদা আমরা কুফার মসজিদে গেলাম যা কিনদাহর দর্যার নিকট রয়েছে। গিয়ে দেখি যে, এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ঘটনাবলী বর্ণনা করছেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন যে, এই আয়াতে যে ধূম্রের বর্ণনা রয়েছে এর দারা ঐ ধূমকে বুঝানো হয়েছে যা কিয়ামতের দিন মুনাফিকদের কানে ও চোখে ভর্তি হয়ে যাবে এবং মুমিনদের সর্দির মত অবস্থা হবে। আমরা সেখান হতে বিদায় হয়ে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট গমন করি এবং ঐ লোকটির বক্তব্য তাঁর সামনে পেশ করি। তিনি ঐ সময় শায়িত অবস্থায় ছিলেন, একথা শুনেই তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেনঃ আল্লাহ তা আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে বলেনঃ

ود مر المراوودررد و المروم المراكب و المتكلّفين - قل ما استلكم عليه مِن اجْرٍ وما انا مِن المتكلّفين -

অর্থাৎ ''তুমি বলে দাও– আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি লৌকিকতাকারী নই।"(৩৮ঃ ৮৬) জেনে রেখো যে, মানুষ যা জানে না তার 'আল্লাহই খুব ভাল জানেন' এ কথা বলে দেয়াও একটা ইলম। আমি তোমাদের নিকট এই আয়াতের ভাবার্থ বর্ণনা করছি, মনোযোগ দিয়ে শুনো। যখন কুরায়েশরা ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করলো এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কষ্ট দিতে থাকলো তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাদের উপর বদদু'আ করলেন যে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর যুগের মত দুর্ভিক্ষ যেন তাদের উপর আপতিত হয়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-এর এ দু'আ কবুল করলেন এবং তাদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ পতিত হলো যে, তারা হাড় ও মৃত জন্তু খেতে শুরু করলো। যখন তারা আকাশের দিকে তাকাতো তখন ধূম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতো না। অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, ক্ষুধার জ্বালায় তাদের চোখে চক্কর দিতো। তখন তারা আকাশের দিকে তাকাতো এবং যমীন ও আসমানের মাঝে এক ধূম দেখতে পেতো। এই আয়াতে এই ধূম্রেরই বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এরপর যখন জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে নিজেদের দুরবস্থার কথা প্রকাশ করলো তখন তিনি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করলেন। তখন মহান আল্লাহ মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন

ফেলে তারা দুর্ভিক্ষের কবল হতে রক্ষা পেল)। এরই বর্ণনা এর পরবর্তী আয়াতে রয়েছে যে, শাস্তি দূর হয়ে গেলেই অবশ্যই তারা পুনরায় তাদের পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ কুফরীতে ফিরে যাবে। এর দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, এটা দুনিয়ার শাস্তি। কেননা, আখিরাতের শাস্তি তো দূর হওয়ার কথা নয়। হয়রত ইবনে মাসউদ (রাঃ) আরো বলেনঃ পাঁচটি জিনিস গত হয়ে গেছে। (এক) ধূম অর্থাৎ আকাশ হতে ধূম আসা, (দুই) রোম অর্থাৎ রোমকদের পরাজয়ের পর পুনরায় তাদের বিজয় লাভ, (তিন) চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, (চার) পাকড়াও অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে কাফিরদেরকে পাকড়াও করা এবং (পাঁচ) লিযাম অর্থাৎ খোঁচাদাতা শাস্তি।"

প্রবলভাবে পাকড়াও দ্বারা বদরের দিনের যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ধূম দ্বারা যে ভাবার্থ গ্রহণ করেছেন, হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত আবুল আলিয়া (রঃ), হযরত ইবরাহীম নাখন্দ (রঃ), হযরত যহ্হাক (রঃ), হযরত আতিয়্যাহ আওফী (রঃ) প্রমুখ গুরুজনদেরও এটাই উক্তি। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

আবদুর রহমান আ'রাজ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা মক্কা বিজয়ের দিন হয়। কিন্তু এই উজিটি সম্পূর্ণরূপেই গারীব, এমন কি মুনকারও বটে। আর কোন কোন মনীষী বলেন যে, এগুলো গত হয়নি, কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সময় এগুলোর আবির্ভাব হবে।

পূর্বে এ হাদীস গত হয়েছে যে, সাহাবীগণ একদা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় রাস্লুল্লাহ (সঃ) তাঁদের মধ্যে এসে পড়েন। তিনি বলেনঃ "যত দিন তোমরা দশটি আলামত দেখতে না পাও তত দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না। ওগুলো হলোঃ সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়া, দাব্বাতুল আর্দ্র, ধূম, ইয়াজ্জ মাজ্জের আগমন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমন, দাজ্জালের আগমন, পূর্বে, পশ্চিমে ও আরব উপদ্বীপে যমীন ধ্বসে যাওয়া এবং আদন হতে আগুন বের হয়ে জনগণকে হাঁকিয়ে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় একত্রিত করা। লোকগুলো যেখানে রাত্রি যাপন করবে ঐ আগুনও সেখানে রাত্রি যাপন করবে এবং যেখানে তারা দুপুরে বিশ্রাম করবে সেখানে ঐ আগুনও থাকবে।" ই

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) তাখরীজ করেছেন।

২. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় অন্তরে بَدُخُانٍ مَّبِيْنِ গোপন রেখে ইবনে সাইয়াদকে বলেছিলেন ঃ "আমি আমার অন্তরে কি গোপন রেখেছি বল তো?" সে উত্তরে বলেঃ "خٌ রেখেছেন।" তিনি তখন তাকে বলেনঃ "তুমি ধ্বংস হও। তুমি আর সামনে বাড়তে পার না।"

এতেও এক প্রকারের ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখনও এর জন্যে অপেক্ষা করার সময় বাকী রয়েছে। এটা আগামীতে আগমনকারী কোন জিনিস হবে। ইবনে সাইয়াদ যাদুকর হিসেবে মানুষের অন্তরের কথা বলতে পারার দাবী করতো। তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্যেই নবী (সঃ) তার সাথে এরূপ করেন। যখন সে পূর্ণভাবে বলতে পারলো না তখন তিনি জনগণকে তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলেন যে, তার সাথে শয়তান রয়েছে, যে কথা চুরি করে থাকে। এ ব্যক্তি এর চেয়ে বেশী ক্ষমতা রাখে না।

হ্যরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ ''কিয়ামতের প্রথম আলামতগুলো হচ্ছে, দাজ্জালের আগমন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, আদনের মধ্য হতে অগ্নি বের হওয়া যা জনগণকে ময়দানে মাহশারের দিকে নিয়ে যাবে, দুপুরের শয়নের সময় এবং রাত্রে নিদার সময় ঐ আগুন তাদের সাথে থাকবে। আর ধূম আসা। তখন হযরত হুযাইফা (রাঃ) জিজ্জেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ধূম কি?" উত্তরে তিনি وَالْمُ مُنَا عَذَابُ اَلِيْمُ وَالْمُ اللَّمَ النَّاسُ هَذَا عَذَابُ اَلِيْمُ وَالْمُ اللَّمَ النَّاسُ هَذَا عَذَابُ اَلِيْمُ وَالْمُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللللْلِلْمُ الللللْمُواللَّهُ الللللْمُولَا الللللْمُولَا اللللْمُلِمُ الللللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللل মুমিনদের সর্দির মত অবস্থা হবে এবং কাফিররা অজ্ঞান হয়ে যাবে। তাদের নাক, কান ও পায়খানার দ্বার দিয়ে ঐ ধূম বের হতে থাকবে।" ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন যে, হাদীসটি যদি বিশুদ্ধ হতো তবে তো ধূম্রের অর্থ নির্ধারণের ব্যাপারে কোন কথাই থাকতো না। কিন্তু এর সঠিকতার সাক্ষ্য দেয়া যায় না। রাওয়াদ নামক এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারীকে মুহাম্মাদ ইবনে খালফ আসকালানী (রঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ ''সুফিয়ান সাওরী (রঃ) হতে কি তুমি স্বয়ং এ হাদীস শুনেছো?" উত্তরে সে বলেঃ "না।" আবার তিনি তাকে প্রশ্ন করেনঃ "তুমি কি পড়েছো আর তিনি শুনেছেন?" সে জবাব দেয়ঃ "না।" পুনরায় তিনি তাকে জিজ্ঞের্স করেনঃ "তোমার উপস্থিতির সময় কি তাঁর সামনে এ হাদীসটি পাঠ করা হয়?" সে উত্তর দেয়ঃ "না।" তখন তিনি তাকে বললেনঃ

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

"তাহলে তুমি এ হাদীসটি কি করে বর্ণনা কর?" উত্তরে বলেঃ "আমি তো এটা বর্ণনা করিনি। আমার কাছে কিছু লোক আসে এবং হাদীসটি আমার সামনে পেশ করে। অতঃপর তারা আমার নিকট হতে চলে গিয়ে আমার নামে এটা বর্ণনা করতে শুরু করে।" কথাও এটাই বটে। হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে মাওয়ু'। এটা আসলে বানিয়ে নেয়া হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাকে কয়েক জায়গায় আনয়ন করেছেন। এর মধ্যে বহু অস্বীকার্য কথা রয়েছে। বিশেষ করে মসজিদে আকসায়, যা সূরায়ে বানী ইসরাঈলের শুরুতে রয়েছে। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

হযরত আবৃ মালিক আশ আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে তিনটি জিনিস হতে ভয় প্রদর্শন করেছেন। (১) ধূম, যা মুমিনদের অবস্থা সর্দির ন্যায় করবে, আর কাফিরদের সারাদেহ ফুলিয়ে দিবে। তার দেহের প্রতিটি গ্রন্থি হতে ধূম বের হবে।(২) দাববাতুল আর্দ। (৩) দাজ্জাল।"

হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "লোকদের মধ্যে ধূম ছড়িয়ে পড়বে। মুমিনের অবস্থা সর্দির মত হবে, আর কাফিরের দেহ ফুলে যাবে এবং প্রতিটি গ্রস্থি হতে তা বের হবে।"<sup>২</sup>

হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, ধূম্র গত হয়নি, বরং আগামীতে আসবে। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতেও ধূম্বের ব্যাপারে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়াইয়াত রয়েছে।

ইবনে আবি মুলাইকা (রঃ) বলেনঃ ''আমি একদা সকালে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গমন করি। তিনি আমাকে বলেন, আজ সারা রাত আমার ঘুম হয়নি।'' আমি জিজ্ঞেস করলামঃ কেন? তিনি উত্তরে বললেনঃ ''জনগণ বলেছে যে, লেজযুক্ত তারকা উদিত হয়েছে। সুতরাং আমি আশংকা করলাম যে, এটা ধূম তো নয়? কাজেই ভয়ে আমি সকাল পর্যন্ত চোখের পাতা বুঁজিনি।"

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ খুবই উত্তম।

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ বিশুদ্ধ।

কুরআনের ব্যাখ্যাতা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ধূম সম্পর্কে এরপ কথা বললেন এবং আরো বহু সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর অনুকূলে রয়েছেন। এ ব্যাপারে মারফৃ' হাদীসসমূহও রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে সহীহ, হাসান প্রভৃতি সব রকমেরই হাদীস আছে। এগুলো দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ধূম কিয়ামতের একটি আলামত, যার আবির্ভাব আগামীতে ঘটবে। কুরআন কারীমের বাহ্যিক শব্দও এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কেননা, কুরআনে একে স্পষ্ট ধূম বলা হয়েছে, যা সবাই দেখতে পায়। আর কঠিন ক্ষুধার সময়ের ধূমের দ্বারা এর ব্যাখ্যা দেয়া ঠিক নয়। কেননা, এটা তো একটা কাল্পনিক জিনিস। ক্ষুধা ও পিপাসার কাঠিন্যের কারণে চোখের সামনে ধোঁয়ার মত দেখা যায়, যা আসলে ধোঁয়া নয়। কিন্তু কুরআনের শব্দ গ্রুত্ব (স্পষ্ট ধোঁয়া) রয়েছে।

এরপরে আছে ঃ 'এটা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে।' এ উক্তিটিও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তাফসীরের পক্ষ সমর্থন করে। কেননা, ক্ষুধার ঐ ধোঁয়া শুধু মক্কাবাসীকে আবৃত করেছিল, দুনিয়ার সমস্ত লোককে নয়।

এরপর ঘোষিত হচ্ছেঃ 'এটা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' অর্থাৎ তাদেরকে এটা ধমক ও তিরস্কার হিসেবে বলা হবে। যেমন মহাপুরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে, (বলা হবেঃ) এটা সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।"(৫২ ঃ ১৩-১৪) অথবা ভাবার্থ এই যে, সেই দিন কাফিররা নিজেরাই একে অপরকে এই কথা বলবে।

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ 'তখন তারা বলবে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই শাস্তি হতে মুক্তি দিন, আমরা ঈমান আনবো।' অর্থাৎ কাফিররা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তা তাদের উপর হতে উঠিয়ে নেয়ার আবেদন করবে। যেমন মহামহিমান্তিত আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ ''যদি তুমি দেখতে, যখন তাদেরকে আগুনের উপর দাঁড় করানো হবে তখন তারা বলবেঃ হায়, যদি আমাদেরকে (পুনরায় দুনিয়ায়) ফিরিয়ে দেয়া হতো তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করতাম না এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!"(৬ ঃ ২৭) আর এক জায়গায় বলেনঃ

وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل و ربود و شرود رسود رسوم الله اجل و انذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل و دور و دو

অথাৎ ''যোদন তাদের শাস্তি আসবে সেই দিন সম্পক্তি তুমি মানুষকে সতক কর, তখন যালিমরা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছুকালের জন্যে অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিবো এবং রাসূলদের অনুসরণ করবো। (বলা হবেঃ) তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই?''(১৪ ঃ ৪৪)

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের নিকট তো এসেছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাতা এক রাসূল। অতঃপর তারা তাকে অমান্য করে বলেঃ সে তো শিখানো বুলি বলছে, সে তো এক পাগল।' যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

ردر ۱۹۰۵ و ۱۹ د و ۱۸ ریا ۱۹ سر ۱ یومیندِ یتذکر الإنسان وانی له الذکری ـ

অর্থাৎ "ঐ দিন মানুষ উপদেশ গ্রহণ করবে, কিন্তু তখন তাদের উপদেশ গ্রহণের সময় কোথায়?"(৮৯ঃ ২৩) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ

অর্থাৎ "তুমি যদি দেখতে যখন তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে, তারা অব্যাহতি পাবে না এবং তারা নিকটস্থ স্থান হতে ধৃত হবে। আর তারা বলবেঃ আমরা তাকে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু এতো দূরবর্তী স্থান হতে তারা নাগাল পাবে কিরুপে?"(৩৪ ঃ ৫১-৫২)

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ 'আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্যে রহিত করছি– তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।' এর দু'টি অর্থ হতে পারে। প্রথম অর্থঃ 'মনে করা যাক, যদি আমি আযাব সরিয়ে নেই এবং তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিই তবে সেখানে গিয়ে আবার তোমরা ঐ কাজই করবে যা পূর্বে করে এসেছো।' যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ অর্থাৎ "যদি আমি তাদের উপর দয়া করি এবং তাদের প্রতি আপতিত বিপদ দূর করে দিই তবে আবার তারা তাদের অবাধ্যতায় চক্ষু বন্ধ করে বিভ্রান্তের ন্যায় ঘূরে বেড়াবে।"(২৩ঃ ৭৫) যেমন আর এক জায়গায় বলেনঃ

ربه و هر درود ر وود بردور يه ود ۱ ودر ولو ردوا لعادوا لِما نهوا عنه وانهم لكزبون ـ

অর্থাৎ ''যদি তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয় তবে অবশ্যই তারা আবার ঐ কাজই করবে যা হতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।''(৬ঃ ২৮)

দ্বিতীয় অর্থঃ যদি শাস্তির উপকরণ কায়েম হয়ে যাওয়া এবং শাস্তি এসে যাওয়ার পরেও আমি অল্প দিনের জন্যে শাস্তি রহিত করি তবুও তারা কপটতা, অশ্লীলতা এবং অবাধ্যাচরণ হতে বিরত থাকবে না।

এর দ্বারা এটা অপরিহার্য হয় না যে, আযাব তাদের উপর এসে যাওয়ার পর আবার সরে যায়, যেমন হযরত ইউনুস (আঃ)-এর কওমের ব্যাপারে হয়েছিল। আল্লাহ তা আলা বলেন ঃ

অর্থাৎ "(কোন জনপদবাসী কেন এমন হলো না যারা ঈমান আনতো এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসতো?) তবে ইউনুস (আঃ)-এর সম্প্রদায় ব্যতীত, তারা যখন বিশ্বাস করলো তখন আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে হীনতাজনক শাস্তি হতে মুক্ত করলাম এবং কিছুকালের জন্যে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিলাম।"(১০ঃ ৯৮) সূতরাং এটা জ্ঞাতব্য বিষয় যে, হযরত ইউনুস (আঃ)-এর কওমের উপর আযাব শুরু হয়ে যায়নি, তবে অবশ্যই ওর উপকরণ বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তাদের উপর আল্লাহর আযাব পৌঁছে যায়নি।

আর এর দারা এটাও অপরিহার্য নয় যে, তারা তাদের কুফরী হতে ফিরে গিয়েছিল, অতঃপর পুনরায় ওর দিকে ফিরে এসেছিল। যেমন হযরত শুআয়েব (আঃ) এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারীদেরকে যখন তাঁর কওম বলেছিলঃ ''হয় তোমরা আমাদের জনপদ ছেড়ে দাও, না হয় আমাদের মাযহাবে ফিরে এসো।'' তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেনঃ ''যদিও আমরা তা অপছন্দ করি

তবুও কি? যদি আমরা তোমাদের মাযহাবে ফিরে যাই আল্লাহ আমাদেরকে তা হতে বাঁচিয়ে নেয়ার পর তবে আমাদের চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী ও আল্লাহর প্রতি অপবাদদাতা আর কে হতে পারে?"এটা স্পষ্ট কথা যে, হযরত শুআয়েব (আঃ) ওর পূর্বেও কখনো কুফরীর উপর পা রাখেননি।

কাতাদা (রঃ) বলেন যে, 'তোমরা প্রত্যাবর্তনকারী' এর ভাবার্থ হচ্ছে 'তোমরা আল্লাহর আ্যাবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।' প্রবলভাবে পাকড়াও দ্বারা বদর যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে মাস্উদ (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীয় ঐ দলটি যাঁরা ধূম গত হয়ে গেছে বলেন তাঁরা بَطْشَدُ -এর অর্থ এটাই করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এবং একটি জামাআত হতে এটাই বর্ণিত আছে। যদিও ভাবার্থ এটাও হয়, কিন্তু বাহ্যতঃ তো এটাই বুঝা যাছে যে, এর দ্বারা কিয়ামতের দিনের পাকড়াওকে বুঝানো হয়েছে। অবশ্য বদরের দিনও নিঃসন্দেহে কাফিরদের জন্যে কঠিন পাকড়াও এর দিন ছিল।

হযরত ইকরামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "কঠিন পাকড়াও দ্বারা বদরের দিনকে বুঝানো হয়েছে এ কথা হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বললেও আমার মতে এর দ্বারা কিয়ামতের দিনের পাকড়াওকে বুঝানো হয়েছে।"

১৭। এদের পূর্ব আমি তো ফিরাউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের নিকটও এসেছিল এক মহান রাসূল।

১৮। সে বললোঃ আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর। আমি তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসূল। ۱۷- وَلَقَدْ فَدَنَا قَدَّبُلُهُمْ قَدُومُ وَرَعُونَ وَجَاءُهُمْ رَسُولُ كَرِيمٌ ٥ وَرَعُونَ وَجَاءُهُمْ رَسُولُ كَرِيمٌ ٥ ۱۸- أن أدوا إلَى عِبَادَ اللهِ إنِي المُورِيمُ ٥ رور رور و رور و رود و لا

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদ বিশুদ্ধ। হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) এবং হ্যরত ইকরামা (রঃ)-এর মতেও এ দু'টি রিওয়াইয়াতের মধ্যে এ রিওয়াইয়াতিটি সঠিকতর। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১৯। এবং তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে উদ্ধত হয়ো না, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করছি স্পষ্ট প্রমাণ।

২০। তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে না পার, তজ্জন্যে আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের স্মরণ নিচ্ছি।

২১। যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে তোমরা আমা হতে দূরে থাকো।

২২। অতঃপর মৃসা (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট নিবেদন করলোঃ এরা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়।

২৩। আমি বলেছিলামঃ তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রজনীযোগে বের হয়ে পড়, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।

২৪। সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, তারা এমন এক বাহিনী যারা নিমজ্জিত হবে।

২৫। তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ

২৬। কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ, ١٩- وَانَ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّى از و و و السياطين مَبِينِ ٥ اتِيكُمْ بِسُلُطِنِ مَبِينِ ٥

۰ ۲- وَإِنْرِي عَــٰذُتْ بِرَبِّي وَرَبِكُمْ

رو *رو ووو* ان ترجمون ٥

٢١- وَإِنْ لَسَمْ تُسؤُمِ نُسوُا لِتَ

رور وو فاعتزلون ٥

ه م وه ر مجرمون ⊙

٢٣- فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ

*ھ∞ موہ ر* لا متبعون ⊙

٢٤- واتركِ البَّحْسِرُ رَهُواً إِنْهُمْ وودوه 1/90 ر

وووشرور جند مغرقون ⊙

٢٥- كُمُ تَركُ لُونُ مِنْ جَنْتٍ

*6 ووه و* وعيون ⊙

٣٠ - وزروع ومقام كريم ٥

২৭। কত বিলাস উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিতো!

২৮। এই রূপই ঘটেছিল এবং আমি এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে।

২৯। আকাশ এবং পৃথিবী কেউই
তাদের জন্যে অশ্রুপাত করেনি
এবং তাদেরকে অবকাশও
দেয়া হয়নি।

৩০। আমি তো উদ্ধার করেছিলাম বানী ইসরাঈলকে লাগ্রুনাদায়ক শাস্তি হতে

৩১। ফিরাউনের; সে তো ছিল পরাক্রান্ত সীমালংঘনকারীদের মধ্যে।

৩২। আমি জেনে শুনেই তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম,

৩৩। এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম নিদর্শনাবলী, যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা।

٢٧- وَنَعْمَةٍ كَأَنُوا فِيهَا َرُ \ رِقْفِ رِرِدٍ \ ٢٨- كَـٰذَلِكَ وَأُورِثُنَهَا قَـُوهِ ٢٧- فَمَابَكَتُ عَلَيْهُمُ السَّمَاءُ ا وَالْارِضُ وَمَا كَانُواْ مُنظِّرِينَ عَ ٠٣٠ وَلَقَدُ نَجِينًا بَنِي رِاسُرًا ءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيَنِ ٥ ٣١- مِنَ فِــُرعَــُونُ إِنَّهُ كَــانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسِرِفِينَ ٥ ٣٢- وَلَقَدِ اخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْم على العلمين ٥

٣٣- وأتينهم مِن الآيتِ مكا

رِفيهِ بِلُوَّا مِبِينَ ٥

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি ঐ মুশরিকদের পূর্বে মিসরের কিবতীদেরকে পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি তাদের কাছে তাঁর সম্মানিত রাসূল হযরত মূসা (আঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মূসা (আঃ) তাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেনঃ "তোমরা বানী ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। আমি আমার নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে কতকগুলো মু'জিযা নিয়ে এসেছি। যারা হিদায়াত

মেনে নিবে তারা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর অহীর আমানতদার করে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন। আমি তোমাদের নিকট তাঁর বাণী পোঁছিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের আল্লাহর বাণীকে মেনে না নিয়ে উদ্ধৃত্য প্রকাশ করা মোটেই উচিত নয়। তাঁর বর্ণনাকৃত দলীল-প্রমাণাদি ও আহকামের সামনে মাথা নত করা একান্ত কর্তব্য। যারা তাঁর ইবাদত হতে বিমুখ হবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি তোমাদের সামনে প্রকাশ্য দলীল ও স্পষ্ট নিদর্শন পেশ করছি। তোমাদের মন্দ কথন ও অপবাদ হতে আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আবূ সালেহ (রঃ) এ অর্থই করেছেন। আর কাতাদা (রঃ) পাথর দ্বারা হত্যা করা অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ 'আমি তোমাদের দেয়া মুখের কষ্ট ও হাতের কষ্ট হতে আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শরণাপন্ন হচ্ছি। হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে আরো বললেনঃ "যদি তোমরা আমার কথা মান্য না কর, আমার উপর যদি তোমাদের আস্থা না থাকে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনতে মন না চায় তবে কমপক্ষে আমাকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকো এবং ঐ সময়ের জন্যে প্রস্তুত থাকো যখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন।"

অতঃপর যখন হযরত মৃসা (আঃ) তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করলেন, অন্তর খুলে তাদের মধ্যে প্রচার কার্য চালিয়ে গেলেন, তাদের সর্বপ্রকারের মঙ্গল কামনা করলেন এবং তাদের হিদায়াতের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেন, তখনও দেখলেন যে, দিন দিন তারা কৃষ্ণরীর দিকেই এগিয়ে চলছে, ফলে বাধ্য হয়ে তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের জন্যে বদদ্'আ করলেন। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وقال مُوسَى رَبَّنا إِنك أَتَيْتَ فِرعُونَ وَمُلاَهُ زِينَةَ وَامُوالاً فِي الْبَحْيُوةِ الدِّنَيا رَبِّنَا لِيسَالُهُ الْمُوالِهِمْ وَامُوالاً فِي الْبَحْيُوةِ الدِّنَيا رَبِّنَا لِيسَظِلُوا عَنْ سَبِيلِكُ رَبِنَا اطْمِسْ عَلَى امْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قَلُوبِهِمْ فَلا رَبِنَا لِيسَظِلُوا عَنْ سَبِيلِكُ رَبِنَا اطْمِسْ عَلَى امْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قَلُوبِهِمْ فَلا وَدِي رَبِي اللّهِمِينَ وَمُودِ مِنْ مَا مُنْ اللّهِمَ وَاللّهُ وَرَبِي وَمُودٍ مِنْ مُنْ اللّهِمِينَ وَمُودًا مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُمْ وَاللّهُ وَلَا قَدْ الْجِيبَتُ ذَعُوتُكُما فَاسْتَقِيماً-

অর্থাৎ "মূসা (আঃ) বললোঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে বাহ্যাড়ম্বর ও ধন-দৌলত প্রদান করেছেন যেন তারা (আপনার বান্দাদেরকে) আপনার পথ হতে ভ্রষ্ট করে, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের ধন-মালকে আপনি ধ্বংস করে দিন এবং তাদের অন্তরকে

শক্ত করে দিন, সুতরাং তারা যেন ঈমান আনয়ন না করে যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবলোকন করে। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ তোমাদের দু'জনের (হযরত মূসা আঃ ও হযরত হারুনের আঃ) প্রার্থনা কবৃল করা হলো, সুতরাং তোমরা স্থির থাকো।" (১০ঃ ৮৮-৮৯)

এখানে রয়েছেঃ "আমি মৃসা (আঃ)-কে বললাম, তুমি আমার বান্দাদেরকে অর্থাৎ বানী ইসরাঈলকে নিয়ে রজনী যোগে বের হয়ে পড়, নিশ্চয়ই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। কিন্তু নির্ভয়ে চলে যাবে। আমি তোমাদের জন্যে সমুদ্রকে শুষ্ক করে দিবো।"

অতঃপর হযরত মৃসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ফিরাউন তার লোক-লশকর নিয়ে বানী ইসরাঈলকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। পথে সমুদ্র প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। হযরত মৃসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে সমুদ্রে নেমে পড়লেন। পানি শুকিয়ে গেল। সুতরাং তিনি সঙ্গীসহ সমুদ্র পার হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি ইচ্ছা করলেন য়ে, সমুদ্রে লাঠি মেরে ওকে প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দিবেন, যাতে ফিরাউন এবং তার লোকজন সমুদ্র পার হতে না পারে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে অহী করলেনঃ 'সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, তারা এমন বাহিনী যারা নিমজ্জিত হবে।'

ু -এর অর্থ হলো শুষ্ক রাস্তা, যা নিজের প্রকৃত অবস্থার উপর থাকে। মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য এই যে, সমুদ্রকে যেন প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া না হয় যে পর্যন্ত না শক্ররা এক এক করে সবাই সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ে। এসে পড়লেই সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে এবং এর ফলে সবাই নিমজ্জিত হবে।

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ 'তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য অট্টালিকা, কত বিলাস উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিতো!' এসব ছেড়ে তারা সবাই ধাংসের মুখে পতিত হয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, মিসরের নীল সাগর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নদীগুলোর সরদার এবং সমস্ত নদী ওর অধীনস্থ। যখন ওকে প্রবাহিত রাখার আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হয় তখন সমস্ত নদীকে তাতে পানি পৌছিয়ে দেয়ার হুকুম করা হয়। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী তাতে পানি আসতে থাকে। অতঃপর তিনি নদীগুলোকে বন্ধ করে দেন এবং ওগুলোকে নিজ নিজ জায়গায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ফিরাউন এবং তার পারিষদবর্গের ঐ বাগানগুলো নীল সাগরের উভয় তীর ধরে ক্রমান্বয়ে চলে গিয়েছিল। এই ক্রমপরম্পরা 'আসওয়ান' হতে 'রাশীদ' পর্যন্ত ছিল। এর নয়টি উপনদী ছিল। ওগুলোর নাম হলোঃ ইসকানদারিয়া, দিমইয়াত, সারদোস, মান্ফ, ফুয়ুম, মুনতাহা। এগুলোর একটির সঙ্গে অপরটির সংযোগ ছিল। একটি হতে অপরটি বিচ্ছিন্ন ছিল না। পাহাড়ের পাদদেশে তাদের শস্যক্ষেত্র ছিল যা মিসর হতে নিয়ে সমুদ্র পর্যন্ত বরাবর চলে গিয়েছিল। নদীর পানি এই সবগুলোকে সিক্ত করতো। তারা পরম সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করছিল। কিন্তু তারা গর্বে ফুলে উঠেছিল। পরিশেষে তারা এসব নিয়ামত রেখে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছিল। এক রাত্রির মধ্যেই তারা সমস্ত নিয়ামত ছেড়ে দুনিয়া হতে চির বিদায় গ্রহণ করে এবং তাদেরকে ভূষির মত উড়িয়ে দেয়া হয় এবং গত হয়ে যাওয়া দিনের মত নিশ্চিক্ত করে দেয়া হয়। এমনভাবে তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয় য়ে, আর উখিত হয়নি। তারা জাহান্নামবাসী হয়ে যায় এবং ওটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।

আল্লাহ তা'আলা এই সমুদয় নিয়ামতের উত্তরাধিকারী করে দেন বানী ইসরাঈলকে। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "যে সম্প্রদায়কে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পন্চিমের উত্তরাধিকারী করি; এবং বানী ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভবাণী সত্যে পরিণত হলো, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল; আর ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যেসব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তা ধ্বংস করেছি।"(৭ ঃ ১৩৭)

এখানেও 'ভিন্ন সম্প্রদায়কে উত্তরাধিকারী করেছিলাম' দ্বারা বানী ইসরাঈলকেই বুঝানো হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আকাশ ও পৃথিবী কেউই তাদের জন্যে অশ্রুপাত করেনি।' কেননা, ঐ পাপীদের এমন কোন সৎ আমলই ছিল না যা আকাশে উঠে থাকে এবং এখন না উঠার কারণে তারা কাঁদবে বা দুঃখ-আফসোস করবে। আর যমীনেও এমন জায়গা ছিল না যেখানে বসে তারা আল্লাহর ইবাদত করতো এবং এখন তাদেরকে না পেয়ে ওটা দুঃখ ও শোক প্রকাশ করবে। কাজেই এগুলো তাদের ধ্বংসের কারণে কাঁদলো না এবং দুঃখ প্রকাশ করলো না।'

মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ 'তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।' হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 'আকাশের দু'টি দরযা রয়েছে, একটি দিয়ে তার (মানুষের) রুয়ী নেমে আসে এবং অপরটি দিয়ে তার আমল এবং কথা উপরে উঠে যায়। যখন সে মারা যায় এবং তার আমল ও রিযক বন্ধ হয়ে যায় তখন ও দুটি কাঁদতে থাকে।" অতঃপর তিনি তার আমল ও রিযক বন্ধ হয়ে যায় তখন ও দুটি কাঁদতে থাকে।" অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন যে, তারা যমীনে কোন ভাল কাজ করেনি যে, তাদের মৃত্যুর কারণে যমীন কাঁদবে এবং তাদের কোন ভাল কথা ও ভাল কাজ আকাশে উঠেনা যে, ওগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে আকাশ কাঁদবে।"

হযরত শুরাইহ্ ইবনে আবীদিল হাযরামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ইসলাম দারিদ্রোর অবস্থায় শুরু হয়েছে এবং সত্ত্রই দারিদ্রোর অবস্থায় ফিরে যাবে, যেমনভাবে শুরু হয়েছিল। জেনে রেখো যে, মুমিন কোথায়ও অপরিচিত মুসাফিরের মত মৃত্যুবরণ করে না। মুমিন সফরে যে কোন জায়গায় মারা যায়, সেখানে তার জন্যে কোন ক্রন্দনকারী না থাকলেও তার জন্যে যমীন ও আসমান ক্রন্দন করে।" তারপর তিনি والدرض والدر والدرض والدر والدرض والدر والدرض والدر والدرض والدرض والدرض والدر والدرض والدرض والدر والدرض والدر والدرض والدر والدرض والدر والدرض والدر والدر والدرض والدر والدر

কোন এক ব্যক্তি হ্যরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "আসমান ও যমীন কারো জন্যে কখনো কেঁদেছে কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আজ তুমি আমাকে এমন একটি কথা জিজ্ঞেস করলে যা ইতিপূর্বে কেউ কখনো জিজ্ঞেস করেনি। তাহলে শুনো, বান্দার জন্যে যমীনে নামাযের একটি জায়গা থাকে এবং তার আমল উপরে উঠার জন্যে আসমানে একটি জায়গা থাকে। ফিরাউন এবং তার লোকদের কোন ভাল আমল ছিলই না। কাজেই না যমীন তাদের জন্যে কেঁদেছে, না আসমান এবং না তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয় যে, তারা পরে কোন সৎ

এ হাদীসটি হাফিয আব ইয়়ালা মুসিলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আমল করতে পারে।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কেও এই প্রশ্নই করা হলে তিনিও প্রায় ঐ উত্তরই দেন, এমন কি তিনি একথাও বলেন যে, মুমিনদের জন্যে যমীন চল্লিশ দিন পর্যন্ত কাঁদতে থাকে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) এটা বর্ণনা করলে এক ব্যক্তি এতে বিশ্বয় প্রকাশ করলো। তখন তিনি বললেনঃ সুবহানাল্লাহ! এতে বিশ্বয়ের বিষয় কি আছে? যে বান্দা তার রুক্'ও সিজদা দ্বারা যমীনকে আবাদ রাখতো, যে বান্দার তাকবীর ও তাসবীহর শব্দ আসমান বরাবরই শুনতে থাকতো, ঐ আবেদ বান্দার জন্যে এ দুটি কেন কাঁদেবে না?

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ফিরাউন ও তার লোকদের মত লাঞ্ছিত ও অপমানিত লোকদের জন্যে যমীন ও আসমান কাঁদবে কেন?

ইবরাহীম (রঃ) বলেন যে, যখন হতে দুনিয়া রয়েছে তখন হতে আসমান শুধু দুই ব্যক্তির জন্যে কেঁদেছে। তাঁর ছাত্র আবীদ (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "আসমান ও যমীন কি প্রত্যেক মুমিনের জন্যে কাঁদে না?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "শুধু ঐ স্থানটুকু কাঁদে যে স্থানটুকু দিয়ে তার আমল উপরে উঠে যায়।" অতঃপর তিনি বলেন যে, আসমানের রক্তরঙ্গে রঞ্জিত ও চর্মের রূপ ধারণ করাই হলো ওর ক্রন্দন করা। আসমানের এরূপ অবস্থা শুধু দুই ব্যক্তির শাহাদতের সময় হয়েছিল। হয়রত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আঃ)-কে যখন শহীদ করে দেয়া হয় তখন আকাশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল এবং রক্ত বর্ষণ করেছিল। আর হয়রত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ)-কে যখন শহীদ করা হয় তখনও আকাশ লাল বর্ণ ধারণ করেছিল।

ইয়াযীদ ইবনে আবি যিয়াদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের কারণে চার মাস পর্যন্ত আকাশের প্রান্ত লাল ছিল এবং এই লালিমাই ওর ক্রন্দন। সুদ্দী কাবীরও (রঃ) এটাই বলেছেন।

আতা খুরাসানী (রঃ) বলেন যে, আকাশের প্রান্ত লাল বর্ণ ধারণ করাই হলো ওর ক্রন্দন।

এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে হত্যা করার দিন তাঁর বধ্যভূমির যে কোন পাথরকেই উল্টানো হতো ওরই নীচে জমাট রক্ত পাওয়া যেতো। ঐদিন সূর্যে গ্রহণ লেগেছিল, আকাশ-প্রান্ত লাল বর্ণ ধারণ করেছিল এবং পাথর বর্ষিত হয়েছিল। কিন্তু এসবের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে।

এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এগুলো শিয়া সম্প্রদায়ের বানানো কাহিনী। এগুলো সবই ভিত্তিহীন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ও মর্মান্তিক। কিন্তু শিয়া সম্প্রদায় এটাকে অতিরঞ্জিত করেছে এবং এর মধ্যে বহু মিথ্যা ঘটনা ঢুকিয়ে দিয়েছে, যেগুলো সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন।

এটা খেয়াল রাখার বিষয় যে, দুনিয়ায় এর চেয়েও বড় বড় গুরুত্পূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যা হয়রত হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের ঘটনা হতেও বেশী মর্মান্তিক। কিন্তু এগুলো সংঘটিত হওয়ার সময়ও আসমান, যমীন প্রভৃতির মধ্যে এরূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। তাঁরই সম্মানিত পিতা হযরত আলীও (রাঃ) শহীদ হয়েছিলেন যিনি সর্বসন্মতভাবে তাঁর চেয়ে উত্তম ছিলেন। কিন্তু তখনো তো পাথরের নীচে জমাট রক্ত দেখা যায়নি এবং অন্য কিছুও পরিলক্ষিত হয়নি। হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-কে ঘিরে নেয়া হয় এবং বিনা দোষে অত্যন্ত নিষ্ঠরভাবে হত্যা করা হয়। হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে ফজরের নামাযের অবস্থায় নামায-স্থলেই হত্যা করে দেয়া হয়। এটা ছিল এমনই এক কঠিন বিপদ যেমনটি ইতিপূর্বে মুসলমানদের কাছে কখনো পৌঁছেনি! কিন্তু এসব ঘটনার কোন একটিরও সময় ঐ সব ব্যাপার ঘটেনি, হ্যরত হুসাইন (রাঃ)-এর হত্যার সময় যেগুলো ঘটার কথা শিয়ারা প্রচার করেছে। উপরোক্ত ঘটনাগুলোকে বাদ দিয়ে যদি সমস্ত মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক জগতের নেতা হযরত মুহামাদ (সঃ)-কেই শুধু ধরা হয় তবুও দেখা যাবে যে, তাঁর মৃত্যুর সময়ও শিয়াদের কথিত ঘটনাগুলোর একটিও ঘটেনি। আরো দেখা যায় যে, যেই দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পুত্র হযরত ইবরাহীম (রাঃ) ইন্তেকাল করেন সেই দিনই ঘটনাক্রমে সূর্য গ্রহণ হয়। তখন কে একজন বলে ওঠে যে, হযরত ইবরাহীম (রাঃ)-এর মৃত্যুর কারণেই সূর্য গ্রহণ হয়েছে। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূর্য গ্রহণের নামায আদায় করেন, অতঃপর ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেনঃ "সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো জন্ম ও মৃত্যুর কারণে এ দুটোতে গ্ৰহণ লাগে না।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের প্রতি নিজের অনুগ্রহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ 'আমি তো উদ্ধার করেছিলাম বানী ইসরাঈলকে ফিরাউনের লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে। নিশ্চয়ই সে ছিল পরাক্রান্ত সীমালংঘন কারীদের মধ্যে।' সে বানী ইসরাঈলকে ঘৃণার পাত্র মনে করতো। তাদের দ্বারা সে নিকৃষ্টতম কার্য করিয়ে নিতো। তাদের দ্বারা সে বড় বড় কাজ বিনা পারিশ্রমিকে করিয়ে নিতো। সে আত্মগর্বে ফুলে উঠেছিল। আল্লাহর যমীনে সে হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। তার এসব মন্দ কর্মে তার কওমও তার সহযোগী ছিল।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের উপর নিজের আর একটি অনুগ্রহের কথা বলেনঃ 'আমি জেনে শুনেই তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।' অর্থাৎ তিনি ঐ যুগের সমস্ত লোকের উপর বানী ইসরাঈলকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। প্রত্যেক যুগকেই عَالَمُ বলা হয়। অর্থ এটা নয় যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত লোকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল। এটা আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মতঃ

وَالَّا يَمُوسَى إِنَّى اصطفيتكَ عَلَى النَّاسِ قَالَ النَّاسِ

অর্থাৎ "হে মূসা (আঃ)! আমি তোমাকে লোকদের উপর মনোনীত করেছি।"(৭ঃ ১৪৪) অর্থাৎ তাঁর যুগের লোকদের উপর। হযরত মরিয়ম (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ পাকের নিম্নের উক্তিটিও অনুরূপঃ

وَ اصْطُفْكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَلْمِينَ ـ

অর্থাৎ "তিনি তোমাকে (হ্যরত মরিয়ম আঃ-কে) বিশ্বের নারীদের মধ্যে মনোনীত করেছেন।"(৩ঃ ৪২) অর্থাৎ তাঁর যুগের সমস্ত নারীর মধ্যে তাঁকে আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। সর্বযুগের নারীদের উপর যে হ্যরত মরিয়ম (আঃ)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল এটা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, উম্মুল মুমিনীন হ্যরত খাদীজা (রাঃ) হ্যরত মরিয়ম (আঃ) অপেক্ষা উত্তম ছিলেন বা কমপক্ষে সমান তো ছিলেন। অনুরূপভাবে ফিরাউনের স্ত্রী হ্যরত আসিয়া বিনতে মা্যাহিমও (রাঃ) ছিলেন। আর হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-এর ফ্যীলত সমস্ত নারীর উপর তেমনই যেমন সুরুয়ায় বা ঝোলে ভিজানো রুটির ফ্যীলত অন্যান্য খাদ্যের উপর।

মহান আল্লাহ বানী ইসরাঈলের উপর তাঁর আরো একটি অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে ঐ সব যুক্তি-প্রমাণ, নিদর্শন, মু'জিযা ও কারামত দান করেছিলেন যেগুলোর মধ্যে হিদায়াত অনুসন্ধান কারীদের জন্যে সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।

৩৪। তারা বলেই থাকে,

৩৫। আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নেই এবং আমরা আর পুনরুখিত হবো না। سَ آور ۱*۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۳۹ و ۱۳۳۹ و ۱۳۹ و ۱۳۳۹ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۹ و ۱۳۳۹* 

٣٥- إِنَّ هِيَ إِلَّا مُوْسَتُنَا ٱلأُولَى

وماً نحنُ بِمنشرِينَ ٥

৩৬। অতএব তোমরা যদি
সত্যবাদী হও তবে আমাদের
পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর।
৩৭। শ্রেষ্ঠ কি তারা, না তুব্বা
সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা?
আমি তাদেরকে ধ্বংস
করেছিলাম, অবশ্যই তারা ছিল
অপরাধী।

۳۲- فساتوا بابائنا إن كنتم صدقين ٥ ٣٧- أهم خسير أم قسوم تبع والذين مِن قبلهم أهلكنهم سرود و و مرود الهم كانوا مجرمين ٥

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের কিয়ামতকে অস্বীকারকরণ এবং এর দলীলের বর্ণনা দেয়ার পর এটাকে খণ্ডন করেন। তাদের ধারণা ছিল এই যে, কিয়ামত হবে না এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবনও নেই। আর হাশর নশর ইত্যাদি সবই মিথ্যা। তারা দলীল এই পেশ করে যে, তাদের পিতা-মাতা তো মারা গেছে, তারা জীবিত হয়ে পুনরায় ফিরে আসে না কেন?

তাদের এই দলীল কতইনা বাজে, অর্থহীন এবং নির্বৃদ্ধিতাপূর্ণ! পুনরুখান ও মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ এটা তো হবে কিয়ামতের সময়। এর অর্থ এটা নয় যে, জীবিত হয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসবে। ঐদিন এই যালিমরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। ঐ সময় উন্মতে মুহাম্মাদী (সঃ) পূর্বের উন্মতদের উপর সাক্ষী হবে এবং তাদের উপর তাদের নবী (সঃ) সাক্ষী হবেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা এদেরকে ভীতি প্রদর্শন করছেন যে, এদের এই পাপেরই কারণে এদের পূর্ববর্তীদের উপর যে শাস্তি এসেছিল ঐ শাস্তিই না জানি হয় তো এদের উপরও এসে পড়বে এবং তাদের ন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাদের ঘটনাবলী সূরায়ে সাবার মধ্যে গত হয়েছে। তারা ছিল কাহতানের আরব এবং এরা হলো আদনানের আরব।

সাবার হুমায়েরগণ তাদের বাদশাহকে 'তুব্বা' বলতো, যেমন পারস্যের বাদশাহকে 'কিসরা', রোমের বাদশাহকে 'কায়সার', মিসরের বাদশাহকে 'ফিরাউন' এবং হাবশের বাদশাহকে 'নাজ্জাসী' বলা হতো। তাদের মধ্যে একজন তুব্বা ইয়ামন হতে বের হয় এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করতে থাকে। সে সমরকন্দে পৌছে যায় এবং সব দেশের বাদশাহদেরকে পরাজিত করতে থাকে এবং নিজের সামাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে। িত্যা ক্ষাবাহিনী এবং জসংখ্যা প্রজা তার

অধীনস্ত ছিল। সে-ই হীরা নামক শহরটি স্থাপন করে। তার যুগে সে মদীনাতেও এসেছিল। তথাকার অধিবাসীদের সাথে সে যুদ্ধও করেছিল। কিন্তু জনগণ তাকে বাধা দেয়। মদীনাবাসীরা তার সাথে এই আচরণ করে যে, দিনে তার সাথে যুদ্ধ করতো, আবার রাত্রে তার মেহমানদারী করতো। শেষে সেও লজ্জা পায় এবং যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়। তথাকার দু'জন ইয়াহুদী আলেম তার সঙ্গী হয়েছিলেন যাঁরা হযরত মুসা (আঃ)-এর সত্য দ্বীনের উপর ছিলেন। তাঁরা সদা-সর্বদা তাকে ভাল-মন্দ্র সম্পর্কে উপদেশ দিতে থাকতেন। তাঁরা তাকে বলেনঃ ''আপনি মদীনা ধ্বংস করতে পারেন না। কেননা, এটা হলো শেষ নবীর হিজরতের জায়গা।" সূতরাং সে সেখান হতে ফিরে যায় এবং ঐ দু'জন আলেমকেও সঙ্গে নেয়। যখন সে মক্কায় পৌঁছে তখন সে বায়তুল্লাহ শরীফকে ভেঙ্গে দেয়ার ইচ্ছা করে। কিন্ত ঐ দু'জন আলেম তাকে ঐ কাজ হতে বিরত রাখেন এবং ঐ পবিত্র ঘরের শ্রেষ্ঠত ও মর্যাদার কথা তার সামনে পেশ করেন। তাঁরা তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, এ ঘরের ভিত্তি স্থাপনকারী ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং শেষ নবী (সঃ)-এর হাতে এ ঘরের মূল শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান প্রকাশ পাবে। ঐ বাদশাহ তুব্বা তাঁদের এ কথা শুনে স্বীয় সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে। এমনকি নিজেই সে বায়তুল্লাহ শরীফের খুব সম্মান করে, ওর তাওয়াফ করে এবং ওর উপর গেলাফ চড়িয়ে দেয়। অতঃপর সে সেখান হতে ইয়ামনে ফিরে যায়। স্বয়ং সে হযরত মুসা (আঃ)-এর ধর্মে প্রবেশ করে এবং সমগ্র ইয়ামনে এ ধর্মই ছড়িয়ে দেয়। তখন পর্যন্ত হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটেনি এবং ঐ যুগের লোকদের জন্যে হ্যরত মুসা (আঃ)-এর ঐ সত্য ধর্মই পালনীয় ছিল। ঐ তুব্বা বাদশাহর ঘটনা সীরাতে ইবনে ইসহাকের মধ্যে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং হাফিয ইবনে আসাকিরও (রঃ) স্বীয় কিতাবে সুদীর্ঘভাবে আনয়ন করেছেন। তাতে রয়েছে যে, ঐ তুব্বার সিংহাসন দামেস্কে ছিল। তার সেনাবাহিনীর সারি দামেস্ক হতে ইয়ামন পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "(অপরাধীকে) হদ লাগানো বা নির্ধারিত শান্তি প্রদানের পর ঐ শান্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির গুনাহ মাফ হয়ে যায় কি-না তা আমি জানি না, আর তুব্বা (বাদশাহ) অভিশপ্ত ছিল কি-না সেটাও আমার জানা নেই এবং যুলকারনাইন নবী ছিল কি বাদশাহ ছিল এখবরও আমি রাখি না।" অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, নবী (সঃ) এ কথাও বলেনঃ "হযরত উয়ায়ের নবী ছিল কি-না এটাও আমি জানি না।"

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ইমাম দারকুতনী (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি শুধু আবদুর রায্যাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন। অন্য সনদে রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হযরত উযায়ের নবী ছিলেন কি-না তা আমার জানা নেই এবং তুব্বার উপর লা'নত করা হয়েছে কি-না এটাও আমি জানি না।" এ হাদীসটি আনয়নের পর হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) ঐ দু'টি রিওয়াইয়াত এনেছেন যাতে তুব্বাকে গালি দিতে ও লা'নত করতে নিষেধ করা হয়েছে, যেমন আমরাও বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ। জানা যাচ্ছে যে. সে পূর্বে কাফির ছিল এবং পরে মুসলমান হয়েছিল, অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ)-এর দ্বীনে প্রবেশ করেছিল। ঐ যুগের আলেমদের হাতে সে ঈমান কবৃল করেছিল। এটা হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বের ঘটনা। জুরহুমের যুগে সে বায়তুল্লাহর হজ্ব করেছিল এবং বায়তুল্লাহর উপর গেলাফও উঠিয়েছিল। এইভাবে সে বায়তুল্লাহ শরীফের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেছিল। আল্লাহর নামে সে ছয় হাজার উট কুরবানী করেছিল। আরো খুব দীর্ঘ ঘটনা রয়েছে যা হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) এবং হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। মূল ঘটনার স্থিতি হযরত কা'ব আহবার (রাঃ) এবং হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)-এর উপর নির্ভরশীল। অহাব ইবনে মুনাব্বাহও (রঃ) এ কাহিনী এনেছেন! হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) এই তুব্বার কাহিনীর সাথে অন্য তুব্বার কাহিনীও মিলিয়ে দিয়েছেন যে এর বহু পরে ছিল। এই তুব্বার কওম তো এর হাতে মুসলমান হয়েছিল। এর ইন্ডেকালের পর তারা কুফরীর দিকে পুনরায় ফিরে যায় এবং আবার আগুনের ও মূর্তির পূজা শুরু করে দেয়। যেমন এটা সূরায়ে সাবায় বর্ণিত হয়েছে। ওর তাফসীরে আমরাও সেখানে এর পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেন যে, এই তুকা কা'বার উপর গেলাফ চড়িয়েছিল। হযরত সাঈদ (রঃ) জনগণকে বলতেন ঃ 'তোমরা তুকাকে মন্দ বলো না।' এ হলো মাঝামাঝির তুকা। তার নাম ছিল আসআদ আবৃ কুরায়েব ইবনে মুলাইকারব ইয়ামানী। তার রাজত্ব তিনশ' ছাব্বিশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তখনকার রাজাদের মধ্যে কেউই তার মত এতো দীর্ঘস্থায়ী রাজত্ব পায়নি। রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াতের প্রায় সাতশ' বছর পূর্বে সে মারা যায়। ঐতিহাসিকরা এটাও বর্ণনা করেছেন যে, মদীনা নগরী শেষ নবী (সঃ)-এর হিজরতের জায়গা হওয়ার কথা যখন মদীনাবাসী ঐ দু'জন আলেম তাকে নিশ্চিতরূপে জানিয়ে দেন তখন সে একটি কবিতা রচনা করে এবং আমানত হিসেবে মদীনাবাসীর কাছে তা রেখে যায়। আর ওটা উত্তরাধিকার সূত্রে পরস্পর হস্তান্তর হতে থাকে। সনদসহ ওর রিওয়াইয়াত বরাবরই আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হিজরতের সময় ওর হাফিয ছিলেন হয়রত আব্ আইয়ুব খালেদ ইবনে যায়েদ (রাঃ)! ঘটনাক্রমে, বরং আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর অবতরণস্থল হয়েছিল তাঁর বাড়ীটিই। কবিতার পংক্তিগুলো নিম্নরূপঃ

شَهِدْتُ عَلَى اَحْمَدُ اَنَّهُ \* رَسُولُ اللَّهِ بَارِي النَّسَمِ فَلُو مُدَّ عُمْرِي إِلَى عَمْرِهِ \* لَكُنْتُ وَزِيراً لَّهُ وَابِنَ عَمِّي فَلُو مُدَّ عُمْرِي إِلَى عَمْرِهِ \* لَكُنْتُ وَزِيراً لَهُ وَابِنَ عَمِّي وَجَاهَدُتُ بِالسَيْفِ اعداءه \* وَفَرْجَتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلُّ عَمْ

অর্থাৎ ''আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত আহমাদ (সঃ) ঐ আল্লাহর রাসূল যিনি সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা। আমি যদি তাঁর যুগ পর্যন্ত জীবিত থাকি তবে অবশ্যই তাঁর মন্ত্রী ও তার চাচাতো ভাই হিসেবে থাকবো (এবং তাঁকে সাহায্য করবো)। আর আমি তাঁর শক্রদের বিরুদ্ধে তরবারী দ্বারা জিহাদ করবো এবং তাঁর অন্তর হতে সমস্ত চিন্তা-দুঃখ দূর করে দিবো।"

বর্ণিত আছে যে, ইসলামের যুগে সানআ নামক শহরে একটি কবর খনন করা হয়, তখন দেখা যায় যে, তাতে দু'টি মহিলা সমাধিস্থ রয়েছে, যাদের দেহ সম্পূর্ণরূপে সহীহ সালিম এবং অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। তাদের শিয়রে একটি চাঁদির ফালি লেগে রয়েছে। তাতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছেঃ "এ হচ্ছে হাই ও তামীসের কবর।" আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তাদের নাম ছিল হাই ও তামাযুর। মহিলা দু'টি তুব্বার ভগ্নী ছিল। মহিলা দু'টি মৃত্যু পর্যন্ত এ সাক্ষ্য দিয়ে গিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নেই। তারা আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক করেনি। তাদের পূর্ববর্তী সমস্ত সৎ লোকই এই সাক্ষ্যদান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল। সূরায়ে সাবার মধ্যে আমরা এই ঘটনা সম্পর্কে সাবার কবিতাগুলোও বর্ণনা করেছি। হযরত কা'ব (রঃ) বলতেনঃ "কুরআন কারীম দ্বারা তুব্বার প্রশংসা এভাবে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তার কওমের নিন্দে করেছেন, তার নয়।" হযরত আয়েশা (রাঃ) বলতেনঃ "তোমরা তুব্বাকে মন্দ বলো না, সে সৎ লোক ছিল।"

হযরত সা'দ সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা তুব্বাকে গালি দিয়ো না, সে মুসলমান হয়েছিল।" <sup>১</sup>

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তুবা নবী ছিল কি-না তা আমি জানি না।" আর একটি রিওয়াইয়াত গত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তুবা অভিশপ্ত ছিল কি-না তা আমার জানা নেই।" এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এই রিওয়াইয়াতটিই হয়রত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে। হয়রত আতা ইবনে আবি রাবাহ (রঃ) বলেনঃ "তোমরা তুবাকে গালি দিয়ো না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

৩৮। আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।

৩৯। আমি এ দু'টি অযথা সৃষ্টি করিনি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না।

৪০। সকলের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে তাদের বিচার দিবস।

৪১। যেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং তারা সাহায্যও পাবে না।

৪২। তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন তার কথা স্বতন্ত্র। তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

٣٨- وَمَــَا خَلَقُناً السَّ والارض وما بينهما لعبين ٥ ر ۱ رَرَ ۱ رَرِرُورِ وَلَكِنَّ اكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٥ · ٤- إِنْ يُومُ الْفُصِلِ مِيْـقَاتُهُمُّ رورور لا اجمعِين 0 ٤١- يُومُ لا يُغْنِى مُـُولَّى عَنْ ۵ مراد ۱ مراد ۱ مرود ۱۹۶۸ و درود رود رود رود رود مرود رود مرود الله ما منصرون ٥ ٤٢- إلا مَنَ رُحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُو

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং ইমাম বিতরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি আবদুর রায্যাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এখানে আল্লাহ তা'আলা নিজের আদল ও ইনসাফ এবং তাঁর বৃথা ও অযতা কোন কাজ না করার বর্ণনা দিচ্ছেন। যেমন মহামহিমানিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেনঃ

وَمَا خُلُقْنَا السَّمَاءُ وَالْارْضُ وَمَا بَينَهُمَا بَاطِلاً ذَٰلِكَ ظُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَويلُ سَيَّهُ وَ رَرُوهُ وَ سَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ـ

অর্থাৎ ''আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত জিনিস বৃথা সৃষ্টি করিনি। এটা কাফিরদের ধারণা। সুতরাং কাফিরদের জন্যে জাহান্নামের দুর্ভোগ রয়েছে।"(৩৮ঃ ২৭) অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ

المرود من المراود من المراود من المراود من المرود من المراود من المراود من المراود من المراود من الله الملك الله الملك الله الملك الله الملك المرود من المرود من المرود من المرود المرود من المرود ال

অর্থাৎ "তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে নাঃ মহিমানিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বৃদ নেই, সম্মানিত আরশের তিনি অধিপতি।"(২৩ ঃ ১১৫-১১৬)

ফায়সালার দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যেই দিন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে হক ফায়সালা করবেন। কাফিরদেরকে শান্তি দিবেন এবং মুমিনদেরকে দিবেন পুরস্কার। ঐ দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই আল্লাহ তা'আলার সামনে একত্রিত হবে। ওটা হবে এমন এক সময় যে, একে অপর হতে পৃথক হয়ে যাবে। এক আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের কোনই উপকার করতে পারবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَ رَوْرِ رَ فِإِذَا نِفِحْ فِي الصَّورِ فَلاَ أَنساب بينهم يومِنْذٍ ولا يتساءلون

অর্থাৎ ''যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেই দিন তাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে না এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না।''(২৩ ঃ ১০১) আর এক জায়গায় বলেনঃ

٠ / ١٥١٥ / ١٠٥٠ هـ ٥٠١٥ ١٥٥١٥ م ١٥٥١٥ م ١٥٥١٥ م ١٥٥٠ م ولا يسئل حميم حميماً - يبصرونهم

অর্থাৎ "সুহৃদ সুহৃদের তত্ত্ব নিবে না, তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর i"(৭০ঃ ১০-১১) অর্থাৎ কোন বন্ধু তার বন্ধুকে তার অবস্থা সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করবে না, অথচ তারা একে অপরকে দেখতে পাবে। ঐদিন কেউ কাউকেও কোন সাহায্য করবে না এবং বাহির হতেও কোন সাহায্য আসবে না। হ্যাঁ, তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন তার কথা স্বতন্ত্র। তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

৪৩। নিশ্চয়ই যাককৃম বৃক্ষ হবে-

88। পাপীর খাদ্য:

৪৫। গলিত তামের মত: ওটা তার উদরে ফুটতে থাকবে।

৪৬। ফুটন্ত পানির মত।

৪৭। (বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে,

৪৮। অতঃপর তার মস্তকের উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শান্তি দাও.

৪৯। (এবং বলা হবেঃ) আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সশ্মানিত অভিজাত।

তোমরা সন্দেহ করতে।

٤٤- طَعَامُ الْأَثِيمُ 6

28- كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿

٤٦- كَغُلِّي الْحَمِيْمِ ٥

٤٧- خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إلى سُواءِ

عَذَابِ الْحَمِيْمِ ٥

وران هذا ما كنتم به تمترون ون والمعتال المعالية ال

কিয়ামতকে অস্বীকারকারীদের জন্যে যে শাস্তি রয়েছে আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যারা কিয়ামতকে অবিশ্বাস করতঃ দুনিয়ায় সদা পাপকার্যে লিপ্ত থেকেছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন যাককৃম গাছ খেতে দেয়া হবে। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা আবূ জাহেলকে বুঝানো হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহ যে, এ আয়াতের ভীতি প্রদর্শনের মধ্যে সেও শামিল রয়েছে, কিন্তু শুধু

তারই সম্পর্কে আয়াতটি নাযিল হয়েছে এটা মনে করা ঠিক নয়। হয়রত আবৃ দারদা একটি লোককে এ আয়াতটি পড়াচ্ছিলেন, কিন্তু সে اَثِيرُ শব্দ বিটি উচ্চারণ করতে অপারগ হচ্ছিল এবং সে اَثِيرُ এর স্থলে يَثِيرُ শব্দ বলে দিচ্ছিল। তখন তিনি طُعَامُ الْفَاجِر (পাপীর খাদ্য) পড়িয়ে দেন। অর্থাৎ তাদেরকে যাককৃম গাছ ছাড়া অন্য কোন খাদ্য খেতে দেয়া হবে না।

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এই যাককূমের একটা বিন্দু যদি এই যমীনের উপর পড়ে তবে যমীনবাসীর সমস্ত জীবিকা নষ্ট হয়ে যাবে। একটি মারফু' হাদীসেও এটা এসেছে যা পূর্বে গত হয়েছে।

এটা হবে গলিত তামের মত, এটা তার পেটে ফুটন্ত পানির মত ফুটতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের রক্ষকদের বলবেনঃ "এই কাফিরকে ধর এবং টেনে জাহান্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে যাও। অতঃপর তার মস্তকের উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দাও।" যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وره درد وود و در دو ۱۶۷ و ۱۹۷۶ ما وي بطونهم و الجلود ـ يصهر به ما في بطونهم و الجلود ـ

অর্থাৎ "তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে, ফলে তার পেটের সমুদয় জিনিস এবং চামড়া দয় হয়ে যাবে।"(২২ ঃ ১৯-২০) ইতিপূর্বে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরেশতারা তাদেরকে হাতুড়ী দ্বারা প্রহার করবে, ফলে তাদের মন্তিষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর উপর হতে তাদের মাথার উপর গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে। এই পানি যেখানে যেখানে পৌছবে, হাড়কে চামড়া হতে পৃথক পৃথক করে দিবে, এমনকি তাদের নাড়িভূড়ি কেটে পায়ের গোছা পর্যন্ত পৌছে যাবে। আল্লাহ তা আলা আমাদেরকে এর থেকে রক্ষা করুন!

অতঃপর তাদেরকে আরো লজ্জিত করার জন্যে বলা হবেঃ ''আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত অভিজাত।'' অর্থাৎ আজ তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মোটেই সম্মানিত ও মর্যাদাবান নয়।

উমুভী (রঃ) তাঁর 'মাগাযী' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, একদা রাস্লুল্লাহ (সঃ) অভিশপ্ত আবৃ জাহেলকে বলেনঃ "আমার প্রতি আল্লাহর হুকুম হয়েছে যে, আমি যেন তোমাকে বলিঃ দুর্ভোগ তোমার জন্যে, দুর্ভোগ! আবার দুর্ভোগ তোমার জন্যে, দুর্ভোগ!" তখন সে তার কাপড় তাঁর হাত হতে টেনে নেয় এবং বলেঃ "তুমি এবং তোমার প্রতিপালক আমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এই সমগ্র উপত্যকায় সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি আমিই।" অতঃপর বদরের যুদ্ধে

আল্লাহর হুকুমে সে নিহত হয় এবং তাকে তিনি লাঞ্ছিত করেন। ঐ সময় তিনি অবতীর্ণ করেনঃ "আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত।" অর্থাৎ আজ তোমার সম্মান ও আভিজাত্য কোথায় গেল?

তারপর ঐ কাফিরদেরকে বলা হবেঃ "এটা তো ওটাই (ঐ শাস্তি), যা সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে।" যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

ردروره در ۱۰ در در در ۱۳ سر و ۱۵ و و دور و در و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ در د ۱۳ و ۱۳ در ۱۳

অর্থাৎ "যেদিন তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, (এবং বলা হবেঃ) এটা ঐ আগুন যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে। এটা কি যাদু, না তোমরা দেখছো না?"(৫২ ঃ ১৩-১৫) আল্লাহ তা'আলা এখানেও বলেনঃ "এটা তো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে।"

৫১। মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে-

৫২। উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে,

৫৩। তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং তারা মুখোমুখী হয়ে বসবে।

৫৪। এরূপই ঘটবে; তাদেরকে সঙ্গিনী দিবো আয়ত লোচনা হুর,

৫৫। সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে।

৫৬। প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। তাদেরকে জাহানামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন– ٥ - إِن الْمتقِينَ فِي مقام امِينِ ٥
 ٥ - إِن الْمتقِينَ فِي مقام امِينِ ٥
 ٢ ٥ - في جنبِ و عيون ٥

٥٣ - يَكُبُ سُمُ وَنَ مِنَ سُنُدُسٍ مَا يُرَدِّ مُنَ اللَّهِ مَنْ سُنُدُسٍ

وَاسْتَبْرُقُ مُّتَعَبِلِينَ أَ

٥٥ - يَدُعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ

ا مرين ٥

٥٦- لَايَذُوَّقُوْنَ فِيَهَا الْمُوْتَ إِلاَّ الْمُوْتَةُ الْأُولَى وَوَقَلْهُمْ عَذَابَ

الجُحِيمُ ٥

৫৭। তোমার প্রতিপালক নিজ অনুগ্রহে। এটাই তো মহা সাফল্য।

৫৮। আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

৫৯। সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, তারাও তো প্রতীক্ষমান। ٥٧- فَكُنَّ لاَّ مِنْ رَبِكُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥٠ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ٥٠ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ٥٠ فَإِنْكَ أَلِكَ هُو كَالَّهُمُ مِنْ الْمُعَالِكَ الْعَلَمُ مَا الْمُعَالِكَ الْعَلَمُ مَا الْمُعَالِكَ الْعَلَمُ مَا الْمُعَالِكَ الْعَلَمُ مَا اللّهُمُ مَا اللّهُمْ مَا اللّهُمُ اللّهُمُ مَا اللّهُمُ اللّهُمُلِمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ

আল্লাহ তা'আলা হতভাগ্যদের বর্ণনা দেয়ার পর সৌভাগ্যবানদের বর্ণনা দিচ্ছেন। এ জন্যেই কুরআন কারীমকে مَثَانِي বলা হয়েছে। দুনিয়ায় যারা অধিকর্তা, সৃষ্টিকর্তা এবং ক্ষমতাবান আল্লাহকে ভয় করে চলে তারা কিয়ামতের দিন জান্নাতে অত্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করবে। সেখানে তারা মৃত্যু, বহিষ্কার, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, ব্যথা-বেদনা, শয়তান ও তার চক্রান্ত, আল্লাহর অসন্তুষ্টি ইত্যাদি সমস্ত বিপদ-আপদ হতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ থাকবে। কাফিররা তো সেখানে পাবে যাককৃম বৃক্ষ এবং আগুনের মত গরম পানি, পক্ষান্তরে এই জানাতীরা লাভ করবে সুখময় জানাত এবং প্রবাহমান নদী ও প্রস্রবণ। আর পাবে তারা মিহি ও পুরু রেশমী বস্তু এবং তারা বসে থাকবে মুখোমুখী হয়ে। কারো দিকে কারো পিঠ হবে না, বরং তারা পরস্পর মুখোমুখী হবে। এই দানের সাথে সাথে তারা আয় ত লোচনা হুর লাভ করবে, যাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানব অথবা দানব স্পর্শ করেনি। তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ! তাদের এসব নিয়ামত লাভের কারণ এই যে, তারা দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চলতো এবং তাঁর নির্দেশকে সামনে রেখে পার্থিব ভোগ্যবস্তু হতে দূরে থাকতো। সুতরাং আজ তিনি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার কেন করবেন না? যেমন তিনি বলেছেনঃ هُلُ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

অর্থাৎ ''উত্তম কাজের জন্যে উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে?''(৫৫ ঃ ৬০)

হযরত আনাস (রাঃ) হতে মারফ্'রূপে বর্ণিত আছেঃ ''যদি এই হ্রদের মধ্যে কোন একজন সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে থুথু ফেলে তবে ওর সমস্ত পানি মিষ্ট হয়ে যাবে।''

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ 'সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে।' তারা যা চাইবে তা-ই পাবে। তাদের ইচ্ছা হওয়ামাত্রই তাদের কাছে তা হাযির হয়ে যাবে। ওগুলো শেষ হবার বা কমে যাবার কোন ভয় থাকবে না।

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ 'প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না।' ইসতিসনা মুনকাতা এনে এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা জানাতে কখনই মৃত্যুবরণ করবে না। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''মৃত্যুকে ভেড়ার আকারে জানাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে আনয়ন করা হবে, অতঃপর ওকে যবেহ করে দেয়া হবে। তারপর ঘোষণা করা হবেঃ 'হে জানাতবাসীরা! এটা তোমাদের জন্যে চিরস্থায়ী বাসস্থান, আর কখনো মৃত্যু হবে না। আর হে জাহান্নামবাসীরা! তোমাদের জন্যেও এটা চিরস্থায়ী বাসস্থান। কখনো আর তোমাদের মৃত্যু হবে না।'' সূরায়ে মারইয়ামের তাফসীরেও এ হাদীস গত হয়েছে।

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতবাসীদেরকে বলা হবেঃ "তোমরা সদা সুস্থ থাকবে, কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। সদা জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যু বরণ করবে না। সদা নিয়ামত লাভ করতে থাকবে, কখনো নিরাশ হবে না। সদা যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না।"

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে সে নিয়ামত লাভ করবে, কখনো নিরাশ হবে না। সদা জীবিত থাকবে, কখনো মরবে না। সেখানে তার কাপড় ময়লা হবে না এবং তার যৌবন নষ্ট হবে না।"

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ ''জান্নাতবাসীরা নিদ্রা যাবে কি?'' উত্তরে তিনি বলেনঃ ''নিদ্রা তো মৃত্যুর ভাই। জান্নাতীরা নিদ্রা যাবে না।''

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি আবদুর রাযযাক (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "নিদ্রা মৃত্যুর ভাই এবং জান্নাতবাসীরা নিদ্রা যাবে না।" এ হাদীসটি অন্য সনদেও বর্ণিত আছে এবং এর বিপরীতও ইতিপূর্বে গত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এই আরাম, শান্তি এবং নিয়ামতের সাথে সাথে এই বড় নিয়ামতও রয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জাহানামের শান্তি হতে রক্ষা করবেন। সারমর্ম এই পাওয়া গেল যে, তাদের সর্বপ্রকারের ভয় ও চিন্তা দূর হয়ে যাবে। এজন্যেই এর সাথে সাথেই বলেছেনঃ 'এটা শুধু আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া। এটাই তো মহাসাফল্য।' সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা ঠিকঠাক থাকো, কাছে কাছে থাকো এবং বিশ্বাস রাখো যে, কারো আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে না।" জনগণ জিজ্জেস করলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার আমলও কি?" উত্তরে তিনি বললেনঃ ''হঁয়া, আমার আমলও আমাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে না যদি না আমার প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ হয়।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ "(হে নবী সঃ)! আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" অর্থাৎ আল্লাহ তা আলা কুরআন কারীমকে খুবই সহজ, স্পষ্ট, পরিষ্কার, প্রকাশমান এবং উজ্জ্বল রূপে রাসূল (সঃ)-এর উপর তাঁরই ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন, যা অত্যন্ত বাকচাতুর্য, অলংকার এবং মাধুর্যপূর্ণ। যাতে লোকদের সহজে বোধগম্য হয়। এতদসত্ত্বেও লোকেরা এটাকে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ "তুমি তাদেরকে সতর্ক করে দাও এবং বলে দাও— তোমরাও অপেক্ষা কর এবং আমিও অপেক্ষমাণ রয়েছি। আল্লাহ তা আলার পক্ষ হতে কার প্রতি সাহায্য আসে, কার কালেমা সমুন্নত হয় এবং কে দুনিয়া ও আথিরাত লাভ করে তা তোমরা সত্ত্বই দেখতে পাবে।" ভাবার্থ হচ্ছেঃ হে নবী (সঃ)! তুমি এ বিশ্বাস রাখো যে, তুমিই জয়যুক্ত ও সফলকাম হবে। আমার নীতি এই যে, আমি আমার নবীদেরকে ও তাদের অনুসারীদেরকে সমুনুত করে থাকি। যেমন ইরশাদ হচ্ছে—

رر المورد ري روو . كتب الله لاغلِبن أنا ورسلِي

১. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবূ বকর ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ)।

অর্থাৎ ''আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেনঃ আমি (আল্লাহ) এবং আমার রাসূলরাই জয়যুক্ত থাকবো।''(৫৮ঃ ২১) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

سَ رردوو وو رررسَ ور ١ رود مرر هود رروررووو و رور ر إنا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحيوة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ـ يوم لا رورو لل و ررد روو سَ ١٠٠٥ رود و سَ الله و و أو سَ ينفع الظلِمِين معذِرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মুমিনদেরকে সাহায্য করবো পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে। যেদিন যালিমদের ওযর-আপত্তি কোন কাজে আসবে না, তাদের জন্যে রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস।"(৪০ঃ ৫১-৫২)

> সূরা ঃ দুখান এর তাফসীর সমাপ্ত

## সূরা ঃ জাসিয়াহ, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৩৭, রুক্' ঃ ৪)

سُورةً الجَاثِيةِ مَكِّيَّةً ﴿ (اَيَاتُهَا : ٣٧، وَكُوْعَاتُهَا : ٤)

> ر لله الرحمن الرحي بِسُمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِي

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

- ১। হা-মীম
- ২। এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।
- ৩। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের জন্যে।
- ৪। তোমাদের সৃজনে এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্যে।
- ৫। নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ হতে যে বারি বর্ষণ দারা ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে।

٢- تَنزيلُ الْكِتْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيمِ ٥ ٣- إِنَّ فِي السَّمَاوِتِ وَالْارْضِ لَايْتِ لِلْمَؤْمِنِينَ ٥ ٤- وَفِي خُلْقِكُمْ وَمَا يَبْثُ مِنْ دُابَةِ الْتَ لِقُومِ يُودُ وَدَى لا دُابَةِ الْتَ لِقُومِ يُوقِنُونَ ٥ ٥- وَاخْتَلَافِ النَّهَا. وَالنَّهَا. وَمَا

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখল্ককে হিদায়াত করছেন যে, তারা যেন মহা ক্ষমতাবান আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শনাবলীর উপর চিন্তা ও গবেষণা করে, তাঁর নিমামতরাজিকে জানে ও বুঝে, অতঃপর এগুলোর কারণে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তারা যেন এটা দেখে যে, আল্লাহ কত বড় ক্ষমতাবান! যিনি আসমান,

যমীন এবং বিভিন্ন প্রকারের সমস্ত মাখলৃক সৃষ্টি করেছেন! ফেরেশতা, দানব, মানব, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সবকিছুরই স্রষ্টা তিনিই। সমুদ্রের অসংখ্য সৃষ্টজীবেরও সৃষ্টিকর্তা তিনিই। দিবসকে রজনীর পরে এবং রজনীকে দিবসের পিছনে আনয়ন তিনিই করছেন। রাত্রির অন্ধকার এবং দিনের ঔজ্বল্য তাঁরই অধিকারভুক্ত জিনিস। প্রয়োজনের সময় মেঘমালা হতে পরিমিত পরিমাণে বৃষ্টি তিনিই বর্ষণ করে থাকেন। রিষক দ্বারা বৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, এর দ্বারাই খাদ্য জাতীয় জিনিস উৎপন্ন হয়ে থাকে। শুরুভূমি সিক্ত হয় এবং তা হতে নানা প্রকারের শস্য উৎপাদিত হয়। দিবস ও রজনীতে উত্তরা হাওয়া ও দক্ষিণা হাওয়া এবং পুবালী হাওয়া ও পশ্চিমা হাওয়া এবং শুরু ও সিক্ত হাওয়া তিনিই প্রবাহিত করেন। কোন কোন বায়ু মেঘ আনয়ন করে এবং কোন কোন বায়ু মেঘকে পানিপূর্ণ করে। কোন কোন বাতাস রহের খোরাক হয় এবং এগুলো ছাড়া অন্যান্য কাজের জন্যেও প্রবাহিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ পাক প্রথমে বলেন যে, এতে নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের জন্যে, এরপর বলেছেনঃ এতে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্যে রয়েছে নিদর্শন এবং শেষে বলেছেনঃ এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে। এটা একটা সন্মান বিশিষ্ট অবস্থা হতে অন্য একটা বেশী সন্মান বিশিষ্ট অবস্থার দিকে উন্নত করা। এ আয়াতটি সূরায়ে বাকারার নিম্নের আয়াতটির সাথে সাদৃশ্যযুক্তঃ

إِنَّ فِي خُلِقِ السَّمُوتِ وَالْارْضِ وَاخْتِلَافِ الْيَلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجَرِي فِي الْبَكَرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا انْزَلُ اللهِ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّا عِ فَاحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ الْبَكَرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا انْزَلُ اللهِ مِنَ السَّمَاءِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارْضِ لايَتِ لِقُومٍ يَعْقِلُونَ -

অর্থাৎ "আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে, যা মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ হতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রিকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং ওর মধ্যে যাবতীয় জীব-জন্তুর বিস্তারে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্যে নিদর্শন রয়েছে।"(২ ঃ ১৬৪) ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এখানে একটি দীর্ঘ

আসার আনয়ন করেছেন, কিন্তু ওটা গারীব। ওতে মানুষকে চার প্রকারের উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করার কথাও রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৬। এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা
আমি তোমার নিকট আবৃত্তি
করছি যথাযথভাবে; সুতরাং
আল্লাহর এবং তাঁর আয়াতের
পরিবর্তে তারা আর কোন
বাণীতে বিশ্বাস করবে?

৭। দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর।

৮। যে আল্লাহর আয়াতের আবৃত্তি শুনে অথচ ঔদ্ধত্যের সাথে অটল থাকে যেন সে তা শুনেনি। তাকে সংবাদ দাও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির।

৯। যখন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয় তখন সে তা নিয়ে পরিহাস করে। তাদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

১০। তাদের পশ্চাতে রয়েছে জাহান্নাম; তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসবে না, তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক স্থির করেছে তারাও নয়। তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি। ٦- تِلك ايت اللهِ نتلوها عليك اتخذها هزوا اولئك لهم عذاب يغني عنهم ما ك

১১। কুরআন সং পথের দিশারী; যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্যে রয়েছে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ۱۱- هذا هُدًى وَ الَّذِينَ كُفُرُوا بِالْمِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَــُذَابٌ مِنْ بِالْمِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَــُذَابٌ مِنْ ﴿ رَجْزٍ الِيمِ ٥

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এই যে কুরআন, যা অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে নবী (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, ওর আয়াতগুলো যথাযথভাবে তাঁর নিকট আবৃত্তি করা হয় তা কাফিররা গুনে, অথচ এর পরেও ঈমান আনে না এবং আমলও করে না, তাহলে আর কোন বাণীতে তারা বিশ্বাস করবে? তাদের জন্যে দুর্ভোগ, তাদের জন্যে আফসোস! যারা কথায় মিথ্যাবাদী, আমলে পাপী এবং অন্তরে কাফির! আল্লাহর বাণী গুনেও স্বীয় কুফরী ও অবিশ্বাসের উপর অটল ও স্থির থাকছে! যেন ওটা তারা গুনেইনি। তাই তিনি স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ তুমি তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দাও যে, তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট বেদনাদায়ক শান্তি রয়েছে।

যখন তারা আল্লাহর কোন আয়াত অবগত হয় তখন তা নিয়ে তারা পরিহাস করে। সুতরাং আজ যখন তারা আল্লাহর বাণীর অমর্যাদা করছে তখন কাল কিয়ামতের ময়দানে তাদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুরআন নিয়ে শক্রদের শহরে সফর করতে নিষেধ করেছেন। এই আশংকায় যে, তারা হয়তো কুরআনের অরমাননা করবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীর অবমাননাকারীদের শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদের পশ্চাতে রয়েছে জাহান্নাম। তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং সারাজীবন ধরে যেসব বাতিল মা'বৃদের তারা উপাসনা করে এসেছে তারাও তাদের কোনই কাজে আসবে না। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ কুরআন সৎপথের দিশারী। যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি। এসব ব্যাপারে মহামহিমানিত আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ প্রস্থে বর্ণনা করেছেন।

১২। আল্লাহই তো সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

১৩। তিনি তোমাদের কল্যাণে
নিয়োজিত করে দিয়েছেন
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সব
কিছুই নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল
সম্প্রদায়ের জন্যে এতে তো
রয়েছে নিদর্শন।

১৪। মুমিনদেরকে বলঃ তারা যেন
ক্ষমা করে তাদেরকে, যারা
আল্লাহর দিবসগুলোর প্রত্যাশা
করে না, এটা এই জন্যে যে,
আল্লাহ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে
তার কৃতকর্মের জন্যে প্রতিদান
দিবেন।

১৫। যে সংকর্ম করে সে তার
কল্যাণের জন্যেই তা করে
এবং কেউ মন্দ কর্ম করলে ওর
প্রতিফল সেই ভোগ করবে,
অতঃপর তোমরা তোমাদের
প্রতিপালকের নিকট
প্রত্যাবর্তিত হবে।

۱۲- الله الذي سخرلكم البحر التجري الفلك فيه بامره ولتبغوا من فضله ولعلكم تشكرون و

۱۳- وسَخْرُ لَكُمْ مَسَا فِي الْارْضِ السَّمْ مِسَا فِي الْارْضِ السَّمْ مِسَا فِي الْارْضِ السَّمْ مِنْ وَمَا فِي الْارْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَايَتٍ مِنْهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَايَتٍ مِنْهُ وَلِكَ لَايَتٍ مِنْهُ وَلِكَ لَايَتٍ مِنْهُ وَلِي اللَّهِ مِنْهُ وَلِي وَالْمُورِدِ وَ وَالْمُورِدِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَلَيْكُولُونَ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَا الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَّهُ وَالْمُؤْمِ وَل

۱۶- قُلُ لِلَّذِينَ اَمَنُواْ يَغُفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ اَيَامُ اللَّهِ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ اَيَامُ اللَّهِ لِيَسْجُزِى قَنُومًا بِمَا كُانُوا يَكُسِبُونَ ٥

۱۵- مَنْ عَمِلُ صَالِحاً فَلِنَفْسِهُ ررد ررد رود ومن اساء فعليها ثم إلى رسود ودرود

رِبَّكُمُ تُرجَعُونَ ٥

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাঁরই হুকুমে মানুষ তাদের ইচ্ছানুযায়ী সমুদ্রে সফর করে থাকে। মালভর্তি বড় বড় নৌযানগুলো নিয়ে তারা এদিক হতে ওদিক ভ্রমণ করে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে আয়-উপার্জন করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এই ব্যবস্থা এ জন্যেই রেখেছেন যে, যেন তারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আকাশের জিনিস যেমন সূর্য, চন্দ্র, তারাকারাজি এবং পৃথিবীর জিনিস যেমন পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী এবং মানুষের উপকারের অসংখ্য জিনিস তাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। এগুলোর সবই তাঁর অনুগ্রহ, ইহসান, ইনআম এবং দান। সবই তাঁর নিকট হতে এসেছে। যেমন তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ "তোমাদের নিকট যেসব নিয়ামত রয়েছে সবই আল্লাহ প্রদন্ত, অতঃপর যখন তোমাদেরকে কষ্ট ও বিপদ স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁরই কাছে অনুনয় বিনয় করে থাকো।"(১৬ ঃ ৫৩)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সব জিনিসই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এসেছে এবং তাতে যে নাম রয়েছে তা তাঁরই নামসমূহের মধ্যে নাম। সুতরাং এগুলোর সবই তাঁরই পক্ষ হতে আগত। কেউ এমন নেই যে তাঁর নিকট হতে এগুলো ছিনিয়ে নিতে পারে বা তাঁর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে পারে। সবাই এ বিশ্বাস রাখে যে, তিনি এরূপই।

এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা গারীব আসার, এমনকি অস্বীকার্যও বটে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে এতে বহু নিদর্শন রয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা আলা বলেন যে, মুমিনদেরকে ধৈর্যধারণের অভ্যাস রাখতে হবে। যারা কিয়ামতকে বিশ্বাস করে না তাদের মুখ হতে তাদেরকে বহু কষ্টদায়ক কথা শুনতে হবে এবং মুশরিক ও আহলে কিতাবের দেয়া বহু কষ্ট সহ্য করতে হবে।

এই হুকুম ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে জিহাদ এবং নির্বাসনের হুকুম নাযিল হয়।

আল্লাহ পাকের 'যারা আল্লাহর দিবসগুলোর প্রত্যাশা করে না' এই উক্তির ভাবার্থ হলোঃ যারা আল্লাহর নিয়ামত লাভ করার চেষ্টা করে না। তাদের ব্যাপারে মুমিনদেরকে বলা হচ্ছেঃ তোমরা পার্থিব জীবনে তাদের অপরাধকে ক্ষমার চক্ষে দেখো। তাদের আমলের শাস্তি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা প্রদান করবেন। এ জন্যেই এর পরেই বলেনঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। সেই দিন প্রত্যেককে তার ভাল ও মন্দের প্রতিফল দেয়া হবে। সংকর্মশীলকে পুরস্কার এবং পাপীকে শাস্তি প্রদান করা হবে।

১৬। আমি তো বানী ইসরাঈলকে
কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত
দান করেছিলাম এবং তাদেরকে
উত্তম জীবনোপকরণ
দিয়েছিলাম এবং দিয়েছিলাম
শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বজগতের উপর।

১৭। তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম দ্বীন সম্পর্কে। তাদের নিকট জ্ঞান আসবার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ বিরোধিতা করেছিল, তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করতো, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে বিষয়ের ফায়সালা করে দিবেন। ۱- ولقد أتينا بني اسراءيل الكتب والدحكم و النبسوة ورزقنهم من الطيبت وفضلنهم على العلمين ٥

۱- واتينهم بينت من الأمسر المسرة في الأمسرة في المسرة والمسرة والمسرة المسرة المسرة والمسرة و

১৮। এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর; সুতরাং তুমি ওর অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না।

১৯। আল্লাহর মুকাবিলায় তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না; যালিমরা একে অপরের বন্ধু; আর আল্লাহ তো মুত্তাকীদের বন্ধু।

২০। এই কুরআন মানব জাতির জন্যে সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে পথ-নির্দেশ ও রহমত। من الأمر فاتبعها ولا تتبع الهواء الذين لا يعلمون و من الله من الأمر فاتبعها ولا تتبع الهواء الذين لا يعلمون و من الله من يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظلمين بعضهم الله شيئا وإن الظلمين بعضهم المدور و ا

বানী ইসরাঈলের উপর পরম করুণাময় আল্লাহর যেসব নিয়ামত ছিল এখানে তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলেন এবং তাদেরকে হুকুমত দান করেছিলেন। আর ঐ যুগের লোকদের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। দ্বীন সম্পর্কীয় উত্তম ও স্পষ্ট দলীল তিনি তাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের উপর আল্লাহর হুজ্জত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ বিরোধিতা করেছিল এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ 'তোমার প্রতিপালক আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ঐ বিষয়ের ফায়সালা করে দিবেন।' এর দারা উন্মতে মুহামাদী (সঃ)-কে সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের চলনগতি যেন বানী ইসরাঈলের মত না হয়। এজন্যেই মহামহিমানিত আল্লাহ স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে বলেনঃ তুমি তোমার প্রতিপালকের অহীর অনুসরণ কর, অজ্ঞ মুশরিকদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তাদের সাথে তোমরা বন্ধুত্ব স্থাপন করো না। তারা তো পরস্পর বন্ধু। আর তোমাদের বন্ধু স্বয়ং আল্লাহ। অর্থাৎ মুন্তাকীদের বন্ধু হলেন আল্লাহ। তিনি তাদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকার হতে সরিয়ে জ্ঞানের আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর কাফিরদের বন্ধু হলো শয়তান। সে তাদেরকে জ্ঞানের আলো হতে সরিয়ে অজ্ঞতার অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'এই কুরআন মানব জাতির জন্যে সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্যে পথ-নির্দেশ ও রহমত।'

২১। দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে
যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক
দিয়ে তাদেরকে তাদের সমান
গণ্য করবো যারা ঈমান আনে
ও সংকর্ম করে? তাদের
সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

২২। আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও
পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন
যথাযথভাবে এবং যাতে
প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মানুযায়ী
ফল পেতে পারে আর তাদের
প্রতি জুলুম করা হবে না।

২৩। তুমি কি লক্ষ্য করেছো
তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে
নিজের মা'বৃদ বানিয়ে
নিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনেই
তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং
তার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে
দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর
উপর রেখেছেন আবরণ।
অতএব, কে তাকে পথ-নির্দেশ
করবে? তবুও কি তোমরা
উপদেশ গ্রহণ করবে না?

٢- و خُلُقُ اللَّهُ السَّمَلُوتِ وَ الْآرُضُ بِالْحَقِّ وَلِتُحَرِّزِي مُحَلَّ الْآرُضُ بِالْحَقِّ وَلِتُحَرِّزِي مُحَلَّ الْآرُضُ بِالْحَقِّ وَلِتُحَرِّزِي مُحَلَّ الْآرُضُ بِاللَّهِ مَا كُسَبَتُ وَ هُمُ لاَ الْمُؤْنَ وَ هُمُ لاَ يَظْلُمُونَ وَ هُمُ لاَ يَظْلُمُونَ وَ هُمُ لاَ يَظْلُمُونَ وَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মুমিন ও কাফির সমান নয়। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

لا يُستَوِى أَصَحَبُ النَّارِ وَاصْحَبُ الْجَنَّةِ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ـ

অর্থাৎ ''জাহানামের অধিবাসী এবং জানাতের অধিবাসী সমান নয়। জানাতবাসীরাই সফলকাম।''(৫৯ ঃ ২০) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এরূপ হতে পারে না যে, কাফির ও দুষ্কৃতিকারী এবং মুমিন ও সংকর্মশীল মরণ ও জীবনে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সমান হয়ে যাবে। যারা এটা মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে দুষ্কৃতিকারী ও মুমিনদেরকে সমান গণ্য করবো, তাদের সিদ্ধান্ত কতইনা মন্দ!

হযরত আবৃ যার (রাঃ) বলেনঃ ''আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দ্বীনের ভিত্তি চারটি স্তম্ভের উপর স্থাপন করেছেন। যে ব্যক্তি এগুলো হতে সরে যাবে এবং এগুলোর উপর আমল করবে না সে পাপাসক্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে।'' জিজ্ঞেস করা হলােঃ "হে আবৃ যার (রাঃ)! ঐগুলাে কি?'' তিনি উত্তরে বললেনঃ "এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, হালাল ও হারাম এবং আদেশ ও নিষেধ এ চারটি বিষয় আল্লাহ তা'আলারই অধিকারভুক্ত। তাঁর হালালকে হালাল মেনে নেয়া, হারামকে হারাম বলেই স্বীকার করা, তাঁর আদেশকে আমলযােগ্য ও স্বীকারযােগ্য রূপে মেনে নেয়া এবং তাঁর নিষদ্ধ কার্য হতে বিরত থাকা। হালাল, হারাম, আদেশ এবং নিষেধের মালিক একমাত্র আল্লাহকেই মনে করা। এগুলােই হলাে দ্বীনের মূল। আবুল কাসেম (সঃ) বলেছেনঃ ''বাবলা গাছ হতে যেমন আঙ্গুর ফল লাভ করা যায় না, ঠিক তেমনই অসৎপরায়ণ ব্যক্তি সৎকর্মশীল ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করতে পারে না।"

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ)-এর সীরাত গ্রন্থে রয়েছে যে, কা'বা শরীফের ভিত্তির মধ্যে একটি পাথর পাওয়া গিয়েছিল। তাতে লিখিত ছিলঃ "তোমরা দুষ্কর্ম করছো, আর কল্যাণ লাভের আশা রাখছো। এটা ঠিক ঐরূপ যেমন কেউ কোন কন্টকযুক্ত গাছ হতে আঙ্গুর ফলের আশা করে।"

বর্ণিত আছে যে, হযরত তামীম দারী (রাঃ) সারারাত ধরে তাহাজ্জুদের নামাযে বার বার ... اَمْ حُسِبُ الَّذِيْنُ اجْتَرَحُوْ -এই আয়াতটি পড়তে থাকেন, শেষ পর্যন্ত ফজর হয়ে যায়। ২

১. এ হাদীসটি হাফিয় আরু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি গারীব বা দুর্বল।

২. এটা ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এজন্যেই আল্লাহ বলেনঃ 'তাদের সিদ্ধান্ত কতই না মন্দ!' এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন। কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না।

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তার প্রতিও লক্ষ্য করেছো, যে তার খেয়াল-খুশীকে তার মা'বৃদ বানিয়ে নিয়েছে। তার যে কাজ করতে মন চেয়েছে তা সে করেছে। আর যে কাজ করতে তার মন চায়নি তা পরিত্যাগ করেছে।

এ আয়াতটি মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের এই মূল নীতিকে খণ্ডন করেছে যে, ভাল কাজ ও মন্দ কাজ হলো জ্ঞান সম্পর্কীয় ব্যাপার। ইমাম মালিক (রঃ) এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেনঃ যার ইবাদতের খেয়াল তার মনে জাগ্রত হয় তারই সে ইবাদত করতে শুরু করে। এর পরবর্তী বাক্যটির দু'টি অর্থ হবে। (প্রথম) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে তাকে বিভ্রান্তির যোগ্য মনে করে তাকে বিভ্রান্ত করে দেন। (দ্বিতীয়) তার কাছে জ্ঞান, যুক্তি-প্রমাণ এবং দলীল-সন্দ এসে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাকে বিভ্রান্ত করেন। এই দ্বিতীয় অর্থটি প্রথম অর্থটিকে অপরিহার্য করে এবং প্রথম অর্থ দ্বিতীয় অর্থকেও অপরিহার্য করে।

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ তার কর্ণে মোহর রয়েছে, তাই সে শরীয়তের কথা শুনেই না এবং তার হৃদয়েও মোহর রয়েছে, তাই হিদায়াতের কথা তার হৃদয়ে স্থান পায় না। তার চক্ষুর উপর পর্দা পড়ে আছে, তাই সে কোন দলীল-প্রমাণ দেখতে পায় না। অতএব, আল্লাহর পরে কে তাকে পথ-নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" যেমন আল্লাহ তা আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

ر و مرد من يَضِلِلِ الله فَلاَ هَادِي لَهُ وَيَذَرَهُمْ فِي طَغْيَارِهِمْ يَعْمَهُونَ -

অর্থাৎ "আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথ-প্রদর্শক নেই এবং তিনি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দেন।"(৭ঃ ১৮৬)

২৪। তারা বলেঃ একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি, আর কালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। বস্তুতঃ এই ব্যাপারে ٢٤- وَقَالُوا مَا هِي اِلْا حَيَاتَنَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ

তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা তো শুধু মনগড়া কথা বলে।

২৫। তাদের নিকট যখন আমার
সুম্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয়
তখন তাদের কোন যুক্তি থাকে
না শুধু এই উক্তি ছাড়া যে,
তোমরা সত্যবাদী হলে
আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে
উপস্থিত কর।

২৬। বলঃ আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্রিত করবেন যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

بِـذٰلِـكَ مِـنَ عِـلَـمِ إِنْ هُـمُ اِلاَ رَ مُوهُور يَظْنُونَ ٥

٢٦- قُلِ اللَّهُ يُحُسِيكُمْ ثُمُّ يَحُسِيكُمْ ثُمُّ يَحُسُدُ مِنْ مُ كُمْ يُحُمِّ مُمُّ يَحْمَعُكُمْ إِلَى يُوْمِ يَحْمَعُكُمْ إِلَى يُوْمِ اللَّهِ يَوْمِ اللَّهِ يَوْمِ اللَّهِ يَوْمِ اللَّهِ يَعْمَمُ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ يَعْمَمُ اللَّهِ يَعْمَمُ اللَّهِ يَعْمَمُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُونَ وَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

কাফিরদের দাহরিয়্যাহ সম্প্রদায় এবং তাদের সমবিশ্বাসী আরব-মুশরিকদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং বলেঃ কিয়ামত কোন জিনিসই নয়। দার্শনিক ও ইলমে কালামের উক্তিকারীরাও এ কথাই বলতো। তারা প্রথম ও শেষকে বিশ্বাস করতো না। দার্শনিকদের মধ্যে যারা দাহরিয়্যাহ ছিল তারা সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করতো। তাদের ধারণা ছিল যে, প্রতি ছত্রিশ হাজার বছর পর যুগের একটা পালা শেষ হয়ে যায় এবং প্রতিটি জিনিস নিজের আসল অবস্থায় চলে আসে। এই ধরনের তারা কয়েকটি দওর যা যুগের পালাতে বিশ্বাসী ছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা যুক্তিসম্মত বিষয়েও ঝগড়া করতো এবং স্থানান্তরিত বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হতো। তারা বলতো যে, কালচক্রই ধ্বংস আনয়নকারী, আল্লাহ তা'আলা নয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ দাবী খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন যে, এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং কোন দলীল-প্রমাণও নেই। তারা শুধু মনগড়া কথা বলে।

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আদম সন্তানরা আমাকে কষ্ট দেয়, তারা যুগকে গালি দেয়। অথচ যুগ তো আমি নিজেই। সমস্ত কাজ আমারই হাতে। দিবস ও রজনীর পরিবর্তন আমিই ঘটিয়ে থাকি'।''

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা যুগকে গালি দিয়ো না, কেননা, আল্লাহ তা আলাই তো যুগ।"

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, অজ্ঞতার যুগের লোকেরা বলতোঃ "রাত-দিনই আমাদেরকে ধ্বংস করে থাকে। এগুলোই আমাদেরকে মেরে ফেলে ও জীবিত রাখে।" তাই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে বলেনঃ "তারা বলে— একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি আর কালই আমাদেরকে ধ্বংস করে।" সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "বানী আদম আমাকে কষ্ট দেয়, তারা যামানাকে গালি দেয়, অথচ যামানা তো আমিই। সব কাজ আমারই হাতে। রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন আমিই ঘটাই।"

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ইবনে আদম (আদম সন্তান) যুগ বা কালকে গালি দেয়, অথচ যুগ তো আমিই। আমারই হাতে রাত ও দিন।"

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা আলা বলেনঃ 'আমি আমার বান্দার কাছে কর্জ চেয়েছি কিন্তু সে আমাকে তা দেয়নি। আমার বান্দা আমাকে গালি দেয়। সে বলেঃ 'হায় যুগ!' অথচ যুগ তো আমিই।"

ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম আবূ উবাইদাহ (রঃ) প্রমুখ গুরুজন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 'তোমরা যুগকে গালি দিয়ো না, কেননা আল্লাহই যুগ' এই উক্তির তাফসীরে বলেন যে, অজ্ঞতার যুগের আরবরা যখন কোন কষ্ট ও বিপদ-আপদে পড়তো তখন যুগকে সম্পর্কযুক্ত করে গালি দিতো। প্রকৃতপক্ষে যুগ কিছুই করে

১. এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত গারীব।

৩. ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) তাখরীজ করেছেন।

না। সবকিছুই করেন একমাত্র আল্লাহ। কাজেই তাদের যুগকে গালি দেয়া অর্থ আল্লাহকেই গালি দেয়া যাঁর হাতে ও যাঁর অধিকারে রয়েছে যুগ। সুখ ও দুঃখের মালিক তিনিই। অতএব, গালি পড়ে প্রকৃত কর্তা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার উপরই। এ কারণেই আল্লাহর নবী (সঃ) এ হাদীসে একথা বলেন এবং জনগণকে তা হতে নিষেধ করে দেন। এটাই সঠিক ব্যাখ্যা। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) প্রমুখ গুরুজন এই হাদীস দ্বারা যে মনে করে নিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলার উত্তম নামসমূহের মধ্যে দাহরও একটি নাম, এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ 'তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন তাদের কোন যুক্তি থাকে না।' অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়া এবং পুনর্জীবন দান করার স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণ তাদের সামনে পেশ করা হলে তারা একেবারে নিরুত্তর হয়ে যায়। তাদের দাবীর অনুকূলে তারা কোন যুক্তি পেশ করতে পারে না। তখন তারা বলে ওঠেঃ 'তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে আমাদের সামনে উপস্থিত কর।' অর্থাৎ তাদেরকে জীবিত করে দেখাতে পারলে আমরা ঈমান আনবা। আল্লাহ তা আলা তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ তুমি তাদেরকে বলে দাও— তোমরা তোমাদের জীবন ধারণ ও মৃত্যুবরণ স্বচক্ষে দেখছো। তোমরা তো কিছুই ছিলে না। আল্লাহই তোমাদেরকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন। অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

অর্থাৎ "তোমরা কিরুপে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনিই তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন, আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনর্জীবন দান করবেন।"(২ ঃ ২৮) অর্থাৎ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দানে কেন সক্ষম হবেন না? এটা তো জ্ঞানের দ্বারাই উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে, যিনি বিনা নমুনাতেই কোন জিনিস তৈরী করতে পারেন, ওটাকে দ্বিতীয়বার তৈরী করা তো তাঁর পক্ষে প্রথমবারের চেয়ে বেশী সহজ।

মহামহিমান্তিত আল্লাহ বলেনঃ তিনি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্রিত করবেন যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি তোমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় আনয়ন করবেন না, যেমন তোমরা বলছো যে, তোমাদের বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষদেরকে পুনর্জীবন দান করে আবার দুনিয়ায় উপস্থিত করা হোক। দুনিয়া তো আমলের জায়গা। প্রতিফল ও প্রতিদানের জায়গা হবে কিয়ামতের দিন। এই পার্থিব জীবনে কিছুটা অবকাশ দেয়া হয়, যাতে কেউ ইচ্ছা করলে ঐ পারলৌকিক জীবনের জন্যে কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং তোমাদের এ বিষয়ে জ্ঞান নেই বলেই তোমরা কিয়ামতকে অম্বীকার করছো। কিন্তু এটা মোটেই উচিত নয়। তোমরা এটাকে খুবই দূরে মনে করছো, কিন্তু আসলে এটা খুবই নিকটে। তোমরা এটা সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করলেও এটা সংঘটিত হবেই। এতে কোনই সন্দেহ নেই। বাস্তবিকই মুমিনরা জ্ঞানী ও বিবেকবান, তাই তো তারা এর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আমল করছে।

২৭। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই; যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

২৮। এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে
দেখবে ভয়ে নতজানু, প্রত্যেক
সম্প্রদায়কে তার আমলনামার
প্রতি আহ্বান করা হবে, আজ
তোমাদেরকে তারই প্রতিফল
দেয়া হবে যা তোমরা করতে।
২৯। এই আমার লিপি, এটা

তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে। তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম।

আল্লাহ তা আলা খবর দিচ্ছেন যে, আজ হতে নিয়ে চিরদিনের এবং আজকের পূর্বেও সারা আকাশের, সারা যমীনের মালিক, বাদশাহ, সুলতান, সম্রাট একমাত্র আল্লাহ। যারা আল্লাহকে, তাঁর রাসূলদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে এবং কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে তারা কিয়ামতের দিন ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হযরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ) মদীনায় এসে শুনতে পান যে, মুআফেরী একজন রসিক লোক। নিজের কথায় তিনি লোকদেরকে হাসাতেন। তিনি তাঁকে বললেন, জনাব! আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হবে ক্ষতিগ্রস্তঃ" হযরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ)-এর একথা হযরত মুআফেরী (রঃ)-এর উপর খুবই ক্রিয়াশীল হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ উপদেশ ভুলেননি।

ঐ দিন এতো ভয়াবহ ও কঠিন হবে যে, প্রত্যেকে হাঁটুর ভরে পড়ে থাকবে। এ অবস্থা ঐ সময় হবে যখন জাহান্নাম সামনে আনা হবে এবং ওটা এক তপ্ত দীর্ঘশ্বাস নিবে। এমনকি ঐ সময় হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) এবং হযরত ঈসা রহুল্লাহরও (আঃ) মুখ দিয়ে নাফসী নাফসী শব্দ বের হবে। তাঁরাও সেদিন প্রত্যেকে পরিষ্কারভাবে বলবেনঃ "হে আল্লাহ! আজকে আমি আমার জীবনের নিরাপত্তা ছাড়া আপনার কাছে আর কিছুই চাই না।" হযরত ঈসা (আঃ) বলবেনঃ "হে আল্লাহ! আজ আমি আমার মাতা মরিয়ম (আঃ)-এর জন্যেও আপনার কাছে কিছুই আর্য করছি না। সুতরাং আমাকে রক্ষা করুন।" কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেন প্রত্যেক দল পৃথক পৃথকভাবে থাকবে। কিন্তু উত্তম তাফসীর ওটাই যা আমরা বর্ণনা করলাম অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাঁটুর ভরে পড়ে থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বা'বাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''আমি যেন তোমাদেরকে জাহান্নামের পার্শ্বে হাঁটুর ভরে ঝুঁকে পড়া অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি।" <sup>২</sup>

অন্য একটি মারফ্' হাদীস রয়েছে, যাতে সূর (শিঙ্গা) ইত্যাদির বর্ণনা আছে, তাতে এও রয়েছে যে, এরপর লোকদেরকে পৃথক পৃথক করে দেয়া হবে এবং সমস্ত উন্মত জানুর উপর ঝুঁকে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা এখানে ঐ কথাই বলেনঃ 'প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তুমি দেখবে নতজানু (শেষ পর্যন্ত)।' এখানে দু'টি অবস্থাকে একত্রিত করা হয়েছে। সুতরাং দু'টি তাফসীর একটি অপরটির বিপরীত নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ প্রত্যেক সম্প্রদায়র্কে তার আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হবে। যেমন আল্লাহ তা আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটিও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

وُوضِعَ الْكِتَابُ وَجِالَىءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ

অর্থাৎ "আমলনামা রাখা হবে এবং নবীদেরকে ও শহীদদেরকে আনয়ন করা হবে।"(৩৯ঃ ৬৯) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে।' অর্থাৎ আজ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিটি কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। যেমন তিনি বলেনঃ

অর্থাৎ "সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গিয়েছে। বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত, যদিও সেনানা অজুহাতের অবতারণা করে।"(৭৫ঃ ১৩-১৫)

মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ 'এই আমার লিপি, এটা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে।' অর্থাৎ ঐ আমলনামা যা আমার বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করে রেখেছে, যাতে বিন্দুমাত্র কমবেশী করা হয়নি, তা তোমাদের বিরুদ্ধে আজ সত্যভাবে সাক্ষ্য প্রদান করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وُوضِعُ الْكِتَبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُويَلَّتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَبِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا احْصَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبِكُ احداً .

অর্থাৎ "আর উপস্থিত করা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবেঃ হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটা তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয়নি; বরং এটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে; তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি যুলুম করেন না।"(১৮ ঃ ৪৯)

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ 'তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম।' অর্থাৎ আমি আমার রক্ষক ফেরেশতাদেরকে তোমাদের আমলনামা লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। সুতরাং তারা তোমাদের সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, ফেরেশতারা বান্দাদের আমল লিপিবদ্ধ করার পর ঐগুলো নিয়ে আকাশে উঠে যান। আসমানের দেওয়ানে আমলের ফেরেশতাগণ ঐ আমলনামাকে লাওহে মাহফ্যে লিপিবদ্ধ আমলের সাথে মিলিয়ে দেখেন যা প্রতি রাত্রে ওর পরিমাণ অনুযায়ী তাঁদের উপর প্রকাশিত হয়, যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলুকের সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তখন ফেরেশতারা একটি অক্ষরও কম বেশী পান না। অতঃপর তিনি হার বিশ্বর বিশ্ব

৩০। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দাখিল করবেন স্বীয় রহমতে। এটাই মহাসাফল্য।

৩১। পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে
তাদেরকে বলা হবেঃ
তোমাদের নিকট কি আমার
আয়াত পাঠ করা হয়নি? কিন্তু
তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ
করেছিলে এবং তোমরা ছিলে
এক অপরাধী সম্প্রদায়।

৩২। যখন বলা হয়ঃ আল্লাহর
প্রতিশ্রুতি তো সত্য, এবং
কিয়ামত এতে কোন সন্দেহ
নেই, তখন তোমরা বলে
থাকোঃ আমরা জানি না
কিয়ামত কি; আমরা মনে করি
এটি একটি ধারণা মাত্র এবং
আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই।

رر مد مد و ۱۱/۱۹ رر و ۳۰ فسامها البذين امنوا وعبملوا ل ۱ ، رو ، ووورهوه و الصلِحتِ فيدخِلهم ربهم في 9797 9717 191 12/71 رحمِته ذلِكَ هُوَ الفوزُ المُبِينُ ٥ رَ رَوْ رِمَعْنُورَ رَوْ رَمِعْنُورَ رَوْ رِمَعْنُورَ رَوْ ٣١- وَامَا الَّذِينَ كُـفُـرُوا افْلُمْ تَكُنُ ايتِي تَتلَى عَلَيْكُمُ فَاسْتَكْبِرتُم وكنتُم قَـومـًا میرو ور مجرمین ٥ ٣٢- وَإِذَا قِيْهَلَ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ وَّالسَّاعَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ سَّ مَسَّ سَّ مَ مَرُو وَ مُوَرَدُ وَ مُرَا إلاّ ظُناً وَمَا نَحْنَ بِمُسْتَيْقِنِينَ ٥

৩৩। তাদের মন্দ কর্মগুলো তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।

৩৪। আর বলা হবেঃ আজ আমি
তোমাদেরকে বিস্মৃত হবো
যেমন তোমরা এই দিবসের
সাক্ষাতকারকে বিস্মৃত
হয়েছিলে। তোমাদের
আশ্রয়স্থল হবে জাহারাম এবং
তোমাদের কোন সাহায্যকারী
থাকবে না।

৩৫। এটা এই জন্যে যে, তোমরা
আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে
বিদ্রুপ করেছিলে এবং পার্থিব
জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং সেই দিন তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগ দেয়া হবে না।

৩৬। প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক, জগতসমূহের প্রতিপালক।

৩৭। আকাশমগুলী ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁরই, এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ٣٣- وَبَدَالَهُمْ سَيّاتُ مَا عَمِلُواْ بِهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَنّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٥ يَسْتَهْزِءُونَ ٥ نَسْكُمْ كَمَا نَسْكُمْ كَمَا نَسْكُمْ كَمَا نَسْكُمْ كَمَا نَسْكُمْ كَمَا نَسْكُمْ كَمَا نَسْكُمْ مِنْ فَلَا يَوْمِكُمْ هَذَا نَسِيّتُ تُمُ النّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ فَا نَصْرِينَ ٥ وَمَا لَكُمْ مِنْ ١٠ وَمُ اللّهُ مُنْ ١٠ وَمُ اللّهُ مِنْ ١٠ وَمَا لَكُمْ مِنْ ١٠ وَمُ ١٠ وَمُ اللّهُ مِنْ ١٠ وَمُ اللّهُ مُنْ ١٠ وَمُ اللّهُ مِنْ ١٠ وَمُ اللّهُ مِنْ ١٠ وَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ١٠ وَمُ اللّهُ مُنْ لَا لَالْمُ مُنْ اللّهُ عَلَى ١٠ وَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٣- ذلكم بانكم اتخذتم ايت لا ووم كريدوو الله هزوا وغرتكم الحيوة ورجم وردور الدنيا فالبوم لا يخرجون

مُ الله و و و دردرود ر مِنها ولا هم يستعتبون ٥

٣٦- فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمُوتِ

وَرُبِّ الْأُرْضِ رُبِّ الْعَلْمِيْنَ ٥

٣٧- وَلَهُ الْكِبْرِياءَ فِي السَّمُوتِ

(ع) والأرضِ وهو العِزيزُ الْحَكِيمُ

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাঁর ঐ ফায়সালার খবর দিচ্ছেন যা তিনি আখিরাতের দিন স্বীয় বান্দাদের মধ্যে করবেন। যারা অন্তরে ঈমান এনেছে এবং স্বীয় হাত-পা দ্বারা শরীয়ত অনুযায়ী সং নিয়তের সাথে ভাল কাজ করেছে, তাদেরকে তিনি স্বীয় করুণায় জান্নাত দান করবেন।

এখানে রহমত দারা জানাতকে বুঝানো হয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বলবেনঃ ''তুমি আমার রহমত। আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করবো সে তোমাকে লাভ করবে।" এটাই হলো মহাসাফল্য। পক্ষান্তরে যারা কৃফরী করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন শাসন-গর্জনরূপে বলা হবেঃ তোমাদের নিকট কি আল্লাহ তা'আলার আয়াত পাঠ করা হয়নি? অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়েছিল এবং তোমরা ওগুলো শুনেছিলে, কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে। তোমরা অন্তরে কুফরী রেখে বাইরেও তোমাদের কাজে কর্মে আল্লাহর নাফরমানী করেছিলে এবং বাহাদুরী দেখিয়ে গুনাহর উপর গুনাহ করতে থেকেছিলে। যখন মুমিনরা তোমাদেরকে বলতো যে. আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তো সত্য এবং কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই, তখন তোমরা পাল্টা জবাব দিতেঃ 'কিয়ামত কি তা আমরা জানি না। আমরা মনে করি এটা একটা ধারণা মাত্র, আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই।' এখন তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি তাদের সামনে এসে গেছে। তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে। যে শাস্তির কথা তারা উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছিল এবং যেটাকে অসম্ভব মনে করেছিল ঐ শাস্তি আজ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে ফেলেছে। তাদেরকে সর্বপ্রকারের কল্যাণ হতে নিরাশ করে দেয়ার জন্যে বলা হবেঃ 'আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়ে যাবো। যেমন তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং এমন কেউ হবে না যে তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারে।

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন স্বীয় বান্দাদেরকে বলবেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম না! তোমাদের উপর কি আমি আমার দয়া-দাক্ষিণ্য নাথিল করিনি। আমি কি তোমাদের জন্যে উট, ঘোড়া ইত্যাদিকে অনুগত করেছিলাম না! তোমাদেরকে কি আমি তোমাদের বাড়ীতে সুখে-শান্তিতে বাস করার জন্যে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছিলাম না!" তারা উত্তরে বলবেঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! এগুলো সবই সত্য। সত্যিই আপনার এই সমুদ্য় ইহসান আমাদের উপর ছিল।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "সুতরাং আজ আমি তোমাদেরকে বিশ্বত হয়ে যাবো যেমন তোমরা আমাকে বিশ্বত হয়েছিলে।"

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এই শাস্তি তোমাদেরকে এ জন্যেই দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীকে বিদ্রুপ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। তোমরা এর উপরই নিশ্চিন্ত ছিলে, ফলে আজ তোমাদেরকে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হলো। আজ তোমাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে না এবং তোমাদেরকে আল্লাহর সম্ভুষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগ দেয়া হবে না। অর্থাৎ এই আযাব হতে তোমাদের বাঁচবার কোন উপায় নেই। এখন আমার সম্ভুষ্টি লাভ করাও তোমাদের জন্যে অসম্ভব। মুমিনরা যেমন বিনা হিসাবে জানাতে চলে যাবে, ঠিক তেমনই তোমরাও বিনা হিসাবে জাহান্নামে যাবে। এখন তোমাদের তাওবা বৃথা।

আল্লাহ তা'আলা মুমিন ও কাফিরদের মধ্যে যা ফায়সালা করবেন এটার বর্ণনা দেয়ার পর বলেনঃ 'প্রশংসা তাঁরই, যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক এবং জগতসমূহের প্রতিপালক।' অর্থাৎ যিনি আকাশ ও পৃথিবীর মালিক এবং এতোদুভয়ের মধ্যে যতকিছু রয়েছে সবকিছুরই যিনি অধিপতি, সমুদয় প্রশংসা ঐ আল্লাহরই প্রাপ্য।

অতঃপর তিনি বলেনঃ 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব গরিমা তাঁরই।' আসমানে ও যমীনে আল্লাহ তা'আলারই রাজত্ব, আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি বড়ই মর্যাদা ও বুযুর্গীর অধিকারী। সবাই তাঁর অধীনস্থ। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "শ্রেষ্ঠত্ব আমার তহবন্দ এবং অহংকার আমার চাদর। সুতরাং এ দু'টির কোন একটি আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে যে ব্যক্তি টানাটানি করবে, আমি তাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করবো।"

তিনি 'আযীয়' অর্থাৎ পরাক্রমশালী। তিনি কারো কাছে কখনো পরাস্ত হন না। তাঁর কোন কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এমন কেউ নেই।

তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোন কথা, কোন কাজ, তাঁর শরীয়তের কোন মাসআলা, তাঁর লিখিত তকদীরের কোন অক্ষর হিকমত বা নিপুণতা শূন্য নয়। তিনি সমুচ্চ ও সমুন্নত। তিনি ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই।

> সূরা ঃ জাসিয়াহ এবং পঞ্চবিংশতিতম পারার তাফসীর সমাপ্ত

এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে।

## সূরা ঃ আহ্কাফ, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৩৫, রুকৃ' ঃ ৪)

سُورةُ الْاحْقَافِ مُكِيّةُ (اياتُها : ٣٥، وكُوْعَاتُها : ٤)

দয়াময়, পরম দ<mark>য়ালু আল্লাহর নামে শুরু ক</mark>রছি।

## ১। হা-মীম

- ২। এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ;
- ৩। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং
  এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সব
  কিছুই আমি যথাযথভাবে
  নির্দিষ্টকালের জন্যে সৃষ্টি
  করেছি; কিন্তু কাফিররা
  তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক
  করা হয়েছে তা হতে মুখ
  ফিরিয়ে নেয়।
- 8। বলঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো. তাদের কথা ভেবে দেখেছো কি? তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

بِسِم اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ ٢- تَنُزِيُلُ الْكِتْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ٥ ٣- مَا خَلَقُنَا السَّمَوْتِ وَالْاَرْضَ رَ رَدِرُورُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ وَاجْلِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَ بِالْحَقِّ وَاجْلِ ہے رہے ہے در رروہ کر سائے مسمی والذین کفروا عما 179 797979 انذِروا معرِضون 🔿 1991 ( 197/// 19 ٤- قل ارءيتم ما تدعون مِن 1911 / 1 2791 w 19 دون اللهِ ارونِي مَا ذا خلقوا

৫। সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্পাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবে না? এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয়।

٥- ومن اصل مِمن يدعبوا مِنَ ور لا روس رور ورام دون الله من لا يستجيب له الرور القيامية وهم عن الى يوم القيامية وهم عن ورام و المور

৬। যখন কিয়ামতের দিন
মানুষকে একত্রিত করা হবে
তখন ঐগুলো তাদের ইবাদত
অস্বীকার করবে।

- وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ رَوْدُ لَهُمْ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ الْمُورُونُ وَوَلَمُ وَمِرْ لَكُورُونُ وَالْمُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ وَالْمُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ وَالْمُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ وَالْمُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ وَالْمُؤْمِّ وَلَا اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি এই কুরআন কারীম স্বীয় বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন। তিনি এমনই সম্মানের অধিকারী যে, তা কখনো নষ্ট হবার নয় এবং তিনি এমনই প্রজ্ঞাময় যে, তাঁর কোন কথা ও কাজ প্রজ্ঞাশূন্য নয়।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের সব জিনিসই যথাযথভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। কোনটাই তিনি অযথা ও বৃথা সৃষ্টি করেননি।

اَجُلُ مُسْمَى - এর অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট কাল, যা বৃদ্ধিও পাবে না এবং কমেও যাবে না। এই রাসূল (সঃ), এই কিতাব (কুরআন) এবং সতর্ককারী অন্যান্য নিদর্শনাবলী হতে যে দুষ্টমতি লোকেরা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বেপরোয়া হয় তারা নিজেদের কি পরিমাণ ক্ষতি করেছে তা তারা সত্ত্বই জানতে পারবে।

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ এই মুশরীকদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর— তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো এবং যাদের ইবাদত কর, তাদের কথা কিছু ভেবে দেখেছো কি? তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও তো? অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, আকাশ হোক, পৃথিবী হোক, যে কোন জিনিসই হোক না কেন সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া কারো এক অণুপরিমাণ ৬৬৫

জিনিসেরও অধিকার নৈই। সমগ্র রাজ্যের মালিক তিনিই। প্রত্যেক জিনিসের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান একমাত্র তিনি। তিনিই সবকিছুর ব্যবস্থাপক। সবকিছুরই উপর পূর্ণ অধিকার একমাত্র তিনিই রাখেন। সুতরাং মানুষ তাঁর ছাড়া অন্যদের ইবাদত কেন করে? কেন তারা তাদের বিপদ-আপদের সময় অল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে? কে তাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছে? কে তাদেরকে এ শিক্ষা করতে শিখিয়েছে? প্রকৃতপক্ষে কোন সৎ ও জ্ঞানী মানুষের এ শিক্ষা হতে পারে না। মহান আল্লাহ তাদেরকে এ শিক্ষা দেননি। তাই তো তিনি বলেনঃ 'পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা আমার নিকট উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' কিছু আসলে তো এটা তোমাদের বাজে ও বাতিল কাজ। সুতরাং তোমরা এর স্বপক্ষে না পারবে কোন শরীয়ত সম্মত দলীল পেশ করতে এবং না পারবে কোন জ্ঞান সম্মত দলীল পেশ করতে এবং না পারবে কোন জ্ঞান সম্মত দলীল পেশ করতে এবং না পারবে কোন জ্ঞান সম্মত দলীল পেশ কর।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ এমন কাউকেও উপস্থিত কর যে সঠিক ইলমের বর্ণনা দিতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হচ্ছেঃ এই বিষয়ের কোন দলীল আনয়ন কর।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান-লিপি। বর্ণনাকারী বলেন যে, তাঁর ধারণামতে এ হাদীসটি মারফ্'। হযরত আবৃ বকর ইবনে আইয়াশ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা বাকী ইলমকে বুঝানো হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ 'কোন গোপন দলীলও পেশ কর?' এই সব গুরুজন হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা পূর্ববতী লিপি উদ্দেশ্য। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা কোন বিশেষ জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। এসব উক্তি প্রায় একই অর্থবাধক। ভাবার্থ ওটাই যা আমরা প্রথমে বর্ণনা করেছি। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন।

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ 'ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিদ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবে না? এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয়।' কেননা এগুলো তো পাথর এবং জড় পদার্থ। এরা না শুনতে পায়, না দেখতে পায়।

কিয়ামতের দিন যখন সব মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন এসব বাতিল মা'বূদ বা উপাস্য তাদের উপাসকদের শক্র হয়ে যাবে এবং তারা এদের ইবাদত অস্বীকার করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ "তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য মা'বৃদ গ্রহণ করে এ জন্যে যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।"(১৯ঃ ৮১-৮২) অর্থাৎ যখন এরা তাদের পূর্ণ মুখাপেক্ষী হবে তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিবে।

হ্যরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (সঃ) তাঁর উন্মতকে বলেছিলেনঃ

ر مرا مردور و مردور الله او ثاناً منودة بينكم في التحييوة الدنيا ثم يوم والله او ثاناً منودة بينكم في التحييوة الدنيا ثم يوم و رود و رود و رود و و رود و

অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহ ব্যতীত প্রতিমাণ্ডলোর সাথে যে পার্থিব সম্পর্ক স্থাপন করেছো এর ফলাফল তোমরা কিয়ামতের দিন দেখে নিবে, যখন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লা'নত করবে, আর তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী হবে না।"

৭। যখন তাদের নিকট আমার সুম্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় এবং তাদের নিকট সত্য উপস্থিত হয়, তখন কাফিররা বলেঃ এটা তো সুস্পষ্ট যাদু। ৮। তারা কি তবে বলে যে, সে এটা উদ্ভাবন করেছে? বলঃ যদি আমি উদ্ভাবন করে থাকি, তবে তোমরা তো আল্লাহর শাস্তি হতে আমাকে কিছুতেই

٧- وَإِذَا تَتَلَى عَلَيْهِمَ ايَتَنَا بَيِنَتِ قَالَ الذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ لَمَا جَاءَهُمُ هَذَا سِحْرَ مِبِينَ ٥ مَاءَهُمُ هَذَا سِحْرَ مَبِينَ ٥ ١- أَمْ يَقْدُولُونَ أَفْدَتُ رِيهُ قَلَ إِنَّ افْتَرِيتُهُ فَكُلْ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ রক্ষা করতে পারবে না।
তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায়
লিপ্ত আছ, সে সম্বন্ধে আল্লাহ
সবিশেষ অবহিত। আমার ও
তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে
তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯। বলঃ আমি তো প্রথম রাসূল
নই। আমি জানি না, আমার ও
তোমাদের ব্যাপারে কি করা
হবে; আমি আমার প্রতি যা
অহী করা হয় শুধু তারই
অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট
সতর্ককারী মাত্র।

- قَلْ مَا كُنْتُ بِدَعًا مِنَ الرَّسْلِ وَمَا ادْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلاَ وَمَا ادْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ إِنْ اتِبْعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَى بِكُمْ إِنْ اتِبْعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَى وَمَا انَا إِلاَّ نِذِيرِ مِبْيِنْ ٥

মুশরিকদের হঠকারিতা, ঔদ্ধত্য এবং কুফরীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ্য, স্পষ্ট এবং পরিষ্কার আয়াতসমূহ শুনানো হয় তখন তারা বলে থাকেঃ এটা তো যাদু ছাড়া কিছুই নয়। মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, অপবাদ দেয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া এবং কুফরী করাই যেন তাদের নীতি। তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে শুধু যাদুকর বলেই ক্ষান্ত হয় না, বরং একথাও বলে যে, তিনি কুরআনকে নিজেই রচনা করেছেন। তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ তুমি তাদেরকে বল আমি যদি নিজেই কুরআনকে রচনা করে থাকি এবং আমি আল্লাহ তা'আলার সত্য নবী না হই তবে অবশ্যই তিনি আমাকে আমার এ মিথ্যা অপবাদের কারণে কঠিন শান্তি প্রদান করবেন, তখন তোমরা কেন, সারা দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে আমাকে তাঁর এ আযাব হতে রক্ষা করতে পারে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

عَدِ رَدِي رَدِي مِنَ اللّهِ احدُ وَلَنْ اجِدُ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً- إِلّا بَلْغاً مِّنَ اللّهِ وَ قَلْ إِنِّي لَنْ يَجِيرِنِي مِنَ اللّهِ احدُ وَلَنْ اجِدُ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً- إِلّا بَلْغاً مِّنَ اللّهِ وَ অর্থাৎ "(হে নবী সঃ)! তুমি বলঃ আল্লাহ হতে কেউ আমাকে বাঁচাতে পারে না এবং তিনি ছাড়া আমি কোন আশ্রয়স্থল ও পলায়নের জায়গা পাবো না । কিন্তু আমি তাঁর পক্ষ হতে প্রচার ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি।"(৭২ ঃ ২২) অন্য এক জায়গায় বলেনঃ

ولو تقول علينا بعض الاقاويل - لاخذنا منه باليمين - ثم لقطعنا منه الوتين - منه الوتين - ثم لقطعنا منه الوتين - من المدرسة من المدرسة من المدرسة عنه حجزين - من المدرسة عنه حجزين -

অর্থাৎ "সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতো, তবে অবশ্যই আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, এবং কেটে দিতাম তার জীবন ধমনী, অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে।"(৬৯ঃ ৪৪-৪৭)

এরপর কাফিরদেরকে ধমকানো হচ্ছে যে, তারা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছে, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। তিনি সবারই মধ্যে ফায়সালা করবেন।

এই ধমকের পর তাদেরকে তাওবা করার প্রতি উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যদি তোমরা তাঁর দিকে ফিরে আসো এবং তোমাদের কৃতকর্ম হতে বিরত থাকো তবে তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। সূরায়ে ফুরকানে এ বিষয়েরই আয়াত রয়েছে। সেখানে আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَقَالُواْ اَسَاطِيرُ الْاولِينُ اكْتَتَبَهَا فَهِي تُمَلَى عَلَيْهِ بِكُرةً وَاصِيلًا ـ قَلَ انزلَهُ " د ١٤٦٥ السَّر فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا " يَحِيمًا - اللَّهُ وَالْاَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا " رَحِيمًا -

অর্থাৎ "তারা বলেঃ এগুলো তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে, এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। বলঃ এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"(২৫ঃ ৫-৬)

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেন, তুমি বলঃ আমি তো প্রথম রাসূল নই। আমার পূর্বে তো দুনিয়ায় মানুষের নিকট রাসূল আসতেই থেকৈছেন। সুতরাং আমার আগমনে তোমাদের এতো বিশ্বিত হবার কারণ কি? আমার এবং তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে তাও তো আমি জানি না। كِيُغُورُ لَكَ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি হিসেবে এই আয়াতের পরে لِيُغُورُ لَكَ (যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রটিসমূহ) الله مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذُنْبِكَ وَمَا تَاخَّرُ মার্জনা করেন ৪৮ ঃ ২)-এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অনুরূপভাবে হযরত ইকরামা (तः), रुयत्रक राजान (तः) এবং रुयत्रक काकानाउ (तः) .. ﴿لِيغَوْرُ لُكُ اللّٰهُ ﴿ - ﴿ لِيغَوْرُ لِكُ اللّٰهُ ﴿ - ﴿ مَا مَا مَا اللّٰهِ ﴿ وَلَا بِكُمْ اللّٰهِ وَلَا بِكُمْ وَاللّٰهِ وَلَا بِكُمْ اللّٰهِ وَلَا بِكُمْ وَلَا بِكُمْ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا بِكُمْ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰم এ আয়াতিটি অবতীৰ্ণ হয় তখন একজন সাহাবী -এ আয়াতিটি অবতীৰ্ণ হয় তখন একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ "এ আয়াত দারা তো আল্লাহ তা আলা আপনার সাথে যা করবেন তা বর্ণনা করলেন, এখন আমাদের সাথে তিনি কি করবেন?" তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেনঃ

ور رور ورور المرور المرابع المرابع و ورور المرابع المرور و المروم المرور المرور المرور و المروم المرور المرور و المروم المرور المرور و المروم المرور و المر

অর্থাৎ "যেন আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে প্রবিষ্ট করেন এমন জান্নাতে যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত।"(৪৮ ঃ ৫)

সহীহ হাদীস দ্বারাও এটা প্রমাণিত যে, মুমিনরা বলেছিলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনাকে মুবারকবাদ! বলুন, আমাদের জন্যে কি আছে?" তখন আল্লাহ তা আলা ... البدخل المؤمنين والمؤمني - এ আয়াতি অবতীর্ণ করেন। عرب عرب عرب عرب المؤمنين والمؤمني - এ আয়াতি অবতীর্ণ করেন। عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب المؤمنين ولا بكم (तिः) - এ আয়াতের তাফসীরে

বলেন যে, ভাবার্থ হচ্ছেঃ 'আমাকে কি হুকুম দেয়া হবে এবং কোন জিনিস হতে নিষেধ করা হবে তা আমি জানি না।

হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হলোঃ 'পরকালের পরিণাম তো আমার জানা আছে যে, আমি জান্নাতে যাবো, কিন্তু দুনিয়ার অবস্থা আমার জানা নেই যে, পূর্ববর্তী কোন কোন নবী (আঃ)-এর মত আমাকে হত্যা করা হবে, না আমি আমার আয়ু পূর্ণ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট হাযির হবো? অনুরূপভাবে আমি এটাও জানি না যে, তোমাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে, না তোমাদের উপর পাথর বর্ষিত হবে?' ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাকেই বিশ্বাসযোগ্য বলেছেন। আর প্রকৃতপক্ষেও এটা ঠিকই বটে যে, তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা যে জানাতে যাবেন এটা তাঁর নিশ্চিত রূপে জানা ছিল এবং দুনিয়ার অবস্থার পরিণাম সম্পর্কে তিনি ছিলেন বে-খবর যে, তাঁর এবং তাঁর বিরোধী কুরায়েশদের অবস্থা কি হতে পারে? তারা কি ঈমান আনবে, না কুফরীর উপরই থাকবে ও শান্তিপ্রাপ্ত হবে, না কি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে?

উম্মুল আলা (রাঃ) হতে বর্ণিত, যিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি বলেনঃ "লটারীর মাধ্যমে মুহাজিরদেরকে যখন আনসারদের মধ্যে বন্টন করা হচ্ছিল তখন আমাদের ভাগে আসেন হযরত উসমান ইবনে মাযউন (রাঃ)। আমাদের এখানেই তিনি রুগু হয়ে পড়েন এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আমরা যখন তাঁকে কাফন পরিয়ে দিই এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-ও আগমন করেন তখন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েঃ হে আবৃ সায়েব (রাঃ)! আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন! আপনার ব্যাপারে আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে সম্মান দান করবেন! আমার একথা শুনে রাস্লুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেনঃ "তুমি কি করে জানতে পারলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মান প্রদান করবেন?" তখন আমি বললামঃ আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! আমি কিছুই জানি না। তিনি তখন বললেনঃ "তাহলে জেনে রেখো যে, তার কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিশ্চিত বিষয় (মৃত্যু) এসে গেছে। তার সম্পর্কে আমি কল্যাণেরই আশা রাখি। আল্লাহর শপথ। আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও আমার সাথে কি করা হবে তা আমি জানি না।" আমি তখন বললামঃ "আল্লাহর কসম! আজকের পরে আর কখনো আমি কাউকেও পবিত্র ও নিষ্পাপ বলে নিশ্চয়তা প্রদান করবো না। আর এতে আমি বড়ই দুঃখিত হই। কিন্তু আমি স্বপ্নে দেখি যে, হযরত উসমান ইবনে মাযউন (রাঃ)-এর একটি নদী বয়ে যাচ্ছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে এটা বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেনঃ "এটা তার আমল।" এর অন্য একটি সনদে আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে কি করা হবে তা জানি না।"<sup>১</sup> অবস্থা হিসেবে এ শব্দগুলোই সঠিক বলে মনে ধরছে। কেননা, এর পরেই হযরত উম্মুল আ'লা (রাঃ)-এর উক্তি রয়েছেঃ 'এতে আমি বড়ই দুঃখ পাই।'

মোটকথা, এই হাদীস এবং এর অর্থেরই আরো অন্যান্য হাদীসসমূহ এটাই প্রমাণ করে যে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জান্নাতী হওয়ার নিশ্চিত জ্ঞান কারো নেই এবং কারো এ ধরনের মন্তব্য করা উচিতও নয় যে, অমুক ব্যক্তি জান্নাতী। তবে ঐ মহান ব্যক্তিবর্গ এর ব্যতিক্রম যাঁদেরকে শরীয়ত প্রবর্তক (সঃ) জান্নাতী বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন সুসংবাদ প্রদন্ত দশজন ব্যক্তি (আশারায়ে মুবাশশারাহ রাঃ), হযরত ইবনে সালাম (রাঃ), হযরত আমীসা (রাঃ), হযরত বিলাল (রাঃ),

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং গুধু ইমাম বুখারী (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন, ইমাম মুসলিম (রঃ) করেননি।

হযরত জাবির (রাঃ)-এর পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রাঃ), বি'রে মাউনায় শাহাদাত প্রাপ্ত সত্তরজন কারী (রাঃ), হযরত যায়েদ ইবনে হারেসাহ (রাঃ), হযরত জা'ফর (রাঃ), হযরত ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) এবং এঁদের মত আরো যাঁরা বুযুর্গ ব্যক্তি রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবারই প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলঃ আমি আমার প্রতি অবতারিত অহীরই শুধু অনুসরণ করি এবং আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। আমার কাজ প্রত্যেক জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তির নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশমান। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১০। বলঃ তোমরা ভেবে দেখেছো
কি যে, যদি এই কুরআন
আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ
হয়ে থাকে আর তোমরা এতে
অবিশ্বাস কর, উপরস্থ বানী
ইসরাঈলের একজন এর
অনুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে
এতে বিশ্বাস স্থাপন করলো
অথচ তোমরা কর ঔদ্ধত্য
প্রকাশ, তাহলে তোমাদের
পরিণাম কি হবে? আল্লাহ
যালিমদেরকে সংপ্রথে চালিত
করেন না।

১১। মুমিনদের সম্পর্কে কাফিররা বলেঃ এটা ভাল হলে তারা এর দিকে আমাদের অগ্রগামী হতো না। তারা এর দারা পরিচালিত নয় বলে বলেঃ এটা তো এক পুরাতন মিথ্যা। ۱- قُلُ ارْءَيتم إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَكُفْرَتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شَهِدَ شَهِدَ شَهِدَ اللّهِ وَكُفْرَتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شَهِدَ شَهِدَ شَهِدَ مِنْ بَنِي إِسْراءِيلُ عَلَى شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْراءِيلُ عَلَى مِثْلِهِ فَامَنَ وَاسْتَكْبَرتُمْ إِنَّ اللّهِ مِثْلِهِ فَامَنَ وَاسْتَكْبَرتُمْ إِنَّ اللّهِ اللّهِ يَعْدِى الْقُومُ الظّلِمِينَ 6

۱۱- وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لِلَّذِينَ الْمَوْدُوا لِلَّذِينَ الْمَوْدُوا لِلَّذِينَ الْمَوْدُوا لِلَّذِينَ الْمَوْدُوا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللِمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الل

১২। এর পূর্বে ছিল মৃসা
(আঃ)-এর কিতাব আদর্শ ও
অনুগ্রহ স্বরূপ, এই কিতাব এর
সমর্থক, আরবী ভাষায়, যেন
এটা যালিমদেরকে সতর্ক করে
এবং যারা সংকর্ম করে
তাদেরকে সুসংবাদ দেয়।

১৩। যারা বলেঃ আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ এবং এই বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

১৪। এরাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় এরা স্থায়ী হবে, এটাই তাদের কর্মফল। ۱- وَمِنْ قَـبَلِهِ كِتَبِ مُـوسَى الْمُ وَمِنْ قَـبَلِهِ كِتَبِ مُـوسَى الْمَامَّا وَ رَحْمَةً وَهَذَا كِتَبِ مُـوسَى الْمَامَّةُ وَهَذَا كِتَبِ مُـوسَى الْمَحْدِقُ لِسَانًا عَرِيبًا لِينذِر اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِ

١٣- إِنَّ النِّينَ قَالُواْ رَبْنَا اللَّهُ ثُمُ ١٣- إِنَّ النِّينَ قَالُواْ رَبْنَا اللَّهُ ثُمُ اسْتَقَامُواْ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يُحزَنُونَ ٥

۱- اُولئِكَ اَصْحَبُ الْجَنَّةِ خَلِدِينَ ورج رود رود رود فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি এই মুশরিক ও কাফিরদেরকে বল- সতি্যই যদি এই কুরআন আল্লাহর নিকট হতে এসে থাকে এবং এর পরও যদি তোমরা এটাকে অস্বীকার করতেই থাকো তবে তোমাদের অবস্থা কি হতে পারে তা চিন্তা করেছো কি? যে আল্লাহ তাবারাকা. ওয়া তা'আলা আমাকে সত্যসহ তোমাদের নিকট এই পবিত্র কিতাব দিয়ে পাঠিয়েছেন, তিনি তোমাদেরকে কি শাস্তি প্রদান করবেন তা কি ভেবে দেখেছো? তোমরা এই কিতাবকে অস্বীকার করছো এবং মিথ্যা জানছো, অথচ এর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করছে ঐ সব কিতাব যেগুলো ইতিপূর্বে সময়ে সময়ে পূর্ববর্তী নবীদের উপর নাযিল হতে থেকেছে এবং বানী ইসরাঈলের একজন এর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এর হাকীকতকে চিনেছে ও মেনেছে এবং এর উপর ঈমান এনেছে। কিন্তু তোমরা এর অনুসরণ হতে গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো।

ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঐ সাক্ষী তার নবীর উপর এবং তার কিতাবের উপর বিশ্বাস করেছে, কিন্তু তোমরা তোমাদের নবীর সাথে ও তোমাদের কিতাবের সাথে কুফরী করেছো। আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) প্রমুখ সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এটা স্বরণ রাখার বিষয় যে, এ আয়াতটি মাক্কী এবং এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অবতীর্ণ হয়। নিম্নের আয়াতটিও এ আয়াতের অনুরূপঃ

ُ وَإِذَا يَتَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا أَمَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقِّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ -

অর্থাৎ "যখন তাদের কাছে পাঠ করা হয় তখন তারা বলে– আমরা এর উপর ঈমান আনলাম, নিশ্চয়ই এটা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য, আমরা তো এর পূর্বেই মুসলমান ছিলাম।"(২৮ঃ ৫৩) অন্য জায়গায় আছেঃ

سَ سَدَرُ وَرُو رَبُورُ وَ يَكُورُ وَ يَكُور إِنَّ الذِينَ اوتوا الْعِلْمُ مِنَ قَبْلِهِ إِذَا يَتَلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سَجَدًا يُرُورُورُ وَ وَ رَرِيسَ مَ مَ مَ رَبُورُ وَكُورُ وَ مَا يَكُورُ وَ وَكُورُ وَ وَكُورُ وَ فَيُعْوِلًا ـ فَيُعْولُولُ ـ فَيْعُولُونُ سَبْحَنَ رِبِنَا إِنْ كَانَ وَعَدَّ رِبِنَا لَمُفْعُولًا ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটা পাঠ করা হয় তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলেঃ আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়েই থাকে।"(১৭ ঃ ১০৭-১০৮)

হযরত মাসরুক (রঃ) এবং হযরত শা'বী (রঃ) বলেন যে, এখানে এই আয়াত দ্বারা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)-কে বুঝানো হয়নি। কেননা, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় মঞ্চায়, আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মদীনায় হিজরতের পর।"

হযরত সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ''আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনিনি যে, ভূ-পৃষ্ঠে চলাফেরাকারী কোন মানুষকে তিনি জান্নাতবাসী বলেছেন, একমাত্র হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) ছাড়া। তাঁর ব্যাপারেই وَشَهِدَ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।" أَسُولُ السَّرَائِيلُ السَّرَائِيلُ - এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।" خاهد مَنْ اَبَنِي السَّرَائِيلُ السَّرَائِيلُ عَلَيْ السَّرَائِيلُ السَّرَائِيلُ عَلَيْ السَّرَائِيلُ السَّرَا

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এবং ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত যহহাক (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ), হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত ইউসুফ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে সালাম (রঃ), হযরত হিলাল ইবনে ইয়াসাফ (রঃ), হযরত সাওরী (রঃ) হযরত মালিক ইবনে আনাস (রঃ) এবং হযরত ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, এ আয়াত দ্বারা হয়রত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামকেই (রাঃ) বুঝানো হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছেঃ এই কাফিররা বলে— "এই কুরআন যদি ভাল জিনিসই হতো তবে আমাদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত বংশীয় এবং আল্লাহ্র গৃহীত বান্দাদের উপর বিলাল (রাঃ), আমার (রাঃ), সুহায়েব (রাঃ), খাব্বাব (রাঃ) প্রমুখ নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অগ্রগামী হতো না। বরং সর্বপ্রথম আমরাই এটা কবৃল করতাম।" কিন্তু এটা তাদের সম্পূর্ণ বাজে ও ভিত্তিহীন কথা। মহান আল্লাহ বলেনঃ

তাদের সম্পূর্ণ বাজে ও ভিত্তিহীন কথা। মহান আল্লাহ বলেনঃ
وكذرك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم مِن بيننا

অর্থাৎ "এভাবেই আমি তাদের কাউকেও কারো উপর ফিৎনায় ফেলে থাকি, যেন তারা বলেঃ এরাই কি তারা, আমাদের মধ্য হতে যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন?"(৬ ঃ ৫৩) অর্থাৎ তারা বিশ্বিত হয়েছে যে, কি করে এ লোকগুলো হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে! যদি এটাই হতো তবে তো তারাই অগ্রগামী হতো। কিন্তু ওটা ছিল তাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এটা নিশ্চিত কথা যে, যাদের সুবুদ্ধি রয়েছে এবং যারা শান্তিকামী লোক তারা সদা কল্যাণের পথে অগ্রগামীই হয়। এ জন্যেই আহলে সুনাত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস এই যে, যে কথা ও কাজ আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর সাহাবীগণ (রাঃ) হতে প্রমাণিত না হয় ওটা বিদআত। কেননা, যদি তাতে কল্যাণ নিহিত থাকতো তবে ঐ পবিত্র দলটি, যাঁরা কোন কাজেই পিছনে থাকতেন না, তাঁরা ওটাকে কখনো ছেড়ে দিতেন না।

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেন যে, এই কাফিররা কুরআন দ্বারা পরিচালিত নয় বলে তারা বলেঃ 'এটা তো এক পুরাতন মিথ্যা।' একথা বলে তারা কুরআন এবং কুরআনের ধারক ও বাহকদেরকে ভর্ৎসনা করে থাকে। এটাই ঐ অহংকার যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "অহংকার হলো সত্যকে সরিয়ে ফেলা এবং লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এর পূর্বে ছিল মূসা (আঃ)-এর কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ। ওটা হলো তাওরাত। এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সমর্থক। এই কুরআন আরবী ভাষায় অবতারিত। এর ভাষা অলংকার ও বাকচাতুর্যপূর্ণ এবং ভাবার্থ অতি স্পষ্ট ও প্রকাশমান। এটা যালিম ও কাফিরদেরকে সতর্ক করে এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয়। এর পরবর্তী আয়াতের তাফসীর সূরায়ে হা-মীম আসসাজদাহর মধ্যে গত হয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই অর্থাৎ আগামীতে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই এবং তারা চিন্তিত ও দুঃখিত হবে না, অর্থাৎ তারা তাদের ছেড়ে যাওয়া জিনিসগুলোর জন্যে মোটেই দুঃখিত হবে না।

তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে। এটাই তাদের ভাল কর্মের ফল।

১৫। আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় वायशास्त्र निर्मि मिराइ । তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হবার পর বলেঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন. তার জন্যে এবং যাতে আমি সংকার্য করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন; আমার জন্যে আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সংকর্মপরায়ণ করুন, আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম।

١٥- وُوصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانُ بِوَالِدَيْهِ م المطرر ردو و ها، ود مر احسنا حملته امه کرها و مراود رروط را مركز و و و مراود را مركز و و و مراود و ر ر سرو د پیمرور دور قسال رب اوزِعنِی ان اشکر وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ اعْسَمَلُ صَالِحًا تَرْضُهُ وَاصْلِحُ لِي ر وس بغیر ورو فی ذریتی انبی تبت اِلیک وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٥

১৬। আমি এদেরই সুকৃতিগুলো ११२१ वर्गा । १८ वर्गा १८० वर्ग

এর পূর্বে আল্লাহ তা'আলার একত্বাদ, আন্তরিকতার সাথে তাঁর ইবাদত এবং ওর প্রতি অটলতার হুকুম ছিল বলে এখানে পিতা-মাতার হক আদায় করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এই বিষয়েরই আরো বহু আয়াত কুরআন পাকের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

অর্থাৎ "তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার করতে।"(১৭ঃ ২৩) আর এক জায়গায় বলেন ঃ

أَنِ اشْكُرلِي وَلُوالِدِيكَ إِلَى الْمُصِيرِ.

অর্থাৎ "সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।" (৩১ঃ ১৪) এই বিষয়ের আরো অনেক আয়াত আছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি।'

হযরত সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর মাতা তাঁকে বলেঃ "আল্লাহ তা আলা পিতা-মাতার আনুগত্য করার কি নির্দেশ দেননি? জেনে রেখো যে, আমি পানাহার করবো না যে পর্যন্ত না তুমি আল্লাহর সাথে কুফরী করবে।" হযরত সা'দ (রাঃ) এতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁর মাতা তাই করে অর্থাৎ পানাহার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে। শেষ পর্যন্ত লাঠি দ্বারা তার মুখ ফেড়ে জোরপূর্বক তার মুখে খাদ্য ও পানীয় ঢুকিয়ে দেয়া হয়। তখন وَوُصَّيْنَا الْإِنْسُانُ وَالْدَيْهِ إِحْسَانًا ... وَوُصَّيْنًا الْإِنْسُانِ وَ سَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ...

এ হাদীসটি ইমাম আবৃ দাউদ তায়ালেসী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) ছাড়া অন্যান্য আহলুস সুনানও এটা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে।'

হ্যরত আলী (রাঃ) এ আয়াত দ্বারা এবং এর সাথে সূরায়ে লোকমানের وَفِصَالُهُ فَيْ عَامِينِ (তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে) এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশঃ

অর্থাৎ "মাতারা যেন তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করায় তাদের জন্যে যারা দুধ পান করানোর সময়কাল পূর্ণ করতে চায়।"(২ ঃ ২৩৩) এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, গর্ভধারণের সময়কাল হলো কমপক্ষে ছয় মাস। তাঁর এই দলীল গ্রহণ খুবই দৃঢ় এবং সঠিক। হযরত উসমান (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামও এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

হযরত মুআ'মার ইবনে আবদিল্লাহ জুহনী (রাঃ) বলেন যে, তাঁর গোত্রের একটি লোক জুহনিয়্যাহ গোত্রের একটি মহিলাকে বিয়ে করে। ছয় মাস পূর্ণ হওয়া মাত্রই মহিলাটি সন্তান প্রসব করে। তখন তার স্বামী হ্যরত উসমান (রাঃ)-এর নিকট তার ঐ স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। হযরত উসমান (রাঃ) তখন লোক পাঠিয়ে মহিলাটিকে ধরে আনতে বলেন। মহিলাটি প্রস্তুত হয়ে আসতে উদ্যতা হলে তার বোন কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। মহিলাটি তখন তার বাৈনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেঃ ''তুমি কাঁদছো কেন? আল্লাহর কসম! আমার স্বামী ছাড়া দুনিয়ার কোন একটি লোকের সাথেও আমি কখনো মিলিত হইনি। আমার দারা কখনো কোন দুষ্কর্ম হয়নি। সুতরাং আমার ব্যাপারে মহান আল্লাহর কি ফায়সালা হচ্ছে তা তুমি সত্বরই দেখে নিবে।" মহিলাটি হ্যরত উসমান (রাঃ)-এর নিকট হাযির হলে তিনি তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করার নির্দেশ দেন। এ খবর হযরত আলী (রাঃ)-এর কর্ণগোচর হলে তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন হ্যরত উসমান (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেনঃ "আপনি এটা কি করতে যাচ্ছেন?" জবাবে তিনি বলেনঃ "এই মহিলাটি তার বিয়ের ছয় মাস পরেই সন্তান প্রসব করেছে, যা অসম্ভব (সুতরাং আমি তাকে ব্যভিচারের অপরাধে রজম করার নির্দেশ দিয়েছি)।" হযরত আলী (রাঃ) তখন তাঁকে বলেনঃ "আপনি কি কুরআন পড়েননি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "হাাঁ, অবশ্যই পড়েছি।" হযরত আলী وَحَمَلُهُ وَفِصَالُو اللهُ وَلَا ثُونَ شُهُراً वरलनः "ठारल कूत्रवान कातीं (प्रत المَّامُ وَفِصَالُو وَفِصَالُو وَلَا المَّارَ (ताः) (অর্থাৎ তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হলো ত্রিশমাস) এ আয়াতটি

এবং حُولُيْنِ كُامِلْيِنْ الْعَامِيْنِ (অর্থাৎ দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হলো পূর্ণ দুই বছর) এ আয়াতটি পড়েননি? সুতরাং গর্ভধারণ ও দুধ পান করানোর মোট সময়কাল হলো ত্রিশ মাস। এর মধ্যে দুধ পান করানোর সময়কাল দুই বছর বা চব্বিশ মাস বাদ গেলে বাকী থাকে ছয় মাস। তাহলে কুরআন কারীম দ্বারা জানা গেল য়ে, গর্ভধারণের সময়কাল হলো কমপক্ষে ছয় মাস। এ মহিলাটি এ সময়কালের মধ্যেই সন্তান প্রসব করেছে। সুতরাং তার উপর কি করে ব্যভিচারের অভিযোগ দেয়া যেতে পারে?"

এ কথা শুনে হযরত উসমান (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহর কসম! এ কথা সম্পূর্ণরূপে সঠিক! বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এটা আমি চিন্তাই করিনি। যাও, মহিলাটিকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।" অতঃপর জনগণ মহিলাটিকে এমন অবস্থায় পেলো যে, সে যে দোষমুক্ত তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। হযরত মুআ মার (রঃ) বলেনঃ "আল্লাহর শপথ! একটি কাকের সাথে অন্য কাকের এবং একটি ডিমের সাথে অন্য ডিমের যেমন সাদৃশ্য থাকে, মহিলাটির শিশুর সাথে তার পিতার সাদৃশ্য এর চেয়েও বেশী ছিল। স্বয়ং তার পিতাও তাকে দেখে বলেঃ "আল্লাহর কসম! এটা যে আমারই সন্তান এ ব্যাপারে এখন আমার কোনই সন্দেহ নেই।" আল্লাহ তা আলা মহিলাটির স্বামীকে একটা ক্ষত দ্বারা আক্রান্ত করেন যা তার চেহারায় দেখা দিয়েছিল। অবশেষে তাতেই সে মৃত্যুবরণ করে।" এরিওয়াইয়াতটি আমরা অন্য সনদে তাতেই সে মৃত্যুবরণ করে।" এরিওয়াইয়াতটি আমরা অন্য সনদে তাতেই সে মৃত্যুবরণ করে। আনারন করেছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদি কোন নারী নয় মাসে সন্তান প্রসব করে তবে তার দুধ পান করানোর সময়কাল একুশ মাসই যথেষ্ট। আর যদি সাত মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হয় তবে দুধ পানের সময়কাল হবে তেইশ মাস। আর যদি ছয় মাসে সন্তান প্রসব করে তবে দুধ পান করানোর সময়কাল হবে পূর্ণ দুই বছর। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হলো ত্রিশ মাস।

মহান আল্লাহ বলেনঃ ক্রমে সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয় অর্থাৎ সে শক্তিশালী হয়, যৌবন বয়সে পৌছে, পুরুষদের গণনাভুক্ত হয়, জ্ঞান পূর্ণ হয়, বোধশক্তি পূর্ণতায় পৌছে এবং সহিষ্ণুতা লাভ করে। এটা বলা হয়ে থাকে যে, চল্লিশ বছর বয়সে মানুষের যে অবস্থা হয়, বাকী জীবন তার প্রায় ঐ অব্স্থাই থাকে।

এটা ইবনে আবি হাঁতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত মাসরাক (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ ''মানুষকে কখন তার গুনাহর জন্যে পাকড়াও করা হয়ং" উত্তরে তিনি বলেনঃ ''যখন তোমার বয়স চল্লিশ বছর হবে তখন তুমি নিজের মুক্তির জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।"

হযরত উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "বান্দার বয়স যখন চল্লিশ বছরে পৌঁছে তখন আল্লাহ তার হিসাব হালকা করে দেন। যখন তার বয়স ষাট বছর হয় তখন আকাশবাসীরা তাকে ভালবাসতে থাকেন। তার বয়স যখন আশি বছরে পৌঁছে তখন আল্লাহ তা'আলা পুণ্যগুলো ঠিক রাখেন এবং পাপগুলো মিটিয়ে দেন। যখন তার বয়স নক্বই বছর হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন এবং তাকে তার পরিবার পরিজনদের জন্যে শাফাআতকারী বানিয়ে দেন এবং আকাশে লিখে দেন যে, সে আল্লাহর যমীনে তাঁর বন্দী।"

দামেস্কের উমাইয়া শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে আবদিল্লাহ হাকামী বলেনঃ "চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তো আমি লোক লজ্জার খাতিরে অবাধ্যাচরণ ও পাপসমূহ বর্জন করেছি, এরপরে আল্লাহকে বলে লজ্জা করে আমি এগুলো পরিত্যাগ করেছি।" কবির নিম্নের উক্তিটি কতই না চমৎকারঃ

অর্থাৎ "বাল্যকালে অবুঝ অবস্থায় যা কিছু হওয়ার হয়ে গেছে, কিন্তু বার্ধক্য যখন তার মুখ দেখালো তখন মাথার (চুলের) শুভ্রতা নিজেই মিথ্যা ও বাজে জিনিসকে বলে দিলোঃ এখন তুমি দূর হয়ে যাও।"

এরপর মহান আল্লাহ বান্দার দু'আর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সে বলেঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি যে নিয়ামত ও অনুগ্রহ আপনি দান করেছেন তার জন্যে। আর যাতে আমি সৎকার্য করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন। আমার জন্যে আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করে দিন। আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম।

এ হাদীসটি হাফিয আবৃ ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। অন্য সনদে এটা মুসনাদে আহমাদেও
বর্ণিত হয়েছে।

এতে ইরশাদ হয়েছে যে, চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হলে মানুষের উচিত পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করা এবং নব উদ্যমে এমন কাজ করে যাওয়া যাতে তিনি সম্ভুষ্ট হন।

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাশাহ্হদে পড়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে নিম্নলিখিত দু'আটি\*শিক্ষা দিতেনঃ

اللهم الِفَ بِينَ قُلُوبِنَا وَاصَلِحَ ذَاتَ بِينِنَا وَاهْدِنا سَبِلَ السَّلَامِ وَنَجِنّا مِنَ الظَّلَماتِ اللهم الِفَ بِينَ قُلُوبِنا وَاصَلِحَ ذَاتَ بِينِنا وَاهْدِنا سَبِلَ السَّلَامِ وَنَجِنْنا مِنَ الظَّلَماتِ اللَّهِ وَجَنِبْنَا الْفَوَاحِشُ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكَ لَنَا فِي اسْمَاعِنا وَابْتُهَا وَدُرِياتِنا وَتَبْ عَلَيْنا إِنْكَ انْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ قَابِلِيها وَاتْمِمْها عَلَيْنا -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে আপনি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিন, আমাদের পরস্পরের মাঝে সন্ধি স্থাপন করুন, আমাদেরকে শান্তির পথ দেখিয়ে দিন, আমাদেরকে (অজ্ঞতার) অন্ধকার হতে রক্ষা করে (জ্ঞানের) আলোকের দিকে নিয়ে যান, আমাদেরকে প্রকাশ্য ও গোপনীয় নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ হতে বাঁচিয়ে নিন, আমাদের কানে, আমাদের চোখে, আমাদের অন্তরে, আমাদের স্ত্রীদের মধ্যে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে বরকত দান করুন এবং আমাদের তাওবা কবূল করুন, নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবূলকারী ও দয়ালু। আমাদেরকে আপনার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বানিয়ে দিন এবং ঐ নিয়ামতরাশির কারণে আমাদেরকে আপনার প্রশংসাকারী করুন ও আপনার এই নিয়ামতরাজিকে স্বীকারকারী আমাদেরকে বানিয়ে দিন। আর আমাদের উপর আপনার নিয়ামত পরিপূর্ণ করুন।" তা

যে লোকদের বর্ণনা উপরে দেয়া হলো অর্থাৎ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে ও নিজেদের পাপের জন্যে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি তাদের সুকৃতিগুলো গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দকর্মগুলো ক্ষমা করি। তাদের অল্প আমলের বিনিময়েই আমি তাদেরকে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকি। তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে।

এ হাদীসটি সুনানে আবি দাউদে বর্ণিত আছে।

হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রহুল আমীন (হ্যরত জিবরাঈল আঃ) বলেন ঃ "বানার পুণ্য ও পাপগুলো আনয়ন করা হবে এবং একটিকে অপরটির বিনিময় করা হবে। অতঃপর যদি একটি পুণ্যও বাকী থাকে তবে ওরই বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবেন।" হাদীসটির বর্ণনাকারী তাঁর উস্তাদকে জিজ্ঞেস করেনঃ "যদি পাপরাশির বিনিময়ে সমস্ত পুণ্য শেষ হয়ে যায়?" উত্তরে তিনি আল্লাহ পাকের এ উজিটি উদ্ধৃত করেনঃ "আমি তাদের সুকৃতিগুলো গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দ কর্মগুলোক্ষমা করি, তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে।" অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হ্যরত রহুল আমীন (আঃ) এ উক্তিটি মহামহিমান্বিত আল্লাহ হতে উদ্ধৃত করেছেন।"

হ্যরত সা'দ (রঃ) বলেনঃ যখন হ্যরত আলী (রাঃ) বসরার উপর বিজয় লাভ করেন ঐ সময় হযরত মুহামাদ ইবনে হাতিব (রঃ) আমার নিকট আগমন করেন। একদা তিনি আমাকে বলেনঃ আমি একদা আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট হাযির ছিলাম। ঐ সময় তথায় হযরত আমার (রঃ). হ্যরত সা'সা' (রাঃ), হ্যরত আশতার (রাঃ) এবং হ্যরত মুহাম্মাদ ইবনে আবি বকরও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। কতকগুলো লোক হযরত উসমান (রাঃ) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেন। ঐ সময় হযরত আলী (রাঃ) মসনদে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর হাতে একটি ছড়ি ছিল। তখন তাঁদের মধ্যে কে একজন বলেনঃ "আপনাদের মাঝে তো এই বিতর্কের সঠিকভাবে ফায়সালাকারী বিদ্যমান রয়েছেন?" সুতরাং সবাই হ্যরত আলী (রাঃ)-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেন, হযরত উসমান (রাঃ) নিশ্চিতরূপে ঐ লোকদের মধ্যে একজন ছিলেন যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি এদেরই সুকৃতিগুলো গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দকর্মগুলো ক্ষমা করি। তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে।" আল্লাহর কসম! এই আয়াতে যাঁদের কথা বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত উসমান (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীগণ।" একথা তিনি তিনবার বলেন। বর্ণনাকারী ইউসুফ (রঃ) বলেনঃ আমি হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হাতিব (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ আপনাকে আমি আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, বলুন তো, আপনি কি এটা স্বয়ং হযরত আলী (রাঃ)-এর মুখে শুনেছেন? উত্তরে তিনি বলেনঃ ''হাা, আল্লাহর কসম! আমি স্বয়ং এটা হযরত আলী (রাঃ)-এর মুখে শুনেছি।" ২

এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ও ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি গারীব বা দুর্বল, কিন্তু এর ইসনাদ খুবই উত্তম।

২. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

১৭। আর এমন লোক আছে, যে তার মাতা-পিতাকে বলেঃ আফসোস তোমাদের জন্যে! তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুখিত হবো যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে? তখন তার মাতা-পিতা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে বলেঃ দুর্ভোগ তোমার জন্যে, বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহর প্রিভ্রুণতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলেঃ এটা তো অতীত কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।

১৮। এদের পূর্বে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের মত এদের প্রতিও আল্লাহর উক্তি সত্য হয়েছে। এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

১৯। প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্মানুযায়ী, এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তার প্রতি অবিচার করা হবে না।

২০। যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে সেদিন তাদেরকে ۱۷- وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اَفِّ الْكُمَا الْتَعِدْنِنِي اَنْ اخْرِجَ وَقَدْ لَكُمَا الْتَعِدْنِنِي اَنْ اخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرونَ مِنْ قَبْلِي وَهِمَا خَلَتِ الْقُرونَ مِنْ قَبْلِي وَهِمَا يَسْتَغِيثُنِ اللّه وَيلك امِنْ إِنَّ يَسْتَغِيثُنِ اللّه وَيلك امِنْ إِنَّ يَسْتَغِيثُنِ اللّه وَيلك امِنْ إِنَّ وَعَدْ اللّهِ حَقّ فَيقُولُ مَا هَذَا إِلاَّ وَعَدْ اللّهِ حَقّ فَيقُولُ مَا هَذَا إِلاَّ اسْاطِيرِ الْاولِينَ ٥

١٨- أولئِكَ الَّذِينَ حَقَ عَلَيْهِمُ
 الْقَولُ فِي أَمْمٍ قَدْ خَلَتْ مِنَ
 قَبِلُهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ
 كَانُواْ خِسِرِيْنَ

ور کردا و سنگار او در اور ع ۱۹- وَلِکُلِّ دُرجتُ مِماً عَمِلُوا ورس و در در رود رود وليوفيهم اعمالهم وهم لا

> و درودر يظلمون ٥

۲۰ ويوم يعرض الندين كفروا على النار اذهبتم طيبتكم في حسيبارتكم الدنيسا বলা হবেঃ তোমরা তো পার্থিব رور المراب المرا

যেহেতু উপরে ঐ লোকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল যারা তাদের মাতা-পিতার জন্যে দু'আ করে এবং তাদের খিদমতে লেগে থাকে, আর সাথে সাথে তাদের পারলৌকিক মর্যাদা লাভ ও তথায় তাদের মুক্তি পাওয়া এবং তাদের প্রতিপালকের প্রচুর নিয়ামত প্রাপ্ত হওয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছিল, সেহেতু এর পরে ঐ হতভাগ্যদের বর্ণনা দেয়া হছে যারা তাদের পিতা-মাতার অবাধ্য হয় এবং তাদেরকে বহু অন্যায় কথা শুনিয়ে দেয়। কেউ কেউ বলেন যে, এ আয়াতিটি হয়রত আবৃ বকর (রাঃ)-এর পুত্র হয়রত আবদুর রহমান (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, য়েমন হয়রত আওফী (রঃ) হয়রত ইবনে আক্রাস (রাঃ) হতে এটা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সঠিকতার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এটা খুবই দুর্বল উক্তি। কেননা, হয়রত আবদুর রহমান ইবনে আবৃ বকর (রাঃ) তো মুসলমান হয়েছিলেন এবং উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। এমন কি তাঁর য়ুগের উত্তম লোকদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। কোন কোন তাফসীরকারেরও এ উক্তি রয়েছে। কিন্তু সঠিক কথা এটাই যে, এ আয়াতটি আম বা সাধারণ। যে কেউই মাতা-পিতার অবাধ্য হবে তারই ব্যাপারে এটা প্রযোজ্য হবে।

বর্ণিত আছে যে, মারওয়ান একদা স্বীয় ভাষণে বলেনঃ "আল্লাহ তা আলা আমীরুল মুমিনীনকে (হযরত মুআবিয়া রাঃ-কে) ইয়াযীদের ব্যাপারে এক সুন্দর মত পোষণ করিয়েছিলেন। যদি তিনি তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে গিয়ে থাকেন তবে তো হযরত আবৃ বকরও (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে তাঁর পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে গিয়েছিলেন।" তাঁর এ কথা শুনে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি বকর (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "আপনি কি তাহলে সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও খৃষ্টানদের নিয়মনীতির উপর আমল করতে চানং আল্লাহর কসম!

প্রথম খলীফা (হ্যরত আবৃ বকর রাঃ) না তো নিজের সন্তানদের কাউকেও খলীফা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন, না নিজের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাউকে মনোনীত করেছিলেন। আর হ্যরত মুআবিয়া (রাঃ) যে এটা করেছিলেন তা তথু নিজের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং নিজের সন্তানের প্রতি দয়াপরবর্শ হয়ে।" তখুন মারওয়ান তাঁকে বলেনঃ "তুমি কি ঐ ব্যক্তি নও যে, তুমি মাতা-পিতাকে একজন অভিশপ্ত ব্যক্তির পুত্র নাব আপনার পিতার উপর তো রাস্লুল্লাহ (সঃ) অভিশাপ দিয়েছিলেন।" হ্যরত আয়েশা (রাঃ) এসব কথা তনে মারওয়ানকে বলেনঃ "হে মারওয়ান! আপনি আবদুর রহমান (রাঃ) সম্পর্কে যে কথা বললেন তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা কথা। এ আয়াতটি আবদুর রহমান (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েন, বরং অমুকের পুত্র অমুকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।" অতঃপর মারওয়ান তাড়াতাড়ি মিম্বর হতে নেমে হ্যরত আয়েশা (রাঃ)-এর বাড়ীর দর্যায় এসে কিছুক্ষণ তাঁর সাথে কথা-বার্তা বলে ফিরে আসেন।"

সহীহ বুখারীতেও এ হাদীসটি অন্য সনদে ও অন্য শব্দে এসেছে। তাতে এও রয়েছে যে, হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ)-এর পক্ষ হতে মারওয়ান হিজাযের শাসনকর্তা ছিলেন। তাতে এও আছে যে, মারওয়ান তাঁর সৈন্যদেরকে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)-কে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দৌড়ে গিয়ে তাঁর বোন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে প্রবেশ করেছিলেন। ফলে, তারা তাঁকে ধরতে পারেনি। ঐ রিওয়াইয়াতে একথাও রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) পর্দার আড়াল হতে বলেনঃ "আমার পবিত্রতা ঘোষণা সম্বলিত আয়াত ছাড়া আল্লাহ তা'আলা আমাদের সম্পর্কে কুরআন কারিমে আর কিছুই অবতীর্ণ করেননি।"

সুনানে নাসাঈর রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, মারওয়ানের এই ভাষণের উদ্দেশ্য ছিল ইয়ায়ীদের পক্ষ হতে বায়আত গ্রহণ করা। হয়রত আয়েশা (রাঃ)-এর উক্তিতে এটাও রয়েছেঃ "মারওয়ান তার উক্তিতে মিথ্যাবাদী। য়ার ব্যাপারে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তার নাম আমার খুব জানা আছে, কিন্তু এখন আমি তার নাম প্রকাশ করতে চাই না। হঁয়া, তবে মারওয়ানের পিতাকে রাস্লুল্লাহ (সঃ) মালউন বা অভিশপ্ত বলেছেন। আর মারওয়ান হলো তার ঔরষজাত সন্তান। সুতরাং তার উপরও লানত বাকী রয়েছে।"

১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকটির উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন যে, সে তার মাতা-পিতাকে বলেঃ 'আফসোস তোমাদের জন্যে! তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুখিত হবো যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে? অর্থাৎ আমার পূর্বে তো লাখ লাখ, কোটি কোটি মানুষ মারা গেছে, তাদের একজনকেও তো পুনর্জীবিত হতে দেখিনি? তাদের একজনও তো ফিরে এসে কোন খবর দেয়নি?' পিতা-মাতা নিরুপায় হয়ে তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ করে বলেঃ 'দুর্ভোগ তোমার জন্যে! এখনো সময় আছে, তুমি আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।' কিন্তু ঐ অহংকারী তখনও বলেঃ 'এটা তো অতীতকালের উপকথা ছাড়া কিছুই নয়।'

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "এদের পূর্বে যে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের মত এদের প্রতিও আল্লাহর উক্তি সত্য হয়েছে। যারা নিজেদেরও ক্ষতি সাধন করেছে এবং পরিবার পরিজনকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।"

আল্লাহ তা'আলার এ উক্তিতে اولوک রয়েছে, অথচ এর পূর্বে الزَّرَيُّ শব্দ আছে। অর্থাৎ পূর্বে এক বচন এবং পরে বহু বচন এনেছেন। এর দ্বারাও আমাদের তাফসীরেরই পূর্ণ সহায়তা লাভ হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য الله বা সাধারণ। যে কেউ পিতা-মাতার সাথে বেআদবী করবে এবং কিয়ামতকে অস্বীকার করবে তারই জন্যে এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যেমন হয়রত হাসান (রঃ) একথাই বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফির, দুরাচার এবং মৃত্যুর পর পুনরুখানকে অস্বীকারকারী।

হযরত আবৃ উমামা বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর হতে চার ব্যক্তির উপর লা'নত করেন এবং ফেরেশতামণ্ডলী আমীন বলে থাকেন। (প্রথম) যে ব্যক্তি কোন মিসকীনকে ফাঁকি দিয়ে বলে ঃ "তুমি এসো, আমি তোমাকে কিছু প্রদান করবো।" অতঃপর যখন সে তার কাছে আসে তখন সে বলেঃ 'আমার কাছে কিছুই নেই।' (দ্বিতীয়) যে মাউনকে বলে, অথচ তার সামনে কিছুই নেই। (তৃতীয়) ঐ ব্যক্তি, যাকে কোন লোক জিজ্ঞেস করেঃ 'অমুকের বাড়ী কোনটি?' সে তখন তাকে অন্য কারো বাড়ী দেখিয়ে দেয়। (চতুর্থ) ঐ ব্যক্তি, যে তার পিতা-মাতাকে প্রহার করে, শেষ পর্যন্ত তার পিতা-মাতা তার বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ করতে থাকে।"

এ হাদীসটি হাফিষ ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি খুবই গারীব বা
দুর্বল।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্মানুযায়ী, এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) বলেন যে, জাহান্নামের শ্রেণীগুলো নীচের দিকে গিয়েছে এবং জান্নাতের শ্রেণীগুলো গিয়েছে উপরের দিকে।

আল্লাহ তা আলা বলেনঃ যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে সেদিন তাদেরকে ধমক হিসেবে বলা হবেঃ তোমরা তোমাদের পুণ্য ফল তো দুনিয়াতেই পেয়ে গেছো। সেখানেই তোমরা সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছো।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এই আয়াতটিকে সামনে রেখেই বাঞ্ছিত ও সৃশ্ব খাদ্য ভক্ষণ হতে বিরত হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, আমি ভয় করছি যে, আল্লাহ তা'আলা ধমক ও তিরস্কারের সুরে যেসব লোককে নিম্নের কথাগুলো বলবেন, না জানি আমিও হয়তো তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবোঃ "তোমরা তো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছো।"

হযরত আবূ জা'ফর (রঃ) বলেন যে, কতক লোক এমনও রয়েছে যে, যারা তাদের দুনিয়ায় কৃত পুণ্য কার্যগুলো কিয়ামতের দিন দেখতে পাবে না এবং তাদেরকে বলা হবেঃ 'তোমরা তো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছো।'

অতঃপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ 'সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধ্যত প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।' অর্থাৎ তাদের যেমন আমল ছিল তেমনই তারা ফল পেলো। দুনিয়ায় তারা সুখ-সম্ভার ভোগ করেছে, পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করেছে এবং সত্যের অনুসরণ ছেড়ে অসত্য, অন্যায় ও আল্লাহর অবাধ্যাচরণে নিমপ্ন থেকেছে। সুতরাং আজ কিয়ামতের দিন তাদেরকে মহা লাঞ্ছনাজনক ও অবমাননাকর এবং কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিসহ জাহান্নামের নিম্নস্তরে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এসব হতে রক্ষা করুন!

২১। স্মরণ কর, আ'দ সম্প্রদায়ের ভাতার কথা, যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারী এসেছিল; সে তার আহকাফবাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল এই বলেঃ আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত করো না। আমি তোমাদের জন্যে মহাদিবসের শান্তির আশংকা করছি।

২২। তারা বলেছিলঃ তুমি
আমাদেরকে আমাদের
দেব-দেবীগুলোর পূজা হতে
নিবৃত্ত করতে এসেছো? তুমি
সত্যবাদী হলে আমাদেরকে
যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন
কর।

২৩। সে বললোঃ এর জ্ঞান তো শুধু আল্লাহরই নিকট আছে; আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি শুধু তাই তোমাদের নিকট প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক মৃঢ় সম্প্রদায়।

২৪। অতঃপর যখন তাদের
উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে
তারা দেখলো তখন তারা
বলতে লাগলোঃ ওটা তো
মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান
করবে। হুদ (আঃ) বললোঃ
এটাই তো ওটা যা তোমরা
তুরান্বিত করতে চেয়েছো, এতে

النَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ الْخَلَّا عَادِّ إِذْ اَنْذُرَ الْحَافِ وَقَدْ خَلَتِ الْحَقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهُ اللَّهُ الْآلَةِ اللَّهُ إِنِّي يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهُ اللَّا تَعْبَدُوا إِلاَّ اللَّهُ إِنِي الْحَافُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا لَكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ع

كنَتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ٥ ٢٣- قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَ مرسوو دَرَّ مود دُو ابلغكم مَّا ارسِلتَ بِه وَلَكِنِي اربكم قوماً تجهلون ٥

۲۶- فَلُمَّا رَاوَهُ عَارِضًا وَ وَ مَارِضًا مُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَالِمُ اللهُ مَا اللهُ عَالِمُ اللهُ مِنْ اللهُ هُو مَا اللهُ عَالِمُ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ

রয়েছে এক ঝড় মর্মস্তুদ শাস্তি বহনকারী।

২৫। আল্লাহর নির্দেশে এটা সবকিছুকে ধাংস করে দিবে। অতঃপর তাদের পরিণাম এই হলো যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই রইলো না। এই ভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। فِيهَا عَذَابُ الْيَـمُ ٥ ورسوون رو ٢- تدمِر كُلُ شَيء بِامْر رَبِها فَاصِبُحُوا لايرى الامسكِنهم كَذَٰلِكَ نَجُزِى الْقُوم الْمَجْرِمِينَ ٥

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার সম্প্রদায় যদি তোমাকে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে তুমি তোমার পূর্ববর্তী নবীদের (আঃ) ঘটনাবলী স্মরণ কর যে, তাদের সম্প্রদায়ও তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।

আ'দ সম্প্রদায়ের ভাই দ্বারা হযরত হুদ (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁকে আ'দে উলার (প্রথম আ'দের) নিকট পাঠিয়েছিলেন, যারা আহকাফ নামক স্থানে বসবাস করতো। দিদটি হুঁই হলো বালুকার পাহাড়। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, আহকাফ হচ্ছে পাহাড় ও গুহা। হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) বলেন যে, আহকাফ হলো হাযরে মাউতের একটি উপত্যকা, যাকে বারহূত বলা হয় এবং যাতে কাফিরদের রহগুলো নিক্ষেপ করা হয়়। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ইয়ামনে সমুদ্রের তীরে বালুকার টিলায় একটি জায়গা রয়েছে, যার নাম শাহার, সেখানেই এ লোকগুলো বসতি স্থাপন করেছিল।

ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) একটি বাব বা অনুচ্ছেদ,বেঁধেছেন যে, যখন কেউ দু'আ করবে তখন যেন সে নিজ হতেই শুরু করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ আমাদের প্রতি ও আ'দ সম্প্রদায়ের ভাই এর প্রতি দয়া করুন।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ তাদের চতুপ্পার্শ্বের শহরগুলোতেও স্বীয় রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। যেমন আল্লাহ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ অর্থাৎ "তবুও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলঃ আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শান্তির, আ'দ ও সামূদের অনুরূপ শান্তির। যখন তাদের নিকট রাসূলগণ এসেছিল তাদের সন্মুখ ও পশ্চাৎ হতে এবং বলেছিলঃ তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করো না।" (৪১ঃ ১৩-১৪)

হযরত হুদ (আঃ)-এর এ কথার জবাবে তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে বললোঃ 'তুমি আমাদেরকে আমাদের দেব-দেবীগুলোর পূজা হতে নিবৃত্ত করতে এসেছো? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে শান্তির ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।' তারা মহান আল্লাহর শান্তিকে অসম্ভব মনে করতো বলেই বাহাদুরী দেখিয়ে শান্তি চেয়ে বসেছিল। যেমন মহামহিমান্তিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ ''যারা ঈমান আনেনি তারা আল্লাহর শাস্তি তাড়াতাড়ি আসার কামনা করেছিল।''(৪২ঃ ১৮)

হযরত হুদ (আঃ) তার কওমের কথার উত্তরে বলেনঃ এর জ্ঞান তো শুধু আল্লাহরই নিকট আছে। যদি তিনি তোমাদের এ শাস্তিরই যোগ্য মনে করেন তবে অবশ্যই তিনি তোমাদের উপর শাস্তি আপতিত করবেন। আমার দায়িত্ব তো শুধু এটুকুই যে, আমি আমার প্রতিপালকের রিসালাত তোমাদের নিকট পৌছিয়ে থাকি। কিন্তু আমি জানি যে, তোমরা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-বিবেকহীন লোক।

অতঃপর আল্লাহর আযাব তাদের উপর এসেই গেল। তারা লক্ষ্য করলো যে, একখণ্ড কালো মেঘ তাদের উপত্যকার দিকে চলে আসছে। ওটা ছিল অনাবৃষ্টির বছর। কঠিন গরম ছিল। তাই মেঘ দেখে তারা খুবই খুশী হলো যে, মেঘ তাদেরকে বৃষ্টি দান করবে। কিন্তু আসলে মেঘের আকারে ওটা ছিল আল্লাহর গযব যা তারা তাড়াতাড়ি কামনা করছিল। তাতে ছিল ঐ শাস্তি যা তাদের বস্তীগুলোর ঐ সব জিনিসকে তচনচ করে চলে আসছিল যেগুলো ধ্বংস হওয়ার ছিল। আল্লাহ ওকে এরই হুকুম দিয়েছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

مَا تَذُرُ مِنْ شَيْءٍ اتَّتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتُهُ كَالْرَمِيمِ

অর্থাৎ "যে জিনিসের উপর দিয়ে ওটা যেতো, ক্ষয়প্রাপ্ত জিনিসের মত ওটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতো।"(৫১ঃ ৪২) এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তাদের পরিণাম এই হলো যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই রইলো না। এই ভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

হ্যরত আবু ওয়ায়েল (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত হারিস বিকরী (রাঃ) বলেনঃ "একদা আমি আলা ইবনে হাযরামীর (রাঃ) অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হবার জন্যে যাত্রা শুরু করি। রাবজাহর পার্শ্ব দিয়ে গমনকালে বানী তামীম গোত্রের একটি বৃদ্ধা মহিলার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তার কাছে সওয়ারী ছিল না। তাই সে আমাকে বলেঃ "হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাতের প্রয়োজন আছে। তুমি কি আমাকে দয়া করে তাঁর কাছে পৌঁছিয়ে দিবে?" আমি স্বীকার করলাম এবং তাকে আমার সওয়ারীর উপর বসিয়ে নিলাম। এভাবে আমরা উভয়েই মদীনায় পৌঁছলাম। আমি দেখলাম যে, মসজিদে নববীতে (সঃ) বহু লোকের সমাবেশ হয়েছে। তথায় কালো রঙ এর পতাকা আন্দোলিত হচ্ছে। হযরত বিলাল (রাঃ) তরবারী ঝুলিয়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে দণ্ডায়মান রয়েছেন। আমি জনগণকে জিজ্ঞেস করলামঃ ব্যাপার কিং উত্তরে তাঁরা বললেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) হ্যরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ)-কে কোন দিকে প্রেরণ করতে চাচ্ছেন।" আমি তখন একদিকে বসে পড়লাম। রাসুলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় মনজিলে অথবা তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। আমিও তখন তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলাম। অনুমতি পেয়ে আমি তাঁর কাছে হাযির হলাম এবং সালাম করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমাদের মধ্যে ও বানু তামীম গোত্রের মধ্যে কোন বিবাদ ছিল কি?" আমি উত্তরে বললামঃ জী, হাাঁ, ছিল এবং আমরাই তাদের উপর জয়যুক্ত হয়েছিলাম। আমার এই সফরে বানু তামীম গোত্রের এক বৃদ্ধা মহিলার সাথে পথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তার কাছে কোন সওয়ারী ছিল না। সে আমার কাছে আবেদন করলো যে, আমি যেন তাকে আমার সওয়ারীতে উঠিয়ে নিয়ে আপনার দরবারে পৌঁছিয়ে দিই। সুতরাং আমি তাকে আমার সাথে নিয়ে এসেছি এবং সে দর্যায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকেও ডেকে নিলেন। সে আসলে আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি আপনি আমাদের মধ্যে ও বানী তামীমের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতার ব্যবস্থা করতে পারেন তবে এর দ্বারাই করুন! আমার একথা শুনে বৃদ্ধা মহিলাটি রাগানিতা হয়ে বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাহলে এই নিঃসহায় ব্যক্তি আশ্রয় নিবে

কোথায়?" আমি তখন বললামঃ সুবহানাল্লাহ! আমার দৃষ্টান্ত তো ঐ ব্যক্তির মতই হলো যে ব্যক্তি নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছে। এই বৃদ্ধা আমার সাথেই শক্রতা করবে এটা পূর্বে জানলে কি আর আমি একে সঙ্গে করে নিয়ে আসি? আল্লাহ না করুন যে, আমিও আ'দ সম্প্রদায়ের দূতের মত হয়ে যাই! রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "আ'দ সম্প্রদায়ের দূতের ঘটনাটি কি?" যদিও এ ঘটনা সম্পর্কে রাস্লুল্লাহ (সঃ) আমার চেয়ে বেশী ওয়াকিফহাল ছিলেন তথাপি আমাকে তিনি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় আমি বলতে শুরু করলামঃ আ'দ সম্প্রদায়ের বসতিগুলোতে যখন কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় তখন তারা তাদের একজন দূতকে প্রেরণ করে, যার নাম ছিল কাবল। এ লোকটি পথে মুআবিয়া ইবনে বিকরের বাড়ীতে এসে অবস্থান করে এবং তার বাড়ীতে মধ্যপানে ও তার 'জারাদাতান' নামক দু'জন দাসীর গান শুনতে এমনভাবে মগু হয়ে পড়ে যে, সেখানেই তার একমাস কেটে যায়। অতঃপর সে জিবালে মুহরায় গিয়ে দু'আ করেঃ "হে আল্লাহ! আপনি তো খুব ভাল জানেন যে, আমি কোন রোগীর ওমুধের জন্যে অথবা কোন বন্দীর মুক্তিপণ আদায়ের জন্যে আসিনি। হে আল্লাহ! আ'দ সম্প্রদায়কে ওটা পান করান যা আপনি পান করিয়ে থাকেন।" অতঃপর কালো রঙ এর কয়েক খণ্ড মেঘ উঠলো। ওগুলো হতে শব্দ আসলোঃ "তুমি যেটা চাও পছন্দ করে নাও।" তখন সে কঠিন কালো মেঘখণ্ডটি পছন্দ করলো। তৎক্ষণাৎ ওর মধ্য হতে শব্দ অসলোঃ "ওকে ছাই ও মাটিতে পরিণতকারী করে দাও, যাতে আ'দ সম্প্রদায়ের একজনও বাকী না থাকে।" আমি যতটুকু জানতে পেরেছি তা এই যে, তাদের উপর শুধু আমার এই অঙ্গুরীর বৃত্ত পরিমাণ জায়গা দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়েছিল এবং তাতেই তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।" হ্যরত আবূ ওয়ায়েল (রঃ) বলেন যে, এটা সম্পূর্ণ সঠিক বর্ণনা। আরবে এই প্রথা ছিল যে, যখন তারা কোন দূত পাঠাতো তখন তাকে বলতোঃ "তুমি আ'দ সম্প্রদায়ের দূতের মত হয়ো না ৷"১

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কখনো এমনভাবে খিলখিল করে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর দাঁতের মাড়ি দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। যখন আকাশে মেঘ উঠতো এবং ঝড় বইতে শুরু

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম তিরমিয়া (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা খুবই দুর্বল বর্ণনা। যেমন সূরায়ে আ'রাফের তাফসীরে গত হয়েছে।

করতো তখন তাঁর চেহারায় চিন্তার চিহ্ন প্রকাশিত হতো। একদিন আমি তাঁকে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মেঘ ও বাতাস দেখে তো মানুষ খুশী হয় যে, মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কিন্তু আপনার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হয় কেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ "হে আয়েশা (রাঃ)! ঐ মেঘের মধ্যে যে শাস্তি নেই এ ব্যাপারে আমি কি করে নিশ্চিন্ত হতে পারি? একটি সম্প্রদায়কে বাতাস দ্বারাই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। একটি সম্প্রদায় শাস্তির মেঘ দেখে বলেছিলঃ এটা মেঘ, যা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন আকাশের কোন প্রান্তে মেঘ উঠতে দেখতেন তখন তিনি তাঁর সমস্ত কাজ ছেড়ে দিতেন, যদিও নামাযের মধ্যে থাকতেন। আর ঐ সময় তিনি নিম্নের দু'আটি পড়তেনঃ ر ماوس در ۱۹۶۹ و ۱۹۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! এর মধ্যে যে অকল্যাণ রয়েছে তা হতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে তিনি মহামহিমান্থিত আল্লাহর প্রশংসা করতেন। আর ঐ মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হলে তিনি নিম্ন লিখিত দু'আটি পাঠ করতেনঃ

ر طافق سوردرو ررور رور رور من فريها وخير ما ارسِلت بِهُواعُوذُبِكُ مِن شُرِها وَخَيْرُ مَا ارسِلتَ بِهُواعُوذُبِكَ مِن شُرِها وَخَيْرُ مَا ارسِلتَ بِهُواعُوذُبِكَ مِن شُرِها وَشَرِ مَا وَسِيلًا بِهِ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এর কল্যাণ, এর মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ এবং এর সাথে যা পাঠানো হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আপনার নিকট এর অমঙ্গল, এর মধ্যে যা আছে তার অমঙ্গল এবং এর সাথে যা পাঠানো হয়েছে তার অমঙ্গল ও অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।"

যখন আকাশে মেঘ উঠতো তখন রাস্লুল্লাহ্ (সঃ)-এর রঙ পরিবর্তন হয়ে যেতো। কখনো তিনি ঘর হতে বাইরে যেতেন এবং কখনো বাহির হতে ভিতরে আসতেন। যখন বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে যেতো তখন তাঁর এই বিচলিত ভাব ও উদ্বেগ দূর হতো। হযরত আয়েশা (রাঃ) এটা বুঝতে পারতেন। একবার তিনি তাঁকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেনঃ "হে আয়েশা (রাঃ)! আমি এই ভয় করি যে, না জানি হয়তো এটা ঐ মেঘই হয় না কি যে সম্পর্কে আ'দ সম্প্রদায়

এ হাদীসটি ইমাম আহ্মদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমেও এ হাদীসটি
অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে।

বলেছিলঃ এটা তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে।" সূরায়ে আ'রাফে আ'দ সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলার এবং হ্যরত হুদ (আঃ)-এর পূর্ণ ঘটনা অতীত হয়েছে। সুতরাং আমরা এখানে ওটার আর পুনরাবৃত্তি করছি না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আ'দ সম্প্রদায়ের উপর অঙ্গুরীর বৃত্ত পরিমাণ জায়গা দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হয়েছিল। এই বাতাস প্রথমে গ্রামবাসীর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। অতঃপর তা প্রবাহিত হয় শহরবাসীর উপর। এদেখে তারা বলেঃ 'এটা অবশ্যই আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে।' কিন্তু ওর মধ্যে আসলে ছিল জংলী লোকেরা। তাদেরকে ঐ শহরবাসীদের উপর নিক্ষেপ করা হয়। ফলে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। ঐ সময় বাতাসের খাজাঞ্চীর উপর ওর প্রদ্ধিত্য এতো তীব্র ছিল যে, ওটা দর্রযার ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল। এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।"

২৬। আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম তোমাদেরকে তা দিইনি; আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু এশুলো তাদের কোন কাজে আসেনি; কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রাপ করতো তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করলো।

২৭। আমি তো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতু স্পার্শ্ব বর্তী জনপদসমূহ; আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে সংপথে।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২৮। তারা আল্লাহর সানিধ্য লাভের জন্যে আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে মা'বৃদরূপে গ্রহণ করেছিল তারা তাদেরকে সাহায্য করলো না কেন? বস্তুতঃ তাদের মা'বৃদগুলো তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হয়ে পড়লো। তাদের মিধ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এরূপই।

٢٨- فَلُولاً نَصَـرُهُمُ الَّذِينَ اللهِ قَرْباناً اتخذوا مِن دُونِ اللهِ قَرْباناً إلها قُرْباناً الها قَرْباناً اللها قَرْباناً الها قَرْباناً اللها قَرْباناً اللها الها اللها الله

আল্লাহ তা'আলা উন্মতে মুহাম্মাদী (সঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেনঃ আমি তোমাদের পূর্ববর্তী উন্মতদেরকে সুখ-ভোগের উপকরণ হিসেবে যে ধন-মাল, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি দিয়েছিলাম, সেই পরিমাণ তো তোমাদেরকে এখনো দেয়া হয়নি। তাদেরও কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ছিল। কিন্তু যখন তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে বসলো এবং আমার আযাবের ব্যাপারে সন্ধিহান হয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করলো, অবশেষে যখন তাদের উপর আমার আযাব এসেই পড়লো, তখন তাদের এই বাহ্যিক উপকরণ তাদের কোনই কাজে আসলো না। এ আযাব তাদের উপর এসেই পড়লো যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো। সুতরাং তোমাদের তাদের মত হওয়া উচিত নয়। এমন যেন না হয় যে, তাদের মত শান্তি তোমাদের উপরও এসে পড়ে এবং তাদের মত তোমাদেরও মূলোৎপাটন করে দেয়া হয়।

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ হে মক্কাবাসী! তোমরা তোমাদের আশে-পাশে একটু চেয়ে দেখো যে, তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। কিভাবে তারা তাদের কৃতকর্মের ফল পেয়ে গেছে। আহকাফ যা ইয়ামনের পাশেই হাযরা মাউতের অঞ্চলে অবস্থিত, তথাকার অধিবাসী আ'দ সম্প্রদায়ের পরিণামের দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ কর! আর তোমাদের ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী সামূদ সম্প্রদায়ের পরিণামের কথাই একটু চিন্তা কর। ইয়ামনবাসী ও মাদইয়ানবাসী সম্প্রদায়ের পরিণামের প্রতি একটু লক্ষ্য কর। তোমরা তো যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে সেখান দিয়ে প্রায়ই গমনাগমন করে থাকো। হযরত লৃত (আঃ)-এর বাহীরা সম্প্রদায় হতে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তাদের বাসভূমিও তোমাদের যাতায়াতের পথেই পড়ে।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি আমার নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করেছি যাতে তারা সৎপথে ফিরে আসে।

ইরশাদ হচ্ছেঃ তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে মা'বৃদরূপে গ্রহণ করেছিল, যদিও এতে তাদের ধারণা এই ছিল যে, তাদের মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে, কিন্তু যখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়লো এবং তারা তাদের ঐ মিথ্যা মা'বৃদদের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো তখন তারা তাদের কোন সাহায্য করলো কিঃ কখনোই না। বরং তাদের প্রয়োজন ও বিপদের সময় তাদের ঐসব বাতিল মা'বৃদ অন্তর্হিত হয়ে পড়লো। তাদেরকে খুঁজেও পাওয়া গেল না। মোটকথা, তাদেরকে পূজনীয় হিসেবে গ্রহণ করে তারা চরম ভুল করেছিল। তাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এই রূপই।

২৯। স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জ্বিনকে, যারা কুরআন পাঠ ওনতেছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হলো, তারা একে অপরকে বলতে লাগলোঃ চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলো তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারী রূপে-

৩০। তারা বলেছিলঃ হে আমাদের
সম্প্রদায়! আমরা এমন এক
কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি যা
অবতীর্ণ হয়েছে মৃসা
(আঃ)-এর পরে, এটা ওর
পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে
এবং সত্য ও সরল পথের
দিকে পরিচালিত করে।

- واذا صرفنا إليك نفراً مِن أُ مِن يَسْتُمِعُونَ القَرَّانَ فَلَمَّا ر رورو رورم رد و وعرر به حضروه قالوا انصتوا فلما م قسیضی ولوا اِلی قس ا المحرد مرات مرات المرات الم اِلَى الْسَحَوِّقَ وَالِّى طَرِهِ مُستقيم ٥

৩১। হে আমাদের সম্প্রদায়!
আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর
প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি
বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ
তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন
এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে
তোমাদেরকে রক্ষা করবেন।

৩২। কেউ যদি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। ٣١- يقومنا الجيبوا داعى الله والمنوا به يغفور لكم من عداب دور ورس كم من عداب دنوبكم ومن لا يجب داعى الله فليش بمغجز في الارض وليس له من دونه اوليساء واليساء والميس له من دونه اوليساء والمين والمين

মুসনাদে আহমাদে হযরত যুবায়ের (রাঃ) হতে এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, এটা নাখলা নামক স্থানের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ সময় ইশার নামায আদায় করছিলেন। এসব জ্বিন তাঁর আশে-পাশে একত্রিতভাবে দাঁড়িয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ওগুলো নাসীবাইনের জ্বিন ছিল। তারা সাতজন ছিল।

প্রসিদ্ধ ইমাম হাফিয আবৃ বকর বায়হাকী (রঃ) তাঁর দালাইলুন নবুওয়াত নামক প্রস্থে হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে একটি রিওয়াইয়াত লিপিবদ্ধ করেছেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) জ্বিনদেরকে শুনাবার উদ্দেশ্যেও কুরআন পাঠ করেননি এবং তাদেরকে তিনি দেখেনওনি। তিনি তো স্বীয় সাহাবীদের সাথে উকাযের বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। এদিকে ব্যাপার এই ঘটেছিল যে, শয়তানদেরও আকাশের খবরের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের উপর উল্কাপিও নিক্ষিপ্ত হওয়া শুরু হয়েছিল। শয়তানরা এসে তাদের কওমকে এ খবর দিলে তারা বলেঃ "অবশ্যই নতুন কিছু একটা ঘটেছে। সুতরাং তোমরা অনুসন্ধান করে দেখো।" একথা শুনে তারা বেরিয়ে পড়লো। তাদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন দিকে গেল। যে দলটি আরব অভিমুখে গেল, তারা যখন

তথায় পৌঁছলো তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) উকাযের দিকে যাওয়ার পথে নাখলায় স্বীয় সাহাবীদেরকে (রাঃ) ফজরের নামায পড়াচ্ছিলেন। ঐ জ্বিনদের কানে যখন তাঁর তিলাওয়াতের শব্দ পৌঁছলো তখন তারা তথায় থেমে গেল এবং কান লাগিয়ে মনোযোগের সাথে কুরআন পাঠ শুনতে লাগলো। এরপরে তারা পরস্পর বলাবলি করলোঃ এটাই ঐ জিনিস, যার কারণে আমাদের আকাশ পর্যন্ত পৌঁছার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।" এখান হতে ফিরে তারা সরাসরি তাদের কওমের নিকট পৌঁছে যায় এবং তাদেরকে বলেঃ "আমরা তো এক বিশ্বয়কর কিতাব শ্রবণ করেছি, যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে, ফলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করবো না।" এই ঘটনারই সংবাদ আল্লাহ্ তা আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সূরায়ে জ্বিনে দিয়েছেন।" ১

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ জ্বিনেরা অহী শুনতে থাকতো। একটা কথা যখন তাদের কানে যেতো তখন তারা ওর সাথে আরো দশটি কথা মিলিয়ে দিতো। সুতরাং একটি সত্য হতো এবং বাকী সবই মিথ্যা হয়ে যেতো। ইতিপূর্বে তাদের উপর তারকা নিক্ষেপ করা হতো না। অতঃপর যখন রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) প্রেরিত হলেন তখন তাদের উপর উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। তারা তাদের বসার জায়গায় যখন পৌছতো তখন তাদের উপর উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতো। ফলে তারা সেখানে আর থাকতে পারতো না। তারা তখন এসে ইবলীসের নিকট এর অভিযোগ করলো। ইবলীস তখন বললো, অবশ্যই নতুন ব্যাপার কিছু ঘটেছে। তাই সে তার সেনাবাহিনীকে এই তথ্য উদ্ঘাটনের জন্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিলো। একটি দল রাস্লুল্লাহ্ (সঃ)-কে নাখ্লার দু'টি পাহাড়ের মাঝে নামায রত অবস্থায় পেলো। অতঃপর তারা গিয়ে ইবলীসকে এ খবর দিয়ে দিলো। ইবলীস তখন বললোঃ "এ কারণেই আকাশ রক্ষিত হয়েছে এবং তোমাদের তথায় যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।"

হযরত হাসান বসরী (রঃ)-ও এ কথাই বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এ ঘটনার খবর রাখতেন না। যখন তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হয় তখন তিনি তা জানতে পারেন। সীরাতে ইবনে ইসহাকে মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (রঃ)-এর একটি দীর্ঘ

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ)-ও এ রিওয়াইয়াতটি এনেছেন।

রিওয়াইয়াত বর্ণিত আছে, যাতে রাস্লুল্লাহ্ (সঃ)-এর তায়েফ গমন, তায়েফবাসীকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান এবং তাদের তা প্রত্যাখ্যান করণ ইত্যাদি পূর্ণ ঘটনা বর্ণিত আছে। ঐ শোচনীয় অবস্থায় রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) যে দু'আটি করেছিলেন সেটাও হযরত হাসান বসরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। দু'আটি নিম্নরূপঃ

اللهم اليك اشكوا ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على النّاس يا ارْحَمَ اللّهِم اليك اشكوا ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على النّاس يا ارْحَمَ الراحِمِينَ - انت ارحَمُ الراحِمِينَ - وانت ربّ الْمُستضعفينَ - وانت ربّي الى مَنَ تَكِلّنِي الى عَدُو بعيد يتجهمني ام إلى صديق قريب ملكته امْرِي انْ لَم يكن بكن عَضب على فلا ابالى غير ان عافيتك اوسع لي اعود بنور وجهك الذي بك غضب على فلا ابالى غير ان عافيتك اوسع لي اعود بنور وجهك الذي الشرقة له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخِرة ان ينزل بي غضبك او يحل ألم يكن سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك .

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি মানুষের উপর আমার শক্তির দুর্বলতা, আমার কৌশলের স্বল্পতা এবং আমার অসহায়তার অভিযোগ আপনার নিকট করছি। হে দয়ালুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দয়ালু! আপনিই দয়ালুদের মধ্যে পরম দয়ালু। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয় আপনি তাদের প্রতিপালক। আপনি আমারও প্রতিপালক। আপনি আমাকে কার কাছে সমর্পণ করছেন? কোন দূরবর্তী শক্রর কাছে কি, যে আমাকে অপারগ করবে? না কোন নিকটবর্তী বন্ধুর কাছে, যার কাছে আপনি আমার ব্যাপারে অধিকার দিয়ে রেখেছেন? যদি আমার প্রতি আপনার অসন্তোষ না থাকে তবে আমি আমার এ দুঃখ ও বেদনার জন্যে কোন পরোয়া করি না, তবে যদি আপনি আমাকে নিরাপদে রাখেন তাহলে এটা হবে আমার জন্যে সুখ-শান্তির ব্যাপার। আমি আপনার চেহারার ঔজ্জুল্যের মাধ্যমে, যার কারণে সমস্ত অন্ধকার আলোকিত হয়ে উঠেছে এবং যার উপর দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত কাজের কল্যাণ নির্ভরশীল, আমার উপর আপনার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি নাযিল হোক এর থেকে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আপনার সন্তুষ্টিই কামনা করি এবং পুণ্য কাজ করা ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকার ক্ষমতা একমাত্র আপনার সাহায্যের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব।" এই সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পথেই তিনি নাখলায় রাত্রি যাপন করেন এবং ঐ রাত্রেই নাসীবাইনের জ্বিনেরা তাঁর কুরআন-তিলাওয়াত শ্রবণ করে। এটা সঠিক তো বটে, কিন্তু এতে এই উজিটির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, জ্বিনদের আল্লাহ্র কালাম শ্রবণ করা হচ্ছে অহী শুরু হওয়ার সময়ের ঘটনা। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উপরে বর্ণিত হাদীস হতে এটা প্রমাণিত হয়। আর তাঁর তায়েফে গমন হচ্ছে তাঁর চাচা আবৃ তালিবের মৃত্যুর পরের ঘটনা, যা হিজরতের এক বছর অথবা খুব বেশী হলে দু'বছর পূর্বের ঘটনা। যেমন এটা সীরাতে ইবনে ইসহাক প্রভৃতি গ্রন্থে রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আবৃ বকর ইবনে শায়বা (রঃ)-এর বর্ণনামতে ঐ জ্বিনদের সংখ্যা ছিল নয়। তাদের একজনের নাম ছিল যাভীআ'হ। তাদের ব্যাপারেই

وَاذَ صَرَفْنَا الْبِكَ نَفُراً مِّنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرَانَ فَلُما حَضَرُوهُ قَالُوا انْصِتُواْ فَلُما حَضَرُوهُ قَالُوا انْصِتُواْ فَلُما خَضَرُوهُ قَالُوا انْصِتُواْ فَلُما خَرَوهُ قَالُوا الْبِي نَفُرُهُمُ مُّنْذُرِينَ পर्यंख आंग्राठछला जवजीर्न হয়। সূত্রাং এই রিওয়াইয়াত এবং এর পূর্ববর্তী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রিওয়াইয়াতের চাহিদা এটাই যে, ঐ সময় যে জ্বিনগুলো এসেছিল তাদের উপস্থিতির খবর রাস্লুল্লাহ্ (সঃ)-এর জানা ছিল না। তারা তো তাঁর অজান্তে তাঁর মুখে আল্লাহ্র বাণী শুনে ফিরে গিয়েছিল। এরপরে প্রতিনিধি হিসেবে জ্বিনেরা দলে দলে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়েছিল। যেমন এই অলোচনা সম্বলিত হাদীস ও আসারগুলো নিজ নিজ স্থানে আসছে ইনশা আল্লাহ।

হযরত আব্দুর রহমান (রঃ) হযরত মাসর্ক্ষক (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "যেই রাত্রে জ্বিনেরা রাস্লুল্লাহ্ (সাঃ) হতে কুরআন শুনেছিল ঐ রাত্রে কে তাঁকে এ খবর অবহিত করে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আমাকে তোমার পিতা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) জানিয়েছেন যে, রাস্লুল্লাহ্ (সঃ)-কে জ্বিনদের আগমনের খবর একটি গাছ অবহিত করেছিল। তাহলে খুব সম্ভব এটা প্রথমবারের খবর হবে এবং হাঁ বাচককে আমরা না বাচকের উপর অগ্রগণ্য মনে করবো। এও হতে পারে যে, যখন জ্বিনেরা তাঁর কুরআন পাঠ শুনছিল তখন তো তিনি এ খবর জানতেন না, কিন্তু ঐ গাছটি তাঁকে তাদের উপস্থিতির খবর প্রদান করে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। আবার এও হওয়া সম্ভব যে, এ ঘটনাটি এর পরবর্তী ঘটনাবলীর একটি হবে। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্।

ইমাম হাফিয বায়হাকী (রঃ) বলেন যে, প্রথমবারে তো রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) জ্বিনদেরকে দেখেনওনি এবং বিশেষভাবে তাদেরকে শুনাবার জন্যে কুরআন পাঠও করেননি। হাাঁ, তবে এর পরে জ্বিনেরা তাঁর কাছে আসে এবং তিনি তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনিয়ে দেন এবং তাদেরকে তিনি মহামহিমান্তিত আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানান।

## এ সম্পর্কে হ্যরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস সমূহঃ

হযরত আলকামা (রঃ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "জ্বিনদের আগমনের রাত্রিতে আপনাদের মধ্যে কেউ কি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে ছিলেন?" উত্তরে তিনি বলেন, তাঁর সাথে কেউই ছিলেন না। তিনি সারা রাত আমাদের হতে অনুপস্থিত থাকেন এবং আমরা থেকে থেকে বারবার এই ধারণাই করি যে, সম্ভবতঃ কোন শক্র তাঁর সাথে প্রতারণা করেছে। ঐ রাত্রি আমাদের খুব খারাপভাবে কাটে। সুবহে সাদেকের কিছু পূর্বে আমরা দেখি যে, তিনি হেরা পর্বতের গুহা হতে প্রত্যাবর্তন করছেন। আমরা তখন তাঁর কাছে আমাদের সারা রাত্রির অবস্থা বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেনঃ "আমার কাছে জ্বিনদের প্রতিনিধি এসেছিল, যাদের সঙ্গে গিয়ে আমি তাদেরকে কুরআন শুনিয়েছি।" অতঃপর তিনি আমাদেরকে সাথে করে নিয়ে যান এবং তাদের নিদর্শনাবলী ও তাদের আগুনের নিদর্শনাবলী আমাদেরকে প্রদর্শন করেন।"

শা'বী (রঃ) বলেন যে, জ্বিনেরা রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট খাদ্যের আবেদন জানায়। আমির (রঃ) বলেন যে, তারা তাঁর নিকট মক্কায় এ আবেদন জানিয়েছিল। তখন রাস্লুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেনঃ "প্রত্যেক হাড়, যার উপর আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা তোমাদের হাতে পূর্বের চেয়ে গোশত বিশিষ্ট হয়ে পতিত হবে। আর জন্তুর মল ও গোবর তোমাদের জন্তুগুলোর খাদ্য হবে। সুতরাং হে মুসলিমবৃন্দ! তোমরা এ দুটো জিনিস দ্বারা ইস্তিনজা করো না। এগুলো তোমাদের জ্বিন ভাইদের খাদ্য।"

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ "ঐ রাত্রে আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে না পেয়ে খুবই বিচলিত হয়ে পড়ি এবং তাঁকে আমরা সমস্ত উপত্যকা ও ঘাঁটিতে অনুসন্ধান করি।" অন্য একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আজ রাত্রে আমি জ্বিনদেরকে কুরআন শুনিয়েছি এবং তাদেরই মধ্যে এ কাজে রাত্রি কাটিয়েছি।"

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস্উদ (রাঃ) বলেন, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আজ রাত্রে তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছা করলে জিনদের কাজে আমার সাথে থাকতে পারে।" তখন আমি ছাড়া আর কেউই এ কাজে তাঁর কাছে হাযির হলো না। তিনি আমাকে সাথে নিয়ে চললেন। মক্কা শরীফের উঁচু অংশে পৌঁছে তিনি স্বীয় পা মুবারক দ্বারা একটি রেখা টানলেন এবং আমাকে বললেনঃ "তুমি এখানেই বসে থাকো।" অতঃপর তিনি সামনে অগ্রসর হন এবং এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি কিরআত পাঠ শুরু করেন। তারপর তাঁর চতুর্দিকে এমন সব দল জমায়েত হয় যে, তাঁর মধ্যে ও আমার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তাঁর কিরআত আর আমার কানে আসেনি। এরপর আমি দৈখি যে, মেঘখণ্ড যেভাবে ভেঙ্গে যায় সেই ভাবে তারা এদিক ওদিক যেতে লাগলো এবং খুব অল্প সংখ্যকই অবশিষ্ট থাকলো। তারপর ফজরের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) অবসর লাভ করলেন এবং সেখান হতে দূরে চলে গেলেন। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করে তিনি আমার নিকট আসলেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "বাকীগুলো কোথায়?" আমি জবাবে বললামঃ এই যে তারা। অতঃপর তিনি তাদেরকে হাড় ও জন্তুর মল বা গোবর দিলেন। তারপর তিনি মুসলমানদেরকে এ দুটি জিনিস দ্বারা ইসতিনজা করতে নিষেধ করলেন। ১

এই রিওয়াইয়াতের দ্বিতীয় সনদে আছে যে, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে বসিয়েছিলেন, বসাবার পর তিনি তাঁকে বলেছিলেনঃ "সাবধান! এখান হতে সরবে না, অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে য়বে।" অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে য়ে, ফজরের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) হয়রত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে?" উত্তরে তিনি বললেনঃ না; না। আল্লাহর কসম! আমি জনগণের কাছে ফরিয়াদ করার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু আমি শুনতে পাই য়ে, আপনি লাঠি দ্বারা তাদেরকে ধমকাচ্ছেন এবং বলছেনঃ "তোমরা বসে পড়।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "তুমি য়দি এখান হতে বের হতে তবে ভয় ছিল য়ে, তাদের কেউ হয়তো তোমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে য়েতো।" তারপর তিনি তাঁকে বললেনঃ "আচ্ছা, তুমি কিছু দেখেছিলে কি?" জবাবে তিনি বলেনঃ "হাাঁ, লোকগুলো ছিল কালো, অপরিচিত, ভয়াবহ এবং সাদা কাপড় পরিহিত।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "এগুলো ছিল নাসীবাইনের জ্বিন। তারা আমার কাছে খাদ্য চেয়েছিল।

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আমি তাদেরকে হাড় ও গোবর দিয়েছিলাম।" হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এগুলোতে তাদের উপকার কি?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "প্রত্যেক হাড় তাদের হাতে আসামাত্রই ঐরূপ হয়ে যাবে ওটা খাওয়ার সময় যেরূপ ছিল অর্থাৎ গোশৃত বিশিষ্ট হয়ে যাবে। গোবরেও তারা ঐ দানা পাবে যা ঐদিনে ছিল যেই দিন ওটা খাওয়া হয়েছিল। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পায়খানা হতে বের হয়ে হাড় অথবা গোবর দ্বারা ইসতিনজা না করে।"

এই রিওয়াইয়াতের অন্য সনদে আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আজ রাত্রে পনেরোজন জ্বিন, যারা পরস্পর চাচাতো ও ফুফাতো ভাই, কুরআন শুনার জন্যে আমার নিকট আসবে।" তাতে হাড় ও গোবরের সাথে কয়লার কথাও রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ "সকাল হলে আমি ঐ জায়গায় গমন করে দেখি যে, ওটা ষাটটি উটের বসার সমান জায়গা।"

অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, যখন জ্বিনদের ভিড় হয়ে গেল তখন তাদের সরদার ওয়াযদান বললাঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি এদেরকে এদিক ওদিক করে দিয়ে আপনাকে এই কট্ট হতে রক্ষা করছি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আমার আল্লাহ তা'আলা হতে বড় রক্ষক আর কেউই নেই।" নবী (সঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমার নিকট পানি আছে কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "আমার নিকট পানি নেই বটে, তবে একটি পাত্রে খেজুর ভিজানো পানি (নবীয) রয়েছে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "উত্তম খেজুর ও পবিত্র পানি।" মুসনাদে আহমাদের এ হাদীসে এও আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে বলেনঃ "আমাকে তুমি এই পানি দ্বারা অযু করিয়ে দাও।" অতঃপর তিনি অযু করেন এবং বলেনঃ "হে আল্লাহর বান্দা! এটা তো পবিত্র পানীয়।"

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) জ্বিনদের নিকট হতে ফিরে আসেন তখন তিনি ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছিলেন। সুতরাং হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ব্যাপার কিঃ" তিনি উত্তরে বলেনঃ "আমার কাছে আমার মৃত্যুর খবর পৌঁছে গেছে।" এই হাদীসটিই কিছুটা বৃদ্ধির সাথে হাফিয আবু নঈম (রঃ)-এর কিতাবু দালাইলিন নবুওয়াতের

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবৃ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে এ কথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার পরে খলীফা হবেন এমন ব্যক্তির নাম করুন।" তিনি বললেনঃ ''কার নাম করবো?'' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) জবাবে বললেনঃ ''হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে মনোনীত করুন।'' একথা শুনে তিনি নীরব থাকলেন। কিছু দূর চলার পর পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঐ অবস্থা হলো। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস্টদ (রাঃ) পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করলেন এবং তিনি পূর্বের মতই উত্তর দিলেন। হযরত ইবনে মাসঊদ খলীফা নির্বাচনের কথা বললে তিনি প্রশ্ন করেনঃ "কাকে?" হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) উমার (রাঃ)-এর নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু এবারও রাসূলুল্লাহ (সঃ) নীরব থাকেন। আবার কিছু দূর যাওয়ার পর তাঁর ঐ একই অবস্থা দেখা দিলে ঐ একই প্রশ্ন ও উত্তরের আদান প্রদান হয়। এবার হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)-এর নাম প্রস্তাব করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ''যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার সন্তার শপথ! যদি মানুষ তার আনুগত্য স্বীকার করে তবে তারা জান্নাতে চলে যাবে।" কিন্তু এটা খুবই গারীব হাদীস এবং খুব সম্ভব এটা রক্ষিত নয়। আর যদি এর বিশুদ্ধতা মেনে নেয়া হয় তবে এ ঘটনাকে মদীনার ঘটনা স্বীকার করতে হবে। সেখানেও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে জ্বিনদের প্রতিনিধি দল এসেছিল, যেমন সত্রই আমরা বর্ণনা করছি ইনশাআল্লাহ। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবনের শেষ সময় ছিল মঞ্চা বিজয়ের পরবর্তী সময়। যখন মানব ও দানব দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল এবং অবতীর্ণ হয়েছিল নিম্নের সূরাটিঃ

إِذَا جَاءَ نَصُر اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَايْتَ النَّاسُ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللّهِ اَفُواجًا . وَسَرِيْحَ بِحَمْدِ رَبِكَ وَاسْتَغِفِره إِنَّهُ كَانَ تُوابًا .

অর্থাৎ "যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর প্রবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি তো তাওবা কবূলকারী।"(১১১ ঃ১-৩) এতে তাঁকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হয়, যেমন এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এবং আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে খান্তাব (রাঃ) এর আনুকূল্য করেছেন।

এই হাদীসগুলো আমরা ইনশাআল্লাহ এই সূরার তাফসীরে আনয়ন করবো। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

উপরোক্ত হাদীসটি অন্য সনদেও বর্ণিত আছে। কিন্তু এর ইসনাদও গারীব বা দুর্বল এবং পূর্বাপর সম্পর্কও বিশ্বয়কর।

হ্যরত ইকরামা (রাঃ) বলেন যে, এই জ্বিনগুলো জাযীরায়ে মুসিলের ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল বারো হাজার। হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ঐ রেখা অংকিত জায়গায় বসেছিলেন। কিন্তু জ্বিনদের খেজুর বৃক্ষ বরাবর দেহ ইত্যাদি দেখে তিনি ভয় পান এবং পালিয়ে যাবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিষেধাজ্ঞার কথা তাঁর স্মরণ হয় যে, তিনি ষেন ঐ অংকিত জায়গার বাইরে না যান। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে এটা বর্ণনা করেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "তুমি যদি এর সীমা অতিক্রম করতে তবে কিয়ামত পর্যন্ত তোমার ও আমার মধ্যে সাক্ষাৎ লাভ সম্ভব হতো না।

অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, .. وَإِذْ صَرَفْنَا الْلِكُ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ .. -এই আয়াতে যে জ্বিনদের বর্ণনা রয়েছে তারা ছিল নীনওয়ার জ্বিন। রাস্লুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে বলেনঃ ''আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন তাদেরকে কুরুআন শুনিয়ে দিই তোমাদের মধ্যে কে আমার সাথে গমন করবে?" এতে সবাই নিরুত্তর থাকে। তিনি দ্বিতীয়বার এই প্রশ্ন করেন। এবারও সবাই নীরব থাকে। তাঁর তৃতীয়বারের প্রশ্নের জবাবে হুযায়েল গোত্রের লোক হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার সাথে আমিই যাবো।" সুতরাং তাঁকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হাজুন ঘাঁটিতে গেলেন। একটি রেখা অংকন করে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে তথায় বসিয়ে দিলেন এবং তিনি সামনে অগ্রসর হলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) দেখতে পেলেন যে, গৃধিনীর মত কতকগুলো জীব মাটির খুবই নিকট দিয়ে উড়ে আসছে। কিছুক্ষণ পর খুবই গোলমাল শুনা গেল। শেষ পর্যন্ত হবরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবনের ব্যাপারে আশংকা করলেন। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কাছে আসলেন তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)! গোলমাল কিসের ছিল?" রাসুলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ ''তাদের একজন নিহতকে নিয়ে গণ্ডগোল ছিল। তার ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল। তাদের মধ্যে সঠিক ফায়সালা করে দেয়া হলো।" এ ঘটনাগুলো পরিষ্কার যে, রাসলুল্লাহ (সঃ) ইচ্ছাপূর্বক গিয়ে জ্বিনদেরকে কুরআন শুনিয়েছিলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছিলেন। আর ঐ সময় তাদের যে মাসআলাগুলোর দরকার ছিল সেগুলো তাদেরকে বলে দেন। হাঁা, তবে প্রথমবার যখন জ্বিনেরা তাঁর মুখে কুরআন শ্রবণ করে ঐ সময় না তিনি তাদেরকে শুনাবার উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেন, না তাদের আগমন ও উপস্থিতি তিনি অবগত ছিলেন। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ কথা বলেন। এর পরে তারা প্রতিনিধিরূপে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর নিকট আগমন করে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইচ্ছা করে তাদের কাছে আসেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন তখন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাঁর সাথে ছিলেন না। তবে অবশ্যই তিনি কিছু দূরে বসেছিলেন। এই ঘটনায় রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।

যে রিওয়াইয়াতগুলোতে আছে যে, হ্যরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলেন এবং যেগুলোতে তাঁর না থাকার কথা রয়েছে, এ দু' এর মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবেও হতে পারে যে, প্রথমবার তিনি সঙ্গে ছিলেন না এবং দ্বিতীয়বার ছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এটাও বর্ণিত আছে যে, নাখলাতে যে জ্বিনগুলো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিল ওগুলো ছিল নীনওয়ার জ্বিন। আর মক্কা শরীফে যেসব জ্বিন তাঁর খিদমতে হাযির হয়েছিল ওগুলো নাসীবাইনের জ্বিন ছিল। যে রিওয়াইয়াতগুলোতে রয়েছেঃ 'আমরা ঐ রাত্রি মন্দভাবে অতিবাহিত করেছি' এর দ্বারা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ছাড়া অন্যান্য সাহাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলোতে এটা জানা ছিল না যে, তিনি জ্বিনদেরকে কুরআন শুনাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এটা খুব দূরের ব্যাখ্যা। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

ইমাম হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রয়োজন ও অযুর জন্যে হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) একটি পাত্রে পানি নিয়ে তাঁর সাথে যেতেন। একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছনে পিছনে গিয়ে তিনি পৌছেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "কে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আমি আবৃ হুরাইরা (রাঃ)।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁকে বললেনঃ "আমার ইসতিনজার জন্যে পাথর নিয়ে এসো, কিন্তু হাড় ও গোবর আনবে না।" হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ "আমি আমার ঝুলিতে পাথর ভরে নিয়ে আসলাম এবং তাঁর সামনে রেখেদিলাম। এর থেকে ফারেগ হয়ে যখন তিনি চলতে শুরু করলেন তখন আমিও তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম। তাঁকে আমি জিজ্ঞেস

করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হাড় ও গোবর আনতে নিষেধ করার কারণ কি? জবাবে তিনি বললেনঃ "আমার কাছে নাসীবাইনের জ্বিন প্রতিনিধিরা এসেছিল এবং তারা আমার কাছে খাদ্য চেয়েছিল। আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলাম যে, তারা যে হাড় ও গোবরের উপর দিয়ে যাবে তা যেন তারা তাদের খাদ্য হিসেবে পায়।"

সুতরাং এ হাদীসটি এবং এর পূর্ববর্তী হাদীসগুলো এ ইঙ্গিতই বহন করে যে, জ্বিনদের প্রতিনিধিরা রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এর পরেও এসেছিল। এখন আমরা ঐ হাদীসগুলো বর্ণনা করছি যেগুলো দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, জ্বিনেরা রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট কয়েকবার এসেছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে যে রিওয়াইয়াত ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে ওটা ছাড়াও অন্য সনদে তাঁর হতে আরো রিওয়াইয়াত বর্ণিত আছে। তাফসীরে ইবনে জারীরে হয়রত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ... তাঁন তাঁন তাঁন নাসীবাইনে বসবাস করতো। তাদেরকে রাস্লুল্লাহ (সঃ) নিজের পক্ষ হতে দৃত হিসেবে জ্বিনদের নিকট পাঠিয়েছিলেন।"

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ঐ জ্বিনদের সংখ্যা ছিল সাত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের তিনজনকে হিরানের অধিবাসী ও চারজনকে নাসীবাইনের অধিবাসী বলেছেন। তাদের নামগুলো হলো হিসসী, হিসসা, মিনসী, সা'সির, নাসির, আরদূবিয়াঁ, আখতাম।

আবৃ হামযা শিমালী (রঃ) বলেন যে, জ্বিনদের এই গোত্রটিকে বানু শীসবান বলা হতো। এ গোত্রটি জ্বিনদের অন্যান্য গোত্রগুলো হতে সংখ্যায় বেশী ছিল এবং তাদেরকে সম্ভ্রান্ত বংশীয় হিসেবে মান্য করা হতো। সাধারণতঃ এরা ইবলীসের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এরা ছিল নয়জন, যাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল যাভীআহ। তারা আসলে নাখলা হতে এসেছিল। কোন কোন গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, তারা ছিল পনেরোজন, যেমন এ বর্ণনা পূর্বে গত হয়েছে।

একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তারা ষাটটি সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে এসেছিল। তাদের নেতার নাম ছিল ওয়ারদান। এটাও বর্ণিত আছে যে, তারা ছিল

এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে প্রায় এভাবেই বর্ণিত আছে।

তিনশজন এবং এক রিওয়াইয়াতে তাদের সংখ্যা বারো হাজারও রয়েছে। এসবের মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে হতে পারে যে. প্রতিনিধিরা যেহেতু কয়েকবার এসেছিল. সেহেতু হতে পারে যে. কোনবার ছিল ছয়, সাত বা নয় জন, কোনবার এর চেয়ে বেশী ছিল এবং কোনবার এর চেয়েও বেশী ছিল। এর দলীল হিসেবে সহীহ বুখারীর এ রিওয়াইয়াভটিও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন কোন বিষয় সম্পর্কে বলতেনঃ 'আমার ধারণায় এটা এইরূপ হবে' তখন তা প্রায় ঐরূপই হতো। একদা তিনি বসেছিলেন, এমন সময় একজন সূশ্রী লোক তাঁর পার্শ্ব দিয়ে গমন করে। তাকে দেখে তিনি মন্তব্য করেনঃ "যদি আমার ধারণা ভূল না হয় তবে আমি বলতে পারি যে, এ লোকটি অজ্ঞতার যুগে লোকদের গণক বা যাদুকর ছিল। যাও, তাকে এখানে নিয়ে এসো।" লোকটি তাঁর কাছে আসলে তিনি তার নিকট নিজের ধারণা প্রকাশ করলেন। সে তখন বললোঃ ''আমি মুসলমানদের মধ্যে এমন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোক আর দেখিনি।" হ্যরত উমার (রাঃ) তখন তাকে বললেনঃ "এখন আমার কথা এই যে, তুমি তোমার জানা কোন সঠিক ও সত্য খবর আমাদেরকে শুনিয়ে দাও।" সে বললোঃ ''আচ্ছা, তাহলে শুনুন। আমি জাহিলিয়্যাতের যুগে লোকদের গণক ছিলাম। আমার কাছে আমার সাথী এক জিন, যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর খবর আমার নিকট এনেছিল তা হচ্ছে এই যে, একদা আমি বাজারে ছিলাম, এমন সময় সে অত্যন্ত ভীত-বিহ্বল অবস্থায় আমার কাছে এসে বললোঃ

اَلُمْ تَرَ الْجِنَّ وَابْلاَسُهَا \* وَيَاسُهَا مِنْ بَعْدِ اَنْكَاسِهَا وَيَاسُهَا مِنْ بَعْدِ اَنْكَاسِهَا وَلُحُوقِهَا بِالْقِلاَصِ وَاخْلاَسِها

অর্থাৎ "তুমি কি জ্বিনদের ধ্বংস, নৈরাশ্য এবং তাদের ছড়িয়ে পড়ার পর সংকুচিত হয়ে যাওয়া লক্ষ্য করনি এবং তাদের দুর্গতি দেখোনি?" এ কথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "সে সত্য কথা বলেছে। একদা আমি তাদের মা'বৃদদের (মূর্তিগুলোর) পার্শ্বে ঘুমিয়েছিলাম, এমন সময় একটি লোক এসে তথায় একটি গোবৎস (বাছুর) যবেহ করলো। অকন্মাৎ এমন একটি ভীষণ শব্দ হলো এরূপ উচ্চ ও বিকট শব্দ আমি ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। সে বললোঃ "হে জালীজ! পরিত্রাণকারী বিষয় এসে গেছে। একজন বাকপটু ব্যক্তি বাক চাতুর্যের সাথে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলছেন।" শব্দ শুনে স্বাই তো ভয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু আমি ওখানেই বসে থাকলাম যে, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি ঘটে? দ্বিতীয়বার ওভাবেই ঐ শব্দই শুনা গেল এবং সে ঐ কথাই বললো। অতঃপর কিছুদিন পরেই নবী (সঃ)-এর নবুওয়াতের আওয়ায আমাদের কানে আসতে শুরু

হলো।" এই রিওয়াইয়াতের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা তো এটাই জানা যাচ্ছে যে, হ্যরত উমার ফারুক (রাঃ) স্বয়ং যবেহকৃত বাছুর হতে এই শব্দ শুনেছিলেন। আর একটি দুর্বল রিওয়াইয়াতে স্পষ্টভাবে এটা এসেও গেছে। কিন্তু বাকী অন্যান্য রিওয়াইয়াতগুলো এটা বলে দেয় যে, ঐ যাদুকরই নিজের দেখা-শুনার একটি ঘটনা এটাও বর্ণনা করেছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। ইমাম বায়হাকী (রঃ) এটাই বলেছেন এবং এটাই ভাল বলে মনে হচ্ছে। ঐ ব্যক্তির নাম ছিল সাওয়াদ ইবনে কারিব।' যে ব্যক্তি এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানতে চায় তিনি যেন আমার 'সীরাতে উমার' নামক কিতাবটি দেখে নেন। সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্যে।

ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেনঃ খুব সম্ভব এটা ঐ যাদুকর বা গণক যার বর্ণনা নাম ছাড়াই সহীহ হাদীসে রয়েছে। হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মিম্বরে উঠে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ঐ অবস্থাতেই তিনি জনগণকে জিজ্ঞেস করেনঃ "সাওয়াদ ইবনে কারিব এখানে আছে কি?" কিন্ত ঐ পূর্ণ এক বছরের মধ্যে কেউ 'হাাঁ' বললো না। পরের বছর আবার তিনি এটা জিজ্ঞেস করলেন। তখন হ্যরত বারা' (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ ''সাওয়াদ ইবনে কারিব কে? এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?" জবাবে হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ "তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা খুবই বিশ্বয়কর।" এভাবে তাঁদের মধ্যে আলোচনা চলছিল এমতাবস্তায় হযরত সাওয়াদ ইবনে কারিব (রাঃ) তথায় অকস্মাৎ হাযির হয়ে যান। হযরত উমার (রাঃ) তখন তাঁকে বলেনঃ "হে সাওয়াদ (রাঃ)! তোমার ইসলাম গ্রহণের প্রাথমিক ঘটনাটি বর্ণনা কর।" তিনি তখন বললেনঃ "হাা, তাহলে শুনুন। আমি ভারতবর্ষে গমন করেছিলাম এবং তথায় অবস্থান করছিলাম। একদা রাত্রে আমার সাথী জিুনটি আমার কাছে আসে। ঐ সময় আমি ঘুমিয়েছিলাম। সে আমাকে জাগ্রত করে এবং বলেঃ ''উঠো এবং জ্ঞান-বিবেক থাকলে শুনে ও বুঝে নাও যে, লুওয়াই ইবনে গালিব গোত্রের মধ্য হতে আল্লাহর রাসূল (সঃ) প্রেরিত হয়েছেন।" অতঃপর সে কবিতায় বললোঃ

> عُجَبَّتُ لِلْجِنِّ وَتَحَسَّاسِها \* وَشُدَّهَا الْعَيْسَ بِاحَلاسِها تُهُوِی إلی مَکَّةَ تَبْغِی الْهُدی مَا خُیْرُ الْجِنِ کَاِحْسَاسِها \* فَانْهَضَ إلی الصَّفُوةَ مِنْ هَاشِمِ وَاسْم بِعَیْنیک إلیٰ رَأْسِها

অর্থাৎ "আমি জ্বিনদের অনুভূতি এবং তাদের বস্তা ও বিছানা-পত্র বাঁধা দেখে বিশ্বয়বোধ করছি। তুমি যদি হিদায়াত লাভ করতে চাও তবে এখনই মক্কার পথে যাত্রা শুরু কর। তুমি বুঝে নাও যে, ভাল ও মন্দ জ্বিন সমান নয়। অতি সত্ত্বর গমন কর এবং বানু হাশিমের ঐ প্রিয় ব্যক্তির সুন্দর চেহারা দর্শনের মাধ্যমে স্বীয় চক্ষুদ্বয় ঠাণ্ডা কর।"

আমাকে পুনরায় তন্ত্রায় চেপে ধরে এবং সে আবার আমাকে জাগিয়ে তোলে। অতঃপর বলেঃ "হে সাওয়াদ ইবনে কারিব (রাঃ)! মহামহিমান্বিত আল্লাহ নবী (সঃ)-কে পাঠিয়েছেন, সুতরাং তুমি তাড়াতাড়ি তাঁর নিকট গিয়ে হিদায়াত লাভে ধন্য হও।" দ্বিতীয় রাত্রে আবার সে আমার নিকট আসে এবং আমাকে জাগিয়ে দিয়ে কবিতার মাধ্যমে বলেঃ

অর্থাৎ ''আমি জ্বিনদের অনুসন্ধান এবং তাদের বস্তা ও থলে কষা দেখে বিশ্বিত হচ্ছি, তুমিও যদি সুপথ পেতে চাও তবে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাও। জেনে রেখো যে, ওদের দুই পা ওদের লেজের মত নয়। তুমি তাড়াতাড়ি উঠো এবং বানু হাশিমের ঐ পছন্দনীয় ব্যক্তির নিকট পৌঁছে যাও এবং তাঁকে দর্শন করে স্বীয় চক্ষুদ্বয়কে জ্যোতির্ময় কর।"

তৃতীয় রাত্রে সে আবার আসলো এবং আমাকে জাগ্রত করে কবিতার ভাষায় বললোঃ

অর্থাৎ "আমি জ্বিনদের খবর জেনে নেয়া এবং তাদের যাত্রীদের যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ দেখে আশ্চর্যান্থিত হচ্ছি। তারা সব হিদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি মক্কার পথে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। তাদের মন্দরা ভালোদের মত নয়। তুমিও উঠো এবং বানু হাশিমের এই মহান ব্যক্তির খিদমতে হাযির হয়ে যাও। জেনে রেখো যে, মুমিন জ্বিনেরা কাফির জ্বিনদের মত নয়।"

পর্যায়ক্রমে তিন রাত্রি ধরে তার এসব কথা শুনে আমার হৃদয়ে ইসলামের প্রেম জেগে ওঠে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি সম্মান ও ভালবাসায় আমার অন্তর পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং আমি আমার উদ্ভীর পিঠে হাওদা কমে অন্য কোন জায়গায় অবস্থান না করে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হায়ির হয়ে গেলাম। ঐ সময় তিনি মক্কা শহরে ছিলেন এবং জনগণ তাঁর চতুম্পার্শ্বে এমনভাবে বসেছিলেন যেমন ঘোড়ার উপর কেশর থাকে। নবী (সঃ) আমাকে দেখেই বলে উঠলেনঃ "হে সাওয়াদ ইবনে কারিব (রাঃ)! তোমার আগমন শুভ হোক! তুমি আমার কাছে কি করে, কি উদ্দেশ্যে এবং কার কথায় এসেছো তা আমি জানি।" আমি তখন বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি কিছু কবিতা বলতে চাই, অনুমতি দিলে বলি। তিনি বললেনঃ "হে সাওয়াদ (রাঃ)! ঠিক আছে, তুমি বল।" তখন আমি বলতে শুরু করলামঃ

اَتَانِیْ رَئِیْیُ بَعْدَ لَیْلُ وَهُجْعَةِ \* وَلَمْ یَكُ فَیْما قَدْ بَلُوْتُ بِكَاذِبِ
ثَلَاثُ لَیْالُ قُولُه كُلَّ لَیلَة
اَتَاكَ رَسُولُ مِنْ لَنُویِ بَنِ غَالِب \* فَشُمَرَتُ عَنْ سَاقَی الْإِزَارِ وَسَطَتُ
بی الدّعاب الوجناء بین السّباسِبّ
فَاشَهَدُ اَنَّ الله لا رَبَّ غَیْره \* وَانْکُ مَامُونَ عَلَی كُلُّ غَائِبِ
وَانْکُ اَدْنَی الْمُرسَلِینَ وَسِیلَة
الی الله یا اَبْنَ الْاکرمِیْنَ الْاطایِبِ \* فَمُرْنَا بِمَا یَاتِیكَ یَاخیر مُرسَلِ
وَانْ كَانَ فِیماً جَاء شَیْبُ الذّوائِبِ

অর্থাৎ "আমার নিকট আমার জ্বিন রাত্রে আমার ঘুমিয়ে পড়ার পর আসলো এবং আমাকে একটি সঠিক ও সত্য খবর দিলো। পর্যায়ক্রমে তিন রাত্রি সে আমার কাছে আসতে থাকলো এবং প্রতি রাত্রে আমাকে বলতে তাকলোঃ লুওয়াই ইবনে গালিবের মধ্যে আল্লাহর রাসূল (সঃ) প্রেরিত হয়েছেন। আমিও তখন সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম এবং তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করে এখানে পৌঁছলাম। এখন আমি সাক্ষ্য দান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রতিপালক নেই এবং আপনি আল্লাহর বিশ্বস্ত রাসূল। আপনার শাফাআতের উপর আমার আস্থা রয়েছে। হে সর্বাপেক্ষা মহান ও পবিত্র লোকদের সন্তান! হে সমস্ত রাসূলের চেয়ে উত্তম রাসূল (সঃ)! আপনি যে আসমানী হুকুম আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তা যতই কঠিন ও স্বভাব বিরুদ্ধ হোক না কেন, এটা সম্ভব নয় যে, আমরা তা পরিহার করি। আপনি অবশ্যই কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশকারী হবেন। কেননা, সেই দিন সেখানে আপনি ছাড়া সাওয়াদ ইবনে কারিব (রাঃ)-এর সুপারিশকারী আর কে হবে?" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুব হাসলেন এবং বললেনঃ "হে সাওয়াদ (রাঃ)! তুমি মুক্তি পেয়ে গেছো।" হযরত উমার (রাঃ) এ ঘটনাটি শুনে হ্যরত সাওয়াদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ "এখ'নো কি ঐ জ্বিন তোমার কাছে এসে থাকে?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "যখন হতে আমি কুরআন পাঠ করতে শুরু করি তখন হতে আর সে আমার কাছে আসে না। আমি মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে জ্বিনের পরিবর্তে তাঁর পবিত্র কিতাব দান করেছেন।"

হাফিয আবৃ নাঈম (রঃ) স্বীয় 'দালাইলুন নবুওয়াত' নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, মদীনা শরীফেও জ্বিন-প্রতিনিধিরা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খিদমতে হায়ির হয়েছিল। হয়রত আমর ইবনে গাইলান সাকাফী (রঃ) হয়রত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট হায়ির হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আমি অবগত হয়েছি যে, যেই রাত্রে জ্বিন-প্রতিনিধিরা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট হায়ির হয়েছিল সেদিন নাকি আপনিও তাঁর সাথে ছিলেন?" জবাবে হয়রত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ "হাা, এটা ঠিকই বটে।" হয়রত আমর ইবনে গাইলান (রঃ) তখন তাঁকে বলেনঃ "আমাকে ঘটনাটি একটু শুনান তো?" হয়রত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তখন বলতে শুরু করলেনঃ "দরিদ্র আসহাবে সুফফাকে লোকেরা রাত্রির খাবার খাওয়াবার জন্যে এক একজন এক একজনকে নিয়ে গেলেন। কিন্তু আমাকে কেউই নিয়ে গেলেন না। আমি একাই রয়ে গেলাম। রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) আমার পার্শ্ব দিয়ে গমনকালে আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "কে তুমি?" আমি উত্তরে বললামঃ আমি ইবনে মাসউদ (রাঃ)। তিনি

প্রশ্ন করলেনঃ "তোমাকে কেউ নিয়ে যায়নি?" অতঃপর তিনি আমাকে বললেনঃ "আচ্ছা, তুমি আমার সাথেই চল, হয়তো কিছু মিলে যেতে পারে।" আমি তাঁর সাথে চললাম। তিনি হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর কক্ষে প্রবেশ করলেন। আমি বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর বাড়ীর ভিতর হতে একজন দাসী এসে আমাকে বললোঃ "বাড়ীতে কোন খাবার নেই, আপনি আপনার শয়নস্থলে চলে যান। এটা রাস্লুল্লাহ (সঃ) আমাকে জানাতে বললেন।" আমি তখন মসজিদে ফিরে আসলাম এবং কিছু কংকর জমা করে ছোট একটি ঢেরি করলাম এবং তাতে মাথা রেখে স্বীয় কাপড় জড়িয়ে নিয়ে শুর্মে পড়লাম। অল্পক্ষণ পরেই ঐ দাসী আবার আমার কাছে এসে বললোঃ "আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) আপনাকে ডাকছেন।" আমি তখন তার সাথে চললাম এবং আমি মনে মনে এই আশা পোষণ করলাম যে. এবার অবশ্যই কিছু খাবার আমি পাবো। আমি গন্তব্যস্থলে পৌছলে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর হাতে খেজুর গাছের একটি সিক্ত ছড়ি, যেটাকে তিনি আমার বক্ষের উপর রেখে বললেনঃ "আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে তুমি আমার সাথে যাবে তো?" আমি জবাবে বললাম ঃ আল্লাহ যা চান। তিনবার এই প্রশ্ন ও উত্তরের আদান-প্রদান হলো। অতঃপর তিনি চলতে শুরু করলেন এবং আমিও তাঁর সাথে চলতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বাকী গারকাদে পৌছলেন।" এরপর প্রায় ঐ বর্ণনাই রয়েছে যা উপরোল্লিখিত রিওয়াইয়াতগুলোতে গত হয়েছে।<sup>১</sup>

হাফিয আবৃ নাঈম (রঃ) তাঁর দালাইলুন নবুওয়াত গ্রন্থে এনেছেন যে, মদীনার মসজিদে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফজরের নামায আদায় করেন এবং ফিরে গিয়ে জনগণকে বলেনঃ "আজ রাত্রে জ্বিন প্রতিনিধিদের কাছে তোমাদের মধ্যে কে আমার সাথে যাবে?" কেউই তাঁর এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। তিনবারের প্রশ্নের পরেও কারো পক্ষ হতে কোন সাড়া এলো না। হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমার পার্শ্ব দিয়ে গমন করার সময় আমার ডান হাতখানা ধরে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে শুক্র করেন। মদীনার পাহাড়গুলো হতে বহু দূর এগিয়ে গিয়ে একেবারে সমতল ভূমিতে পৌছে গেলেন। অতঃপর বর্শার সমান লম্বা লম্বা দেহ বিশিষ্ট মানুষ নীচে নীচে কাপড় পরিহিত অবস্থায় আগমন করতে শুক্র করলো। আমি তো তাদেরকে দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।" তারপর তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীসের অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করেন।

এর ইসনাদ গারীব বা দুর্বল। এর সনদে একজন অম্পষ্ট বর্ণনাকারী রয়েছেন, যাঁর নাম উল্লিখিত হয়নি।

২. এ হাদীসটিও গারীব। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এই কিতাবেই একটি গারীব হাদীসে আছে, ইবরাহীম (রঃ) বলেনঃ "হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)-এর সঙ্গীরা হজ্বপর্ব পালন উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন। আমিও তাঁদের মধ্যে একজন ছিলাম। পথে আমরা দেখি যে, একটি সাদা রঙ-এর সর্প পথে গড়াগড়ি খাচ্ছে এবং ওটা হতে মেশকের সুগন্ধ আসছে। আমি আমার সঙ্গীদেরকে বললাম ঃ আপনারা চলে যান। আমি এখানে অবস্থান করবো এবং শেষ পর্যন্ত সর্পটির অবস্থা কি হয় তা দেখবো। সুতরাং তাঁরা সবাই চলে গেলেন। আর আমি ওখানেই রয়ে গেলাম। অল্পক্ষণ পরেই সাপটি মারা গেল। আমি তখন একটি সাদা কাপড়ে ওকে জড়িয়ে দিয়ে পথের এক পার্শ্বে দাফন করে দিলাম। অতঃপর রাত্রের আহারের সময় আমি আমার সাথীদের সাথে মিলিত হলাম। আল্লাহর কসম! আমি বসে আছি এমন সময় পশ্চিম দিক হতে চারজন স্ত্রী লোক আসলো। তাদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলোঃ "আমরকে কে দাফন করেছে?" আমি প্রশু করলাম ঃ কোন আমর? সে বললোঃ "তোমাদের কেউ কি একটি সাপকে দাফন করেছে?" আমি উত্তরে বললামঃ হ্যাঁ. আমি দাফন করেছি। সে তখন বললোঃ "আল্লাহুর কসম! তুমি একজন বড বীর পুরুষকে দাফন করেছো, যে তোমাদের নবী (সঃ)-কে মানতো এবং যে তাঁর নবী হওয়ার চারশ' বছর পূর্ব হতেই তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল।" আমি তখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা আলার প্রশংসা করলাম। হজু পর্ব পালন করে যখন আমরা হ্যরত উমার ফারুক (রাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে পথের ঘটনাটি বর্ণনা করলাম তখন তিনি বললেনঃ "স্ত্রী লোকটি সত্য কথাই বলেছে। আমি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, সে তাঁর উপর তাঁর নবুওয়াত লাভের চারশ' বছর পূর্বে ঈমান এনেছিল।"<sup>১</sup>

একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, সাপটিকে দাফনকারী লোকটি ছিলেন হ্যরত সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল (রাঃ)। কথিত আছে যে, তথায় দাফনকৃত সাপটি ছিল ঐ নয়জন জ্বিনের মধ্যে একজন যারা কুরআন শুনার জন্যে প্রতিনিধি হিসেবে নবী (সঃ)-এর নিকট আগমন করেছিলেন। তার মৃত্যু এসব জ্বিনের মধ্যে সর্বশেষে হয়েছিল।

আবূ নাঈম (রঃ)-এর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, একটি লোক হ্যরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলেনঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! আমি একটি জংগলে ছিলাম। দেখি যে, দু'টি সাপু পরস্পর লড়াই

১. এ হাদীসটি খুবই গারীব। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

করছে। শেষ পর্যন্ত একটি অপরটিকে মেরে ফেললো। অতঃপর আমি ওগুলোকে ঐ অবস্থায় রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করলাম। সেখানে দেখলাম যে, বহু সাপ নিহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আর কতকগুলো সাপ হতে ইসলামের সুগন্ধ আসছে। আমি তখন ওগুলোকে এক এক করে ওঁকতে গুরু করলাম। শেষ পর্যন্ত একটি হল্দে রঙ-এর ক্ষীণ সাপ হতে আমি ইসলামের সুগন্ধ পেলাম। আমি তখন ওকে আমার পাগ্ড়ীতে জড়িয়ে দাফন করে দিলাম। অতঃপর আমি পথ চলতে গুরু করলাম, এমন সময় হঠাৎ একটি শব্দ গুনলামঃ "হে আল্লাহ্র বান্দা! তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে হিদায়াত দান করা হয়েছে। ঐ সাপ দু'টি জ্বিনদের গোত্র বানু শায়ীবান ও বানু কয়েসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে এবং তাদের মধ্যে যতগুলো নিহত হয়েছে তা তো তুমি স্বচক্ষে দেখেছো। তাদের মধ্যে একজন শহীদকে তুমি দাফন করেছো, যে স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-এর মুখে তাঁর অহী গুনেছেন।" এ কথা গুনে হয়রত উসমান (রাঃ) লোকটিকে বললেনঃ "হে লোক! তুমি যদি তোমার বর্ণনায় সত্যবাদী হও তবে তো তুমি এক বিশ্বয়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছো। আর যদি মিথ্যাবাদী হও তবে মিথ্যার প্রতিফল তুমিই পাবে।"

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ (হে নবী সঃ!) তুমি শ্বরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জ্বিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হলো তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগলো ঃ চুপ করে শ্রবণ কর। এটা তাদের একটা আদব বা শিষ্টাচার।

হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) স্রায়ে আর-রাহমান শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় সাহাবীদেরকে বলেনঃ "কি ব্যাপার, তোমরা যে সবাই নীরব থেকেছো? জ্বিনেরা তো তোমাদের চেয়ে উত্তম জবাবদাতা রূপে প্রমাণিত হলো"? যখনই আমি فَبَايِّ الْإَرْ رَبِّكُمْ تُكُوْنَانِ অর্থাৎ "সুতরাং তোমরা উভরে (দানব ও মানব) তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?"(৫৫ ঃ ১৩) এ আয়াতটি পাঠ করেছি তখনই তারা উত্তরে বলেছেঃ

وَلاَ بِشَيْءٍ مِنْ الاَتِكَ اوْ نِعْمِكَ رَبّنا نَكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ

অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার এমন কোন নিয়ামত নেই যা আমরা অস্বীকার করতে পারি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আপনারই প্রাপ।" >

এ হাদীসটি ইমাম হাফিষ বায়হাকী (রঃ) ও ইমাম তিরমিষী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিষী (রঃ) এটাকে গারীব বলেছেন।

رررود للمربع الدين و لِينْزِروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ـ ليتفقهوا في الدين و لِينْزِروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ـ

অর্থাৎ "যেমন তারা দ্বীনের বোধশক্তি লাভ করে। আর যখন তারা তাদের কওমের কাছে পৌঁছবে তখন যেন তাদেরকেও সতর্ক করে দেয়, হয়তো তারাও তাদের পরিত্রাণ লাভের আশায় সতর্কতা অবলম্বন করবে।"(৯ঃ ১২২) এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, জ্বিনদের মধ্যেও আল্লাহর বাণী প্রচারকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কাউকেও রাসূল করা হয়নি। এটা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত যে, জ্বিনদের মধ্যে রাসূল নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ "আমি তোমার (নবী সঃ-এর) পূর্বে যতগুলো রাসূল পাঠিয়েছিলাম সবাই তারা জনপদের অধিবাসী মানুষই ছিল, যাদের কাছে আমি অহী পাঠাতাম।"(১২ঃ ১০৯) অন্য এক আয়াতে রয়েছে ঃ

رم رورور رورور روورور كاركوررو وورور كابروروور كابروروور ووور ووور ووما ارسلنا قبلك مِن المرسلين إلا انهم لياكلون الطعام ويتمشون في

الاُسُواقِ ـ

অর্থাৎ "(হে নবী সঃ)! তোমার পূর্বে আমি যতগুলো রাসূল পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই খাদ্য খেতো এবং বাজারে চলাফেরা করতো।"(২৫ঃ ২০) হযরত ইবরাহীম খলীল (আঃ) সম্পর্কে কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

رَرِرُوْرُ مُنْ وَرَيْتُ فِي اللَّهُ وَسُرُرْرُو وَالْكِتَبُ وَجَعَلْنَا فِي ذَرِيْتِهِ النَّبُوةَ وَالْكِتَبُ

অর্থাৎ ''আমি তার সন্তানদের মধ্যে নবুওয়াত ত্রিকিতাব রেখে দিয়েছি।''(২৯ঃ ২৭) সুতরাং তাঁর পরে যতগুলো নবী এসেছিলেন তাঁরা সবাই তাঁরই বংশোদ্ভ্ত ছিলেন। কিন্তু সূরায়ে আনআমের مَرْكُونُ وَالْإِنْسُ الْمُ يَاتِكُمُ

مُرُّلُ مِّنْكُمُ অর্থাৎ "হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হতে কি রাস্লগণ তোমাদের নিকট আসেনি?"(৬ঃ ১৩০) এই আয়াতে এই দুই শ্রেণী বা জাতির সমষ্টি উদ্দেশ্য। সুতরাং এর প্রয়োগ শুধু একটি জাতির উপরই হতে পারে। যেমন আল্লাহ পাকের উক্তিঃ

رووو وور هي ووورورور و يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

অর্থাৎ ''উভয় সমুদ্র হতে উৎপন্ন মুক্তা ও প্রবাল।''(৫৫ঃ ২২) অথচ প্রকৃতপক্ষে এগুলো উৎপন্ন হয় একটি সমুদ্র হতেই।

এরপর জ্বিনদের আরো উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে হ্যরত মূসা (আঃ)-এর পরে।' হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর কিতাব ইনজীলের বর্ণনা ছেড়ে দেয়ার কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে এটা তাওরাতকে পূর্ণকারী। এতে বেশীর ভাগ উপদেশ অন্তরকে নরমকারী বর্ণনাসমূহ ছিল। হারাম ও হালালের মাসআলাগুলো খুবই কম ছিল। সুতরাং প্রকৃত জিনিস তাওরাতই থাকে। এ জন্যেই বিদ্বান জ্বিনগুলো এরই কথা উল্লেখ করেছে। এটাকেই সামনে রেখে হ্যরত অরাকা ইবনে নওফল যখন রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে হ্যরত জিবরাঈল (আঃ)-এর প্রথমবারে আগমনের অবস্থা শুনেন তখন তিনি বলেছিলেনঃ ''ইনি হলেন আল্লাহ তা'আলার ঐ পবিত্র রহস্যবিদ যিনি হ্যরত মূসা (আঃ)-এর কাছে আসতেন। যদি আমি আরো কিছুদিন জীবিত থাকতাম, (শেষ পর্যন্ত)।

অতঃপর কুরআন কারীমের অন্য একটি বিশেষণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এটা এর পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। সূতরাং কুরআন কারীম দু'টি জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে। একটি হলো খবর এবং অপরটি হলো দাবী বা যাদ্র্যা। অতএব, এর খবর হলো সত্য এবং দাবী বা যাদ্র্যা হলো ন্যায় সঙ্গত। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

ر رست و رسم و رسم و مرسم و رسمت المرسمة المرس

অর্থাৎ "তোমার প্রতিপালকের কথা সত্যতা ও ন্যায়ের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ।"(৬ঃ ১১৫) আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

ور الله و الله و الله و الله و و المرود و و و المرود و و الله و

অর্থাৎ ''তিনি তাঁর রাসূল (সঃ)-কে পথ-নির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন।''(৯ঃ ৩৩) সুতরাং হিদায়াত হলো উপকার দানকারী ইলম এবং দ্বীন হলো সৎ আমল। জ্বিনদের উদ্দেশ্য এটাই ছিল।

জ্বিনেরা আরো বললাঃ 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও।' এতে এরই প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) দানব ও মানব এই দুই দলের নিকটই রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছেন। কেননা, তিনি জ্বিনদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। আর তাদের সামনে তিনি কুরআন কারীমের ঐ সূরা পাঠ করেন যাতে এই দুটি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদের নাম বরাবর আহকাম জারী করা হয়েছে এবং অঙ্গীকার ও ভয় প্রদর্শনের বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ সূরায়ে আর-রহমান।

মহান আল্লাহ জ্বিনদের আরো কথা উদ্ধৃত করেনঃ '(এরূপ করলে) তিনি (আল্লাহ) তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। কিন্তু এটা ঐ অবস্থায় হতে পারে যখন কৈ অতিরিক্ত মেনে না নেয়া হবে, যেহেতু তাফসীরকারদের একটি উক্তি এটাও রয়েছে। আর আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী إِثْبَات –এর স্থলে مِنْ খুব কমই অতিরিক্ত হিসেবে এসে থাকে। আর যদি অতিরিক্ত মেনে নেয়া হয় তবে ভাবার্থ হবেঃ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে পরিত্রাণ দিবেন।' এই আয়াত দ্বারা কোন কোন আলেম এই দলীল গ্রহণ করেছেন যে, মুমিন জিনেরাও জান্নাত লাভ করবে না। হাঁা, তবে তারা শাস্তি হতে পরিত্রাণ লাভ করবে। এটাই হবে তাদের সৎকর্মের প্রতিদান। যদি এর চেয়েও বেশী মর্যাদা তারা লাভ করতো তবে এ স্থলে ঐ মুমিন জিনেরা ওটাকে অবশ্যই বর্ণনা করতো। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, মুমিন জ্বিন জান্নাতে যাবে না। কেননা, তারা ইবলীসের বংশধর। আর ইবলীসের বংশধররা জান্নাতে যাবে না। কিন্তু সঠিক ও সত্য কথা এই যে, মুমিন জ্বিন মুমিন মানুষের মতই এবং তারা জান্নাত লাভ করবে। যেমন এটা পূর্বযুগীয় মনীষীদের একটি দলের মাযহাব। জিনেরা যে জান্নাত পাবে এর উপর কতকগুলো লোক নিম্নের আয়াতটিকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেনঃ

رو رو دولاً و و رو رو در را رود المرابع المرا

অর্থাৎ ''তাদেরকে (হ্রদেরকে) পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি।''(৫৫ঃ ৫৬) কিন্তু এই আয়াতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এর চেয়ে তো বড় উত্তম দলীল হলো মহান আল্লাহর নিম্নের উক্তিটিঃ

অর্থাৎ "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্যে রয়েছে দুটি উদ্যান (দুটি জানাত)। সুতরাং তোমরা উভয়ে (জ্বিন ও মানুষ) তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে।?"(৫৫ঃ ৪৬-৪৭) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জ্বিনের উপর নিজের অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করছেন যে, তাদের মধ্যে যারা পুণ্যবান তাদের প্রতিদান হলো জানাত। আর মুমিন মানুষ অপেক্ষা মুমিন জিনেরাই এই আয়াতের বেশী শুকরিয়া আদায় করেছিল এবং এটা শোনামাত্রই বলেছিলঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার এমন কোন নিয়ামত নেই যা আমরা অস্বীকার করতে পারি।" এটা তো হতে পারে না যে, তাদের সামনে তাদের উপর এমন অনুগ্রহ করার কথা প্রকাশ করা হবে যা তারা লাভ করতেই পারবে না। মুমিন জ্বিনেরা যে জানাতে যাবে তার আর একটি দলীল এই যে, কাফির জ্বিন যখন জাহানামে যাবে যা ন্যায়ের স্থল, তখন মুমিন জ্বিন কেন জানাতে যাবে না যা অনুগ্রহের স্থল? বরং এটা তো আরো বেশী সঙ্গত। তাছাড়া এর উপর ঐ আয়াতগুলোকে দলীল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে যেগুলোতে সাধারণভাবে মুমিনদেরকে জানাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেছেনঃ

تُ تَدَّ وَرَارُورُ مِرَدُ وَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرُدُوسِ نَزَلاً-

অর্থাৎ "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্যে আছে ফিরদাউসের উদ্যান।"(১৮ঃ ১০৭) অনুরূপ আরো বহু আয়াত রয়েছে। এই মাসআলাটিকে আমি একটি পৃথক রচনায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য এবং আমি তাঁরই নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

জান্নাতের তো অবস্থা এই যে, সমস্ত মুমিন তাতে প্রবেশ করার পরেও ওর মধ্যে সীমাহীন জায়গা শূন্য থাকবে। তাহলে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল জি্বনদেরকে জান্নাতে প্রবেশ না করানোর কি কারণ থাকতে পারে? এখানে দু'টি বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। (এক) পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া এবং (দুই) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে পরিত্রাণ দান করা। এ দু'টো থাকলেই তো জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। কেননা, পরকালে নির্ধারিত রয়েছে জান্নাত, না হয় জাহান্নাম। সুতরাং যাকে জাহান্নাম হতে বাঁচিয়ে নেয়া হবে তার জন্যে জান্নাত অবধারিত হওয়া উচিত। আর এ ব্যাপারে কোন স্পষ্ট দলীল নেই যে, মুমিন জ্বিন জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ লাভ করা সত্ত্বেও জান্নাতে যাবে না। যদি এই ধরনের কোন স্পষ্ট দলীল থেকে থাকে তবে আমরা তা মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত নূহ (আঃ)-এর ব্যাপারটাই দেখা যাক। তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেনঃ

অর্থাৎ "(তোমরা ঈমান আনয়ন কঁরলে) আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ দিবেন।" (৭১ঃ ৪) সূতরাং এখানেও তাদের জান্নাতে প্রবেশ করার কথা উল্লেখ করা না হলেও এটা প্রমাণিত হয়় না যে, তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বরং এটা সর্বসমত বিষয় যে, তারা জান্নাতে অবশ্যই প্রবেশ করবে। সূতরাং এখানে জ্বিনদের ব্যাপারেও এটাই বুঝে নিতে হবে।

জ্বিনদের ব্যাপারে কতকগুলো গারীব উক্তি বর্ণনা করা হয়েছেঃ

হযরত উমার ইবনে আবদিল আযীয (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জ্বিনেরা জান্নাতে তো প্রবেশ করবে না, তবে তারা জান্নাতের ধারে ধারে এবং এদিকে ওদিকে থাকবে।

কতক লোক বলেন যে, তারা জান্নাতে যাবে বটে, কিন্তু তথায় দুনিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হবে। অর্থাৎ মানুষ জ্বিনকে দেখতে পাবে, কিন্তু জ্বিন মানুষকে দেখতে পাবে না।

কেউ কেউ বলেন যে, তারা জানাতে পানাহার করবে না। শুধু আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা ও তাঁর মহিমা কীর্তনই হবে তাদের খাদ্য, যেমন ফেরেশতাগণ। কেননা, তারা ফেরেশতাদেরই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু এ সমুদয় উক্তির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে এবং এগুলো সবই দলীলবিহীন উক্তি।

এরপর উপদেশদানকারী জ্বিনেরা তাদের কওমকে বললোঃ 'কেউ যদি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তারাই সুম্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।'

এই বক্তৃতার পন্থা কতই না পছন্দনীয় এবং এটা কতই না আকর্ষণীয়! উৎসাহও প্রদান করা হয়েছে এবং ভীতিও প্রদর্শন করা হয়েছে। এ কারণেই তাদের অধিকাংশই সঠিক পথে চলে আসে এবং তারা দলে দলে রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। যেমন আমরা পূর্বে এটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি এবং যার জন্যে আমরা মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৩৩। তারা কি অনুধাবন করে না
যে, আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী
ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং
এসবের সৃষ্টিতে কোন
ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি
মৃতের জীবন দান করতেও
সক্ষম? বস্তুতঃ তিনি
সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩৪। যেদিন কাফিরদেরকে উপস্থিত করা হবে জাহান্নামের নিকট, সেদিন তাদেরকে বলা হবেঃ এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে আমাদের প্রতিপালকের শপথ! এটা সত্য। তখন তাদেরকে বলা হবেঃ শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

৩৫। অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর
যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল দৃঢ়
প্রতিজ্ঞ রাস্লগণ এবং তাদের
জন্যে (শাস্তির) প্রার্থনায়
তাড়াতাড়ি করো না। তাদেরকে
যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে
তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে,
সেদিন তাদের মনে হবে, তারা
যেন দিবসের এক দণ্ডের বেশী
পৃথিবীতে অবস্থান করেনি।
এটা এক ঘোষণা, সত্যত্যাগী
সম্প্রদায় ব্যতীত কাউকেও
ধ্বংস করা হবে না।

٣٣- أَولَمْ يَرُوْا أَنَّ اللَّهُ الَّذِيُ السَّمُ وَتِ وَالْاَرْضُ وَلَمْ خَلَقَ السَّمُ وَتِ وَالْاَرْضُ وَلَمْ يَعْنَى يِخَلُقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَى أَنَّ يَعْنَى يِخَلُقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَى أَنَّ يَعْنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْتَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْتَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعَالَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَمِ عَلَى الْمُعْتَى عَلَى الْمُعْتَمِ عَلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعَلَّى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِيْمِ عَلَى الْمُعْتَعِيْمِ عَلَيْ عَلَى الْمُعْتَعِيْمِ عَلَيْكُولُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى

م كُلِّ شَى ءٍ قَدِير ٥ ٣٤- ويوم يعرض الذين كفروا عَلَى النَّارِ اليَّسَ هٰذَا بِالْحَقِ رُورْ بَا رَرِسِطُّ مَا يَا يُورُورُ قَالُوا بِلَى وَرِيناً قَالَ فَذُوقُوا ربر بربر ودور ۱۹۹۰ العذاب برما كنتم تكفرون ٥ ٣٥- فَأَصْبِرْ كُمَا صَبَرُ أُولُوا الْعَسَــنَّزِم مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ رد رو کی وظرر کودردر تستعیجل لهم کانهم یوم رردر رور ور وردر درورور وردرورم يرون ما يوعدون لم يلبشوا

رِيَّ سَاعَةً مِّنَ نَهَارٍ بَلَغُ فَهَلَ

و درو ش وردو و رود ع يهلك إلا القوم الفسِقون ٥ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ যারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে অস্বীকারকারী এবং কিয়ামতের দিন দেহসহ পুনরুত্থানকে যারা অসম্ভব মনে করে তারা কি দেখে না যে, মহামহিমানিত ও প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ সমুদয় আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এতে তিনি মোটেই ক্লান্ত হননি, বরং শুধু 'হও' বলতেই সব হয়ে গেছে? তিনি কি মৃতের জীবন দানে সক্ষম নন? অবশ্যই তিনি এতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেছেন ঃ

كُرُوهِ السَّمَاءِ مِرْدُونِ الْكَبَرُ مِنْ خُلُقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ـ لَخُلَقَ السَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ـ

অর্থাৎ "মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা আকার্শ ও পৃথিবীর সৃষ্টিই বেশী কঠিন, কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।"(৪০ঃ ৫৭) আল্লাহ তা আলা আকাশ ও পৃথিবী যখন সৃষ্টি করতে পেরেছেন তখন মানুষকে সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়, প্রথমবারই হোক অথবা দ্বিতীয়বারই হোক। এ জন্যেই তিনি এখানে বলেন যে, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর ওগুলোর মধ্যেই একটি হচ্ছে মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত করা এবং এটার উপরও তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান।

এরপর মহামহিমানিত আল্লাহ ধমকের সূরে বলছেন যে, কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে জাহানামে নিক্ষেপ করার পূর্বে জাহানামের ধারে দাঁড় করানো হবে এবং তাদেরকে নিরুত্তর করে দেয়া হবে। তারা কোন যুক্তি খুঁজে পাবে না। তাদেরকে বলা হবে ঃ "এখন কি আল্লাহর ওয়াদা ও তাঁর শাস্তিকে সত্য বলে বিশ্বাস করছো, না এখনো সন্দেহের মধ্যেই রয়েছো? এটা যাদু তো নয় এবং তোমাদের চক্ষু অন্ধতো হয়ে যায়নি? যা তোমরা দেখছো তা ঠিকই দেখছো, না প্রকৃতপক্ষে ঠিক নয়?" তখন তারা স্বীকার করে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পাবে না। তাই তারা উত্তরে বলবেঃ "হাঁ, আমাদের প্রতিপালকের শপথ! সবই সত্য। যা বলা হয়েছিল তা সবই সঠিক হয়ে গেছে। এখন আমাদের মনে আর তিল বরাবরও সন্দেহ নেই।" তখন আল্লাহ তা আলা বলবেনঃ "তাহলে এখন তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর। কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।"

অতঃপর মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেনঃ 'হে নবী (সঃ)! তোমার সম্প্রদায় যদি তোমাকে অবিশ্বাস করে এবং তোমার মর্যাদা না দেয় তবে এতে মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার কোনই কারণ নেই। এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। তোমার পূর্ববর্তী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদেরকেও তাদের সম্প্রদায় অবিশ্বাস করেছিল। কিন্তু তারা যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল তেমনই তোমাকেও ধৈর্যধারণ করতে হবে। ঐ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদের নাম হচ্ছেঃ হযরত নূহ (আঃ), হযরত

ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)। নবীদের (আঃ) বর্ণনায় তাঁদের নাম বিশিষ্টভাবে সূরায়ে আহ্যাবে ও সূরায়ে শূরায় উল্লিখিত আছে। আবার এও হতে পারে যে, اُولُو الْعُزْمِ مِنَ الرُّسُلِ वाরা সমন্ত নবীকেই বুঝানো হয়েছে, তখন مِنَ الرُّسُلِ -এর مَنَ الرُّسُلِ -এর জন্যে হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হ্যরত মাসরক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত আয়েশা (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) রোযাদার থাকতেন, অতঃপর ক্ষুধার্তই থাকতেন, আবার রোযা রাখতেন, অতপর ক্ষুধার্তই থাকতেন, পুনরায় রোযা রাখতেন এবং আবারও ক্ষুধার্ত রইতেন। অতঃপর বলতেনঃ "হে আয়েশা (রাঃ)! নিশ্চয়ই দুনিয়া মুহামাদ (সঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্যে মোটেই শোভনীয় নয়! হে আয়েশা (রাঃ)! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদের ধৈর্যের উপরই সভুষ্ট হন। (অর্থাৎ কষ্টে ও বিপদে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ ধৈর্যধারণ করলেও তিনি সভুষ্ট থাকেন)। ধৈর্য আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় এবং তিনি তাঁদের (আমার পূর্ববর্তী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদের) উপর যে বিপদ-আপদ ও কষ্ট পৌছিয়েছিলেন তা আমার উপরও না পৌছানো পর্যন্ত তিনি আমার প্রতি সভুষ্ট হবেন না। যেমন তিনি বলেছেনঃ

فَاصْبِرْ كُمَا صُبْرُ ٱولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرَّسْلِ

অর্থাৎ ''হে নবী (সঃ)! তুমি ধৈর্যধারণ কর যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।" সুতরাং (আমি যে কষ্টে পতিত হয়েছি এর উপর) আমি আমার সাধ্যমত ধৈর্যধারণ করবো যেমন তাঁরা ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং (আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে শক্তি পাবো এ আশাতে একথা বলছি, কেননা) আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (ধৈর্যধারণের) কোন শক্তি আমার নেই।" ১

প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! এদেরকে অবশ্যই শাস্তিতে জড়িয়ে ফেলা হবে, তুমি এজন্যে তাড়াতাড়ি করো না। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

অর্থাৎ "তুমি মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে এবং সম্পদের অধিকারীদেরকে ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে অল্প দিনের জন্যে অবকাশ দাও।"(৭৩ঃ ১১)

এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অন্য এক জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ "অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্যে।"(৮৬ঃ ১৭)

এরপর মহামহিমান্থিত আল্লাহ বলেনঃ 'যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যে, তারা যেন দিবসের এক দণ্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি।' যেমন অন্য এক আয়াতে রয়েছেঃ

অর্থাৎ "যেই দিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেই দিন তাদের মনে হবে যে, যেন তারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করেছে।"(৭৯ঃ ৪৬) আর এক জায়গায় রয়েছে ঃ

অর্থাৎ "যেই দিন তাদেরকে একত্রিত করা হবে সেই দিন তাদের মনে হবে যে, তারা যেন দিবসের এক দণ্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি।"(১০ ঃ ৪৫)

মহান আল্লাহর উক্তিঃ بُلُخُو (পৌঁছিয়ে দেয়া), এর দু'টি অর্থ হতে পারে। (এক) দুনিয়ায় অবস্থান শুধু আমার পক্ষ হতে আমার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে ছিল। (দুই) এই কুরআন শুধু পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে। এটা এক স্পষ্ট ঘোষণা।

প্রবল প্রতাপান্থিত আল্লাহর বাণীঃ 'সত্যত্যাগী সম্প্রদায় ব্যতীত কাউকেও ধ্বংস করা হবে না।' এটা মহামহিমান্থিত আল্লাহর ওয়াদা যে, যে ব্যক্তি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে, তিনি তাকেই শুধু ধ্বংস করবেন। তাকেই তিনি শাস্তি প্রদান করবেন, যে নিজেকে শাস্তির উপযুক্ত করে ফেলবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সূরা ঃ আহকাফ এর তাফসীর সমাপ্ত

## সূরা ঃ মুহাম্মাদ মাদানী

(আয়াত ঃ ৩৮, রুক্' ঃ ৪)

سُورَةٌ مُحَمَّدٍ مَدَنِيَّةٌ ' (ايَاتُهَا : ۳۸، وَكُوْعَاتُهَا : ٤)

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

- । যারা কৃষরী করে এবং অপরকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন।
- ২। যারা ঈমান আনে, সংকর্ম করে

  এবং মুহামাদ (সঃ)-এর প্রতি

  যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে

  বিশ্বাস করে, আর ওটাই

  তাদের প্রতিপালক হতে সত্য;

  তিনি তাদের মন্দ কর্মগুলো

  ক্ষমা করবেন এবং তাদের

  অবস্থা ভাল করবেন।
- এটা এই জন্যে যে, যারা
  কুফরী করে তারা মিথ্যার
  অনুসরণ করে এবং যারা ঈমান
  আনে তারা তাদের প্রতিপালক
  প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে।
  এই ভাবে আল্লাহ মানুষের
  জন্যে তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন
  করেন।

بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١- اللَّذِينَ كَفُرُوا وصَدُّوا عَنَ سَبِيْلِ اللَّهِ اصْلَ اعْمَالَهُمْ ٥

٢- وَالنَّذِينَ الْمَنُواْ وَعَسَمِ الْسُوا الصَّلِحْتِ وَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَسَّدٍ وَهُو الْحَقِّ مِنْ رَبِّهِمْ كُفْرُ عَنْهُمْ سِيَّاتِهِمْ وَاصْلُحَ بَالَهُمْ ٥

٣- ذلك بِأَنَّ الذِين كَفَرُوا اتبعوا البَّعوا الْعوا الْعوا الْعوا المُعوا المُعوا البَّعوا المُ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যারা নিজেরাও আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং অন্যদেরকেও আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের আমল নষ্ট করে দিয়েছেন এবং তাদের পুণ্যকর্ম বৃথা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

و قَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاء مُنْثُوراً

অর্থাৎ "আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করবো, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবো।" (২৫ঃ ২৩)

মহান আল্লাহ বলেন ঃ যারা ঈমান এনেছে আন্তরিকতার সাথে এবং দেহ দ্বারা শরীয়ত মুতাবেক আমল করেছে অর্থাৎ বাহির ও ভিতর উভয়কেই আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে এবং আল্লাহর ঐ অহীকেও মেনে নিয়েছে যা কর্তমানে বিদ্যমান শেষ নবী (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা আলার নিকট হতেই আগত এবং যা নিঃসন্দেহে সত্য। আল্লাহ তা আলা তাদের মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, নবী (সঃ)-এর নবী হওয়ার পর তাঁর উপর এবং কুরআন কারীমের উপরও ঈমান আনা অবশ্য কর্তব্য।

হাদীসে এসেছে যে, যে হাঁচি দাতার (اللهُ وَيَصُلُ عَلَى وَاللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى ال

৪। অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে; অতঃপর তখন হয় অনুকম্পা; নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাবে যতক্ষণ না যুদ্ধ ওর অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এটাই

٤- فَإِذَا لَقِيتُهُمُ النَّذِينَ كَفُرُوا فَصَدَّرَبُ الرِّقَابِ حَتَى إِذَا الْحُنتُ مُوهِمُ فَشَدُّوا الْوِثَاقَ فِاما مُنا بَعَدُ وَإِما فِذَاءً حَتَى تَضَعَ الْحَدْرُبُ أُوزَارُها ذَلِكَ বিধান। এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেন না।

 ৫। তিনি তাদেরকে সংপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের অবস্থা তাল করে দেন।

৬। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন।

৭। হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন।

৮। যারা কৃষরী করেছে তাদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন।

৯। এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। সূতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিক্ষল করে দিবেন। وَلُو يَشَاءُ اللّٰهِ لَا نَتَصَرَمِنَهُمْ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهِ لَا نَتَصَرَمِنَهُمْ وَلَا يَتَصَرَمِنَهُمْ وَلَا يَتَصَرَمِنَهُمْ وَلَا يَعْضُ مِنْ بِبِعَضٍ فَلَكُمْ بِبِعَضٍ وَالّٰذِينَ قَبِتُلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالّٰذِينَ قَبِتُلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَلَا يَضِلُ اعْمَالُهُمْ ٥

٥- سيهديهم ويصلح بالهم ٥

روه ووو وريدررير روو ٦- ويدخِلهم الجنة عرّفها لهم ٥

ره و و لامره وه وه رورسه تنصروا الله ينصركم ويثبِت

> رور رور اقدامكم ٥

ر ر ر ر ر رو د واضل اعمالهم ٥

٩- ذَلِكَ بِانْهُم كَرِهُوا مَا انْزَلَ

لاء مردر مرد مرود الله فاحبط اعمالهم ٥ ৭২৭

এখানে আ্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে যুদ্ধের নির্দেশাবলী জানিয়ে দিচ্ছেন।
তিনি তাদেরকৈ বলছেন ঃ যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা করবে
এবং হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়ে যাবে তখন তোমরা তাদের গর্দান উড়িয়ে দিবে
এবং তরবারী চালনা করে তাদের মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।
অতঃপর যখন দেখবে যে, শক্ররা পরাজিত হয়ে গেছে এবং তাদের বহু সংখ্যক
লোক নিহত হয়েছে তখন তোমরা অবশিষ্টদেরকে শক্তভাবে বন্দী করে ফেলবে।
অতঃপর যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে তখন তোমাদেরকে দু'টি জিনিসের কোন
একটি গ্রহণ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। হয় তোমরা অনুগ্রহ করে বিনা
মুক্তিপণে তাদেরকে ছেড়ে দিবে, অথবা মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দিবে।

বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, বদরের যুদ্ধের পর এ আয়াতটি নাযিল হয়। কেননা, বদরের যুদ্ধে শক্রদের অধিকাংশকে বন্দী করে তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ আদায় করা এবং তাদের খুব সংখ্যককে হত্যা করার কারণে মুসলমানদের তিরস্কার ও নিন্দে করা হয়েছিল। এ সময় আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন ঃ

অর্থাৎ "দেশে ব্যাপকভাবে শক্রকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্যে সংগত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চান পরকালের কল্যাণ; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছো তজ্জন্যে তোমাদের উপর মহাশান্তি আপতিত হতো।"(৮ঃ ৬৭-৬৮)

কোন কোন বিদ্বান ব্যক্তির উক্তি এই যে, বন্দী শক্রদেরকে অনুগ্রহ করে ছেড়ে দেয়া অথবা মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেয়ার অধিকার রহিত হয়ে গেছে। নিম্নের আয়াতটি হলো এটা রহিতকারী ঃ

ر مررر درروو و ووور ووور وورا و رروو رروو ووور وورا و وروو وورو و

অর্থাৎ "যখন মর্যাদা সম্পন্ন মাসগুলো অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর।"(৯ঃ ৫) কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বানের

উক্তি এই যে, এটা রহিত হয়নি। কেউ কেউ তো এখন বলেন যে, নেতার এ দু'টোর মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে এ বন্দীদেরকে অনুগ্রহ করে বিনা মুক্তিপণেই ছেড়ে দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে মুক্তিপণ আদায় করে ছাড়তে পারেন। কিন্তু অন্য কেউ বলেন যে. তাদেরকে হত্যা করে দেয়ার অধিকারও নেতার রয়েছে। এর দলীল এই যে, বদরের বন্দীদের মধ্যে নযর ইবনে হারিস এবং উকবা ইবনে আবি মুঈতকে রাসুলুল্লাহ (সঃ) হত্যা করিয়েছিলেন। আর এটাও এর দলীল যে, হযরত সুমামা ইবনে উসাল (রাঃ) যখন বন্দী অবস্থায় ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ "হে সুমামা (রাঃ)! তোমার এখন বক্তব্য কি আছে?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ "যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তবে একজন খুনীকেই হত্যা করবেন। আর যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করে আমাকে ছেড়ে দেন তবে একজন কৃতজ্ঞের উপরই অনুগ্রহ করবেন। যদি আপনি সম্পদের বিনিময়ে আমাকে মুক্তি দৈন তবে যা চাইবেন তাই পাবেন।" ইমাম শাফেয়ী (রঃ) চতুর্থ আর একটি অধিকারের কথা বলেছেন এবং তা হলো তাকে গোলাম বানিয়ে নেয়া। এই মাসআলাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জায়গা হলো ফুরূঈ' মাসআলার কিতাবগুলো। আর আমরাও আল্লাহর ফ্যল ও করমে কিতাবল আহকামে এর দলীলগুলো বর্ণনা করেছি।

মহাপ্রতাপান্থিত আল্লাহর উক্তিঃ 'যে পর্যন্ত না যুদ্ধ ওর অস্ত্র নামিয়ে ফেলে।' অর্থাৎ হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর উক্তিমতে যে পর্যন্ত না হযরত ঈসা (আঃ) অবতীর্ণ হন। সম্ভবতঃ হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর দৃষ্টি নিম্নের হাদীসের উপর রয়েছেঃ "আমার উন্মত সদা সত্যের সাথে জয়যুক্ত থাকবে, শেষ পর্যন্ত তাদের শেষ লোকটি দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।"

হ্যরত সালমা ইবনে নুফায়েল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আর্য করেনঃ "আমি ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছি, অস্ত্র-শস্ত্র রেখে দিয়েছি এবং যুদ্ধ ওর অস্ত্র-শস্ত্র নামিয়ে ফেলেছে। যুদ্ধ আর নেই।" তখন নবী (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "এখন যুদ্ধ এসে গেছে। আমার উন্মতের একটি দল সদা লোকদের উপর জয়্যুক্ত থাকবে। যাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা বক্র করে দিবেন তাদের বিরুদ্ধে ঐ দলটি যুদ্ধ করবে এবং তাদের হতে আল্লাহ তাদেরকে জীবিকা দান করবেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আদেশ এসে যাবে এবং তারা ঐ অবস্থাতেই থাকবে। মুমিনদের বাসভূমি সিরিয়ায়। ঘোড়ার কেশরে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে।"

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নাসাঈও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি ইমাম বাগাভী (রঃ) ও ইমাম হাফিয আবৃ ইয়ালা মুসিলীও (রঃ) আনয়ন করেছেন। যাঁরা এটাকে মানসূখ বা রহিত বলেন না, এ হাদীস তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করবে। এটা যেন শরীয়তের হুকুম হিসেবেই থাকবে যতদিন যুদ্ধ বাকী থাকবে। এ আয়াতটি নিম্নের আয়াতের অনুরূপঃ

رَرُ وَدُورُ رَا رَ رُورُ دُرُورُ رُورُ وَرُورُ وَدُورُ وَ وَفَيْ اللَّهِ وَقَالِلُهِ مِنْ كُلَّهِ لِلَّهِ مِن

অর্থাৎ "তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতদিন পর্যন্ত হাঙ্গামা বাকী থাকে এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্যে না হয়।"(৮ঃ ৩৯)

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, যুদ্ধের অস্ত্র রেখে দেয়ার অর্থ হলো শিরক বাকী না থাকা। আর কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা মুশরিকদের শিরক হতে তাওবা করা বুঝানো হয়েছে। একথাও বলা হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হলোঃ যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের চেষ্টা-যত্ন আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করে।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শান্তি দিতে পারতেন। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে নিজের নিকট হতে আযাব পাঠিয়েই তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। এ জন্যেই তিনি জিহাদের আহকাম জারী করেছেন। সূরায়ে আলে-ইমরান এবং সূরায়ে বারাআতের মধ্যেও এ বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। সূরায়ে আলে-ইমরান আছেঃ

رور وور مدرووو ورسرس مدر الموسد ورور ووروور ووررور مرور مرور مرور و ووررور مرور مرور

অর্থাৎ "তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যখন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনো জানেন না?"(৩ঃ ১৪২) সূরায়ে বারাআতে আছেঃ

বিজয়ী করবেন ও মুমিনদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন। আর তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"(৯ঃ ১৪)

যেহেতু এটাও ছিল যে, জিহাদে মুমিনও শহীদ হয় সেই হেতু আল্লাহ তা আলা বলেনঃ যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেন না। বরং তাদেরকে তিনি খুব বেশী বেশী করে পুণ্য দান করেন। কেউ কেউ তো কিয়ামত পর্যন্ত পুণ্য লাভ করতে থাকে।

হযরত কায়েস আল জুযামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "শহীদকে ছয়টি ইনআ'ম দেয়া হয়। (এক) তার রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়া মাত্রই তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (দুই) তাকে তার জান্নাতের স্থান দেখানো হয়। (তিন) সুন্দরী, বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা হুরদের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। (চার) সে ভীতি-বিহ্বলতা হতে নিরাপত্তা লাভ করে। (পাঁচ) তাকে কবরের শাস্তি হতে বাঁচিয়ে নেয়া হয়। (ছয়) তাকে ঈমানের অলংকার দ্বারা ভূষিত করা হয়।"

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, তার মাথার উপর সম্মানের মুকুট পরানো হবে যাতে মণি-মুক্তা বসানো থাকবে, যার একটি ইয়াকৃত ও মুক্তা সারা দুনিয়া এবং ওর সমুদয় জিনিস হতে মূল্যবান হবে। সে বাহাত্তরটি আয়ত নয়না হূর লাভ করবে। আর সে তার বংশের সত্তরজন লোকের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি লাভ করবে এবং তার সুপারিশ কবৃল করা হবে।

হযরত আবৃ কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''ঋণ ছাড়া শহীদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।''<sup>৩</sup>

শহীদদের মর্যাদা সম্বলিত আরো বহু হাদীস রয়েছে।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তিনি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

অর্থাৎ "যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের ঈমানের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করবেন, যেগুলো হবে সুখময় এবং যেগুলোর পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে।" (১০ ঃ ৯)

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ আল্লাহ তাদের অবস্থা ভাল ও সুন্দর করবেন।
তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জানাতে যার কথা তিনি তাদেরকে
জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ জানাতবাসী প্রত্যেকটি লোক নিজের ঘর ও জায়গা
এমনভাবে চিনতে পারবে যেমনভাবে দুনিয়ায় নিজের বাড়ী ও জায়গা চিনতো।
কাউকেও জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না। তাদের মনে হবে যে, পূর্ব হতেই
যেন তারা সেখানে অবস্থান করছে।

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, দুনিয়ায় মানুষের সাথে তার আমলের যে রক্ষক ফেরেশতা রয়েছেন তিনিই তার আগে আগে চলবেন। যখন ঐ জান্নাতবাসী তার জায়গায় পৌঁছে যাবে তখন সে নিজেই চিনে নিয়ে বলবেঃ "এটাই আমার জায়গা।" অতঃপর যখন সে নিজের জায়গায় চলাফেরা করতে শুরু করবে এবং এদিক ওদিক ঘুরতে থাকবে তখন ঐ রক্ষক ফেরেশতা সেখান হতে সরে পড়বেন এবং সে তখন নিজের ভোগ্যবস্তু উপভোগে মগু হয়ে পড়বে।

হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''যখন মুমিনরা জাহান্নাম হতে মুক্তি পেয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত এক সেতুর উপর আটক করা হবে এবং দুনিয়ায় তারা একে অপরের উপর যে যুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ নিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর যখন তারা সম্পূর্ণরূপে পাক সাফ হয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। আল্লাহর শপথ! যেমন তোমাদের প্রত্যেকেই তার এই পার্থিব ঘরের পথ চিনতে পারে তার চেয়ে বেশী তারা জান্নাতে তাদের ঘর ও স্থান চিনতে পারবে।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'হে মুমিনরা! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করি, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন।' যেমন মহামহিমানিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

///دورش لأوردتادوور ولينصرن الله من ينصره ـ

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ ''অবশ্যই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করবেন যে তাঁকে সাহায্য করবে।"(২২ঃ ৪০) কেননা, যেমন আমল হয় তেমনই প্রতিদান দেয়া হয়। আর আল্লাহ এরূপ লোকের অবস্থানও দৃঢ় করে থাকেন। যেমন হাদীসে এসেছেঃ "যে ব্যক্তি কোন সমাটের কাছে কোন ব্যক্তির এমন কোন প্রয়োজনের কথা পৌঁছিয়ে দেয় যা ঐ ব্যক্তি নিজে পৌঁছাতে সক্ষম নয়, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের উপর ঐ ব্যক্তির পদদ্বয়কে দৃঢ় করবেন।"

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ যারা কুফরী করেছে তাদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ। অর্থাৎ মুমিনদের বিপরীত অবস্থা হবে কাফিরদের। সেখানে তাদের পদশ্বলন ঘটবে। হাদীসে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''দীনার, দিরহাম ও কাপড়ের দাসেরা ধ্বংস হয়ে গেছে। সে যদি রুগু হয়ে পড়ে তবে আল্লাহ যেন তাকে রোগমুক্ত না করেন।"

আল্লাহ তা'আলা তাদের আমল ব্যর্থ করে দিবেন। কেননা, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তারা অপছন্দ করে। না তারা এর সম্মান করে, না এটা মানার তাদের ইচ্ছা আছে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিক্ষল করে দিবেন।

১০। তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্বতীদের পরিণাম হয়েছিল? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং কাফিরদের জন্যে রয়েছে অনুরপ পরিণাম।

১১। এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই।

১২। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার নিম্নদেশে

নদী প্রবাহিত; কিন্তু যারা
কুফরী করে, ভোগ-বিলাসে
লিপ্ত থাকে এবং জন্তুজানোয়ারের মত উদর-পূর্তি
করে, তাদের নিবাস জাহারাম।
১৩। তারা তোমার যে জনপদ
হতে তোমাকে বিতাড়িত
করেছে তা অপেক্ষা অতি
শক্তিশালী কত জনপদ ছিল;
আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি
এবং তাদেরকে সাহায্য করার
কেউ ছিল না।

مِن تَحْتِهَا الْانَهْرُ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ يَتُمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُّ الْانْعَامُ وَالْنَارُ مُثُونًى لَهُمْ ٥ الْانْعَامُ وَالْنَارُ مُثُونًى لَهُمْ ٥ ١٣ - وَكَارِينْ مِنْ قَرِيةٍ هِي اَشُدُّ وَسَالِ مِن قَرِيتِكُ الْتِي اخْرِجَتَكَ قوة مِن قَرِيتِكُ الْتِي اخْرِجِتَكَ

> رورد، وورز را روو اهلکنهم فلا ناصِر لهم o

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যারা আল্লাহর শরীক স্থাপন করে এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-কে অবিশ্বাস করে তারা কি ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেনি? করলে তারা জানতে পারতো এবং স্বচক্ষে দেখে নিতো যে, তাদের পূর্বে যারা তাদের মত ছিল তাদের পরিণাম হয়েছিল খুবই মারাত্মক। তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে শুধু মুসলমান ও মুমিনরাই পরিত্রাণ পেয়েছিল। কাফিরদের জন্যে এরপই শাস্তি এসে থাকে।

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ 'এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক এবং কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই।' এ জন্যেই উহুদের যুদ্ধের দিন মুশরিকদের সরদার আবৃ সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব যখন গর্বভরে নবী (সঃ) ও তাঁর দু'জন খলীফা (রাঃ) সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলো, কিন্তু কোন উত্তর পায়নি তখন বলেছিলোঃ "এরা সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে।" তখন হয়রত উমার ইবনে খাতাব (রাঃ) জবাব দিলেনঃ "হে আল্লাহর শক্র! তুমি মিথ্যা বললে। যাঁদের বেঁচে থাকা তোমার দেহে কাঁটার মত বিঁধছে তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছেন।" আবৃ সুফিয়ান (রাঃ) তখন বললোঃ "জেনে রেখোঁ যে, এটা বদরের প্রতিশোধের দিন। আর যুদ্ধ তো বালতির মত (কখনো এই হাতে এবং কখনো এ হাতে)। তোমরা তোমাদের নিহতদের মধ্যে কতকগুলোকে নাক, কান ইত্যাদি কর্তিত অবস্থায় পাবে। আমি এরূপ করার হুকুম জারী করিনি, তবে

এতে আমি অসন্তুষ্ট নই।'' অতঃপর সে গর্ববোধক কবিতা পাঠ করতে শুরু করে। সে বলেঃ أَعْلَى هُبِلُ اعْلَى هُبِلُ (অর্থাৎ ''আমাদের 'হুবুল' দেবতা সমুনুত হোক।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে (রাঃ) বলেনঃ "তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন?" তাঁরা তখন বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা কি বলবো?" তিনি জবাবে বললেনঃ "তোমরা বল اللهُ اُعْلَى وَاجُلُّ عَلَى وَاجْلُ عَلَى وَاجْلُ عَلَى وَاجْلُ عَلَى وَاجْلُ عَلَى وَالْحَالَ عَلَى وَالْحَلَى وَالْحَالَ عَلَى وَالْحَالَ عَلَى وَالْحَلَى وَالْحَلْقُ عَلَى وَالْحَلْقُ وَالْحَلْمَ وَالْحَلْمَ عَلَى وَالْحَلْمَ عَلَى وَالْحَلْمَ عَلَى وَالْحَلْمَ عَلَى وَالْحَلْمَ عَلَى وَالْحَلْمُ وَالْحَلْمُ وَالْحَلْمَ عَلَى وَالْحَلْمُ عَلَى وَالْحَلْمُ عَلَى وَالْحَلْمَ عَلَى وَالْحَلْمُ وَا অর্থাৎ ''আমাদের উয্যা (দেবতা) রয়েছে এবং তোমাদের উয্যা عُزَى لَكُمْ নেই।" রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর ফরমান অনুযায়ী সাহাবীগণ (রাঃ)-এর জবাবে বলেনঃ ر الاوردر ر ر ر در ر رور الله مولانا ولا مولا لكم-

অর্থাৎ ''আল্লাহ আমাদের অভিভাবক এবং তোমাদের কোন অভিভাবক নেই।"

মহামহিমান্তিত আল্লাহ খবর দিচ্ছেন যে, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করবে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে ও ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য শুধু পানাহার ও পেট পুরণ করা। তারা জন্তু-জানোয়ারের মত উদর-পূর্তি করে। অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ার যেমন মুখের সামনে যা পায় তা-ই খায়, অনুরূপভাবে এ লোকগুলোও হারাম হালালের কোন ধার ধারে না। পেট পূর্ণ হলেই হলো। তাদের জীবনের উদ্দেশ্য শুধু এটাই। তাদের নিবাস হলো জাহান্নাম। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, মু'মিন খায় একটি পাকস্থলীতে এবং কাফির খায় সাতটি পাকস্থলীতে। তাই তাদের কুফরীর প্রতিফল হিসেবে তাদের বাসস্থান হবে জাহানুম।

এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ মক্কার কাফিরদেরকে ধমকের সূরে বলছেন যে, তারা তাঁর নবী (সঃ)-কে তাঁর যে জনপদ হতে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল, ওগুলোর অধিবাসীদেরকে আল্লাহ তা আলা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। কেননা, এদের মত তারাও তাঁর নবীদেরকে (আঃ) অবিশ্বাস করেছিল এবং তাঁর আদেশ নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। সুতরাং এরা যে আল্লাহর প্রিয় রাসূল (সঃ)-কে অবিশ্বাস করছে এবং তাঁকে বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট দিচ্ছে, এদের পরিণাম কি হতে পারে? এই নবী (সঃ) তো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী! এটা স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে যে, এই বিশ্বশান্তির দূত (সঃ)-এর কল্যাণময় অস্তিত্বের কারণে পার্থিব শাস্তি হয় তো এদের উপর আসবে না, কিন্তু পারলৌকিক ভীষণ শাস্তি হতে এরা কোনক্রমেই রক্ষা পেতে পারে না।

যখন মক্কাবাসী রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি হতে বিতাড়িত করে এবং তিনি গুহায় এসে আত্মগোপন করেন, ঐ সময় তিনি মক্কার দিকে মুখ করে বলেনঃ "হে মক্কা! তুমি সমস্ত শহর হতে আল্লাহ তা আলার নিকট অত্যধিক প্রিয় এবং অনুরূপভাবে আমার নিকটও তুমি সমস্ত শহর হতে অত্যন্ত প্রিয়। যদি মুশরিকরা আমাকে তোমার মধ্য হতে বের করে না দিতো তবে আমি কখনো তোমার মধ্য হতে বের হতাম না।" সুতরাং যারা সীমালংঘনকারী, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সীমালংঘনকারী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর সীমালংঘন করে, অথবা নিজের হন্তা ছাড়া অন্যকে হত্যা করে কিংবা অজ্ঞতা যুগের গোঁড়ামির উপর থেকে হত্যাকার্য চালিয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা আলা স্বীয় নবী (সঃ)-এর উপর ... وَكُانِيْنَ مِّنْ قَرْدَةٍ ... وَكَانِيْنَ مِّنْ قَرْدَةٍ ...

১৪। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালক প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার ন্যায় যার নিকট নিজের মন্দ কর্মগুলো শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যারা নিজ খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে?

১৫। মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্তঃ ওতে আছে নিৰ্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেখানে তাদের জন্যে থাকবে বিবিধ ফলমূল তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাদের ন্যায় যারা ۱- اَفَمَنُ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنَ رَبِهٌ كُمَنَ زَيِّنَ لَهُ سُوَءً عَمَلِهِ وَاتَّبُعُوا اَهُواءَهُمْ ٥

١٥- مَثُلُ الْجَنَّةِ الْتِي وَعِدَ الْمَتَقُونُ فِيهَا انْهُرُ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ السِنِ وَانْهُر مِنْ لَبَنْ لَمْ عَيْرِ السِنِ وَانْهُر مِنْ لَبَنْ لَمْ يَتَغَيْرُ طَعْمَهُ وَانْهُر مِنْ خَمْرِ لَذَةً لِلشَّرِبِينَ وَانْهُر مِنْ عَسْلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهِ الْهَا مِنْ كُلِّ الشَّمْرُتِ وَمُغْفِرةً مِنْ رَبِهِمْ كَمَنْ জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়িভূড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে?

هُو خَالِدٌ فِي النَّارِ وَ سَقَوْا هُو خَالِدٌ فِي النَّارِ وَ سَقَوْا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّع امْعاءهم

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনে বিশ্বাসের সোপান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যে অন্তর্চক্ষু লাভ করেছে, যার মধ্যে বিশুদ্ধ প্রকৃতির সাথে সাথে হিদায়াত ও ইলমও রয়েছে সেই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির সমান যে দুষ্কর্মকে সৎকর্ম মনে করে নিয়েছে এবং নিজের কু-প্রবৃত্তির পিছনে পড়ে রয়েছে? এই দুই ব্যক্তি কখনো সমান হতে পারে না। আল্লাহ পাকের এ উক্তিটি তার নিম্নের উক্তিগুলোর মতইঃ

অর্থাৎ "(হে নবী সঃ)! তোমার উপর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে এটাকে যে সত্য বলে জানে সে কি অন্ধের মত?"(১৩ঃ ১৯) অর্থাৎ সে ও অন্ধ কখনো সমান হতে পারে না। আর এক জায়গায় আছেঃ

كُرُورُ وَكُرُورُ وَكُرُورُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَكُرُورُ وَكُرُورُ وَكُرُورُ وَكُرُورُ وَكُرُورُ وَلَا يَعْتُمُ الْفَالِزُونَ وَالْمُحْدُ الْفَالِزُونَ وَالْمُحْدُ الْفَالِزُونَ وَالْمُحْدُ الْفَالِزُونَ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْدِينَ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعِدُونَ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعِدُونَ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْدِينَا وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْدُونَ والْمُعْدُونَ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْمُونَ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْمِونُ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْدُونَ وَالْمُعْمِونُ وَالْمُعِ

অর্থাৎ ''জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।''(৫৯ঃ ২০)

এরপর মহান আল্লাহ জান্নাতের গুণাবলী বর্ণনা করছেন যে, তাতে পানির প্রস্রবণ রয়েছে, যা কখনো নষ্ট হয় না এবং তাতে কোন পরিবর্তনও আসে না। এ পানি কখনো পচে দুর্গন্ধময় হয় না। এটা অত্যন্ত নির্মল পানি। মুক্তার মত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। এতে কোন খড়কুটা পড়ে না।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, জান্নাতী নদীগুলো মেশক বা মৃগনাভির পাহাড় হতে প্রবাহিত হয়। জান্নাতে পানি ছাড়া দুধের নহরও রয়েছে, যার স্বাদ কখনো পরিবর্তন হয় না। খুবই সাদা ও খুবই মিষ্ট। অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটি মারফ্' হাদীসে আছে যে, এটা জন্তুর স্তনের দুধ নয়, বরং কুদরতী দুধ। আর তাতে রয়েছে সুস্বাদু সুরার নহর। এটা পানে মনে তৃপ্তি আসে এবং মন্তিষ্ক ঠাগু হয়। এ সুরা দুর্গন্ধময়ও নয় এবং তিক্তও নয়। এটা দেখতেও খারাপ নয়। বরং দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। এটা পানেও সুস্বাদু এবং অতি সুগন্ধময়। এটা পানে

জ্ঞানও লোপ পাবে না এবং মস্তিষ্ক বিকৃতও হবে না। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ

অর্থাৎ "তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং তাতে তারা মাতালও হবে না।"(৩৭ ঃ ৪৭) আর এক জায়গায় বলেনঃ

অর্থাৎ "সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞান হারাও হবে না।"(৫৬ঃ ১৯) আরো বলেনঃ

অর্থাৎ "শুদ্র উজ্জ্বল যা হবে পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু ।"(৩৭ঃ ৪৬) মারফূ' হাদীসে এসেছে যে, ঐ সুরা মানুষের হাতের নিংড়ানো নির্যাস নয়, বরং ওটা আল্লাহর হুকুমে তৈরী। ওটা সুস্বাদু ও সুদৃশ্য।

আর জান্নাতে আছে পরিশোধিত মধুর নহর, যা সুগন্ধময় ও অতি সুস্বাদু। মারফৃ' হাদীসে এসেছে যে, এটা মধুমক্ষিকার পেট হতে বহির্ভূত নয়।

হযরত হাকীম ইবনে মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "জান্নাতে দুধ, পানি, মধু ও সুরার সমুদ্র রয়েছে। এগুলো হতে এসবের নহর ও ঝরণা প্রবাহিত হয়।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এই নহরগুলো জান্নাতে আদন হতে বের হয়, তারপর একটি হাউয়ে আসে এবং সেখান হতে অন্যান্য নহরগুলোর মাধ্যমে সমস্ত জান্নাতে যায়।"

সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ "তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করলে ফিরদাউস জান্নাতের জন্যে প্রার্থনা করো। এটা সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। ওটা হতেই জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং ওর উপর রহমানের (আল্লাহর) আরশ রয়েছে।"

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

হযরত লাকীত ইবনে আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রতিনিধি হিসেবে রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! জানাতে কি রয়েছে?" উত্তরে রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "জানাতে আছে পরিষ্কার ও পরিশোধিত মধুর নহর, শিরঃপীড়া হবে না ও জ্ঞান লোপ পাবে না এমন সুরার নহর, অপরিবর্তনীয় স্বাদ বিশিষ্ট দুধের নহর, নির্মল পানির নহর, বিবিধ ফলমূল এবং পবিত্র সহধর্মিণী।" হযরত লাকীত ইবনে আমির পুনরায় জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সেখানে আমাদের জন্যে কি সতী স্ত্রীরা রয়েছে?" জবাবে তিনি বলেনঃ "সং পুরুষরা সতী নারী লাভ করবে। দুনিয়ার উপভোগের মত সেখানে তারা তাদেরকে উপভোগ করবে, তবে সেখানে ছেলে মেয়ে জন্মগ্রহণ করবে না।"

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেনঃ "তোমরা হয়তো ধারণা করছো যে, জানাতের নহরগুলো পৃথিবীর নহরের মত খননকৃত যমীনে বা গর্তে প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু তা নয়। আল্লাহর কসম! ওগুলো পরিষ্কার সমতল ভূমির উপর প্রবাহিত হচ্ছে। ওগুলোর ধারে ধারে মণি-মুক্তার তাঁবু রয়েছে এবং ওর মাটি হলো খাঁটি মুগনাভি।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ সেখানে তাদের জন্যে থাকবে বিবিধ ফলমূল। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

অর্থাৎ "সেখানে তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সর্বপ্রকারের ফলের জন্যে ফরমায়েশ করবে।"(৪৪ঃ ৫৫) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

অর্থাৎ "উভয় উদ্যানে (জান্নাতে) রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার।" (৫৫ঃ ৫২)

এসব নিয়ামতের সাথে সাথে এটা কত বড় নিয়ামত যে, তাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্যে তাঁর ক্ষমাকে বৈধ করেছেন। এখন তাদের কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই। জান্নাতের এই ধুমধাম ও নিয়ামতরাশির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা

এ হাদীসটি হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা আবৃ বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবিদ দুনিয়া (রঃ) বর্ণনা করেছেন। আবৃ বকর ইবনে মিরদুওয়াইও (রঃ) এটা মারফু' রূপে বর্ণনা করেছেন।

করছেন যে, তাদেরকে জাহান্নামে ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে। পানি তাদের পেটের মধ্যে যাওয়া মাত্রই তাদের নাড়িভূড়ি ছিন্ন-বিছিন্ন করে দিবে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন! এই জাহান্নামীরা এবং ঐ জান্নাতীরা কি কখনো সমান হতে পারে? কখনো নয়। কোথায় জান্নাতী আর কোথায় জাহান্নামী! কোথায় নিয়ামত এবং কোথায় যহ্মত!

১৬। তাদের মধ্যে কতক তোমার কথা শ্রবণ করে, অতঃপর তোমার নিকট হতে বের হয়ে যারা জ্ঞানবান তাদেরকে বলেঃ এই মাত্র সে কি বললো? এদের অন্তরের উপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল খুশীরই অনুসরণ করে।

১৭। যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুন্তাকী হবার শক্তি দান করেন।

১৮। তারা কি শুধু এই জন্যে অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে! কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে!

۱۹- وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَوَوَ مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِللَّذِينَ اوتوا الْعِلْمُ مَا ذَا قَالُ انِفًا أُولِئِكَ الَّذِينَ طَبْعَ اللَّهُ عَلَى قَلُوبِهِمْ وَاتّبعوا اهوا عهم ٥ عَلَى قَلُوبِهِمْ وَاتّبعوا اهوا عهم ٥ على قلوبِهِمْ وَاتّبعوا اهوا عهم ٥ على قلوبِهمْ واتّبعوا الهوا عهم هدى

۱۸- فَهُلَ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ الْمَاعَةَ الْمَاعَةَ الْمَاعَةَ الْمَاعَةَ الْمَاعَةَ الْمَاعَةَ الْمَ الْمَاعِقَةَ الْمَاعِقَةَ الْمَاعِقَةَ الْمَاعِقَةَ الْمَاعِقَةَ الْمَاعِقَةَ الْمُعَاءَ اللّهِ الْمَاعِقَةُ الْمَاعِقَةُ الْمَاعِقَةُ الْمَاطُهَا فَانَى لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ الْمَاعِقَةُ الْمَاعِقُةُ الْمَاعِقَةُ الْمَاعِقَةُ الْمَاعِقَةُ الْمَاعِقَةُ الْمَاعِقَةُ الْمَاعِقَةُ الْمَاعِقُةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِقَةُ الْمَاعِقَةُ الْمَاعِقَةُ الْمَاعِقَةُ الْمَاعِقُةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِقُةُ الْمَاعِقُةُ الْمَاعِقُةُ الْمَاعِقُةُ الْمَاعِقُةُ الْمَاعِقُةُ الْمَاعِقُةُ الْمَاعِقُةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِقُونُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلْمُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلْمُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلُولُولُونُ الْمَاعِلَةُ الْم

د ۱ و و ذکرهم ٥

7917779116

واتهم تقوهم 🔿

১৯। সুতরাং জেনে রেখো, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মুমিন নর-নারীদের ক্রুটির জন্যে। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। ۱۹ - فَاعَلُمْ اَنَهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের মেধাহীনতা, অজ্ঞতা এবং নির্বৃদ্ধিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা মজলিসে বসে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর কালাম শ্রবণ করা সত্ত্বেও তারা কিছুই বুঝে না। মজলিস শেষে জ্ঞানী সাহাবীদেরকে (রাঃ) তারা জিজ্ঞেস করেঃ "এই মাত্র তিনি কি বললেন?" মহান আল্লাহ বলেন যে, এরা হচ্ছে ওরাই যাদের অন্তর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন। এরা নিজেদের কু-প্রবৃত্তির পিছনে পড়ে রয়েছে। এদের সঠিক বোধশক্তি এবং সৎ উদ্দেশ্যই নেই।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে আল্লাহভীরু হবার তাওফীক দান করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ কিয়ামতের লক্ষণ তো এসেই পড়েছে। অর্থাৎ কিয়ামত যে নিকটবর্তী হয়ে গেছে এর বহু লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় আছেঃ

۱ ر روي مر هم مود ۱ مرد الرفت الازفة . هذا نذِير مِن النذر الأولى ـ ازِفتِ الازِفة .

অর্থাৎ "এটা প্রথম ভয় প্রদর্শকদের মধ্য হতে একজন ভয় প্রদর্শক এবং নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাপারটি নিকটবর্তী হয়েছে।"(৫৩ঃ ৫৬) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ

ورر من روروس و ررو اقتربتِ الساعة وانشق القمر -

অর্থাৎ ''কিয়ামত আসনু, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।''(৫৪ঃ ১) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আরো বলেনঃ

۱ / روو سا ۱۰ / ۱۹۱۰ ۱۹۹۶ اتى امر الله فلا تستعجلوه ـ

অর্থাৎ ''আল্লাহর আদেশ আসবেই, সুতরাং ওটা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না।'' (১৬ঃ ১) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ঃ

وررر سر وودرود و ردر هر وودرور القرور و روز مردر ما و ودر و روز را ما و ما و في غفلة معرضون .

অর্থাৎ ''মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসনু, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।''(২১ঃ ১)

সুতরাং রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর দুনিয়ায় রাস্লরূপে আগমন হচ্ছে কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন। কেননা, তিনি রাস্লদেরকে সমাপ্তকারী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বারা দ্বীনকে পূর্ণ করেছেন এবং স্বীয় মাখলুকের উপর স্বীয় হজ্জত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। রাস্লুল্লাহ (সঃ) কিয়ামতের শর্তগুলো এবং নিদর্শনগুলো এমনভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন য়ে, তাঁর পূর্বে কোন নবী এতো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেননি। যেমন স্ব-স্ব স্থানে এগুলো বর্ণিত হয়েছে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আগমন কিয়ামতের শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্যেই নবী (সঃ)-এর নাম হাদীসে এরপ এসেছেঃ نَبِيُّ النَّرْيَةُ অর্থাৎ তিনি তাওবার নবী, مَبِيُّ النَّرْيَةُ অর্থাৎ লোকদেরকে তার পায়ের উপর একত্রিত করা হবে, نَبِيُّ الْعَاقِبِ অর্থাৎ তার পরে আর কোন নবী আসবেন না।

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় মধ্যমা অঙ্গুলি এবং ওর পার্শ্বের অঙ্গুলির প্রতি ইশারা করে বলেনঃ ''আমি এবং কিয়ামত এই অঙ্গুলিদ্বয়ের মত (অর্থাৎ এব্ধপ কাছাকাছি)।"<sup>১</sup>

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে! অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর উপদেশ ও শিক্ষাগ্রহণ বৃথা। যেমন আল্লাহ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ

رور سرار وو و ر ورريل رو رود يُومِنندٍ يتذكّر الإنسان وأنّى له الدِّكري ـ

অর্থাৎ "সেই দিন মানুষ উপদেশ গ্রহণ করবে, কিন্তু তখন তার জন্যে উপদেশ গ্রহণের সময় কোথায়?" (৮৯ঃ ২৩) অর্থাৎ এই দিনের উপদেশ গ্রহণে কোনই লাভ নেই। আর এক জায়গায় আছে ঃ

ر روه ۱۷۷ مرز رو ۵ روو ۵ روو و گرانده. وقالوا امناربه وانی لهم التناوش مِن مکان بعیدٍ ـ

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ "তারা ঐ সময় বলবেঃ আমরা এই কুরআনের উপর ঈমান আনলাম, কিন্তু এই দূরবর্তী স্থান হতে এই ক্ষমতা লাভ কি করে হতে পারে?" (৩৪ঃ ৫২) অর্থাৎ ঐ সময় তাদের ঈমান আনয়ন লাভজনক নয়।

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলাই সত্য মা'বৃদ। তিনি ছাড়া কোনই মা'বৃদ নেই। একথা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতপক্ষে স্বীয় একত্ববাদের সংবাদ দিয়েছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (সঃ)-কে এটা জানার নির্দেশ দিচ্ছেন। এ জন্যেই এর উপর সংযোগ স্থাপন করে বলেনঃ 'তুমি তোমার ও মুমিন নর-নারীদের ক্রটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর।' সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ

اللهم اغْفِرلِی خَطِینَتِی وَجَهْلِی وَاسْرَافِی فِی اَمْرِی وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّیَ راوت و دُرِی مُرْلِی هُزَلِی وَجِدِی وَخَطَئِی وَ عَمْدِی وَکُلُّ ذَالِكَ عِنْدِی ۔ اللّهم اغْفِرلِی هَزَلِی وَجِدِی وَخَطَئِی وَ عَمْدِی وَکُلُّ ذَالِكَ عِنْدِی ۔

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমার পাপ, আমার অজ্ঞতা, আমার কাজে আমার সীমালংঘন বা বাড়াবাড়ি, প্রত্যেক ঐ জিনিস যা আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন, এগুলো আপনি ক্ষমা করে দিন! হে আল্লাহ! আপনি আমার অনিচ্ছাকৃত পাপ, ইচ্ছাকৃত পাপ, আমার দোষ-ক্রটি এবং আমার কামনা-বাসনা ক্ষমা করে দিন! এগুলো সবই আমার মধ্যে রয়েছে।"

সহীহ হাদীসে আরো রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামায শেষে বলতেনঃ

اللهم اغفرلي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما اسرفت وما اللهم اغفرلي ما قدمت وما السرفت وما اسرت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مِنِي انت إلهي لا إله إلا انت ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি যেসব গুনাহ পূর্বে করেছি, পরে করেছি, গোপনে করেছি, প্রকাশ্যে করেছি, যা কিছু বাড়াবাড়ি করেছি এবং যা আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন, সবই মাফ করে দিন! আপনিই আমার মা'বৃদ, আপনি ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই।"

অন্য সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হে জনমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যহ সত্তর বারেরও বেশী তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারখাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একদা) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করি এবং তাঁর সাথে তাঁর খাদ্য হতে ভক্ষণ করি। তারপর আমি বলিঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তোমাকেও মাফ করুন।" আমি বললামঃ আমি কি আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবোঃ তিনি উত্তরে বললেনঃ "হাঁা, এবং তোমার নিজের জন্যেও করবে।" অতঃপর তিনি উত্তরে বললেনঃ "হাঁা, এবং তোমার নিজের জন্যেও করবে।" অতঃপর তিনি তাঁর ডান ও বাম ক্ষমের প্রতি লক্ষ্য করলাম, তখন দেখি যে, একটা জায়গা একটু উঁচু হয়ে রয়েছে, যেন ওটা তিল বা আঁচিল।"

হযরত আবৃ বকর সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা الله الله الله و لا الله الله و ا

অন্য একটি আসারে আছে যে, শয়তান বলেঃ "হে আল্লাহ! আপনার সন্মান ও মর্যাদার শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত কারো দেহে তার আত্মা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে বিভ্রান্ত করতে থাকবো।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ''আমিও আমার ইয্যত ও জালালের শপথ করে বলছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে ক্ষমা করতে থাকবো।" ফ্যীলত সম্বলিত আরো বহু হাদীস রয়েছে।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 'আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।' যেমন অন্য আয়াতে আ্ল্লাহ পাকৃ বলেনঃ

অর্থাৎ "আল্লাহ তিনিই যিনি রাত্রে তোমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দেন এবং দিনে তোমরা যা কিছু কর তা তিনি জানেন।"(৬ঃ ৬০) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম তিরমিয়ী (রঃ)-এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি আবু ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

وَمَا مِنْ دَابَةً فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقَهَا وَيَعَلَم مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتُودُعَهَا وَمُسْتُودُعُهَا وَمُسْتُودُ وَمُسْتُونُ وَمُسْتُودُ وَمُسْتُولُونُ وَمُسْتُولُونُ وَمُسْتُودُ وَمُسْتُولُونُ وَمُسْتُودُ وَمُسْتُولُونُ وَمُسْتُودُ وَمُسْتُودُ وَمُسْتُودُ وَمُسْتُونُ وَمُسْتُودُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُعُلِقُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ والْمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالِنُ وَمُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَمُنْ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَالْمُونُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُونُ وَالِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ لِلْمُ اللَّالِمُ وَالْمُعُالِقُولُ وَالْمُعُلِمُ مُنْ مُنْفُلُولُ وَالِ

অর্থাৎ "ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সবারই জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই; তিনি ওদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে।"(১১ঃ ৬) ইবনে জুরায়েজ (রঃ)-এর উক্তি এটাই এবং ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা দুনিয়ার গতিবিধি এবং আখিরাতের অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে।

সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় তোমাদের গতিবিধি এবং কবরে তোমাদের অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। তবে প্রথম উক্তিটিই বেশী উত্তম ও প্রকাশমান। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

২০। মুমিনরা বলেঃ একটি স্রা
অবতীর্ণ হয় না কেন?
অতঃপর যদি সুস্পষ্ট মর্ম
বিশিষ্ট কোন স্রা অবতীর্ণ হয়
এবং তাতে জিহাদের কোন
নির্দেশ থাকে তবে তুমি দেখবে
যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে
তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের
মত তোমার দিক তাকাচ্ছে।
শোচনীয় পরিণাম ওদের.

২১। আনুগত্য ও ন্যায়সঙ্গত বাক্য ওদের জন্যে উত্তম ছিল; সুতরাং জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করতো তবে তাদের জন্যে এটা মঙ্গলজনক হতো। ٢٠- ويقور الذين امنوا لولا ورود وروي الزلت سورة فإذا انزلت سورة فإذا انزلت سورة فرد وروي محكمة وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مسرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولي لهم ٥٠ عليه من الموت فاولي لهم ٥٠ عليه من الموت فاولي لهم ٥٠ عن ما عد وقول معروف فإذا عن مروي الموت فارد المعروف فإذا عن مروي الموت فارد الموت فارد

২২। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে
সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে
বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

۲۲- فَهُلُ عَسَيْتُم إِنْ تُولِيتُم أَنْ وَ وَ وَ تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا رُور رُور ارْحامكم ٥

২৩। আল্লাহ এদেরকেই করেন অভিশপ্ত আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের সম্বন্ধে খবর দিচ্ছেন যে, তারা তো জিহাদের হুকুমের আশা-আকাজ্ফা করে, কিন্তু যখন তিনি জিহাদ ফর্য করে দেন ও ওর হুকুম জারী করে দেন তখন অধিকাংশ লোকই পিছনে সরে পড়ে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

اَلُمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا آيدِيكُمْ وَاقِيمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الَّزَكُوةَ فَلَمَا كَتِبَ عَلَيْهُمْ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقَ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخْشَيةِ اللهِ أَوْ اشْدُ خَشَيةً . كَتِبَ عَلَيْهُمْ الْقِتَالُ الْوَتَالُ لَوْ لاَ اخْرَتْنَا إِلَى اجْلِ قَرِيبٍ . قُلْ مَتَاعُ الدِّنِيا وَالْوَرَةُ فَيْدَا إِلَى اجْلِ قَرِيبٍ . قُلْ مَتَاعُ الدِّنِيا وَالْوَرَةُ خَيْدِ لِمِن اتقى . ولا تظلمون فَتِيلًا .

অর্থাৎ ''তুমি কি তাদেরকে দেখোনি যাদেরকে বলা হয়েছিল— তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও? অতঃপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করছিল আল্লাহকে ভয় করার মত অথবা তদপেক্ষা অধিক, এবং বলতে লাগলোঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে যুদ্ধের বিধান কেন দিলেন? আমাদের কিছুদিনের জন্যে অবকাশ দেন না? বলঃ পার্থিব ভোগ সামান্য এবং যে আল্লাহভীক্র তার জন্যে পরকালই উত্তম। তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হবে না।'(৪ঃ ৭৭)

মহামহিমান্তিত আল্লাহ এখানেও বলেনঃ মুমিনরা তো জিহাদের হুকুম সম্বলিত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার আকাজ্ফা করে, কিন্তু মুনাফিকরা যখন এই আয়াতগুলো শুনে তখন তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তাকাতে থাকে। তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত শোচনীয়।

এরপর তাদেরকে যোদ্ধা ও বীরপুরুষ হবার উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেনঃ তাদের জন্যে এটাই খুব ভাল হতো যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর কথা শুনতো, মানতো ও প্রয়োজনের সময় আন্তরিকতার সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতো!

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। অর্থাৎ অজ্ঞতার যুগে তোমাদের যে অবস্থা ছিল ঐ অবস্থাই তোমাদের ফিরে আসবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ এদেরকেই করেন অভিশপ্ত, আর করেন বিধর ও দৃষ্টিশক্তিহীন। এর দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং ভূ-পৃষ্ঠে শান্তি স্থাপন করার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার হিদায়াত করেছেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার হিদায়াত করেছেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার অর্থ হলো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্মবহার করা এবং তাদের আর্থিক সংকটের সময় তাদের উপকার করা। এ ব্যাপারে বহু সহীহ ও হাসান হাদীস বর্ণিত আছে।

হ্যরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করলেন, অতঃপর যখন তা হতে ফারেগ হলেন তখন আত্মীয়তা উঠে দাঁড়ালো এবং রহমানের (আল্লাহ তা'আলার) কোমর ধরে নিলো (অর্থাৎ আবদারের সুরে ফরিয়াদ করলো)। তখন আল্লাহ বললেনঃ "থামো, কি চাও, বলং" আত্মীয়তা আর্য করলোঃ "এই স্থান তার, যে আপনার কাছে আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ হতে রেহাই প্রার্থনাকারী (অর্থাৎ আমি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আপনারই মাধ্যমে সেই কাজ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কেউ আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং আত্মীয়তার পবিত্রতা বহাল রাখবে না)।" আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ "তুমি কি এই কথায় সম্মত আছ যে, যে ব্যক্তি তোমাকে বহাল এবং সমুন্নত রাখবে তার সাথে আমিও সদাচরণ করবো। আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো?" আত্মীয়তা আর্য করলোঃ "হাাঁ, আমি সম্মত আছি।" আল্লাহ বললেনঃ "তাহলে তোমার সাথে আমার এ ওয়াদাই রইলো।" এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর হ্যরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ "তোমরা যদি চাও তবে …." গ্রান্তি বর্ণনা করার পর হ্যরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) কলেনঃ "তোমরা যদি চাও তবে … বাস্পুলুলাহ (সঃ) স্বয়ং

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমেও এটা বর্ণিত আছে।

বলেছিলেনঃ "তোমরা ইচ্ছা করলে فَهُلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تُولَيْتُمْ أَنْ تَفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ এই করলে وَرَقَطِعُواْ ارْحَامُكُمْ -এ আয়াতিটি পাঠ কর।"

হযরত আবৃ বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কোন পাপই এতোটা যোগ্য নয় যে, পাপীকে আল্লাহ তা আলা খুব শীঘ্র এই দুনিয়াতেই প্রতিফল দিবেন এবং আখিরাতে তার জন্যে শাস্তি জমা করে রাখবেন। তবে হাঁা, এরূপ দু'টি পাপ রয়েছেঃ (এক) সমসাময়িক নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা এবং (দুই) আত্মীয়তার বন্ধনকে ছিন্ন করা।"

হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে চায় যে, তার মৃত্যু বিলম্বে হোক এবং জীবিকায় প্রাচুর্য হোক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখে।" <sup>২</sup>

হযরত আমর ইবনে শুআয়েব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার কতক আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, আমি তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখি কিন্তু তারা আমার সাথে তা ছিন্ন করে, আমি তাদের (অপরাধ) ক্ষমা করি কিন্তু তারা আমার প্রতি যুলুম করে, আমি তাদের সাথে সদ্যবহার করি কিন্তু তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, এমতাবস্থায় আমি কি তাদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো?" তিনি জবাবে বললেনঃ "না, এরপ করলে তোমাদের সকলকেই ছেড়ে দেয়া হবে। তুমি বরং তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখবে। আর জেনে রেখো যে, তুমি যতদিন এরপ করতে থাকবে ততদিন আল্লাহ তা আলার পক্ষ হতে সদা-সর্বদা তোমার সাথে সহায়তাকারী থাকবে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আত্মীয়তা আল্লাহ তা'আলার আরশের সাথে ঝুলন্ত আছে, ঐ ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয় যার সাথে তা রক্ষা করা হয়েছে (অর্থাৎ এতে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার বিনিময়ে শুধু তা রক্ষা করা হয়েছে)। বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী হলো ঐ ব্যক্তি, যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে, আর সে সেই সম্পর্ককে যোজনা করে আত্মীয়তার বন্ধন বহাল রেখেছে।"

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবৃ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিথী (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

৩. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

<sup>8.</sup> এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আত্মীয়তাকে রাখা হবে এমন অবস্থায় যে, ওর হরিণের উরুর মত উরু হবে। ওটা হবে অত্যন্ত পরিষ্কার ও তীক্ষ্ণ বাকশক্তি সম্পন্ন। সুতরাং যে ওকে ছিন্ন করেছে তাকেও ছিন্ন করা (অর্থাৎ আল্লাহর রহমত তার থেকে ছিন্ন করা) হবে এবং যে ওকে যুক্ত রেখেছে তার সাথে আল্লাহর রহমত যুক্ত রাখা হবে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর নবী (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহকারীদের প্রতি রহমান (আল্লাহ) অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। সুতরাং তোমরা যমীনের অধিবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে আকাশের মালিক তোমাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। 'রাহেম' (আত্মীয়তা) শব্দটি (আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক) নাম 'রহমান' হতে নির্গত। যে ব্যক্তি ওকে যোজনা করে আল্লাহ তার সাথে নিজের রহমত যোজনা করেন, আর যে ওকে ছিন্ন করে তিনি তার হতে নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করেন।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ফারিয (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁর পিতা তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-এর রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর নিকট গমন করেন। তখন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) তাঁকে বলেন, আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, মহামহিমান্তিত আল্লাহ বলেনঃ "আমি আল্লাহ, আমি রহমান। আমি রাহেম (আত্মীয়তাকে) সৃষ্টি করেছি এবং রাহেম নামটি আমি আমার রহমান নাম হতে নির্গত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে যোজিত করবে (অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখবে) আমি তাকে আমার রহমতের সাথে যোজিত করবো। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে ছিন্ন করবে, আমিও তাকে আমার রহমত হতে বিচ্ছিন্ন করবো।"

হযরত সুলাইমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ক্রহসমূহ শরীরে প্রবেশ করার পূর্বে অর্থাৎ আদিকালে একদল পতাকাধারী

১. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। জামে তিরমিযীতেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবৃ দাউদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে আরো বহু হাদীস রয়েছে।

সৈন্যের মত ছিল। অতঃপর রূহসমূহকে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বিক্ষিপ্ত করা হয়েছে। সুতরাং যেই রূহসমূহ শরীরে প্রবেশ করানোর পূর্বে পরস্পরের পরিচিত ছিল এখনো তারা পরস্পরের পরিচিত এবং একে অপরের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আর যেই রূহসমূহ ঐ সময় পরস্পর অপরিচিত ছিল তারা এখনো পরস্পরে মতানৈক্য।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''যখন মুখের দাবী বৃদ্ধি পাবে ও আমল কমে যাবে, মৌখিক মিল থাকবে ও অন্তরে শত্রুতা থাকবে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে দুর্ব্যবহার করা হবে তখন এরূপ লোকের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হবে এবং তাদের কর্ণ বিধির ও চক্ষু অন্ধ করে দেয়া হবে। এ সম্পর্কে আরো বহু হাদীস রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

২৪। তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?

২৫। যারা নিজেদের নিকট সংপথ
ব্যক্ত হবার পর তা পরিত্যাগ
করে, শয়তান তাদের কাজকে
শোভন করে দেখায় এবং
তাদের মিথ্যা আশা দেয়।

২৬। এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন যারা তা অপছন্দ করে; তাদেরকে তারা বলেঃ আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো। আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন।

والملي لهم ٥

২৭। ফেরেশতারা যখন তাদের
মুখমগুলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত
করতে করতে প্রাণ হরণ করবে,
তখন তাদের দশা কেমন হবে!
২৮। এটা এই জন্যে যে, যা
আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায়
তারা তার অনুসরণ করে এবং
তাঁর সম্ভুষ্টি লাভের প্রয়াসকে
অপ্রিয় গণ্য করে; তিনি তাদের
কর্ম নিম্ফল করে দেন।

۲۷ - فَكَيْفُ إِذَا تُوفَّ تُوهِ مِهِ مِهُ مِهُ الْمُلْتِكَةَ يَضْرِبُونَ وَجُوهُم وَ الْمُلْتِكَةَ يَضْرِبُونَ وَجُوهُم وَ الْمُلْتِكَةَ يَضْرِبُونَ وَجُوهُم وَ الْمُنْكَةَ يَضْرِبُونَ وَجُوهُم وَ الْمُنْكَةَ يَضْرِبُونَ وَجُوهُم وَ الْمُنْكَةِ بِأَنْهُم التبعوا مَا الله و كُرهوا رِضُوانَهُ الله و كُرهوا رِضُوانَهُ أَسْرَدُمُ الله و كُرهوا رِضُوانَهُ فَاحْبُطُ اعْمَالُهُم وَ الْمُنْ وَ الله وَ كُرهوا رَضُوانَهُ فَيْ فَاحْبُطُ اعْمَالُهُم وَ الله وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُمْ وَ اللهُ وَاللهُمْ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পাক কালামের প্রতি চিন্তা-গবেষণা করার ও তা অনুধাবন করার হিদায়াত করছেন এবং তা হতে বেপরোয়া ভাব দেখাতে ও মুখ ফিরিয়ে নিতে নিষেধ করছেন। তাই তিনি বলেনঃ তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারের চিন্তা-গবেষণা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? অর্থাৎ তারা পাক কালাম সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করবে কি করে? তাদের অন্তর তো তালাবদ্ধ রয়েছে! তাই কোন কালাম তাদের অন্তরে ক্রিয়াশীল হয় না। অন্তরে কালাম পৌঁছলে তো তা ক্রিয়াশীল হবে? অন্তরে তা পৌঁছার পথই তো বন্ধ রয়েছে।

হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ... । এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, তখন ইয়ামনের একজন যুবক বলে ওঠেনঃ "বরং তাদের অন্তরের উপর তো তালা রয়েছে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা আলা তা খুলে না দেন বা দূর না করেন (সেই পর্যন্ত তাদের অন্তরে আল্লাহর কালাম প্রবেশ করতে পারে না)।" হযরত উমার (রাঃ)-এর অন্তরে যুবকের একথাটি রেখাপাত করে। অতঃপর যখন তিনি খলীফা নির্বাচিত হন তখন হতে ঐ যুবকের নিকট হতে তিনি সাহায্য গ্রহণ করতেন।

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ পাক বলেনঃ 'যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হ্বার পর তা পরিত্যাগ করে, প্রকৃতপক্ষে শয়তান তাদের নিকৃষ্ট কাজ তাদেরকে শোভনীয় রূপে প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়।' তারা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত হয়েছে। এটা হলো মুনাফিকদের অবস্থা। তাদের অন্তরে যা রয়েছে তার বিপরীত তারা বাইরে প্রকাশ করে থাকে। কাফিরদের সাথে মিলেজুলে থাকার উদ্দেশ্যে এবং তাদেরকে নিজের করে নেয়ার লক্ষ্যে অন্তরে তাদের সাথে বাতিলের আনুকূল্য করে তাদেরকে বলেঃ "তোমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ো না, আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো।"

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ "আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াফিকহাল।" অর্থাৎ এই মুনাফিকরা যে গোপনে কাফির ও মুশরিকদের সাথে হাত মিলাচ্ছে, তারা যেন এটা মনে না করে যে, তাদের এই অভিসন্ধি আল্লাহ তা'আলার কাছে গোপন থাকছে। তিনি তো মানুষের ভিতর ও বাইরের কথা সমানভাবেই জানেন। চুপে চুপে অতি গোপনে কথা বললেও তিনি তা শুনে থাকেন। তাঁর জ্ঞানের কোন শেষ নেই।

এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ "ফেরেশতারা যখন তাদের মুখমগুলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের দশা কেমন হবে!" যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَلُو تَرَى إِذْ يَتُوفَى النَّذِينَ كَفُرُوا الْمَلْئِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ

অর্থাৎ "যদি তুমি দেখতে, যখন কাফিরদের প্রাণ হরণ করার সময় ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত ও প্রহার করবে!"(৮ ঃ ৫০) আরো বলেনঃ

وَلُوْ تَرْى إِذِ الظّلِمُونَ فِي غَمَرْتِ الْمُوْتِ وَالْمُلْئِكَةُ بَاسِطُوا اَيْدِيْهِمُ اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمُ الْيُومُ تَجْزُونَ عَذَابُ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحُقِّ وَفَعْتُمْ عَنْ اَيْتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ -

অর্থাৎ ''যদি তুমি দেখতে, যখন যালিমরা মৃত্যু যাতনায় থাকবে এবং ফেরেশতারা তাদের হস্তগুলো (তাদেরকে মারার জন্যে) প্রসারিত করবে এবং বলবে– বের কর স্বীয় আত্মা। আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি, কারণ তোমরা আল্লাহর উপর অন্যায় কথা বলতে এবং,তাঁর নিদর্শনাবলী হতে গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিতে।"(৬ ঃ ৯৩) এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা এখানে

বলেনঃ "এটা এই জন্যে যে, যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় তারা তার অনুসরণ করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াসকে অপ্রিয় গণ্য করে। তিনি এদের কর্ম নিষ্ফল করে দেন।"

২৯। যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে
তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ
তাদের বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে
দিবেন না?

৩০। আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে
তাদের পরিচয় দিতাম। ফলে
তুমি তাদের লক্ষণ দেখে
তাদেরকে চিনতে পারতে, তবে
তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে
তাদেরকে চিনতে পারবে।
আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে

৩)। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যতক্ষণ না আমি জেনে নিই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি। ۲۹- أم حسب الذين في قلوبهم مرس الذين في قلوبهم مرس ان لن يخسر الله الله المغانهم والمغانهم والمغانهم والمعرفنهم في لحر القدول والله يعلم والمعرفة من والمعرون والمعرفة من منكم والمعرون والم

ونبلوا اخباركم 🔿

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ মুনাফিকদের ধারণা এই যে, আল্লাহ পাক তাদের অভিসন্ধি, ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণার কথা মুসলমানদের নিকট প্রকাশ করবেন না। কিন্তু তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আল্লাহ তা'আলা তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা এমনভাবে প্রকাশ করবেন যে, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি ওগুলো জানতে পারবে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ দুদ্ধিয়া হতে তারা বেঁচে থাকবে। তাদের বহু কিছু অবস্থার কথা সূরায়ে বারাআতে বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে তাদের কপটতাপূর্ণ বহু অভ্যাসের উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি এই সূরার অপর নাম ফা'যেহা' বা অপমানকারী রেখে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এটা হলো মুনাফিকদেরকে অপমানকারী সূরা।

वना रुग़ उ भें कें भें भें कि ضُغُن भें स्कृत वह्रवहन ا ضُغُان वें कि कि कें

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে (নবী সঃ-কে) তাদের (মুনাফিকদের) পরিচয় দিতাম। তখন তুমি খোলাখুলিভাবে তাদেরকে জেনে নিতে। কিন্তু আমি এরূপ করিনি। সমস্ত মুনাফিকের পরিচয় আমি প্রদান করিনি, যাতে মাখলুকের উপর তাদের পর্দা পড়ে থাকে। মানুষের কাছে যেন তাদের দোষ ঢাকা থাকে। প্রত্যেকের নিকট যেন তারা লাঞ্ছিত রূপে ধরা না পড়ে। ইসলামী বিষয়গুলো বাহ্যিকতার উপরই বিচার্য। আভ্যন্তরীণ বিষয়ের হিসাব রয়েছে মহান আল্লাহর কাছে। তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছুই জানেন। তবে মুনাফিকদেরকে তাদের কথা বলার ধরন দেখে চেনা যাবে।

আমীরুল মুমিনীন হ্যরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি মনের মধ্যে কোন কিছু গোপন রাখে, আল্লাহ তা আলা তার মুখমণ্ডলে ও কথায় তা প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ তার চেহারায় ও কথাবার্তায় তা প্রকাশ পেয়ে যায়।"

হাদীসে এসেছেঃ "যে ব্যক্তি কোন রহস্য গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা তা প্রকাশ করে দেন, ভাল হলে ভাল এবং মন্দ হলে মন্দ।" মানুষের কাজে, কথায় ও বিশ্বাসে যে কপটতা প্রকাশ পায় তা আমরা সহীহ বুখারীর শরাহর প্রারম্ভে পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। হাদীসে মুনাফিকদের একটি দলকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। হযরত উকবা ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাস্লুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের মধ্যে ভাষণ দান করেন। আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানার পর তিনি বলেনঃ ''তোমাদের মধ্যে কতক লোক মুনাফিক রয়েছে। আমি যাদের নাম নিবো তারা যেন দাঁড়িয়ে যায়।" অতঃপর তিনি বলেনঃ "হে অমুক ব্যক্তি! তুমি দাঁড়াও, হে অমুক লোক! তুমি দাঁড়িয়ে যাও।" শেষ পর্যন্ত তিনি ছত্রিশটি লোকের নাম নিলেন। তারপর বললেনঃ ''তোমাদের মধ্যে অথবা তোমাদের মধ্য হতে কতক মুনাফিক রয়েছে, সূতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।" এরপরে এই লোকদের মধ্যে একজনের সামনে দিয়ে হ্যরত উমার (রাঃ) গমন করেন। ঐ সময় লোকটি কাপড় দিয়ে তার মুখ ঢেকে রেখেছিল। হযরত উমার (রাঃ) লোকটিকে খুব ভালরূপে চিনতেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "ব্যাপার কি?" উত্তরে সে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করলো। তখন হযরত উমার (রাঃ) তাকে বললেনঃ ''সারা দিন তোমার জন্যে দুর্ভোগ (অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও)।"<sup>3</sup>

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ আমি হুকুম আহকাম দিয়ে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পরীক্ষা করবো এবং এভাবে জেনে নিবো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদকারী কারা এবং ধৈর্যশীল কারা? আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করতে চাই।

সমস্ত মুসলমান তো এটা জানে যে, অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ প্রত্যেক জিনিস এবং প্রত্যেক মানুষ ও তার আমল প্রকাশিত হবার পূর্বেই ওগুলো সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তাহলে এখানে 'তিনি জেনে নিবেন' এর ভাবার্থ হলোঃ তিনি তা দুনিয়ার সামনে খুলে দিবেন এবং ঐ অবস্থা দেখবেন ও দেখাবেন। এজন্যেই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এরূপ স্থর্লে لَنَعْلَمُ -এর অর্থ করতেন لِنَعْلَمُ আর্থাৎ 'যাতে আমি দেখে নিই।'

৩২। যারা কৃষরী করে এবং
মানুষকে আল্লাহর পথ হতে
নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের
নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হবার
পর রাসৃল (সঃ) -এর
বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহর
কোনই ক্ষতি করতে পারবে
না। তিনি তো তাদের কর্ম ব্যর্থ
করবেন।

৩৩। হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য কর আর তোমাদের কর্ম বিনষ্ট করোনা।

৩৪। যারা কৃষরী করে ও আল্লাহর
পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে,
অতঃপর কাফির অবস্থায়
মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ
তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা
করবেন না।

٣٢- إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرسول مِن بَعُدِ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَصْرُوا اللَّهِ شَيئًا وَسَيْحَبِط يَضَرُوا اللَّهِ شَيئًا وَسَيْحَبِط اعْمَالُهُمْ

٣٣- يَايُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُواً اَطِيعُوا الله وَاطِيتُعُوا الرَّسُولَ وَلاَ وَدَوْدُولُ وَلاَ الرَّسُولَ وَلاَ تَبْطِلُواً اعْمَالُكُمْ

٣٤- إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوا وَصَدُّواً ٣٤- إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوا وَصَدُّواً عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُم و سُؤَرَدُ رَدِّ لَا وَهُم كفار فلن يَغْفِر الله لهم ٥ ৩৫। সুতরাং তোমরা হীনবল
হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব
করো না, তোমরাই প্রবল;
আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে
আছেন, তিনি তোমাদের
কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ণ করবেন
না।

۳۵- فسلاً تهنوا وتدعسوا الى مرورد والى مرورد والى مرورد والى مرورد والله السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم ٥

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যারা কুফরী করে, মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হবার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহ তা'আলার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছে। কাল কিয়ামতের দিন তারা হবে শূন্যহস্ত, একটিও পুণ্য তাদের কাছে থাকবে না। যেমন পুণ্য পাপকে সরিয়ে দেয়, অনুরূপভাবে তাদের পাপকর্ম পুণ্যকর্মগুলোকে বিনষ্ট করে দিবে।

ইমাম আহমাদ ইবনে নসর আল মার্রয়ী (রঃ) 'কিতাবুস সলাত' এর মধ্যে বর্ণনা করেছেনঃ সাহাবীদের (রাঃ) ধারণা ছিল যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাথে কোন শুনাহ ক্ষৃতিকারক নয় যেমন শিরকের সাথে কোন পুণ্য উপকারী নয়। তখন পুর্বি বিশ্ব পুর্বি বিশ্ব ভিন্ত তা পাপকর্ম । এতে সাহাবীগণ (রাঃ) ভীত হয়ে পড়েন যে, না জানি হয় তো পাপকর্ম পুণ্যকর্মকে বিনষ্ট করে ফেলবে।

আন্য সনদে বর্ণিত আছেঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর ধারণা ছিল যে, প্রত্যেক পুণ্যকর্ম নিশ্চিতরূপে গৃহীত হয়ে থাকে। অবশেষে যখন اَطِيعُوا الرَّسُولُ ... اَطِيعُوا الرَّسُولُ الله لا يَغْفِرُ انْ يَشْرَكُ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَا مُ الله كَا يَعْفِرُ انْ يَشْرَكُ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَا مُ الله كَا يَعْفِرُ انْ يَشْرَكُ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَا مُ الله كَا يَعْفِرُ انْ يَشْرَكُ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَا مُ الله كَا يَعْفِرُ انْ يَشْرَكُ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَا مُ الله كَا يَعْفِرُ انْ يَشْرَكُ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا مُ الله كَا يَعْفِرُ الله كَا يَعْفِرُ الله وَ يَعْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا مُ الله كَا يَعْفِرُ الله وَ الله عَلَى الله كَا يَعْفِرُ الله وَ يَعْفِرُ الله وَ الله عَلَيْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে তাঁর এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছেন যা তাদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের জিনিস। অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ যারা কুফরী করে ও আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, তারপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

رَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ انْ يَشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَـ ا

অর্থাৎ "আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করলে তিনি এ পাপ কখনো ক্ষমা করবেন না এবং এ পাপ ছাড়া অন্য পাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।"(৪ ঃ ১১৬)

অতঃপর মহামহিমানিত আল্লাহ স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ "তোমরা তোমাদের শক্রদের মুকাবিলায় হীনবল হয়ো না ও কাপুরুষতা প্রদর্শন করো না এবং তাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করো না ৷ তোমরা তো প্রবল ৷ আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন ৷ তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ন করবেন না ৷" তবে হাাঁ, কাফিররা যখন শক্তিতে, সংখ্যায় ও অস্ত্রে-শস্ত্রে প্রবল হবে তখন যদি মুসলমানদের নেতা সন্ধি করার মধ্যেই কল্যাণ বুঝতে পারেন তবে এমতাবস্থায় কাফিরদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করা জায়েযে ৷ যেমন হুদায়বিয়াতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) করেছিলেন ৷ যখন মুশরিকরা সাহাবীবর্গসহ তাঁকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দেয় তখন তিনি তাদের সাথে দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ রাখার ও সন্ধি প্রতিষ্ঠিত রাখার চুক্তি করেন ৷

এরপর মহামহিমানিত আল্লাহ মুমিনদেরকে বড় সুসংবাদ তনাচ্ছেনঃ আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন, সুতরাং সাহায্য ও বিজয় তোমাদেরই জন্যে। তোমরা এটা বিশ্বাস রাখো যে, তোমাদের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম পুণ্যকর্মও বিনষ্ট করা হবে না, বরং ওর পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে প্রদান করা হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৩৬। পার্থিব জীবন তো শুধু
ক্রীড়া-কৌতুক, যদি তোমরা
ঈমান আনো ও তাকওয়া
অবলম্বন কর তবে আল্লাহ
তোমাদেরকে পুরস্কার দিবেন
এবং তিনি তোমাদের
ধন-সম্পদ চান না।

৩৭। তোমাদের নিকট হতে তিনি
তা চাইলে ও তজ্জন্যে
তোমাদের উপর চাপ দিলে
তোমরা তো কার্পণ্য করবে
এবং তিনি তোমাদের বিদ্বেষ
ভাব প্রকাশ করে দিবেন।

৩৮। দেখো, তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে; যারা কার্পণ্য করে তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত, যদি তোমরা বিমুখ হও তবে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবে না।

و ۱۵۰۰ و ۱۵۰ 19/12/229/19/21 تبخلوا و يخرج اضغانكم ٥ کردود کوس ود ر در ٣٨- هانتم هؤلاءِ تدعـــون ته و عدد رو رره عدد در سر ر من يبخل ومن يبخل فإنسا رورو روسرو طرور هـ يبخل عن نفسِه والله الغنِيّ 1600 00 110×12 1 1 100 00011 وانتم الفقراء وان تت ردرد و ۱۰ رورودون ر يستبدِل قوماً غيركم ثم لا 3/100001111003 ﴾ يكونوا امثالكم ٥

আল্লাহ তা আলা দুনিয়ার তুচ্ছতা, হীনতা ও স্বল্পতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ও খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়, তবে যে কাজ আল্লাহর জন্যে করা হয় তা-ই শুধু বাকী থাকে।

আল্লাহ তা'আলা যে বান্দার মোটেই মুখাপেক্ষী নন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেনঃ তোমাদের ভাল কর্মের সুফল তোমরাই লাভ করবে, তিনি তোমাদের ধন-মালের প্রত্যাশী নন। তিনি তোমাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন এই কারণে যে, যাতে ওর মাধ্যমে গরীব-দুঃখীরা লালিত-পালিত হতে পারে। আর এর মাধ্যমে তোমরাও যাতে পরকালের পুণ্য সঞ্চয় করতে পার।

এরপর মহান আল্লাহ মানুষের কার্পণ্য এবং কার্পণ্যের পর অন্তরের হিংসা প্রকাশিত হওয়ার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ ধন-সম্পদ বের করার ব্যাপারে এটা তো হয়েই থাকে যে, ওটা মানুষের নিকট খুবই প্রিয় হয় এবং তা বের করতে তার কাছে খুবই কঠিন ঠেকে। অতঃপর কৃপণদের কার্পণ্যের কুফল বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ খরচ করা হতে বিরত থাকলে প্রকৃতপক্ষে নিজেরই ক্ষতি সাধন করা হয়। কেননা, যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে, এই কৃপণতার শাস্তি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। আর দান-খায়রাতের ফযীলত এবং ওর পুরস্কার হতেও তারা বঞ্চিত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত এবং মানুষ অভাবগ্রস্ত আর তারা তাঁর চরম মুখাপেক্ষী। অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী হওয়া আল্লাহ তা'আলার অপরিহার্য গুণ এবং অভাবগ্রস্ত ও মুখাপেক্ষী হওয়া মাখলুক বা সৃষ্টজীবের অপরিহার্য গুণ। ঐ গুণ আল্লাহ তা'আলা হতে কখনো পৃথক হবে না এবং এই গুণ মাখলুক হতে কখনো পৃথক হবে না।

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ তোমরা যদি শরীয়ত মেনে চলতে অস্বীকার কর তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে আনয়ন করবেন, যারা তোমাদের মত (অবাধ্য) হবে না। তারা শরীয়তকে পূর্ণভাবে মেনে চলবে।

হ্যরত আবৃ হ্রাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) একদা গুলুলাহ (সঃ) একদা গুলুলাহ (সঃ) গুলুলাহ (সঃ) একদা নুলুলাহ (সঃ) গুলুলাহ (সঃ) একদা নুলুলাহ (সঃ) করেন, তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাস্ল (সঃ)! যাদেরকে আমাদের স্থলবর্তী করা হতো তারা কোন জাতি হতো?" উত্তরে রাস্লুল্লাহ (সঃ) হ্যরত সালমান ফারেসীর (রাঃ) ক্ষন্ধে হস্ত রেখে বলেনঃ "এ ব্যক্তি এবং এর কওম। দ্বীন যদি সুরাইয়ার (সপ্তর্ধিমণ্ডলস্থ নক্ষত্রের) নিকটেও থাকতো তবুও পারস্যের লোকেরা ওটা নিয়ে আসতো।"

সূরা ঃ মুহাম্মাদ -এর তাফসীর সমাপ্ত

এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) ও ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। খালিদ যনজী নামক এর একজন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে কোন কোন ইমাম কিছু সমালোচনা করেছেন।

## সূরা ঃ ফাত্হ মাদানী

(আয়াতঃ ২৯, রুকৃ'ঃ ৪)

سُورَةُ الْفَتْحِ مَدُنيَّةُ ﴿ (اَيَاتُهَا: ٢٩، (رُكُوعَاتُهَا: ٤)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের বছর রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) সফরে পথ চলা অবস্থায় স্বীয় উদ্ভ্রীর উপরই সূরায়ে ফাত্হ্ তিলাওয়াত করেন এবং বার বার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পড়তে থাকেন। বর্ণনাকারী হযরত মুআ'বিয়া ইবনে কুররা (রাঃ) বলেনঃ "লোকদের একত্রিত হয়ে যাওয়ার আশংকা না করলে আমি রাস্লুল্লাহ্ (সঃ)-এর তিলাওয়াতের মত তিলাওয়াত করেই তোমাদেরকে শুনিয়ে দিতাম।"

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (গুরু করছি)।

- । নিশ্চয়ই আমি তোমাকে
   দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।
- ২। যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুথ্
  হ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন

৩। এবং তোমাকে আল্লাহ্ বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন। بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

١ - إنّا فتحنا لك فتحا مَبِيناً ٥ دُرُورُ مَرِيناً ٥ دُرُورُ مِن الله ما تقدم مِن الله ما تقدم مِن الله ما تقدم مِن دُرُورُ مِن وَرَيْمَ نِعْمَتُهُ وَمِنْ الله ما تقدم مِن دُرُورُ مِن وَرَيْمَ نِعْمَتُهُ وَمِا تَاخَرُ وَ يَتِمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُ وَمِا تَاخَرُ وَ يَتِمْ نِعْمَتُهُ مِن عَلَيْكُ وَمِا تَاخَرُ وَ يَتِمْ نِعْمَتُهُ مِن مِن عَمِينَ مِن اللهِ مِن اللهِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن الل

ষষ্ঠ হিজরীর যুলকা'দাহ্ মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) উমরা আদায় করার উদ্দেশ্যে মদীনা হতে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু মক্কার মুশ্রিকরা তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং মসজিদুল হারামের যিয়ারতের ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। অতঃপর তারা সন্ধির প্রস্তাব করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে অনুরোধ করে যে, তিনি যেন ঐ বছর ফিরে যান এবং আগামী বছর উমরা করার জন্যে মক্কায়

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-ও তাদের এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যান এবং তাদের সাথে সন্ধি করে নেন। সাহাবীদের (রাঃ) একটি বড় দল এ সন্ধিকে পছন্দ করেননি, যাঁদের মধ্যে হযরত উমার (রাঃ)-ও একজন ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) সেখানেই স্বীয় জন্তুগুলো কুরবানী করেন। অতঃপর মদীনায় ফিরে আসেন। এর ঘটনা এখনই এই সূরারই তাফসীরে আসবে ইন্শাআল্লাহ।

মদীনায় ফিরবার পথেই এই পবিত্র সূরাটি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়। এই সূরাতেই এই ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। এই সন্ধিকে ভাল পরিণামের দিক দিয়ে বিজয় নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলতেনঃ "তোমরা তো মকা বিজয়কেই বিজয় বলে থাকো, কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই বিজয়রূপে গণ্য করে থাকি।" হযরত জাবির (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "তোমরা মক্কা-বিজয়কে বিজয়রূপে গণ্য করে থাকো, কিন্তু আমরা হুদায়বিয়াতে সংঘটিত বায়আতে রিয্ওয়ানকেই বিজয় হিসেবে গণ্য করি। আমরা চৌদ্দশ' জন সাহাবী আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)-এর সাথে এই ঘটনাস্থলে ছিলাম। হুদায়বিয়া নামক একটি কৃপ ছিল। আমরা ঐ কৃপ হতে আমাদের প্রয়োজন মত পানি নিতে শুরু করি। অল্পক্ষণ পরেই ঐ কৃপের সমস্ত পানি শুকিয়ে যায়, এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট থাকে না। কৃপের পানি শুকিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)-এর কানেও পৌছে যায়। তিনি কৃপের নিকটে এসে ওর ধারে বসে পড়েন। অতঃপর এক বরতন পানি চেয়ে নিয়ে অযু করেন এবং তাতে কুল্লীও করেন। তারপর দু'আ করেন এবং ঐ পানি ঐ কৃপে ঢেলে দেন। অল্পক্ষণ পরেই আমরা দেখলাম যে, কৃপটি সম্পূর্ণরূপে পানিতে ভরে গেছে। ঐ পানি আমরা নিজেরা পান করলাম, আমাদের সওয়ারী উটগুলোকে পান করালাম, নিজেদের প্রয়োজন পুরো করলাম এবং পাত্রগুলো পানিতে ভরে নিলাম।"

হযরত উমার ইবনুল খান্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনবার আমি তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। এতে আমি খুবই লজ্জিত হলাম যে, হায় আফসোস! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে কষ্ট দিলাম! তিনি উত্তর দিতে চান না, আর আমি অযথা তাঁকে প্রশ্ন করছি! অতঃপর আমি ভয় পেয়ে গেলাম যে, না জানি হয়তো আমার এ বেআদবীর কারণে আমার ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল

হয়ে যাবে! সুতরাং আমি আমার সওয়ারীকে দ্রুত চালাতে লাগলাম এবং আগে বেরিয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আমি শুনলাম যে, কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। আমি উত্তর দিলে সে বললাঃ "চলুন, আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) আপনাকে ডাক দিয়েছেন।" এ কথা শুনে তো আমার আক্রেল শুডুম! ভাবলাম যে, অবশ্যই আমার ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হলাম। আমাকে দেখে তিনি বললেনঃ "গত রাত্রে আমার উপর এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত জিনিস হতে বেশি প্রিয়।" অতঃপর তিনি আমাকে এই সূরাটি পাঠ করে শুনালেন।"

কুরআন কারীমের একজন কারী হযরত মাজমা ইবনে হারেসা আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমরা হুদায়বিয়া হতে ফিরে আসছিলাম, দেখি যে, জনগণ তাদের (সওয়ারীর) উটগুলাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলছে। জিজ্ঞেস করলামঃ ব্যাপার কি? জানলাম যে, রাস্লুল্লাহ্ (সঃ)-এর উপর কোন ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। তখন আমরাও আমাদের উটগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চললাম। এভাবে সবারই সাথে রাস্লুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট পৌছে গেলাম। ঐ সময় তিনি কিরাউল গামীম নামক স্থানে স্বীয় সাওয়ারীর উপর অবস্থান করছিলেন। তাঁর নিকট সমস্ত লোক একত্রিত হলে তিনি সকলকে এই সূরাটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন। তখন একজন সাহাবী (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)!

এ হাদীসটি ইমাম আহ্মাদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এবং ইমাম নাসাই (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহ্মাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

এটা কি বিজয়?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "যাঁর হাতে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! নিশ্চয়ই এটা বিজয়।" খায়বার যুদ্ধের গনীমত শুধু তাঁদের মধ্যেই বন্টিত হয় যাঁরা হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। মোট আঠারোটি অংশ করা হয়। সৈন্যদের মোট সংখ্যা ছিল পনেরশ'। অশ্বারোহী সৈন্য ছিলেন তিনশ' জন। সুতরাং অশ্বারোহীদেরকে দিগুণ অংশ দেয়া হয় এবং পদব্রজীদেরকে দেয়া হয় একগুণ।"

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেনঃ "হুদায়বিয়া হতে ফিরবার পথে এক জায়গায় রাত্রি যাপনের জন্যে আমরা অবতরণ করি। আমরা সবাই শুয়ে পড়ি এবং গভীর ঘুম আমাদেরকে পেয়ে বসে। যখন জাগ্রত হই তখন দেখি যে, সূর্য উদিত হয়ে গেছে। তখনো রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) ঘুমিয়েই রয়েছেন। আমরা পরম্পর বলাবলি করলাম যে, তাঁকে জাগানো উচিত, এমন সময় তিনি নিজেই জেগে ওঠেন এবং বলেনঃ "তোমরা যা করছিলে তাই কর এবং যে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা ভুলে যায় সে যেন এরপই করে।" এই সফরে রাস্লুল্লাহ্ (সঃ)-এর উদ্বীটি হারিয়ে যায়। আমরা তখন ওটার খোঁজে বেরিয়ে পড়ি, দেখি যে, একটি গাছে ওর লাগাম আটকে গেছে। ফলে সে বন্দী অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা ওকে ছুটিয়ে নিয়ে আসলাম। রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) ওর উপর সওয়ার হলেন। আমরা সেখান হতে প্রস্থান করলাম। হঠাৎ করে পথেই রাস্লুল্লাহ্ (সঃ)-এর উপর অহী নাযিল হতে শুরু হয়। অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর অবস্থা খুব কঠিন হতো। যখন অহী আসা শেষ হয়ে গেল তখন তিনি আমাদেরকে বললেন যে, তাঁর উপর

হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) এতো (নফল, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি) নামায পড়তেন যে, তাঁর পা দু'টি ফুলে যেতো। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত গুনাহ্ মা'ফ করে দেননি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হবো না?"

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবৃ দাউদ (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) নামাযে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পা দু'টি ফুলে যেতো। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে আল্লাহ্র রাস্ল (সঃ)! আপনি এটা করছেন, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত পাপ মার্জনা করেছেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "হে আয়েশা (রাঃ)! আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?" ১

সুতরাং এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ঠিনুর ক্রির (স্পষ্ট বিজয়) দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই বুঝানো হয়েছে। এর কারণে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং মু'মিনগণ বড়ই কল্যাণ ও বরকত লাভ করেছিলেন। জনগণের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছিল। মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে পরস্পর কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা শুরু হয়। জ্ঞান ও ঈমান চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়ার সুযোগ লাভ হয়।

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রটিসমূহ মার্জনা করেন। এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যে খাস বা এটা তাঁর একটি বিশেষ মর্যাদা। এতে তাঁর সাথে আর কেউ শরীক নেই। হাঁা, তবে কোন কোন আমলের পুণ্যের ব্যাপারে অন্যদের জন্যেও এ শব্দগুলো এসেছে। এর দ্বারা রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তাঁর সমস্ত কাজকর্মে সততা, দৃঢ়তা এবং আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কেউই এরপ ছিল না। সমস্ত মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক পূর্ণতা প্রাপ্ত মানব এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি সমস্ত আদম-সন্তানের নেতা ও পথপ্রদর্শক। যেহেতু তিনি ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলার সবচেয়ে বেশি অনুগত এবং তাঁর আহ্কামের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী. সেই হেতু তাঁর উদ্বীটি যখন তাঁকে নিয়ে বসে পড়ে তখন তিনি বলেনঃ "হাতীকে আটককারী (আল্লাহ) একে আটক করে ফেলেছেন। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আজ এ কাফিররা আমার কাছে যা চাইবে আমি তাদেরকে তাই দিবো যদি না সেটা আল্লাহ্র মর্যাদা-হানিকর হয়।" যখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আল্লাহ্ তা'আলার কথা মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে সন্ধি করেন তখন আল্লাহ্ পাক বিজয়ের সূরা অবতীর্ণ করেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে স্বীয় নিয়ামত তাঁর উপর পূর্ণ করে দেন। আর তিনি তাঁকে পরিচালিত করেন সরল-সঠিক পথে। তাঁর বিনয় ও নম্রতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মর্যাদা সমুনুত করেন। তাঁর শক্রদের উপর তাঁকে বিজয় দান করেন। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে.

১. হাদীসটি এভাবে ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "বান্দা (মানুষের অপরাধ) ক্ষমা করার দ্বারা সন্মান লাভ করে এবং বিনয় প্রকাশের দ্বারা উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হয়ে থাকে।" হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ "যে তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র অবাধ্যাচরণ করে তাকে তুমি এর চেয়ে বড় শাস্তি দাও না যে, তার ব্যাপারে তুমি আল্লাহ্র আনুগত্য কর (অর্থাৎ এটাই তার জন্যে সবচেয়ে বড় শাস্তি)।"

8। তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তারা তাদের ঈমানের সহিত ঈমান দৃঢ় করে নেয়, আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়-

৫। এটা এই জন্যে যে, তিনি
মুমিন পুরুষ ও মুমিনা
নারীদেরকে দাখিল করবেন
জারাতে যার নিম্নদেশে নদী
প্রবাহিত, যেথায় তারা স্থায়ী
হবে এবং তিনি তাদের পাপ
মোচন করবেন; এটাই
আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মহা সাফল্য।

৬। এবং মুনাফিক পুরুষ ও
মুনাফিকা নারী, মুশরিক পুরুষ
ও মুশরিকা নারী, যারা আল্লাহ্
সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে
তাদেরকে শাস্তি দিবেন।
অমঙ্গল চক্র তাদের জন্যে,
আল্লাহ্ তাদের প্রতি রুষ্ট
হয়েছেন এবং তাদেরকে

- هُو النَّذِي انزلَ السَّكِينَةَ فِي وَهِ وَهِ النَّهِ الْسَكِينَةَ فِي قَلَوْ النَّهِ الْسَكِينَةَ فِي قَلَوْ النَّهِ النَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْماً وَلَيْماً وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْماً وَالْمَا اللَّهُ الْمَا الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُلِمُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

- لِيدَّخِلُ الْمؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِنِتِ جُنْتِ تَجْرِئُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرَ خِلْدِيْنَ فِيهَا وَيكُفِّرَ عَنْهُمْ خِلْدِيْنَ فِيهَا وَيكُفِّرَ عَنْهُمْ سَيّاتِهِمْ وَكَانَ ذَٰلِكُ عِنْدُ اللّهِ فُوزاً عَظِيمًا ٥

- ويعرِذُبُ المنفِقِينَ وَالمُنفِقَتِ وَالْمُشُرِكِينَ وَالْمُشُرِكَتِ الطَّانِينَ بِاللَّهِ ظُنَّ السَّوْءِ عليهِم دَائِرة السَّوْءِ وغَضِبَ অভিশপ্ত করেছেন আর তাদের জন্যে জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন; ওটা কত নিকৃষ্ট আবাস!

৭। আল্লাহ্রই আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ এবং আল্লাহই পরাক্রমশালী, প্রজাময়। الله عليهم ولعنهم واعد لهم الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيراً ٥ رسم ولا و الله عنود السموت والارض الله عزيزاً حكيماً ٥ وكان الله عزيزاً حكيماً ٥

মহান আল্লাহ্ বলেন যে, তিনি মুমিনদের অন্তরে সাকীনা অর্থাৎ প্রশান্তি, করুণা ও মর্যাদা দান করেন। ইরশাদ হচ্ছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনে যেসব ঈমানদার সাহাবী (রাঃ) আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর কথা মেনে নেন, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন। এর ফলে তাঁদের ঈমান আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন দলীল গ্রহণ করেছেন যে, অন্তরে ঈমান বাড়ে ও কমে।

ঘোষিত হচ্ছেঃ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই। তাঁর সেনাবাহিনীর কোন অভাব নেই।ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দিতেন। একজন ফেরেশ্তা প্রেরণ করলে তিনি সবকেই নিশ্চিক্ত করে ফেলতেন। কিন্তু তা না করে তিনি মুমিনদেরকে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে তাঁর পূর্ণ নিপুণতা রয়েছে। তা এই যে, এর মাধ্যমে তাঁর হুজ্জতও পূর্ণ হয়ে যাবে এবং দলীল-প্রমাণও সামনে এসে যাবে। এ জন্যেই তিনি বলেনঃ 'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোন কাজই জ্ঞান ও নিপুণতা শূন্য নয়। এতে এক যৌক্তিকতা এও আছে যে, ঈমানদারদেরকে তিনি স্বীয় উত্তম নিয়ামত দান করবেন। পূর্বে এ রিওয়াইয়াতটি গত হয়েছে যে, সাহাবীগণ (রাঃ) যখন রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে মুবারকবাদ দিলেন এবং তাঁদের জন্যে কি রয়েছে তা জিজ্ঞেস করলেন তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ ... তাঁদের জন্যে কি রয়েছে তা জিজ্ঞেস করলেন তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ ... তাঁদের জন্যে কি রয়েছ তা মুমিন বাবীদেরকে দাখিল করবেন জানাতে যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপ মোচন করবেন, এটাই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মহা সাফল্য।" যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلُ الْجَنَّةُ فَقَدْ فَأَزَ

অর্থাৎ "যাকে জাহানাম হতে দূর করা হয়েছে ও জানাতে প্রবেশ করানো হয়েছে সে সফলকাম হয়েছে।" (৩ঃ ১৮৫)

এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আর একটি কারণ বর্ণনা করছেন যে, তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিকা নারী, মুশারিক পুরুষ ও মুশারিকা নারী, যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। অর্থাৎ শির্ক ও নিফাকে জড়িত যেসব নরনারী আল্লাহ্ তা'আলার আহকাম সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে এবং রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) ও তাঁর সাহাবীদের সম্পর্কে কু-ধারণা রাখে, তাদের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দেয়া হবে, আজ হোক বা কাল হোক। এই যুদ্ধে যদি তারা রক্ষা পেয়ে যায় তবে অন্য যুদ্ধে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন যে, অমঙ্গল চক্র তাদের জন্যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন, আর তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন জাহান্নাম এবং এ জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট আবাস!

পুনরায় মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতা এবং শক্রদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে, আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই এবং তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

৮। আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।

৯। যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর প্রতি ঈমান আন এবং রাসূল (সঃ)-কে সাহায্য কর ও সম্মান কর; সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

১০। যারা তোমার বায়আত গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহ্রই বায়আত গ্রহণ করে। আল্লাহ্র ۸- إِنَّا ارْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبشِّرًا سَنَدُهُ وَهُ مُنْدُدًا ٥

- لِتُسَوِّمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ روره ودوروره ودور وره ودو وتعززوه وتوقروه وتسبِحوه بكرة واصيلا ٥

۱ - إِنَّ الَّذِينُ يَبَايِعُونَكُ إِنَّهَا مُبَايِعُونُ اللهُ يَدُ اللَّهِ فَـُوقَ يُبَايِعُـُونَ اللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَـُوقَ হাত তাদের হাতের উপর।
সুতরাং যে ওটা ভঙ্গ করে ওটা
ভঙ্গ করবার পরিণাম তারই
এবং যে আল্লাহ্র সাথে
অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে
মহা পুরস্কার দেন।

اَيْدِيهِمْ فَكُنَّ نَكَثُ فَالنَّمَا وَالْمَا يَلْكُلُونُ فَالنَّمَا وَفَى يَنْكُثُ فَالنَّمَا وَفَى يَنْكُثُ فَلَيْدُ اللَّهُ فَسَيْوُتِيهِ بِمَا عَهَدُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُوْتِيهِ إِنْكُمْ أَنْ اللَّهُ فَسَيُوْتِيهِ إِنَّالَهُ فَسَيُوْتِيهِ إِنَّهُ اللَّهُ فَسَيُولُ تَيْهِ إِنَّهُ اللَّهُ فَسَيُولُ اللَّهُ فَسَيُولُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَالِنَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّه

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ 'হে নবী (সঃ)! আমি তোমাকে আমার মাখলকের উপর সাক্ষীরূপে, মুমিনদেরকে সুসংবাদ দানকারীরূপে এবং কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি।' এ আয়াতের পূর্ণ তাফসীর সূরায়ে আহ্যাবে গত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ যাতে তোমরা আল্লাহ্র উপর এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর উপর ঈমান আনয়ন কর এবং রাসূল (সঃ)-কে সাহায্য কর ও সমান কর, অর্থাৎ তাঁর বুযুগী ও পবিত্রতা স্বীকার করে নাও এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

আল্লাহ্ পাক স্বীয় নবী (সঃ)-এর মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ 'যারা তোমার বায়আত গ্রহণ করে।' যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ অন্য জায়গায় বলেনঃ لَمُنَ يَسْطِعِ الرَّسُولُ فَقَــُدُ اَطَاعُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর।' অর্থাৎ তিনি তাদের সাথে আছেন এবং তাদের কথা শুনেন। তিনি তাদের স্থান দেখেন এবং তাদের বাইরের ও ভিতরের খবর জানেন। সুতরাং রাসূল (সঃ)-এর মাধ্যমে তাদের নিকট হতে বায়আত গ্রহণকারী আল্লাহ তা'আলাই বটে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ

س المرور وريرور ورور ورور المدر ورور الكرور وريرور وريرور وريرور ورور و وريرور ورور و ورور ور

اوني بعهده مِن اللهِ فاستبشِروا بِبيعِكُم الذِي بايعتم بِه وذلِك هو الفوز العظِيم.

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের নিকট হতে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এবং এর বিনিময়ে তাদের জন্যে জান্নাত রয়েছে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং তারা হত্যা করে ও নিহত হয়, আল্লাহ তা'আলার এই সত্য ওয়াদা তাওরাত ও ইঞ্জিলেও বিদ্যমান রয়েছে এবং এই কুরআনেও মওজুদ আছে, আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ওয়াদা পূর্ণকারী আর কে আছে? সুতরাং তোমাদের উচিত এই বেচা কেনায় খুশী হওয়া এবং এটাই বড় কৃতকার্যতা।" (৯ % ১১১)

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে তার তরবারী চালনা করলো সে আল্লাহর নিকট বায়আত গ্রহণ করলো।"

অন্য হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন ওটাকে উথিত করবেন, ওর দুটি চক্ষু হবে যার দ্বারা ওটা দেখবে এবং একটি রসনা হবে যার দ্বারা ওটা কথা বলবে। সূত্রাং ন্যায়ভাবে যে ওকে চুম্বন করেছে তার জন্যে ওটা সাক্ষ্য প্রদান করবে। অতএব, যে ওকে চুম্বন করে সে আল্লাহ তা'আলার নিকট বায়আত গ্রহণকারী।" অতঃপর তিনি مَنَّ اللهُ اللهُ

এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ)

এব্যাপারে যেসব হাদীস এসেছেঃ হ্যরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ''হুদায়বিয়ার দিন আমরা সংখ্যায় চৌদ্দশত ছিলাম।'' ১

হযরত জাবির (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন "ঐ দিন আমরা চৌদ্দশ জন ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ কূপের পানিতে হাত রাখেন, তখন তাঁর অঙ্গুলিগুলোর মধ্য হতে পানির ঝরণা বইতে শুরু করে। সাহাবীদের (রাঃ) সবাই এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন।" এটা সংক্ষিপ্ত। এ হাদীসের অন্য ধারায় রয়েছে যে, ঐদিন সাহাবীগণ খুবই পিপাসার্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর তৃণ বা তীরদানী হতে একটি তীর বের করে তাঁদেরকে দেন। তাঁরা ওটা নিয়ে গিয়ে হুদায়বিয়ার কূপে নিক্ষেপ করেন। তখন ঐ কূপের পানি উত্থালিয়ে উঠতে শুরু করে, এমন কি ঐ পানি সবারই জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়। হযরত জাবির (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "ঐদিন আপনারা কতজন ছিলেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "ঐদিন আমরা চৌদ্দশ জন ছিলাম। কিন্তু যদি আমরা এক লক্ষও হতাম তবুও ঐ পানি আমাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যেতো।"

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, তাঁদের সংখ্যা ছিল পনেরশ'।

ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের সংখ্যা পনের শতই ছিল এবং হযরত জাবির (রাঃ)-এর প্রথম উক্তি এটাই ছিল। অতঃপর তাঁর মনে কিছু সন্দেহ জাগে এবং তিনি তাঁদের সংখ্যা চৌদ্দশ বলতে শুরু করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা ছিল এক হাজার পাঁচশ পঁচিশ জন। কিছু তাঁর প্রসিদ্ধ রিওয়াইয়াত এক হাজার চারশ জনেরই রয়েছে। অধিকাংশ বর্ণনাকারী ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের উক্তি এটাই যে, তাঁরা চৌদ্দশত জন ছিলেন। একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, গাছের নীচে বায়আত গ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ এবং সেই দিন মুহাজিরদের এক অস্টমাংশ লোক মুসলমান হন।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ)-এর সীরাত গ্রন্থে রয়েছে যে, হুদায়বিয়ার বছর রাস্লুল্লাহ (সঃ) সাতশ' জন সাহাবী (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে বায়তুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা হতে যাত্রা শুরু করেন। তাঁর যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল না। কুরবানীর সত্তরটি উটও তিনি সঙ্গে নেন। প্রতি দশজনের পক্ষ হতে একটি উট। তবে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ঐ দিন রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর সাথী ছিলেন চৌদ্দশ জন লোক। ইবনে ইসহাক (রঃ) এরূপই বলেছেন। কিন্তু এটা তাঁর ধারণা। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রক্ষিত রয়েছে যে, তাঁদের সংখ্যা ছিল এক হাজার এবং কয়েকশ, যেমন সত্ত্বাই আসছে ইনশাআল্লাহ।

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. ইমাম মুসলিম (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এই মহান বায়আতের উল্লেখ করার কারণঃ মুহামাদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার (রঃ) স্বীয় সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেনঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন যে, তিনি যেন মক্কায় গিয়ে কুরায়েশ নেতৃবর্গকে বলেনঃ রাস্লুল্লাহ (সঃ) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসেননি, বরং শুধু বায়তুল্লাহ শরীফের উমরা করার উদ্দেশ্যে এসেছেন। কিন্তু হযরত উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার ধারণামতে এ কাজের জন্যে হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ)-কে মক্কায় পাঠানো উচিত। মক্কায় আমার বংশের এখন কেউ নেই। অর্থাৎ বানু আদ্দী ইবনে কা'বের গোত্রের লোকেরা নেই যারা সহযোগিতা করতো। কুরায়েশদের সাথে আমার যা কিছু হয়েছে তা তো আপনার অজানা নেই। তারা তো আমার উপর ভীষণ রাগান্বিত অবস্থায় রয়েছে। তারা আমাকে পেলে তো জীবিত অবস্থায় ছেড়ে দিবে না।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উমার (রাঃ)-এর এ মতকে যুক্তিযুক্ত মনে করলেন এবং হযরত উসমান (রাঃ)-কে আবৃ সুফিয়ান (রাঃ) এবং অন্যান্য কুরায়েশ নেতৃবর্গের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। হযরত উসমান (রাঃ) পথ চলতেই ছিলেন এমন সময় আব্বান ইবনে সাঈদ ইবনে আসের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে যায়। সে তাঁকে তার সওয়ারীর উপর উঠিয়ে নিয়ে মক্কায় পৌঁছিয়ে দেয়। তিনি কুরায়েশদের বড় বড় নেতাদের নিকট গেলেন এবং তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিলেন। তারা তাঁকে বললোঃ "আপনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে চাইলে করে নিন।" তিনি উত্তরে বললেনঃ ''রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পূর্বে আমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবো এটা অসম্ভব।'' তখন তারা হযরত উসমান (রাঃ)-কে আটক করে নিলো। ওদিকে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, হযরত উসমান (রাঃ)-কে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। এই বর্বরতার পূর্ণ খবর শুনে মুসলমানগণ এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) অত্যন্ত মর্মাহত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ ''এখন তো আমরা কোন মীমাংসা ছাড়া এখান হতে সরছি না!'' সুতরাং তিনি সাহাবীদেরকে (রাঃ) আহ্বান করলেন এবং একটি গাছের নীচে তাঁদের নিকট হতে বায়আত গ্রহণ করলেন। এটাই বায়আতে রিযওয়ান নামে প্রসিদ্ধ। লোকেরা বলেন যে, মৃত্যুর উপর এই বায়আত গ্রহণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ আমরা যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করবো। কিন্তু হযরত জাবির (রাঃ) বলেন যে, এটা মৃত্যুর উপর বায়আত ছিল না, বরং এই অঙ্গীকারের উপর ছিল যে, তাঁরা কোন অবস্থাতেই যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করবেন না। ঐ ময়দানে যতজন মুসলিম সাহাবী (রাঃ) ছিলেন, সবাই এই বায়আতে রিযওয়ান করেছিলেন। শুধু জাদ্দ ইবনে কায়েস নামক এক ব্যক্তি এই বায়আত করেনি যে ছিল বানু সালমা গোত্রের লোক। সে তার উষ্ট্রীর আড়ালে লুকিয়ে থাকে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবীগণ (রাঃ) জানতে পারেন হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদতের খবরটি মিথ্যা।

হযরত উসমান (রাঃ) কুরায়েশদের নিকট বন্দী থাকা অবস্থাতেই তারা সাহল ইবনে আমর, হুওয়াইতির ইবনে আবদিল উয্যা এবং মুকরিয্ ইবনে হাফসকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেন। এই লোকগুলো এখানেই ছিল ইতিমধ্যে কতক মুসলমানও মুশরিকদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে পাথর ও তীর ছুঁড়াছুড়িও হয়ে যায়। উভয়দল চীৎকার করতে থাকে। ওদিকে হয়রত উসমান (রাঃ) বন্দী আছেন আর এদিকে মুশরিকদের এ লোকগুলোকে আটকিয়ে দেয়া হয়। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘোষক ঘোষণা করেনঃ "রহুল কুদস (হয়রত জিবরাঈল আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বায়আতের হুকুম দিয়ে গেছেন। আসুন, আল্লাহর নাম নিয়ে বায়আত করে যান!"এ ঘোষণা শোনা মাত্রই সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট দৌড়িয়ে আসেন। ঐ সময় তিনি একটি গাছের নীচে অবস্থান করছিলেন। সবাই তাঁর হাতে বায়আত করেন য়ে, তাঁরা কখনো কোন অবস্থাতেই যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করবেন না। এখবর শুনে মুশরিকরা কেঁপে ওঠে এবং যতগুলো মুসলমান তাদের নিকট ছিলেন সবকেই ছেড়ে দেয়। অতঃপর তারা সন্ধির আবেদন জানায়।

ইমাম বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, বায়আত গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহ! উসমান (রাঃ) আপনার রাসূল (সঃ)-এর কাজে গিয়েছেন।" অতঃপর তিনি নিজের একটি হাতকে অপর হাতের উপর রেখে হযরত উসমান (রাঃ)-এর পক্ষ হতে বায়আত গ্রহণ করেন। সুতরাং হযরত উসমান (রাঃ)-এর জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাত সাহাবীদের (রাঃ) হাত হতে বহু গুণে উত্তম ছিল।

সর্বপ্রথম যিনি এই বায়আত করেছিলেন তিনি ছিলেন হ্যরত আবৃ সিনান আসাদী (রাঃ)। তিনি সকলের আগে অগ্রসর হয়ে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হাত বাড়িয়ে দিন যাতে আমি বায়আত করতে পারি।" তিনি বললেনঃ "কিসের উপর বায়আত করবে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আপনার অন্তরে যা রয়েছে তারই উপর আমি বায়আত করবো।" তাঁর পিতার নাম ছিল অহাব।

হযরত নাফে' (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "লোকেরা বলে যে, হযরত উমার (রাঃ)-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) পিতার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্যাপারটি আসলে তা নয়। ব্যাপারটি এই যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর হযরত উমার (রাঃ) তাঁর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে একজন আনসারীর নিকট পাঠান যে, তিনি যেন তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর নিকট হতে নিজের ঘোড়াটি নিয়ে আসেন। ঐ সময় রাস্লুল্লাহ (সঃ) লোকদের নিকট হতে বায়আত নিচ্ছিলেন। হযরত উমার (রাঃ) এ খবর জানতেন না। তিনি গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) দেখতে পান যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে জনগণ বায়আত করছেন। তাঁদের দেখাদেখি তিনিও বায়আত করেন। তারপর তিনি স্বীয় ঘোড়াটি নিয়ে হযরত উমার (রাঃ)-এর নিকট যান এবং তাঁকে খবর দেন যে, জনগণ রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বায়আত করছে। এ খবর শোনা মাত্র হযরত উমার (রাঃ) রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে তাঁর হাতে বায়আত করেন। এর উপর ভিত্তি করেই জনগণ বলতে শুরু করেন যে, পিতার পূর্বেই পুত্র ইসলাম গ্রহণ করেন।"

সহীহ বুখারীর অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, জনগণ পৃথক পৃথকভাবে গাছের ছায়ায় বসেছিলেন। হযরত উমার (রাঃ) দেখেন যে, সবারই দৃষ্টি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি রয়েছে এবং তাঁরা তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। তখন তিনি স্বীয় পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে বলেনঃ "হে আমার প্রিয় বৎস! দেখে এসো তো, ব্যাপারটা কি?" হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এসে দেখেন যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বায়আত করছেন। এ দেখে তিনিও বায়আত করেন এবং এরপর ফিরে গিয়ে স্বীয় পিতা হযরত উমার (রাঃ)-কে খবর দেন। হযরত উমার (রাঃ)-ও তখন তাড়াতাড়ি এসে বায়আত করেন। হযরত জাবির (রাঃ) বলেনঃ "যখন আমাদের বায়আত করা হয়ে যায় তখন দেখি যে, হযরত উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাত ধারণ করে রয়েছেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি বাবলা গাছের নীচে ছিলেন।"

হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন ঃ "ঐ সময় আমি গাছের ঝুঁকে থাকা একটি ডালকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মাথার উপর হতে উঠিয়ে ধরেছিলাম। আমরা ঐদিন চৌদ্দশ জন ছিলাম।" তিনি আরো বলেনঃ "ঐদিন আমরা তাঁর হাতে মৃত্যুর উপর বায়আত করিনি, বরং বায়আত করেছিলাম যুদ্ধক্ষেত্র হতে না পালাবার উপর।"

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত সালমা ইবনে আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ''আমি গাছের নীচে রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বায়আত করেছিলাম।'' হযরত ইয়াযীদ (রঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ ''হে আবৃ মাসলামা (রাঃ)! আপনারা কিসের উপর বায়আত করেছিলেন?'' উত্তরে তিনি বলেনঃ ''আমরা মৃত্যুর উপর বায়আত করেছিলাম।''

হ্যরত সালমা (রাঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "হুদায়বিয়ার দিন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বায়আত করে সরে আসি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেনঃ "হে সালমা (রাঃ)! তুমি বায়আত করবে না?" আমি জবাবে বলিঃ আমি বায়আত করেছি। তিনি বললেনঃ "এসো, বায়আত কর।" আমি তখন তাঁর কাছে গিয়ে আবার বায়আত করি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "হে সালমা (রাঃ)! আপনি কিসের উপর বায়আত করেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "মৃত্যুর উপর।"

হ্যরত সালমা ইবনে আকওয়া (রাঃ) আরো বলেনঃ "ভ্দায়বিয়ার কূপে এতোটুকু পানি ছিল যে, পঞ্চাশটি বকরীর পিপাসা মিটাবার জন্যেও যথেষ্ট ছিল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওর ধারে বসে তাতে থুথু নিক্ষেপ করেন। তখন ওর পানি উথলিয়ে ওঠে। ঐ পানি আমরাও পান করি এবং আমাদের জন্তগুলোকেও পান করাই। ঐদিন আমরা চৌদ্দশ জন ছিলাম। আমার কাছে কোন ঢাল নেই দেখে রাসলুল্লাহ (সঃ) একটি ঢাল দান করেন। অতঃপর তিনি লোকদের বায়আত নিতে শুরু করেন। তারপর শেষবার তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেনঃ "হে সালমা (রাঃ)! তুমি বায়আত করবে না?" আমি জবাবে বললামঃ হে আল্লাহর রাসল (সঃ)! প্রথমে যাঁরা বায়আত করেছিলেন আমিও তাদের সাথে বায়আত করেছিলাম। মধ্যে আর একবার বায়আত করেছি। তিনি বললেনঃ ''ঠিক আছে আবার বায়আত কর।'' আমি তখন তৃতীয়বার বায়আত করলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ "হে সালমা (রাঃ)! আমি তোমাকে যে ঢালটি দিয়েছিলাম তা কি হলো?" আমি উত্তরে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হ্যরত আমির (রাঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তাকে দেখি যে. তাঁর কাছে কোন ঢাল নেই. তাই আমি তাঁকে ঢালটি প্রদান করেছি। তখন তিনি হেসে ওঠে আমাকে বললেন, হে সালমা (রাঃ)! তুমি তো ঐ ব্যক্তির মত হয়ে গেলে যে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলঃ

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটাও সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

''হে আল্লাহ! আমার কাছে এমন একজনকে পাঠিয়ে দিন যে আমার নিকট আমার নিজের জীবন হতেও প্রিয়।" অতঃপর মক্কাবাসী সন্ধির জন্যে তোড়জোড় শুরু করে। যাতায়াত চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে সন্ধি হয়ে যায়। আমি হযরত তালহা ইবনে উবাইদিল্লাহ (রাঃ)-এর খাদেম ছিলাম। আমি তাঁর ঘোড়ার ও তাঁর নিজের খিদমত করতাম। বিনিময়ে তিনি আমাকে খেতে দিতেন। আমি তো আমার ঘর বাড়ী ছেলে মেয়ে এবং মালধন ছেড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর পথে হিজরত করে চলে এসেছিলাম। যখন সন্ধি হয়ে যায় এবং এদিকের লোক ওদিকে এবং ওদিকের লোক এদিকে চলাফেরা শুরু করে তখন একদা আমি একটি গাছের নীচে গিয়ে কাঁটা ইত্যাদি সরিয়ে ঐ গাছের মূল ঘেঁষে শুয়ে পড়ি। অকস্মাৎ মুশরিকদের চারজন লোক তথায় আগমন করে এবং রাস্লুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে কিছু অসম্মানজনক মন্তব্য করতে শুরু করে। আমার কাছে তাদের কথাগুলো খুবই খারাপ লাগে। তাই আমি সেখান হতে উঠে আর একটি গাছের নীচে চলে আসি। তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলে এবং গাছের ডালে লটকিয়ে রাখে। অতঃপর তারা সেখানে শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হয়েছে এমন সময় শুনি যে, উপত্যকার নীচের অংশে কোন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করছেনঃ "হে মুহাজির ভাই সব! হযরত ইবনে যানীম (রাঃ) নিহত হয়েছেন!" একথা শুনেই আমি তাড়াতাড়ি আমার তরবারী উঠিয়ে নিই এবং ঐ গাছের নীচে গমন করি যেখানে ঐ চার ব্যক্তি ঘুমিয়েছিল। সেখানে গিয়েই আমি সর্বপ্রথম তাদের হাতিয়ারগুলো নিজের অধিকারভুক্ত করে নিই। তারপর এক হাতে তাদেরকে দাবিয়ে নিই এবং অপর হাতে তরবারী উঠিয়ে তাদেরকে বলিঃ দেখো, যে আল্লাহ হ্যরত মুহামাদ (সঃ)-কে মর্যাদা দান করেছেন তাঁর শপথ! তোমাদের যে তার মন্তক উত্তোল করবে, আমি এই তরবারী দ্বারা তার মন্তক কর্তন করে ফেলবো। যখন এটা মেনে নিলো তখন আমি তাদেরকে বললামঃ উঠো এবং আমার আগে আগে চলো। অতঃপর আমি তাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হলাম। ওদিকে আমার চাচা হযরত আমির (রাঃ) ও মুকরিয় নামক আবলাতের একজন মুশরিককে গ্রেফতার করে আনেন। এই ধরনের সত্তরজন মুশরিককে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সাহাবীদেরকে বলেনঃ ''তাদেরকে ছেড়ে দাও। অন্যায়ের সূচনাও তাদের থেকেই হয়েছে এবং এর পুনরাবৃত্তিরও यिमामात जातार थाकत् ।" जज्द्वश्वत সবকেই ছেড়ে দেয়া হয় । এরই বর্ণনা وَهُوَ الْذِي كُفَّ اَيُدِيهُمْ عَنْكُمْ ... وَهُوَ الَّذِي كُفَّ اَيُدِيهُمْ عَنْكُمْ

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিমও (রঃ) প্রায় এই রূপই বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনা দ্বারা এটা সাব্যস্ত যে, হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রাঃ)-এর পিতাও (রাঃ) গাছের নীচে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বায়আত করেছিলেন। তিনি বলেনঃ "পরের বছর যখন আমরা হজ্ব করতে যাই তখন যে গাছের নীচে আমরা বায়আত করেছিলাম ওটা আমাদের কাছে গোপন থাকে, ঐ জায়গাটি আমরা চিনতে পারিনি। এখন যদি তোমাদের নিকট তা প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে তোমরা জানতে পার।"

একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, হ্যরত জাবির (রাঃ) বলেন, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ "আজ তোমরা ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত লোক হতে উত্তম।" আজ আমার দৃষ্টিশক্তি থাকলে আমি তোমাদেরকে ঐ গাছের জায়গটি দেখিয়ে দিতাম।

হযরত সুফিয়ান (রঃ) বলেন যে, এই জায়গাটি নির্দিষ্টকরণে মতভেদ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে লোকগুলো এই বায়আতে অংশগ্রহণ করেছে তাদের কেউই জাহান্নামে যাবে না।" <sup>১</sup>

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যেসব লোক এই গাছের নীচে আমার হাতে বায়আত করেছে তারা সবাই জানাতে যাবে, শুধু লাল উটের মালিক নয়।" বর্ণনাকারী হযরত জাবির (রাঃ) বলেন আমরা তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলাম, দেখি যে, একটি লোক তার হারানো উট অনুসন্ধান করতে রয়েছে। আমরা তাকে বললামঃ চলো, বায়আত কর। সে জবাবে বললোঃ "বায়আত করা অপেক্ষা হারানো উট খোঁজ করাই আমার জন্যে বেশী লাভজনক।" ২

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি সানিয়াতুল মিরারের উপর চড়ে যাবে তার থেকে ওটা দূর হয়ে যাবে যা বানী ইসরাঈল থেকে দূর হয়েছিল।" তখন সর্বপ্রথম বানু খাযরাজ গোত্রীয় একজন সাহাবী (রাঃ) ওর উপর আরোহণ করে যান। তারপর তাঁর দেখাদেখি অন্যান্য লোকেরাও সেখানে পৌঁছে যান। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তোমাদের সকলকেই ক্ষমা করে দেয়া হবে, শুধু লাল উটের মালিক এদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা তখন ঐ লোকটির নিকট গিয়ে বললামঃ চলো, তোমার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। লোকটি জবাবে বললোঃ "আল্লাহর শপথ! যদি আমি আমার উট পেয়ে নিই তবে তোমাদের সঙ্গী

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

(রাসূলুল্লাহ সঃ) আমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, এর চেয়ে ওটাই হবে আমার জন্যে বেশী আনন্দের ব্যাপার।" ঐ লোকটি তার হারানো উট খোঁজ করছিল। ১

বর্ণিত আছে যে, হযরত হাফসা (রাঃ) যখন রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেন যে, এই বায়আতকারীদের কেউই জাহান্নামে যাবে না, তখন তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহর রাস্ল (সঃ)! হাঁা যাবে।" রাস্লুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁকে থামিয়ে দেন এবং তিরস্কার করেন। তখন হযরত হাফসা (রাঃ) আল্লাহর কালামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ وَانْ مَنْ نُكُمُ إِلّا وَارِدُها অর্থাৎ "তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা (অর্থাৎ পুলসিরাত) অতিক্রম করবে।"(১৯ঃ ৭১) একথা শুনে রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেন যে. এরপরেই আল্লাহ পাক বলেনঃ

وسورس عدم مدر ربره لل در والمرابع المرابع المرابع المربع الذين اتقوا ونذر الظلِمِين فِيها جِثِياً

অর্থাৎ "পরে আমি মুন্তাকীদেরকে উদ্ধার করবো এবং যালিমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দিবো।" (১৯ঃ ৭২) <sup>২</sup>

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হাতিব ইবনে বুলতাআর (রাঃ) গোলাম হযরত হাতিব (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হয় এবং বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হাতিব (রাঃ) অবশ্যই জাহান্নামে যাবে।" তার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তুমি মিথ্যা বলছো। সে জাহান্নামী নয়। সে বদরে এবং হুদায়বিদায় হাযির ছিল।"

এই বুযুর্গ ব্যক্তিদের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যারা তোমার বায়আত গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহরই বায়আত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। সূতরাং যে ওটা ভঙ্গ করে ওটা ভঙ্গ করবার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তাকে তিনি মহাপুরস্কার দেন।" যেমন মহামহিমানিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেনঃ

لَّهُ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجْرَةِ فَعَلِمُ مَا فِي قَلْوِيهُم مُرَّدُ مَنْ وَمُرَادُهُ وَمِرْدُ وَمُرْدُ مَا يَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجْرَةِ فَعَلِمُ مَا فِي قَلْوِيهُمِ فَانْزَلُ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمَ وَاثَابُهِمْ فَتَحَا قُرِيبًا .

অর্থাৎ "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নীচে তোমার বায়আত গ্রহণ করেছে, তাদের মনের বাসনা তিনি জেনেছেন, অতঃপর তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেছেন এবং তাদেরকে আসনু এক বিজয় দ্বারা পুরস্কৃত করেছেন।" (৪৮ঃ ১৮)

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

১১। যেসব আরব মরুবাসী গৃহে রয়ে গেছে তারা তোমাকে বলবেঃ আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে, অতএব আমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা মুখে যা বলে তা তাদের অন্তরে নেই। তাদেরকে বলঃ আল্লাহ তোমাদের কারো কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে? বস্তুতঃ তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত।

১২। না, তোমরা ধারণা করেছিলে
যে, রাস্ল (সঃ) ও মুমিনগণ
তাদের পরিবার-পরিজনের
নিকট কখনই ফিরে আসতে
পারবেন না এবং এই ধারণা
তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর
মনে হয়েছিল; তোমরা মন্দ
ধারণা করেছিলে, তোমরা তো
ধাংসমুখী এক সম্প্রদায়।

১৩। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাস্ল (সঃ)-এর প্রতি ঈমান আনে না, আমি সেই সব কাফিরের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি।

رروه و رر دوركوور ر ١١- سيقول لك المخلفون مِن ورور الاعـرابِ شـغلتنا امـوالنا //۱۹۶۰ رو رو درجروروور واهلونا فاستغفِرلنا يقولون بِالسِنتِهِم مَّا لَيسَ فِي قَلُوبِهِم قُلُ فَـمَنْ يَـمَلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ قُلُ فَـمَنْ يَـمَلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ اَرادَبِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرادَ و ورو هر در را الله يما بِكُم نَفْعًا بِلَ كَانَ اللَّهُ بِمَا روروور ر و ا تعملون خِبيراً ٥ 17676 217971171 ١٢- بلَ ظننتمَ أن لَن يَنقَلِبَ

۱- بَلُ ظَنَنْتُمُ أَن لَن يَنْقَلِبُ الرَّهُ وَ وَ وَ وَ الْمَ الْمَالُونَ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ وَ الْمَسُونُ الْمَلُ اللَّهُ وَ وَ الْمَسُونُ اللَّهُ وَ وَ الْمَلْوَانُ اللَّهُ وَ فَي قَلْوِيكُمْ وَظُنْنَتُم ظُنْ السَّورُ وَ اللَّهُ وَ الْمُعْمَالُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُورُانُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِلَّةُ وَالْمُنْ اللْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُؤْلِولَ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُلِيْمُ لَلْمُؤَلِّ لَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُ وَالْمُولِقُولَ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُولُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُ وَل

١٣- وَمَنْ لَـُمْ يُـؤُمِنْ إِبِالـلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا اعْتَدُنا لِلْكَفِرِيْنَ

سُعِيرا ٥

১৪। আল্লাহরই আকাশমগুলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

۱- ولله ملك السموت والارض رد و رد سرو و ورس و ر يغفر لمن يشاء ويعذب من سرور سرور سرورو سرورو يشاء وكان الله غفوراً رحيماً ٥

যেসব আরব বেদুঈন জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছিল এবং মৃত্যুর ভয়ে বাড়ী হতে বের হয়নি, আর মনে করে নিয়েছিল যে, এতো বড় কুফরী শক্তির সামনে তারা কখনো টিকতে পারবে না এবং যারা তাদের সঙ্গে লড়বে তাদের ধ্বংস অনিবার্য, তারা আর কখনো তাদের ছেলে মেয়েদের মুখ দেখতে পাবে না, যুদ্ধক্ষেত্রেই তারা সবাই নিহত হয়ে যাবে, কিন্তু যখন তারা দেখলো যে, রাসলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাহাবীবর্গ (রাঃ) সহ আনন্দিত অবস্থায় ফিরে আসলেন তখন তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে মিথ্যা ওযর পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে পূর্বেই অবহিত করেন যে, এই মন্দ অন্তর বিশিষ্ট লোকেরা তাঁর কাছে এসে মুখে অন্তরের বিপরীত কথা বলবে এবং মিথ্যা ওযর পেশ করবে। তারা বলবেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে, অতএব তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" মহামহিমানিত আল্লাহ তাদের এ কথার জবাবে বলেনঃ ''তারা মুখে যা বলে তা তাদের অন্তরে নেই। সুতরাং হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাও- যদি আল্লাহ তোমাদের কারো কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করেন তবে কে তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে? তোমরা জেনে রেখো যে, তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত ৄ'' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক বা কপটদের কপটতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না। তিনি ভালরপেই জানেন যে, মুনাফিকদের যুদ্ধ হতে পিছনে সরে থাকা কোন ওযরের কারণে ছিল না, বরং প্রকৃত কারণ ছিল তাদের অবাধ্যতা এবং কপটতা। তাদের অন্তর সম্পূর্ণরূপে ঈমান শূন্য। তারা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল নয় এবং রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যে যে কল্যাণ রয়েছে এ বিশ্বাস তাদের নেই। তারা নিজেদের প্রাণ ভয়ে ভীত। তারা নিজেরা যুদ্ধে মারা যাবে এ ভয়তো তাদের ছিলই, এমন কি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীদের (রাঃ) সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল যে, তাঁরা সবাই নিহত হয়ে যাবেন, একজনও রক্ষা পাবেন না যিনি তাঁদের সংবাদ

আনয়ন করতে পারেন। এই ধারণা তাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিল। তাই, আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেনঃ "তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে, তোমরা তো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়।"

এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ ''যারা আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর প্রতি ঈমান আনে না, আমি ঐ সব কাফিরের জন্যে জুলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আধিপত্য, শাসন ক্ষমতা ও স্বেচ্ছাচারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। যে কেউ তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাঁর রহমতের দরযায় করাঘাত করে, তিনি তার জন্যে তাঁর রহমতের দরযা খুলে দেন। তার পাপ যত বেশীই হোক না কেন, যখন সে তাওবা করে তখন করুণাময়় আল্লাহ তার তাওবা কবৃল করে নেন এবং তাকে ক্ষমা করে থাকেন।

১৫। তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্যে যাবে তখন যারা গৃহে রয়ে গিয়েছিল, তারা বলবেঃ আমাদেরকে তোমাদের সাথে যেতে দাও। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায়। বলঃ তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না। আল্লাহ পূর্বেই এরপ ঘোষণা করেছেন। তারা বলবেঃ তোমরা তো আমাদের প্রতি বিদেষ পোষণ করছো। বোধশক্তি তাদের সামান্য।

۱- سيقول المخلفون إذا انطكة وردا المخلفون إذا انطكة م إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يردون ان المدون ان الله من المدونا كلم الله قال الله من المدونا كذرون الاعتباد ودور المدونا في المدونا الله من المدونا الله من المرود المرو

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ যে বেদুঈনরা আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) ও সাহাবী (রাঃ)-এর সঙ্গে হুদায়বিয়ায় হাযির ছিল না, তারা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে এবং সাহাবীদেরকে (রাঃ) খায়বারের বিজয়ের পর যুদ্ধলব্ধ মাল নেয়ার জন্যে যেতে দেখবে তখন আশা পোষণ করবে যে, তাদেরকেও হয়তো সঙ্গে নিয়ে

যাওয়া হবে। বিপদের সময় তো তারা পিছনে সরে ছিল, কিন্তু সুখের সময় মুসলমানদের সঙ্গে যাওয়ার তারা আকাক্ষা করবে। এ জন্যেই আল্লাহ্ তা আলা বলেন যে, তাদেরকে কখনোই যেন সঙ্গে নেয়া না হয়। যুদ্ধ যখন তারা করেনি তখন গানীমাতের অংশ তারা কি করে পেতে পারে? যাঁরা হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন তাঁদেরকেই আল্লাহ্ তা আলা খায়বারের গানীমাতের ওয়াদা দিয়েছেন, তাদেরকে নয় যারা বিপদের সময় সরে থাকে, আর আরামের সময় হাযির থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ 'তারা আল্লাহ্র কালাম পরিবর্তন করতে চায়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তো আহলে হুদায়বিয়ার সাথে খায়বারের গানীমাতের ওয়াদা করেছেন, অথচ এই মুনাফিক'রা চায় যে, হুদায়বিয়ায় হাযির না হয়েও তারা আল্লাহ্র ওয়াদাকৃত গানীমাত প্রাপ্ত হবে। হযরত ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আল্লাহ্র নিম্নের হুকুমকে বুঝানো হয়েছেঃ

আল্লাহ্ তা আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাও- তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না। আল্লাহ্ পূর্বেই এরূপ ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ্ পাক বলেন যে, তারা তখন বলবেঃ তোমরা তো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছো। তোমাদের উদ্দেশ্য হলো আমাদেরকে গানীমাতের অংশ না দেয়া।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কথার জবাবে বলেনঃ প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন বোধশক্তি নেই।

১৬। যেসব আরব মরুবাসী গৃহে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে বলঃ তোমরা আহুত হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সহিত যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের সহিত যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এই নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। আর তোমরা যদি প্রানুত্রক পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর; তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।

১৭। অন্ধের জন্যে, খঞ্জের জন্যে, ক্লগ্নের জন্যে কোন অপরাধ নেই; এবং যে কেউই আল্লাহ্ ও তাঁর রাস্ল (সঃ)-এর আনুগত্য করবে আল্লাহ্ তাঁকে দাখিল করবেন জারাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তিনি তাকে বেদনাদায়ক শাস্তি দিবেন।

و م سروري رر ١٦- قُلُ لِلمَخْلِفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدُعُونُ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَاسٍ شُرِدَيدٍ تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ر و وودوه وو الورور فإن تطِيعوا يؤتِكم الله اجراً ر رری دور حسناً وِان تتولوا کما تولیتم 10111100001090100 مِن قبل يعِذبكم عذابا اليما ٥ ١٧ - لَيْسُ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجُ ولا على الاعسرج حسرج ولا على المريضِ حرجَ ومن يطِعِ باررو درعود دوريا الله ورسموله يدخِله جنتٍ 

যেসব মরুবাসী বেদুঈন জিহাদ হতে সরে রয়েছিল তাদেরকে যে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সহিত যুদ্ধ করার জন্যে আহ্বান করা হয়েছিল তারা কোন্ জাতি ছিল এ ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তাঁরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন উক্তি করেছেন। উক্তিগুলো হলোঃ (এক) তারা ছিল হাওয়াযেন গোত্র। (দুই) তারা সাকীফ গোত্র ছিল। (তিন) তারা ছিল বানু হানীফ গোত্র। (চার) তারা ছিল পারস্যবাসী। (পাঁচ) তারা রোমক ছিল। (ছয়) তারা ছিল মূর্তিপূজক জাতি। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা কোন নির্দিষ্ট গোত্র বা দলকে বুঝানো হয়নি, বরং সাধারণভাবে রণ-নিপুণ জাতিকে বুঝানো হয়েছে। যারা তখন পর্যন্ত মুকাবিলায় আসেনি। হয়রত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা কুর্দিস্তানের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা ছিল কুর্দি জাতি।

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা যুদ্ধ করবে এমন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যাদের চক্ষু হবে ছোট ছোট এবং নাক হবে বসা বসা। তাদের চেহারা হবে ঢালের মতো।" হযরত সুফিয়ান (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা তুর্কীদেরকে বুঝানো হয়েছে। অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদেরকে এমন এক কওমের সঙ্গে জিহাদ করতে হবে যে, তাদের জুতাগুলো হবে চুল বিশিষ্ট।" হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, তারা হবে কুর্দী সম্প্রদায়।

এরপর মহামহিমানিত আল্লাহ্ বলেনঃ 'তোমরা তাদের সহিত যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে।' অর্থাৎ তোমাদের উপর জিহাদের বিধান দেয়া হলো এবং এই হুকুম অব্যাহত থাকবে।

মহান আল্লাহ্র উক্তি ঃ 'যদি তোমরা এই নির্দেশ পালন কর তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের উপর সাহায্য করবেন অথবা তারা যুদ্ধ না করেই ইসলাম কবৃল করে নিবে। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেনঃ 'আর যদি তোম'রা পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তবে তোমাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' অর্থাৎ হুদায়বিয়ার ব্যাপারে যেমন তোমরা ভীরুতা প্রদর্শন করে গৃহে রয়ে গিয়েছিলে, নবী (সঃ) ও সাহাবী (রাঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করনি, তেমনই যদি এখনো কর তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এরপর জিহাদকে ছেড়ে দেয়ার সঠিক ওযরের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, 'অন্ধের জন্যে, খঞ্জের জন্যে এবং রুপ্নের জন্যে কোন অপরাধ নেই।' এখানে আল্লাহ্ তা'আলা দুই প্রকারের ওযরের বর্ণনা দিয়েছেন। (এক) সদা বিদ্যমান ওযর এবং তা হলো অন্ধত্ব ও খোঁড়ামী। (দুই) অস্থায়ী ওযর এবং তা হলো রুপ্নতা। এটা কিছু দিন থাকে এবং পরে দূর হয়ে যায়। সুতরাং রুপ্ন ব্যক্তিদের ওযরও গ্রহণযোগ্য হবে যতদিন তারা রুপ্ন থাকে। সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তাদের ওযর আর গৃহীত হবে না।

এবার আল্লাহ পাক জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে বলেন— 'যে কেউ (যুদ্ধের নির্দেশ প্রতিপালনের ব্যাপারে) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে প্রবিষ্ট করবেন জানাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তিনি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করবেন।' দুনিয়াতেও সে লাঞ্ছিত হবে এবং আখিরাতেও তার দুঃখের কোন সীমা থাকবে না। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্ তা আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১৮। মুমিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়আত গ্রহণ করলো তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসর বিজয়.

১৯। এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ যা তারা হস্তগত করবে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ١٠- لَقَسَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمؤمِنِينَ إِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قَلُوبِهِمَ فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمَ وَاثَابَهُمَ فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمَ وَاثَابَهُمَ

۱۰ - وَمُغَانِمُ كَثِيرَةُ يَاخُذُونَهَا مرر طور و رو وكان الله عزيزا حكِيماً ٥

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এই বায়আতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ'। হুদায়বিয়া প্রান্তরে একটি বাবলা গাছের নীচে এই বায়আত কার্য সম্পাদিত হয়েছিল। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার হজ্ব করতে গিয়ে দেখতে পান যে, কতগুলো লোক এক জায়গায় নামায আদায় করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "ব্যাপার কি?" তারা উত্তরে বলেঃ "এটা ঐ বৃক্ষ, যার নীচে রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) সাহাবীদের (রাঃ) নিকট হতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন।" হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) ফিরে এসে হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রাঃ)-কে ঘটনাটি বলেন। তখন হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রাঃ)-কে ঘটনাটি বলেন। তখন হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রাঃ) বলেনঃ "আমার পিতাও এই বায়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, পর বছর তাঁরা তথায় গমন করেন। কিন্তু তাঁরা সবাই বায়আত গ্রহণের স্থানটি ভুলে যান। তাঁরা ঐ গাছটিও দেখতে পাননি।" অতঃপর হযরত সাঈদ (রাঃ) বিশ্বয় প্রকাশ করে বলেনঃ "রাস্লুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাহাবীগণ, যাঁরা নিজেরা বায়আত করেছেন, তাঁরাই ঐ জায়গাটি চিনতে পারেননি, আর তোমরা জেনে নিলে! তাহলে তোমরাই কি রাস্লুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাহাবীগণ হতে ভাল হয়ে গেলে!"

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন। অর্থাৎ তিনি তাঁদের অন্তরের পবিত্রতা, ওয়াদা পালনের সদিচ্ছা এবং আনুগত্যের অভ্যাস সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সুতরাং তিনি তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি দান করলেন এবং আসনু বিজয় দ্বারা পুরস্কৃত করলেন। এ বিজয় হলো ঐ সদ্ধি যা হুদায়বিয়া প্রান্তরে হয়েছিল। এর দ্বারা রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) এবং সাহাবীগণ সাধারণ কল্যাণ লাভ করেছিলেন এবং এর পরপরই খায়বার বিজিত হয়েছিল। অতঃপর অল্পদিনের মধ্যে মক্কাও বিজিত হয় এবং এরপর অন্যান্য দুর্গ ও অঞ্চল বিজিত হতে থাকে এবং মুসলমানরা ঐ মর্যাদা, সাহায্য, বিজয়, সফলতা এবং উচ্চাসন লাভ করেন যা দেখে সারা বিশ্ব বিশ্বয়াবিভূত, স্তম্ভিত এবং হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এ জন্যেই আল্লাহ্ পাক বলেনঃ "আল্লাহ্ তাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ্দান করবেন, যা তারা হস্তগত করবে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

হযরত সালমা (রাঃ) বলেনঃ "আমরা দুপুরে হুদায়বিয়া প্রান্তরে বিশ্রাম করছিলাম এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ঘোষণাকারী ঘোষণা করেনঃ "হে জনমণ্ডলী! আপনারা বায়আতের জন্যে এগিয়ে যান, রহুল কুদ্স্ (আঃ) এসে পড়েছেন।" আমরা তখন দৌড়াদৌড়ি করে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে গেলাম। তিনি ঐ সময় একটি বাবলা গাছের নীচে অবস্থান, করছিলেন। আমরা তাঁর হাতে বায়আত করি।" এর বর্ণনা أَيُنُونَنُ وَمَنْ الْمُونِونُ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ الْمُورِدُنْ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ الْمُورِدُنْ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ اللّهُ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنْ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ اللّهُ عَنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللّهُ اللللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللللْم

এটা ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

"হ্যরত উসমান (রাঃ)-এর পক্ষ হতে রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) স্বীয় এক হস্ত অপর হস্তের উপর রেখে নিজেই বায়আত করে নেন। আমরা তখন বললামঃ হ্যরত উসমান (রাঃ) বড়ই ভাগ্যবান যে, আমরা তো এখানেই পড়ে রয়েছি, আর তিনি হয়তো বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করে নিয়েছেন। এ কথা শুনে রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ "এটা অসম্ভব যে, উসমান (রাঃ) আমার পূর্বে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করবে, যদিও সে তথায় কয়েক বছর পর্যন্ত অবস্থান করে।"

২০। আল্লাহ্ তোমাদেরকে
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুদ্ধে লভ্য
বিপুল সম্পদের যার অধিকারী
হবে তোমরা। তিনি এটা
তোমাদের জন্যে ত্বরান্ধিত
করেছিলেন এবং তিনি
তোমাদের হতে মানুষের হস্ত
নিবারিত করেছেন যেন তোমরা
কৃতজ্ঞ হও এবং এটা হয়
মুমিনদের জন্যে এক নিদর্শন
এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে
পরিচালিত করেন সরল পথে।

২১। আরো বহু সম্পদ রয়েছে যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, ওটা তো আল্লাহ্র নিকটে রক্ষিত আছে। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

২২। কাফিররা তোমাদের
মুকাবিলা করলে পরিণামে
তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন
করতো, তখন তারা কোন
অভিভাবক ও সাহায্যকারী
পেতো না।

رروو لأورر ٢٠ - وعدكم الله مغانم كثيرة 10911611110921 تاخذونها فعجل لكم هذه وكُفَّ أيدِي النَّاسِ عَنْكُم ولتكون اية لِلمُسؤِّمنِينَ ررو روه ر . اگر و در و الا ویهدِیکم صِراطاً مُستقِیماً ٥ رود مرد مرد المردور عليها ٢١ - وَاخْرِي لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا رو ررر لأو رحر رر لأو قد احاط الله بها وكان الله مر المحرور مرد المرد ال 2911/2 42911111 ٢٢ - ولو قتلكم الذين كفروا ررسو درو رروس ر ر وور لولوا الادبار ثم لايجـــدون ر ۵۵ مر مرار وِليا ولانصِيرا ٥

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন।

২৩। এটাই আল্লাহ্র বিধান, قَدْخُلْتُ مِنْ প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে; তুমি আল্লাহ্র এই বিধানে يَنْ اللّهِ تَبْدِيلًا কোন পরিবর্তন পাবে না।

২৪। তিনি মক্কা উপত্যকায়
তাদের হস্ত তোমাদের হতে
এবং তোমাদের হস্ত তাদের
হতে নিবারিত করেছেন তাদের
উপর তোমাদেরকে বিজয়ী
করবার পর। তোমরা যা কিছু
কর আল্লাহ তা দেখেন।

٢- سنة الله التي قد خلت مِنْ قَبِهُ وَ اللهِ تَبِدِيلًا ٥ وَلَنْ تَجِدُ لِسَنَةِ اللهِ تَبِدِيلًا ٥ عَنْهُمْ اللهِ تَبِدِيلًا ٥ عَنْهُمْ اللهِ تَبِدَيلًا ٥ عَنْهُمْ اللهِ تَبِدَيلًا ٥ عَنْهُمْ وَالدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطِّنِ مَكْمَ مَنْهُمْ اللهِ مِمَا تَعْمَلُونَ مَكْمَ اللهِ بِمَا تَعْمَلُونَ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدًا ٥

যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদ দারা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর যুগের এবং পরবর্তী সব যুগেরই গানীমাতকে বুঝানো হয়েছে। তুরান্বিতকৃত গানীমাত দারা খায়বারের গানীমাত এবং হোদায়বিয়ার সন্ধি উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তা'আলার এটাও একটি অনুগ্রহ যে, তিনি কাফিরদের মন্দ বাসনা পূর্ণ হতে দেননি, না তিনি মঞ্চার কাফিরদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন এবং না তিনি ঐ মুনাফিকদের মনের বাসনা পূর্ণ করেছেন যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে গমন না করে বাড়ীতেই রয়ে গিয়েছিল। তারা মুসলমানদের উপর না আক্রমণ চালাতে পেরেছে, না তাদের সন্তানদেরকে শাসন-গর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এটা এ জন্যে যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই যে প্রকৃত রক্ষক ও সাহায্যকারী এ শিক্ষা যেন মুসলমানরা গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং তারা যেন শক্র সংখ্যার আধিক্য ও নিজেদের সংখ্যার স্বল্পতা দেখে সাহস হারিয়ে না ফেলে। তারা যেন এ বিশ্বাসও রাখে যে, প্রত্যেক কাজের পরিণাম আল্লাহ্ পাক অবগত রয়েছেন। বান্দাদের জন্যে এটাই উত্তম পন্থা যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করবে এবং এতেই যে তাদের জন্যে মঙ্গল রয়েছে এ বিশ্বাস রাখবে। যদিও আল্লাহ্র ঐ নির্দেশ বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্বভাব-বিরুদ্ধরূপে পরিলক্ষিত হয়। যেমন মহামহিমান্তিত আল্লাহ বলেনঃ

رر به ۱۵۱۲۹/۱۹۱۸ مروروک و در دوک و در وعسی آن تکرهوا شینا وهو خیرلکم অর্থাৎ "হতে পারে যে, তোমরা যা অপছন কর ওটাই তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক।" (২ ঃ ২১৬)

মহান আল্লাহ্র উক্তি ঃ 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে।' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে তাদের আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যের কারণে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং গানীমাত ও বিজয় ইত্যাদিও দান করেন, যা তাদের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতার বাইরে কিছুই নেই। তিনি স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তাদের জন্যে কঠিন সহজ করে দিবেন। তাই তিনি বলেনঃ আরো বহু সম্পদ আছে যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, ওটা তো আল্লাহ্র নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে এমন জায়গা হতে রুয়ী দান করে থাকেন যা তারা ধারণাও করতে পারে না।

এই গানীমাত দ্বারা খায়বারের গানীমাতকে বুঝানো হয়েছে যার ওয়াদা হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় করা হয়েছিল। অথবা এর দ্বারা মক্কা বিজয় বা পারস্য ও রোমের সম্পদকে বুঝানো হয়েছে। কিংবা এর দ্বারা ঐ সমুদয় বিজয়কে বুঝানো হয়েছে যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানরা লাভ করতে থাকবে।

এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা শুভসংবাদ শুনাচ্ছেন যে, তাদের কাফিরদেরকে ভয় করা ঠিক নয়। কেননা, তারা যদি তাদের সাথে মুকাবিলা করতে আসে তবে পরিণামে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। কারণ, এটা হবে তাদের আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধে লড়াই। সুতরাং তারা যে পরাজিত হবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে কি?

অতঃপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেনঃ আল্লাহ্র বিধান ও নীতি এটাই যে, যখন কাফির ও মুমিনদের মধ্যে মুকাবিলা হয় তখন তিনি মুমিনদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করে থাকেন এবং সত্যকে প্রকাশ করেন ও মিথ্যাকে দাবিয়ে দেন। যেমন বদরের যুদ্ধে তিনি মুমিনদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করেন। অথচ কাফিরদের সংখ্যাও ছিল মুমিনদের সংখ্যার কয়েকগুণ বেশী এবং তাদের যুদ্ধান্তও ছিল বহুগুণে অধিক।

এরপর মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার এই অনুগ্রহের কথাও ভুলে যেয়ো না যে, তিনি মক্কা উপত্যকায় মুশরিকদের হস্ত তোমাদের হতে নিবারিত করেন এবং তোমাদের হস্ত তাদের হতে নিবারিত করেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবার পর। অর্থাৎ তিনি মুশরিকদের হাত তোমাদের পর্যন্ত পৌছতে দেননি, তারা তোমাদেরকে আক্রমণ করেনি। আবার তোমাদেরকেও তিনি মসজিদে হারামের পার্শ্বে যুদ্ধ করা হতে ফিরিয়ে রাখেন এবং তোমাদের ও তাদের মধ্যে সিন্ধি করিয়ে দেন। এটা তোমাদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় দিক দিয়েই উত্তম। এই সূরারই তাফসীরে হযরত সালমা ইবনে আকওয়া (রাঃ) বর্ণিত যে হাদীসটি গত হয়েছে তা স্মরণ থাকতে পারে যে, যখন সত্তর জন কাফিরকে বেঁধে সাহাবীগণ (রাঃ) রাস্লুল্লাহ্ (সঃ)-এর সামনে পেশ করেন তখন তিনি বলেনঃ "এদেরকে ছেড়ে দাও। মন্দের সূচনা এদের দ্বারাই হয়েছে এবং এর পুনরাবৃত্তিও এদের দ্বারাই হবে।" এ ব্যাপারেই ... তিনি বিশ্বেক তিনি বল্বীণ হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন মক্কার আশিজন কাফির সুযোগ পেয়ে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় তানঈম পাহাড়ের দিক হতে নেমে আসে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) অসতর্ক ছিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ সাহাবীদেরকে (রাঃ) খবর দেন। সুতরাং তাদের সকলকেই গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সামনে পেশ করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) দয়া করে তাদের সবকেই ছেড়ে দেন। এরই বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল আল মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "যে গাছটির কথা কুরআন কারীমের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে ঐ গাছটির নীচে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) অবস্থান করছিলেন। আমরাও তাঁর চতুম্পার্শ্বে ছিলাম। ঐ গাছটির শাখাগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কোমর পর্যন্ত লটকে ছিল। তাঁর সামনে হযরত আলী (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন এবং সুহাইল ইবনে আমরও তাঁর সামনে ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বলেনঃ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখো। এ কথা শুনে সুহাইল রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর হাত ধরে নেয় এবং বলেঃ "রহমান ও রাহীমকে আমরা চিনি না। আমাদের এই সন্ধিপত্রটি আমাদের দেশপ্রথা অনুযায়ী লিখিয়ে নিন।" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তখন হযরত আলী (রাঃ)-কে বলেনঃ "এটা আমুলুলাহ্ (সঃ) লিখো।" তারপর লিখলেনঃ "এটা ঐ জিনিস যার উপর আল্লাহ্র রাসূল মুহামাদ (সঃ) মক্কাবাসীর সাথে সন্ধি করেছেন।" এ কথায় সুহাইল পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাত ধরে নেয় এবং বলেঃ "আপনি যদি

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম আবৃ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ)-ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)-ই হন তাহলে তো আমরা আপনার উপর যুলুম করেছি। এই সন্ধি নামায় ঐ কথাই লিখিয়ে নিন। যা আমাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেনঃ "লিখো, এটা ঐ জিনিস যার উপর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ (সঃ) মক্কাবাসীর সাথে সন্ধি করেছেন।" ইতিমধ্যে অল্প্র-শস্ত্রে সজ্জিত ত্রিশজন কাফির যুবক এসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেন। আল্লাহ্ তাদেরকে বধির করে দেন। সাহাবীগণ (রাঃ) উঠে তখন তাদেরকে পাকড়াও করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমাদেরকে কেউ কি নিরাপত্তা দান করেছে, না তোমরা কারো দায়িত্বের উপর এসেছো?" তারা উত্তরে বলেঃ "না।" এতদসত্ত্বেও নবী (সঃ) তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং ছেড়ে দেন। তখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা আলা ... হিন্দু বিরুদ্ধি বিরুদ্ধির বিরুদ্ধি বিরুদ্

হযরত ইবনে ইব্যী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন কুরবানীর জন্তু সঙ্গে নিয়ে চললেন এবং যুলহুলাইফা নামক স্থান পর্যন্ত পৌছে গেলেন তখন হযরত উমার (রাঃ) আর্য করলেনঃ "হে আল্লাহ্র নবী (সঃ)! আপনি এমন এক কওমের পল্লীতে যাচ্ছেন যাদের বহু যুদ্ধাস্ত্র রয়েছে, আর আপনি এ অবস্থায় যাচ্ছেন যে, আপনার কাছে অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই নেই।" হযরত উমার (রাঃ)-এর একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) লোক পাঠিয়ে মদীনা হতে অস্ত্র-শস্ত্র এবং সমস্ত আসবাবপত্র আনিয়ে নিলেন। যখন তিনি মক্কার নিকটবর্তী হলেন তখন মুশরিকরা তাঁকে বাধা দিলো এবং বললো যে, তিনি যেন মক্কায় না যান। তিনি সফর অব্যাহত রাখলেন এবং মিনায় গিয়ে অবস্থান করলেন। তাঁর গুপ্তচর এসে তাঁকে খবর দিলেন যে, ইকরামা ইবনে আবু জেহেল পাঁচশ' সৈন্য নিয়ে তাঁর উপর আক্রমণ করতে আসছে। তিনি তখন হ্যরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ)-কে বলেনঃ "হে খালিদ (রাঃ)! তোমার চাচাতো ভাই সেনাবাহিনী নিয়ে আমাদের উপর হামলা করতে আসছে, এখন কি করবে?" উত্তরে হযরত খালিদ (রাঃ) বলেনঃ "তাতে কি হলো? আমি তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর তরবারী?" সেই দিন হতেই তাঁর উপাধি দেয়া হয় সাইফুল্লাহ্ (আল্লাহ্র তরবারী)। অতঃপর হ্যরত খালিদ (রাঃ) বলেনঃ "আপনি আমাকে যেখানে ইচ্ছা এবং যার সাথে ইচ্ছা মুকাবিলা করতে পাঠিয়ে দিন।" এরপর হযরত খালিদ (রাঃ) ইকরামা (রাঃ)-এর মুকাবিলায় বেরিয়ে পড়েন। যুদ্ধ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহ্মাদ (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

খাঁটিতে উভয়ের মধ্যে মুকাবিলা হয়। হযরত খালিদ (রাঃ) তাঁকে এমন কঠিনভাবে আক্রমণ করেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে টিকতে না পেরে মক্কায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। হযরত খালিদ (রাঃ) ইকরামা (রাঃ)-কে মক্কার গলি পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু ইকরামা (রাঃ) পুনরায় নতুনভাবে সজ্জিত হয়ে মুকাবিলায় এগিয়ে আসেন। এবারও তিনি পরাজিত হয়ে মক্কার গলি পর্যন্ত পৌছে যান। ইকরামা (রাঃ) তৃতীয়বার আবার আসেন। এবারও একই অবস্থা হয়। এরই বর্ণনা ... ﴿ اللّٰذِي كُذُ اللّٰذِي كُذُ اللّٰذِي كُاللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ ا

কিন্তু এই রিওয়াইয়াতের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এটা হুদায়বিয়ার ঘটনা হওয়া অসম্ভব। কেননা, তখন পর্যন্ত হযরত খালিদ (রাঃ)-ই তো মুসলমান হননি। বরং ঐ সময় তিনি মুশরিকদের সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন, যেমন এটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এও হতে পারে যে, এটা উমরাতুল কাযার ঘটনা। কেননা, হুদায়বিয়ার সন্ধিনামায় এটাও একটা শর্ত ছিল যে, আগামী বছর রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসবেন এবং তিন দিন পর্যন্ত তথায় অবস্থান করবেন। সুতরাং এই শর্ত মুতাবেক যখন রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) মক্কায় আগমন করেন তখন মক্কাবাসী মুশরিকরা তাঁকে বাধাও দেয়নি এবং তাঁর সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহেও লিপ্ত হয়নি।

অনুরূপভাবে এটা মক্কা বিজয়ের ঘটনাও হতে পারে না। কেননা, ঐ বছর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কুরবানীর জন্তু সঙ্গে নিয়ে যাননি। ঐ সময় তো তিনি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। সুতরাং এই রিওয়াইয়াতে বড়ই গোলমাল রয়েছে। এটা অবশ্যই ক্রেটিমুক্ত নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর গোলাম হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন যে, কুরায়েশরা চল্লিশ বা পঞ্চাশজন লোককে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে যে, তারা যেন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সেনাবাহিনীর চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করে এবং সুযোগ পেলে যেন তাঁদের ক্ষতি সাধন করে কিংবা যেন কাউকেও গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এদের সকলকেই পাকড়াও করা হয় এবং রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) সবকেই ক্ষমা করেন ও ছেড়ে দেন। তারা তাঁর সেনাবাহিনীর উপর কিছু পাথর এবং তীরও নিক্ষেপ করেছিল।

১. ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

এটাও বর্ণিত আছে যে, ইবনে যানীম (রাঃ) নামক একজন সাহাবী হুদায়বিয়ার একটি ছোট পাহাড়ের উপর আরোহণ করেছিলেন। মুশরিকরা তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে তাঁকে শহীদ করে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর কিছু অশ্বারোহীকে তাদের পশ্চাদ্ধাবনে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা তাদের সবকেই প্রেফতার করে আনেন। তারা ছিল বারো জন অশ্বারোহী। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাদেরকে জিজ্জেস করেনঃ "আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে কোন নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে কি?" তারা উত্তরে বলেঃ "না।" তিনি আবার প্রশ্ন করেনঃ "কোন অঙ্গীকার ও চুক্তি আছে কি?" তারা জবাব দেয়ঃ "না।" কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাদেরকে ছেড়ে দেন। এই ব্যাপারেই ক্রিট্রেই ব্রিট্রেই ব্রেট্রেই ব্রিট্রেই ব্রিট্রেই ব্রিট্রেই ব্রিট্রেই ব্রিট্রেই ব্রেট্রেই ব্রিট্রেই ব্রিট্রেই ব্রিট্রেই ব্রিট্রেই ব্রেট্রেই ব্রিট্রেই ব্রিট্রেই ব্রিট্রেই ব্রেট্রেই ব্রিট্রেই ব্রিট্রেই ব্রেট্রেই ব্রিট্রেই ব্রিট্রেই ব্রেট্রেই ব্রেট্রেই ব্রিট্রেই ব্রিট্রেই ব্রেট্রেই ব্রিট্রেই ব্রিট্রেই ব্রেট্রেই ব্রেট্রেই ব্রিট্রেই ব্রিট্রেই ব্রেট্রেই ব্রেট্রির ব্রেট্রেই ব্রেট্রেই ব্রেট্রেই ব্রেট্রেই ব্রেট্রেই ব্রেট্রেই ব্রেট্রেই ব্রেট্রেই বর্কেই ব্রেট্রেই ব্রেট্রেই

২৫। তারাই তো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মসজিদুল হারাম হতে ও বাধা দিয়েছিল ক্রবানীর জন্যে আবদ্ধ পণ্ড লোকে यथा স্থানে পৌছতে। তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হতো যদি না থাকতো এমন কতকগুলো মুমিন নর ও নারী যাদেরকে তোমরা জানো না, তাদেরকে তোমরা পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে: ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে: যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এই জন্যে যে, তিনি যাকে নিজ অনুগ্রহ দান করবেন। যদি তারা পৃথক হতো, আমি তাদের মধ্যে কাফিরদেরকে মর্মস্তদ শাস্তি দিতাম।

وو شر در دروه در هودوه ۲۵- هم الّذين كفروا وصدوكم عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدِّي ر دو د گر در در و را سری آرر در معکوفاً آن یبلغ مرحله ولو لا ر ورهر و و ر ر ر وهو ۱ وی رجال مؤمِنون ونِساء مؤمِنت ۵ *۱۹۷۷ و دور ۱۹۷۸ ودو د* لم تعلمــوهم ان تطئــوهم ر و درودسدود شامش دورد. فتصیبکم مِنهم معرة بِغیرِ وج وو ر لاه و رو روم به عليه عليه الله في رحمته رو سر وجم مردو مر سور من يشاء لو تزيلوا لعنبنا ري و مراور و و و مراباً اليماً ٥ الدِين كفروا مِنهم عَذَاباً الْيماً ٥

२७। यथन कांकितता जारात अखरत (शायन करणा शाजीत अखरत (शायन करणा शाजीत अव्यक्त (शायन करणा शाजीत विकास करणा शायन विकास विकास

আরবের মুশরিক কুরায়েশগণ এবং যারা তাদের সাথে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, প্রকৃতপক্ষে এ লোকগুলো কুফরীর উপর রয়েছে। তারাই মুমিনদেরকে মসজিদুল হারাম হতে নিবৃত্ত করেছিল, অথচ এই মুমিনরাই তো খানায়ে কা'বার জিয়ারতের অধিকতর হকদার ও যোগ্য ছিল। অতঃপর তাদের ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতা তাদেরকে এতো দূর অন্ধ করে রেখেছিল যে, আল্লাহ্র পথে কুরবানীর জন্যে আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌছতেও বাধা দিয়েছিল। এই কুরবানীর পশুগুলো সংখ্যায় সত্তরটি ছিল। যেমন সত্ত্বই এর বর্ণনা আসছে ইনশাআল্লাহ্।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ হে মুমিনগণ! আমি যে তোমাদেরকে মঞ্চার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করিনি এর মধ্যে গুপ্ত রহস্য এই ছিল যে, এখনও কতগুলো দুর্বল মুসলমান মঞ্চায় রয়েছে যারা এই যালিমদের কারণে না তাদের ঈমান প্রকাশ করতে পারছে, না হিজরত করে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে সক্ষম হচ্ছে এবং না তোমরা তাদেরকে চেনো বা জানো। সুতরাং যদি হঠাৎ করে তোমাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হতো এবং তোমরা মঞ্চাবাসীর উপর আক্রমণ চালাতে তবে ঐ খাঁটি ও পাকা মুসলমানরাও তোমাদের হাতে শহীদ হয়ে যেতো। ফলে, তোমরা তাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে। তাই, এই কাফিরদের শান্তিকে আল্লাহ্ কিছু বিলম্বিত করলেন যাতে ঐ দুর্বল মুমিনরাও মুক্তি পেয়ে যায় এবং যাদের ভাগ্যে ঈমান রয়েছে তারাও ঈমান

আনয়ন করে ধন্য হতে পারে। যদি তারা পৃথক হতো তবে আমি তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করতাম।

হযরত জুনায়েদ ইবনে সুবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি দিনের প্রথমভাগে কাফিরদের সাথে মিলিত হয়ে রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। ঐ দিনেরই শেষ ভাগে আল্লাহ্ তা আলা আমার অন্তর ফিরিয়ে দেন এবং আমি মুসলমান হয়ে গিয়ে রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মিলিত হয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। আমাদের ব্যাপারেই ... وَلُولُا رِجُالٌ مُؤْمِنُونُ وَسِلَا يَهُمُونُونُ وَسِلَا يَهُمُونُ وَسِلَا يَعْمُونُ وَسِلًا يَهُمُونُ وَسِلَا يَهُمُونُ وَسِلَا يَعْمُونُ وَسُلَا يَعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَسُلَا يَعْمُونُ وَسُولُونُ وَسُلَا يَعْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعُلِّ وَالْمُعُلِّ وَالْمُعُلِّ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُلِّ وَالْمُعُلِّ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُلِّ وَالْمُعُلِّ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُلِّ وَالْمُؤْمُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হ্যরত জুনায়েদ (রাঃ) বলেনঃ "আমরা ছিলাম তিনজন পুরুষ ও নয়জন স্ত্রী লোক।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) لُوتَزِيلُوا لَعَذَبِنَا الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُم عَذَابًا الْبِيمَ الْمِينَ عَفْرُوا مِنْهُم عَذَابًا الْبِيمَ اللّهِ اللّهُ الل

মহামহিমান্থিত আল্লাহ্ বলেনঃ যখন কাফিররা তাদের অন্তরে পোষণ করতো গোত্রীয় অহমিকা— অজ্ঞতা যুগের অহমিকা, এই অহমিকার বশবর্তী হয়েই তারা সন্ধিপত্রে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম লিখাতে অস্বীকার করে এবং মুহামাদ (সঃ)-এর নামের সাথে রাস্লুল্লাহ্ কথাটি যোগ করাতেও অস্বীকৃতি জানায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাস্ল (সঃ) ও মুমিনদের অন্তর খুলে দেন এবং তাঁদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাথিল করেন, আর তাঁদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করেন অর্থাৎ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কালেমার উপর তাঁদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। যেমন এটা হ্যরত ইবনে আব্রাস (রাঃ)-এর উক্তি এবং যেমন এটা মুসনাদে আহমাদের মারফু' হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি জনগণের সাথে জিহাদ করতে থাকবো যে পর্যন্ত না তারা বলেঃ 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই' সুতরাং যে ব্যক্তি 'আল্লাহ্ ছাড়া

এ হাদীসটি হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

কোন মা'বৃদ নেই' এ কথা বললো সে তার মাল ও জানকে আমা হতে বাঁচিয়ে নিলো ইসলামের হক ব্যতীত এবং তার হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহ্র।" আল্লাহ তা'আলা এটা স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন। এক সম্প্রদায়ের নিন্দামূলক বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেনঃ

ﷺ *ود رود بر در رود پر ۱۰ شاه ورداد و ورا* الله يستكبرون ـ إنهم كانوا إذا قِيل لهم لا اله إلا الله يستكبرون ـ

অর্থাৎ "তাদের নিকট আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই বলা হলে তারা অহংকার করতো।" (৩৭ঃ ৩৫) আর এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের প্রশংসার বর্ণনা দিতে গিয়ে এও বলেনঃ 'তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত।'

এ কালেমা হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লান্থ মুহাম্মাদুর রাস্লুল্লাহ্'। তারা এতে অহংকার প্রকাশ করেছিল। আর মুশরিক কুরায়েশরাও এটা হতে হুদায়বিয়ার সিন্ধির দিন অহংকার করেছিল। এরপরেও রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) তাদের সাথে একটা নির্দিষ্ট সময়কালের জন্যে সন্ধিপত্র পূর্ণ করে নিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-ও এ হাদীসটি এরূপ বৃদ্ধির সাথে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে এটা জানা যাচ্ছে যে, এই পরবর্তী বাক্যটি বর্ণনাকারীর নিজের উক্তি অর্থাৎ হযরত যুহরী (রঃ)-এর নিজের উক্তি, যা এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেন এটা হাদীসেই রয়েছে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ইখলাস বা আন্তরিকতা উদ্দেশ্য। আতা (রঃ) বলেন যে, কালেমাটি হলো নিম্নরূপঃ

ر ١٠ ش طوردر، مر در ١٠٠٥ و دو دو رو در و رو ر ١ و سر و رو ر ١ و سر و لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كلِّ شي و المدود و الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كلِّ شي و المدود و الله وحده لا شريك له له الملك وله المدود و الله وحده لا شريك له له الملك وله المدود و الله وحده لا شريك له له الملك وله المدود و الله وحده لا شريك له له المدود و الله وحده لا شريك له له الملك وله المدود و الله وحده لا شريك له له الملك وله المدود و الله وحده لا شريك له له الملك وله المدود و الله وحده لا شريك له له الملك وله المدود و الله وحده لا شريك له له المدود و الله وحده لا شريك له له الملك وله المدود و الله وحده لا شريك له له الملك وله المدود و الله وحده لا شريك له له الملك وله المدود و الله وحده لا شريك له له الملك وله المدود و الله و الله وحده لا شريك له له الملك وله المدود و الله و الل

অর্থাৎ "আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁরই, এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।" হযরত সাওর (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা اللهُ وَحُدُهُ لاَ اللهُ اللهُ

এ হাদীসটি ইমাম ইবলে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

করাও উদ্দেশ্য। হযরত আতা খুরাসানী (রঃ) বলেন যে, কালেমায়ে তাকওয়া হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' এই কালেমাটি। হযরত যুহরী (রঃ) বলেন যে, এই কালেমা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কালেমাটি।

এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তাআ'লা বলেনঃ 'আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।' অর্থাৎ কল্যাণ লাভের যোগ্য কারা এবং শির্কের যোগ্য কারা তা তিনি ভালভাবেই অবগত আছেন।

হ্যরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর কিরআত রয়েছে নিম্নরূপ ঃ

অর্থাৎ "কাফিররা যখন তাঁদের অন্তরে অজ্ঞতাযুগের অহমিকা পোষণ করেছিল তখন তোমরাও যদি তাদের মত অহমিকা পোষণ করতে তবে ফল এই দাঁড়াতো যে, মসজিদুল হারামে ফাসাদ সৃষ্টি হয়ে যেতো।"

হযরত উমার (রাঃ)-এর কাছে যখন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর এ কিরআতের খবর পৌছে তখন তিনি ক্রোধে ফেটে পড়েন। কিন্তু হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "এটা তো আপনিও খুব ভাল জানেন যে, আমি রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে সদা যাতায়াত ও উঠাবসা করতাম এবং আল্লাহ্ তাঁকে যা কিছু শিখাতেন, তিনি আমাকেও তা হতে শিক্ষা দিতেন!" তাঁর এ কথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "আপনি জ্ঞানী ও কুরআনের পাঠক। আপনাকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাস্ল (সঃ) যা কিছু শিখিয়েছেন তা আপনি পাঠ করুন ও আমাদেরকে শিখিয়ে দিন!

ভূদায়বিয়ার কাহিনী এবং সন্ধির ঘটনায় যেসব হাদীস এসেছে সেগুলোর বর্ণনাঃ

হযরত মিসওয়ার ইবনে মুখরিমা (রাঃ) এবং হযরত মাওয়ান ইবনে হাকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) বায়তুল্লাহ্র যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। কুরবানীর সত্তরটি উট তাঁর

এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সঙ্গে ছিল। তাঁর সঙ্গীদের মোট সংখ্যা ছিল সাতশ'। প্রতি দশজনের পক্ষ হতে এক একটি উট ছিল। যখন তাঁরা আসফান নামক স্থানে পৌছেন তখন হযরত বিশ্র ইবনে সুফিয়ান (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! কুরায়েশরা আপনার আগমনের সংবাদ পেয়ে মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তারা তাদের ছোট ছোট বাচ্চাগুলোও সঙ্গে নিয়েছে এবং চিতা ব্যাঘ্রের চামড়া পরিধান করেছে। তারা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, এভাবে জ্যোরপূর্বক আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ)-কে তারা ছোট এক সেনাবাহিনী দিয়ে কিরা'গামীম পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছে।" এ কথা ভনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "কুরায়েশদের জন্যে আফসোস যে, যুদ্ধ-বিগ্রহই তাদেরকে খেয়ে ফেলেছে। এটা কতই না ভাল কাজ হতো যে, তারা আমাকে ও জনগণকে ছেডে দিতো। যদি তারা আমার উপর জয়যুক্ত হতো তবে তো তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যেতো। আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে লোকদের উপর বিজয়ী করতেন তবে ঐ লোকগুলোও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যেতো। যদি তারা তখনো ইসলাম কবূল না করতো তবে আমার সাথে আবার যুদ্ধ করতো এবং ঐ সময় তাদের শক্তিও পূর্ণ হয়ে যেতো। কুরায়েশরা কি মনে করেছে? আল্লাহ্র শপথ! এই দ্বীনের উপর আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবো এই পর্যন্ত যে, হয় আল্লাহ্ আমাকে তাদের উপর প্রকাশ্যভাবে জয়যুক্ত করবেন, না হয় আমার গ্রীবা কেটে ফেলা হবে।" অতঃপর তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন যে, তাঁরা যেন ডান দিকে হিম্যের পিছন দিয়ে ঐ রাস্তার উপর দিয়ে চলেন যা সানিয়াতুল মিরারের দিকে গিয়েছে। আর হুদায়বিয়া মক্কার নীচের অংশে রয়েছে। খালিদ (রাঃ)-এর সেনাবাহিনী যখন দেখলো যে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) পথ পরিবর্তন করেছেন তখন তারা তাড়াতাড়ি কুরায়েশদের নিকট গিয়ে তাদেরকে এ খবর জানালো। ওদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন সানিয়াতুল মিরারে পৌছেছেন তখন তাঁর উদ্ভ্রীটি বসে পড়ে। জনগণ বলতে শুরু করে যে, তাঁর উদ্ভীটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এ কথা শুনে বললেনঃ "আমার এ উদ্ভী ক্লান্তও হয়নি এবং ওর বসে যাওয়ার অভ্যাসও নেই। ওকে ঐ আল্লাহ থামিয়ে দিয়েছেন যিনি মক্কা হতে হাতীগুলোকে আটকিয়ে রেখেছিলেন। জেনে রেখো যে, আজ কুরায়েশরা আমার কাছে যা কিছু চাইবে আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক হিসেবে তাদেরকে তা-ই প্রদান করবো।" অতঃপর তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে শিবির সন্নিবেশ করার নির্দেশ দিলেন। তাঁরা বললেনঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! এই সারা উপত্যকায় এক ফোঁটা পানি নেই।" তিনি তখন তাঁর তূণ (তীরদানী) হতে একটি তীর বের করে

একজন সাহাবী (রাঃ)-এর হাতে দিলেন এবং বললেনঃ "এখানকার কোন কূপের মধ্যে এটা গেড়ে দাও।" ঐ তীরটি গেড়ে দেয়া মাত্রই উচ্ছাসিতভাবে পানির ফোয়ারা উঠতে শুরু করলো। সমস্ত সাহাবী পানি নিয়ে নিলেন এবং এর পরেও পানি উপর দিকে উঠতেই থাকলো। যখন শিবির সন্নিবেশিত হলো এবং তাঁরা প্রশান্তভাবে বসে পড়লেন তখন বুদায়েল ইবনে অরকা খুযাআ'হ গোত্রের কতক লোকজনসহ আগমন করলো। বুদায়েলকে রাস্লুল্লাহ্ (সঃ) ঐ কথাই বললেন যে কথা বিশ্র ইবনে সুফিয়ানকে বলেছিলেন। লোকগুলো ফিরে গেল এবং কুরায়েশদেরকে বললোঃ "তোমরা রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর ব্যাপারে বড়ই তাড়াহুড়া করেছো। তিনি তো যুদ্ধ করতে আসেননি, তিনি এসেছেন শুধু বায়তুল্লাহ্র যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে। তোমরা তোমাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পুনরায় চিন্তা-ভাবনা করে দেখো।" প্রকৃতপক্ষে খুযাআহ্ গোত্রের মুসলমান ও কাফির সবাই রাস্লুল্লাহ্ (সঃ)-এর পক্ষপাতী ছিল। মক্কার খবরগুলো তারা রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পৌছিয়ে দিতো।

কুরায়েশরা বুদায়েল ও তার সঙ্গীয় লোকদেরকে বললোঃ "যদিও রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এই উদ্দেশ্যেই এসেছেন তবুও আমরা তো তাঁকে এভাবে হঠাৎ করে মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে পারি না। কারণ তিনি মক্কায় প্রবেশ করলে জনগণের মধ্যে এ কথা ছড়িয়ে পড়বে যে, তিনি মক্কায় প্রবেশ করেছেন, কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারেনি।" অতঃপর তারা মুকরিয ইবনে হাফ্সকে পাঠালো। এ লোকটি বনি আমির ইবনে লৃঈ গোত্রভুক্ত ছিল। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) সাহাবীদেরকে বললেনঃ "এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী লোক।" অতঃপর তিনি তাকেও ঐ कथारे वललन य कथा रेजिनृर्त पृ'जन जागमनकातीक वलिहिलन। এ লোকটিও ফিরে গিয়ে কুরায়েশদের নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো। অতঃপর তারা হালীস ইবনে আলকামাকে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট পাঠালো। এ লোকটি আশেপাশের বিভিন্ন লোকদের নেতা ছিল। তাকে দেখে রাসুলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে (রাঃ) বলেনঃ "এ লোকটি এমন সম্প্রদায়ের লোক যারা আল্লাহ্র কাজের সম্মান করে থাকে। সুতরাং তোমরা কুরবানীর পশুগুলোকে দাঁড় করিয়ে দাও।" সে যখন দেখলো যে, চতুর্দিক হতে কুরবানী চিহ্নিত পশুগুলো আসছে এবং দীর্ঘদিন থামিয়ে রাখার কারণে এগুলোর লোম উড়ে গেছে তখন সে রাস্লুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট না গিয়ে সেখান হতেই ফিরে আসে এবং কুরায়েশদেরকে বলেঃ "হে কুরায়েশের দল! আমি যা দেখলাম তাতে বুঝলাম যে, মুহাম্মাদ (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীদেরকে (রাঃ) বায়তুল্লাহ্র যিয়ারত হতে নিবৃত্ত করা তোমাদের উচিত নয়। আল্লাহ্র নামের পশুগুলো কুরবানীস্থল হতে

নিবৃত্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা চরম অত্যাচারমূলক কাজ। ওগুলোকে নিবৃত্ত রাখার কারণে ওগুলোর লোম পর্যন্ত উড়ে গেছে। আমি এটা স্বচক্ষে দেখে আসলাম।" কুরায়েশরা তখন তাকে বললো ঃ "তুমি তো একজন মূর্খ বেদুঈন। তুমি কিছুই বুঝো না। সুতরাং চুপ করে বসে পড়।" তারপর তারা পরামর্শ করে উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফীকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলো। সে যাওয়ার পূর্বে কুরায়েশদেরকে সম্বোধন করে বললোঃ "হে কুরায়েশের দল! যাদেরকে তোমরা ইতিপূর্বে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট পাঠিয়েছিলে, তারা তোমাদের নিকট ফিরে আসলে তোমরা তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছো তা আমার অজানা নেই। তোমরা তাদের সাথে বড়ই দুর্ব্যবহার করেছো। তাদেরকে মন্দ বলেছো, তাদের অসম্মান করেছো, অপবাদ দিয়েছো এবং তাদের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করেছো। আমার অবস্থা তোমাদের জানা আছে। আমি তোমাদেরকে পিতৃতুল্য মনে করি এবং আমাকে তোমাদের সন্তান মনে করি। তোমরা যখন বিপদে পড়ে হা-হুতাশ করেছো তখন আমি আমার কওমকে একত্রিত করেছি। যারা আমার কথা মেনে নিয়েছে আমি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এবং তোমাদের সাহায্যের জন্যে আমি আমার জান, মাল ও কওমকে নিয়ে এগিয়ে এসেছি।" তার একথার জবাবে কুরায়েশরা সবাই বললোঃ "তুমি সত্য কথাই বলেছো। তোমার সম্পর্কে আমাদের কোন মন্দ ধারণা নেই।" অতঃপর সে চললো এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে তাঁর সামনে বসে পড়লো। তারপর সে বলতে লাগলোঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আপনি এদিক ওদিকে থেকে কতকগুলো লোককে একত্রিত করেছেন এবং এসেছেন স্বীয় কওমের শান-শওকত নিজেই নষ্ট করার জন্যে। শুনুন, কুরায়েশরা দৃঢ় সংকল্প করেছে, ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও তারা সঙ্গে নিয়েছে, চিতাবাঘের চামড়া তারা পরিধান করেছে এবং আল্লাহকে সামনে রেখে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে যে, কখনই এভাবে জোরপূর্বক আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। আল্লাহর কসম! আমার তো মনে হয় যে, আজ যারা আপনার চতুষ্পার্শ্বে ভীড় জমিয়েছে, যুদ্ধের সময় তাদের একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।'' ঐ সময় হযরত আবৃ বকর (রাঃ) রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর পিছনে বসেছিলেন। তিনি থামতে না পেরে বলে উঠলেনঃ ''যাও, 'লাত' (দেবী)-এর স্তন চোষণ করতে থাকো! আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ছেড়ে পালাবো?" উরওয়া রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলো ঃ ''এটা কে?'' তিনি উত্তরে বললেনঃ ''এটা আবৃ কুহাফার পুত্র।'' উরওয়া তখন হ্যরত আবৃ বকর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললোঃ ''যদি পূর্বে আমার উপর তোমার অনুগ্রহ না থাকতো তবে আমি অবশ্যই তোমাকে এর সমুচিত শিক্ষা দিতাম!" এরপর আরো কিছু বলার জন্যে উরওয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দাড়ি

স্পর্শ করলো। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি উরওয়ার এ বেআদবী সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর হাতে একখানা লোহা ছিল, তিনি তা দারা তার হাতে আঘাত করে বললেনঃ "তোমার হাত দূরে রাখো, রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর দেহ স্পর্শ করো না।" উরওয়া তখন তাঁকে বললোঃ "তুমি বড়ই কর্কশভাষী ও বাঁকা লোক।" এদেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুচকি হাসলেন। উরওয়া জিজ্ঞেস করলোঃ "এটা কে?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "এটা তোমার ভ্রাতুপুত্র মুগীরা ইবনে ভ'বা (রাঃ)।" উরওয়া তখন হযরত মুগীরা (রাঃ)-কে বললোঃ "তুমি বিশ্বাসঘাতক। মাত্র কাল হতে তুমি তোমার শরীর ধুতে শিখেছো। (এর পূর্বে পবিত্রতা সম্বন্ধে তুমি অজ্ঞ ছিলে)।" মোটকথা উরওয়াকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ জবাবই দিলেন যা ইতিপূর্বে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তাকে নিশ্চিত করে বললেন যে, তিনি যুদ্ধ করতে আসেননি। সে ফিরে চললো। এখানকার দৃশ্য সে স্বচক্ষে দেখে গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণ (রাঃ) তাঁকে অত্যধিক ভালবাসে ও সম্মান করে। তাঁর অযুর পানি তাঁরা হাতে হাতে নিয়ে নেন। তাঁর মুখের থুথু হাতে নেয়ার জন্যে তাঁরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করেন। তাঁর মাথার একটি চুল পড়ে গেলে প্রত্যেকেই তা নেয়ার জন্যে দৌড়িয়ে যান। সে কুরায়েশদের নিকট পৌছে তাদেরকে বললোঃ "হে কুরায়েশের দল! আমি পারস্য সম্রাট কিসরার এবং আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারেও গিয়েছি। আল্লাহর কসম। আমি এ সম্রাটদেরও ঐরূপ সম্মান ও মর্যাদা দেখিনি। যেরূপ মর্যাদা ও সম্মান মুহাম্মাদ (সঃ)-এর দেখলাম। তাঁর সাহাবীবর্গ (রাঃ) তাঁর যে সম্মান করেন এর চেয়ে বেশী সম্মান করা অসম্ভব। তোমরা এখন চিন্তা-ভাবনা করে দেখো এবং জেনে রেখো যে, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সাহাবীগণ এমন নন যে, তাঁদের নবী (সঃ)-কে তোমাদের হাতে দিয়ে দিবেন।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে ডেকে মক্কাবাসীর নিকট তাঁকে পাঠাতে চাইলেন। কিন্তু এর পূর্বে একটি ঘটনা এই ঘটেছিল যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত খারাশ ইবনে উমাইয়া খুযায়ী (রাঃ)-কে তাঁর সা'লাব নামক উদ্রে আরোহণ করিয়ে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কুরায়েশরা উটকে কেটে ফেলে এবং তাঁকেও হত্যা করার ইচ্ছা করে, কিন্তু আহাবীশ সম্প্রদায় তাঁকে বাঁচিয়ে নেন। সম্ভবতঃ এই ঘটনার ভিত্তিতেই হযরত উমার (রাঃ) উত্তরে বলেছিলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আশংকা করছি যে, মক্কাবাসীয়া আমাকে হত্যা করে ফেলবে এবং সেখানে আমার গোত্র বানু আদ্দীর কোন লোক নেই যে আমাকে কুরায়েশদের কবল হতে রক্ষা করতে পারে। সুতরাং আমার মনে হয় যে, হয়রত উসমান (রাঃ)-কে পাঠানোই ভাল হবে। কেননা, তাদের

দৃষ্টিতে হযরত উসমানই (রাঃ) আমার চেয়ে অধিক সম্মানিত ব্যক্তি।" হযরত উমার (রাঃ)-এর এ পরামর্শ রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভাল মনে করলেন। সুতরাং তিনি হযরত উসমান (রাঃ)-কে ডেকে নিয়ে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন কুরায়েশদেরকে বলেনঃ "আমরা যুদ্ধ করার জন্যে আসিনি, বরং আমরা এসেছি শুধু বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও ওর মর্যাদা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে।" হযরত উসমান (রাঃ) শহরে সবেমাত্র পা রেখেছেন, ইতিমধ্যে আবান ইবনে সাঈদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে যায়। সে তখন তার সওয়ারী হতে নেমে গিয়ে হযরত উসমান (রাঃ)-কে সওয়ারীর আগে বসিয়ে দেয় এবং নিজে পিছনে বসে যায়। এভাবে নিজের দায়িত্বে সে হযরত উসমান (রাঃ)-কে নিয়ে চলে যেন তিনি মক্কাবাসীর কাছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিতে পারেন। সুতরাং তিনি সেখানে গিয়ে কুরায়েশদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাণী শুনিয়ে দেন। তাঁরা তাঁকে বললোঃ ''আপনি তো এসেই গেছেন, সুতরাং আপনি ইচ্ছা করলে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করে নিতে পারেন।" কিন্তু তিনি উত্তরে বললেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি তাওয়াফ করতে পারি না। এটা আমার পক্ষে অসম্ভব।" তখন কুরায়েশরা হ্যরত উসমান (রাঃ)-কে আটক করে ফেলে। তাঁকে তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ফিরে যেতে দিলো না। আর ওদিকে ইসলামী সেনাবাহিনীর মধ্যে এ খবর রটে যায় যে, হযরত উসমান (রাঃ)-কে শহীদ করে দেয়া হয়েছে।

যুবহীর (রঃ) রিওয়াইয়াতে আছে যে, এরপর কুরায়েশরা সুহায়েল ইবনে আমরকে রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দেয় যে, সে যেন রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সন্ধি করে আসে। কিন্তু এটা জরুরী যে, এ বছর তিনি মক্কায় প্রবেশ করতে পারেন না। কেননা এরূপ হলে আরববাসী তাদেরকে তিরস্কার করবে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) আসলেন অথচ তারা তাঁকে বাধা দিতে পারলো না।

সুহায়েল এই দৌত্যকার্য নিয়ে রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হলো। তাকে দেখেই রাস্লুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "মনে হচ্ছে যে, কুরায়েশদের এখন সদ্ধি করারই মত হয়েছে, তাই তারা এ লোকটিকে পাঠিয়েছে।" সুহাইল রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে কথা বলতে শুরু করলো। উভয়ের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা চলতে থাকলো। সদ্ধির শর্তগুলো নির্ধারিত হলো। শুধু লিখন কার্য বাকী থাকলো। হযরত উমার (রাঃ) দৌড়িয়ে হযরত আবৃ বকর (রাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে বললেনঃ "আমরা কি মুমিন নই এবং এ লোকগুলো

কি মুশরিক নয়?" উত্তরে হ্যরত আবৃ বকর (রাঃ) বললেনঃ "হাঁ অবশ্যই আমরা মুমিন ও এরা মুশরিক।" "তাহলে দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ করার কি কারণ থাকতে পারে?" প্রশ্ন করলেন হ্যরত উমার (রাঃ)! হযরত আবূ বকর (রাঃ) তখন হযরত উমার (রাঃ)-কে বললেনঃ "হে উমার (রাঃ)! রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পাদানী ধরে থাকো। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সঃ)।" হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।" অতঃপর তিনি রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাস্ল (সঃ)! আমরা কি মুসলমান নই এবং তারা কি মুশরিক নয়?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হাাঁ, অবশ্যই আমরা মুসলমান এবং তারা মুশরিক।" তখন হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ "তাহলে আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে দুর্বলতা প্রদর্শন করবো কেন?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বললেনঃ "আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আমি তাঁর হুকুমের বিরোধিতা করতে পারি না। আর আমি এ বিশ্বাস রাখি যে, তিনি আমাকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করবেন না।" হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "আমি বলার সময় তো আবেগে অনেক কিছু বলে ফেললাম। কিন্তু পরে আমি বড়ই অনুতপ্ত হলাম। এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমি বহু রোযা রাখলাম, বহু নামায পড়লাম, বহু গোলাম আযাদ করলাম এই ভয়ে যে, না জানি হয়তো আমার এই অপরাধের কারণে আমার উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কোন শাস্তি এসে পড়ে।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ) সন্ধিপত্র লিখবার জন্যে হযরত আলী (রাঃ)-কে ডাকলেন এবং তাঁকে বললেনঃ ''লিখো– 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।'' তখন সুহায়েল প্রতিবাদ করে বললাঃ ''আমি এটা বুঝি না, জানি না দুলি দুলি লিখিয়ে নিন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেনঃ ''ঠিক আছে, তাই লিখো।" তারপর তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেনঃ ''লিখো– এটা ঐ সন্ধিপত্র যা আল্লাহর রাসূল মুহামাদ (সঃ) লিখিয়েছেন।'' এবারও সুহায়েল প্রতিবাদ করে বললাঃ ''আপনাকে যদি রাসূল বলেই মানবো তবে আপনার সাথে যুদ্ধ করলাম কেনঃ লিখিয়ে নিন– এটা ঐ সন্ধিপত্র যা আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ (সঃ) লিখিয়েছেন এবং সুহায়েল ইবনে আমর লিখিয়েছেন এই শর্তের উপর যে, (এক) উভয় দলের মধ্যে দশ বছর পর্যন্ত কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে না। জনগণ শান্তিও নিরাপদে বসবাস করবে। একে অপরকে বিপদাপদ হতে রক্ষা করবে। (দুই) যে ব্যক্তি তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট চলে যাবে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিবেন। পক্ষান্তরে যে সাহাবী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ

(সঃ)-এর নিকট হতে কুরায়েশদের নিকট চলে আসবে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না। উভয় দলের যুদ্ধ বন্ধ থাকবে এবং সন্ধি প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কেউ শৃংখলাবদ্ধ ও বন্দী হবে না। (তিন) যে কোন গোত্র কুরায়েশ অথবা মুসলমানদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ ও মিত্র হতে পারবে। তখন বানু খুযাআহ গোত্র বলে উঠলোঃ ''আমরা মুসলমানদের মিত্র হলাম এবং তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ থাকলাম।'' আর বানু বকর গোত্র বললোঃ ''আমরা কুরায়েশদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ থাকলাম এবং তাদের মিত্র হলাম।'' (চার) এ বছর রাস্লুল্লাহ (সঃ) উমরা না করেই ফিরে যাবেন। (পাঁচ) আগামী বছর রাস্লুল্লাহ (সঃ) সাহাবীবর্গসহ মক্কায় আসবেন এবং তিন দিন অবস্থান করবেন। ঐ তিন দিন মক্কাবাসীরা অন্যত্র সরে যাবে। (ছয়) একজন সওয়ারের জন্যে যতটুকু অস্ত্রের প্রয়োজন, এটুকু ছাড়া বেশী অস্ত্র তাঁরা সঙ্গে আনতে পারবেন না। তরবারী কোষের মধ্যেই থাকবে।

তখনও সন্ধিপত্রের লিখার কাজ চলতেই আছে এমতাবস্থায় সুহায়েলের পুত্র হযরত আবূ জানদাল (রাঃ) শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় মাটিতে পড়তে পড়তে মক্কা হতে পালিয়ে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে যান। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) মদীনা হতে যাত্রা শুরু করার সময়ই বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন যে, তাঁরা অবশ্যই বিজয় লাভ করবেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটা স্বপ্নে দেখেছিলেন। এজন্যে বিজয় লাভের ব্যাপারে তাঁদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এখানে এসে যখন তাঁরা দেখলেন যে, সন্ধি হতে চলেছে এবং তাঁরা তাওয়াফ না করেই ফিরে যাচ্ছেন, আর বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের উপর কষ্ট স্বীকার করে সন্ধি করছেন তখন তাঁরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। এমন কি তাঁদের এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, তাঁরা যেন ধাংসই হয়ে যাবেন। এসব তো ছিলই, তদুপোরি আবূ জানদাল (রাঃ), যিনি মুসলমান ছিলেন এবং যাঁকে মুশরিকরা বন্দী করে রেখেছিল ও নানা প্রকার উৎপীড়ন করছিল, যখন তিনি শুনতে পেলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এসেছেন তখন তিনি কোন প্রকারে সুযোগ পেয়ে লৌহ শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে যান। তখন সুহায়েল উঠে তাঁকে চড়-থাপ্পড় মারতে শুরু করে এবং বলেঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আমার ও আপনার মধ্যে ফায়সালা হয়ে গেছে, এরপরে আবৃ জানদাল (রাঃ) এসেছে। সুতরাং এই শর্ত অনুযায়ী আমি একে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "হাঁা, ঠিক আছে।" সুহায়েল তখন হ্যরত আবু জানদাল (রাঃ)-এর জামার কলার ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললো। হযরত আবু জানদাল (রাঃ) উচ্চস্বরে বলতে শুরু করেনঃ "হে মুসলিমবৃন্দ! আপনারা আমাকে মুশরিকদের নিকট ফিরিয়ে দিচ্ছেন? এরা তো আমার দ্বীন ছিনিয়ে নিতে চায়!" এ ঘটনায় সাহাবীবর্গ (রাঃ) আরো মর্মাহত হন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবৃ জানদাল (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে আবৃ জানদাল (রাঃ)! ধৈর্য ধারণ কর ও নিয়ত ভাল রাখো। শুধু তুমি নও, বরং তোমার মত আরো বহু দুর্বল মুসলমানের জন্যে আল্লাহ তা'আলা পথ পরিষ্কার করে দিবেন। তিনি তোমাদের সবারই দুঃখ, কষ্ট এবং যন্ত্রণা দূর করে দিবেন। আমরা যেহেতু সন্ধি করে ফেলেছি এবং সন্ধির শর্তগুলো গৃহীত হয়ে গেছে, সেহেতু বাধ্য হয়েই তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। আমরা বিশ্বাসঘাতক ও চুক্তি ভঙ্গকারী হতে চাই না।" হযরত উমার (রাঃ) হযরত আবৃ জানদাল (রাঃ)-এর সাথে সাথে তাঁর পার্শ্ব দিয়ে চলতে থাকলেন। তিনি তাঁকে বলতে থাকলেনঃ "হে আবৃ জানদাল (রাঃ)! সবর কর। এতা মুশরিক। এদের রক্ত কুকুরের রক্তের মত (অপবিত্র)।" হযরত উমার (রাঃ) সাথে সাথে চলতে চলতে তাঁর তরবারীর হাতলটি হযরত আবৃ জানদাল (রাঃ)-এর দিকে করেছিলেন এবং তিনি চাচ্ছিলেন যে, তিনি যেন তরবারীটি টেনে নিয়ে স্বীয় পিতাকে হত্যা করে ফেলেন। কিন্তু হযরত আবৃ জানদাল (রাঃ)-এর হাতটি তাঁর পিতার উপর উঠলো না। সন্ধিকার্য সমাপ্ত হলো এবং সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) হারামে নামায পড়তেন এবং হালাল স্থানে তিনি অস্থির ও ব্যাকুল থাকতেন।

অতঃপর তিনি জনগণকে বললেনঃ "তোমরা উঠো এবং আপন আপন কুরবানী করে ফেলো ও মাথা মুগুন কর।" কিন্তু একজনও এ কাজের জন্যে দাঁড়ালো না। একই কথা তিনি তিনবার বললেন। কিন্তু এরপরেও সাহাবীদের (রাঃ) পক্ষ হতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। রাস্লুল্লাহ তখন ফিরে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে বললেনঃ "জনগণের কি হলো তারা আমার কথায় সাড়া দিচ্ছে না?" জবাবে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এখন তাঁরা যে অত্যন্ত মর্মাহত তা আপনি খুব তাল জানেন। সুতরাং তাঁদেরকে কিছু না বলে আপনি নিজের কুরবানীর পশুর নিকট গমন করুন এবং কুরবানী করে ফেলুন। আর নিজের মন্তক মুগুন করুন। খুব সম্ভব আপনাকে এরূপ করতে দেখে জনগণও তাই করবে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ কাজই করলেন। তাঁর দেখাদেখি তখন সবাই উঠে পড়লেন এবং নিজ নিজ কুরবানীর পশু কুরবানী করেলেন এবং মন্তক মুগুন করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণ (রাঃ) সহ সেখান হতে প্রস্থান করলেন। অর্থেক পথ অতিক্রম করেছেন এমন সময় সূরায়ে আল ফাত্হ অবতীর্ণ হয়।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারীতে এ রিওয়াইয়াতটি রয়েছে। তাতে আছে যে, তাঁর সামনে এক হাজার কয়েক শত সাহাবী (রাঃ) ছিলেন। যুল হুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছে কুরবানীর পশুগুলোকে চিহ্নিত করেন, উমরার ইহরাম বাঁধেন এবং খুযাআহ গোত্রীয় তাঁর এক গুপ্তচরকে গোয়েন্দাগিরির জন্যে প্রেরণ করেন। গাদীরুল আশতাতে এসে তিনি খবর দেন যে, কুরায়েশরা পূর্ণ সেনাবাহিনী গঠন করে নিয়েছে। তারা আশে-পাশের এদিক ওদিকের বিভিন্ন লোকদেরকেও একত্রিত করেছে। যুদ্ধ করা ও আপনাকে বায়তুল্লাহ শরীফ হতে নিবৃত্ত করাই তাদের উদ্দেশ্য।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে বললেনঃ "তোমরা পরামর্শ দাও। আমরা কি তাদের পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততির উপর আক্রমণ করবো? যদি তারা আমাদের নিকট আসে তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের গর্দান কর্তন করবেন অথবা তাদেরকে দুঃখিত ও চিন্তিত অবস্থায় পরিত্যাগ করবেন। যদি তারা বসে থাকে তবে ঐ দুঃখ ও চিন্তার মধ্যেই থাকবে। আর যদি তারা মুক্তি ও পরিত্রাণ পেয়ে যায় তবে এগুলো হবে এমন গর্দান যেগুলো মহামহিমানিত আল্লাহ কর্তন করবেন। দেখো, এটা কত বড় যুলুম যে, আমরা না কারো সাথে যুদ্ধ করতে এসেছি, না অন্য কোন উদ্দেশ্যে এসেছি। আমরা তো শুধু আল্লাহর ঘরের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি, আর তারা আমাদেরকে এ কাজ হতে নিবৃত্ত করতে চাচ্ছে! বল তো, আমরা তাহলে কেন তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না?" তাঁর একথার জবাবে হযরত আবৃ বকর (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি বায়তুল্লাহর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। চলুন, আমরা অগ্রসর হই। আমাদের উদ্দেশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নয়। কিন্তু কেউ যদি আমাদেরকে আল্লাহর ঘর হতে নিবৃত্ত করে তবে আমরা তার সাথে প্রচণ্ড লড়াই করবো, সে যে কেউই হোক না কেন।" আল্লাহর রাসূল (সঃ) তখন সাহাবীদেরকে (রাঃ) বললেনঃ "তাহলে আল্লাহর নাম নিয়ে চলো আমরা এগিয়ে যাই।" আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "কুরায়েশদের অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) এগিয়ে আসছে। সুতরাং তোমরা ডান দিকে চলো। খালিদ (রাঃ) এ খবর জানতে পারলেন না। অবশেষ তাঁরা সানিয়া নামক স্থানে পৌঁছে গেলেন। অতঃপর খালিদ (রাঃ) এখবর পেয়ে কুরায়েশদের নিকট দৌড়িয়ে গেলেন এবং তাদেরকে এ খবর অবহিত করলেন। এ রিওয়াইয়াতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উদ্ভীর নাম 'কাসওয়া' বলা হয়েছে। তাতে এও রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "কুরায়েশরা আমার কাছে যা চাইবে আমি তাদেরকে তাই দিবো যদি না তাতে আল্লাহর মর্যাদার হানী হয়।" অতঃপর

যখন তিনি স্বীয় উদ্বীকে হাঁকালেন তখন ওটা দাঁড়িয়ে গেল। তখন জনগণ বললেন যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর উদ্ধী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তখন রাস্লুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আমার উদ্ভী ক্লান্ত হয়নি, বরং ওকে হাতীকে নিবৃত্তকারী (আল্লাহ) নিবৃত্ত করেছেন।" বুদায়েল ইবনে অরকা খুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হতে গিয়ে যখন কুরায়েশদের নিকট জবাব পৌঁছিয়ে দিলো তখন উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী দাঁড়িয়ে নিজেকে তাদের কাছে ভালভাবে পরিচিত করলো, যেমন পূর্বে এ বর্ণনা দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে কুরায়েশদেরকে একথাও বলেঃ ''দেখো, এই লোকটি খুবই জ্ঞান সম্মত ও ভাল কথা বলেছে। সুতরাং তোমরা এটা কবৃল করে নাও।" তারপর সে নিজেই যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে তাঁর ঐ জবাবই শুনালো তখন সে তাঁকে বললোঃ "শুনুন জনাব, দু'টি ব্যাপার রয়েছে, হয়তো আপনি বিজয়ী হবেন এবং তারা (কুরায়েশরা) পরাজিত হবে, নয়তো তারাই বিজয়ী হবে এবং আপনি হবেন পরাজিত। যদি প্রথম ব্যাপারটি ঘটে অর্থাৎ আপনি বিজয় লাভ করেন এবং তারা হয় পরাজিত, তাতেই বা কি হবে? তারা তো আপনারই কওম। আর আপনি কি এটা কখনো শুনেছেন যে, কেউ তার কওমকে ধ্বংস করেছে? আর যদি দ্বিতীয় ব্যাপারটি ঘটে যায় অর্থাৎ আপনি হন পরাজিত এবং তারা হয় বিজয়ী তবে তো আমার মনে হয় যে, আজ যারা আপনার পাশে রয়েছে তারা সবাই আপনাকে ছেড়ে পালাবে ।" তার এ কথার জবাব হযরত আবু বকর (রাঃ) যা দিয়েছিলেন তা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত মুগীরা ইবনে ভ'বা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে যে, যে সময় উরওয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে কথাবার্তা বলছিল ঐ সময় তিনি (হ্যরত মুগীরা রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মাথার নিকট দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর হাতে তরবারী ছিল এবং মাথায় ছিল শিরস্ত্রাণ। যখন উরওয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দাড়িতে হাত দেয় তখন তিনি তরবারীর নাল দ্বারা তার হাতে আঘাত করেন। ঐ সময় উরওয়া হযরত মুগীরা (রাঃ)-এর পরিচয় পেয়ে তাঁকে বলেঃ "তুমি তো বিশ্বাসঘাতক। তোমার বিশ্বাসঘাতকতায় আমি তোমার সঙ্গী হয়েছিলাম।" ঘটনা এই য়ে, অজ্ঞতার মুগে হয়রত মুগীরা (রাঃ) কাফিরদের একটি দলের সাথে ছিলেন। সুযোগ পেয়ে তিনি তাদেরকে হত্যা করে দিন এবং তাদের মালধন নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হায়র হন এবং ইসলাম কবৃল করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "তোমার ইসলাম আমি মঞ্জুর করলাম বটে, কিল্কু এই মালের সাথে আমার কোন সম্পূর্ক নেই।" উরওয়া এখানে এ দৃশ্যও দেখে য়ে,

রাসূলুল্লাহ (সঃ) থুথু ফেললে কোন না কোন সাহাবী তা হাতে ধরে নেন। তাঁর ওষ্ঠ নড়া মাত্রই তাঁর আদেশ পালনের জন্যে একে অপরের আগে বেড়ে যান। তিনি যখন অযু করেন তখন তাঁর দেহের অঙ্গগুলো হতে পতিত পানি গ্রহণ করবার জন্যে সাহাবীগণ কাড়াকাড়ি শুরু করে দেন। যখন তিনি কথা বলেন তখন সাহাবীগণ এমন নীরবতা অবলম্বন করেন যে, টু শব্দটি পর্যন্ত শোনা যায় না। তাঁকে তাঁরা এমন সম্মান করেন যে, তাঁর চেহারা মুবারকের দিকেও তাঁরা তাকাতে পারেন না, বরং অত্যন্ত আদবের সাথে চক্ষু নীচু করে বসে থাকেন। উরওয়া কুরায়েশদের নিকট ফিরে গিয়ে এই অবস্থার কথাই তাদেরকে শুনিয়ে দেয় এবং বলেঃ ''মুহাম্মাদ (সঃ) যে ন্যায়সঙ্গত কথা বলছেন তা মেনে নাও।"

বানু কিনানা গোত্রের যে লোকটিকে কুরায়েশরা উরওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পাঠিয়েছিল তাকে দেখেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) মন্তব্য করেছিলেনঃ ''এ লোকেরা কুরবানীর পশুর বড়ই সম্মান করে থাকে। সুতরাং হে আমার সাহাবীবর্গ! তোমরা কুরবানীর পশুগুলোকে দাঁড় করিয়ে দাও এবং তার দিকে হাঁকিয়ে দাও।" যখন লোকটি এ দৃশ্য দেখলো এবং সাহাবীদের (রাঃ) মুখের 'লাব্বায়েক' ধ্বনি শুনলো তখন বলে উঠলোঃ ''এই লোকদেরকে বায়তুল্লাহ হতে নিবৃত্ত করা বড়ই অন্যায়।" তাতে এও রয়েছে যে, মুকরিযকে দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এ একজন ব্যবসায়িক লোক<sub>।</sub>" সে বসে কথাবার্তা বলতে আছে এমন সময় সুহায়েল এসে পড়ে। তাকে দেখেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে বলেনঃ ''এখন সুহায়েল এসে পড়েছে।'' সন্ধিপত্রে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখায় যখন সে প্রতিবাদ করে তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রাসূল, যদিও তোমরা স্বীকার না কর।" এটা এই পরিপ্রেক্ষিতে ছিল যে, যখন তাঁর উদ্ভ্রীটি বসে পড়েছিল তখন তিনি বলেছিলেনঃ ''এরা আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা রক্ষা করে আমাকে যা কিছু বলবে আমি তার সবই স্বীকার করে নিবো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) সন্ধিপত্র লিখাতে গিয়ে বলেনঃ "এ বছর তোমরা আমাদেরকে বায়তুল্লাহ যিয়ারত করতে দিবে।" সুহায়েল তখন বলেঃ ''এটা আমরা স্বীকার করতে পারি না। কেননা, এরূপ হলে জনগণ বলবে যে, কুরায়েশরা অপারগ হয়ে গেছে, কিছুই করতে পারলো না।" যখন এই শর্ত হচ্ছিল যে, যে কাফ়ির মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট চলে যাবে তাকে তিনি ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। তখন মুসলমানরা বলে উঠেনঃ ''সুবহানাল্লাহ! এটা কি করে হতে পারে যে, সে মুসলমান হয়ে আসবে, আর

তাকে কাফিরদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে।" এরূপ কথা চলছিল ইতিমধ্যে হযরত আবূ জানদাল (রাঃ) লৌহ শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থায় এসে পড়েন। সুহায়েল তখন বলেঃ "একে ফিরিয়ে দিন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ "এখন পর্যন্ত তো সন্ধিপত্র পূর্ণ হয়নি। সুতরাং একে আমরা ফিরিয়ে পাঠাই কি করে?" সুহায়েল তখন বললোঃ ''আল্লাহর কসম! আমি তাহলে অন্য কোন শর্তে সন্ধি করতে সমত নই।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তুমি বিশেষভাবে এর ব্যাপারে আমাকে অনুমতি দাও।" সে জবাব দিলোঃ "না, আমি এর ব্যাপারেও আপনাকে অনুমতি দিবো না।" তিনি দ্বিতীয়বার বললেন। কিন্তু এবারেও সে প্রত্যাখ্যান করলো। মুকরিয বললোঃ ''হাাঁ, আমরা আপনাকে এর অনুমতি দিচ্ছ।'' আবৃ জানদাল (রাঃ) বললেনঃ "হে মুসলমানের দল! আপনারা আমাকে মুশরিকদের নিকট ফিরিয়ে দিচ্ছেন? অথচ আমি তো মুসলমান রূপে এসেছি। আমি কি কষ্ট ভোগ করছি তা কি আপনারা দেখতে পান না?" তাঁকে মহামহিমান্তিত আল্লাহর পথে কঠিন শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। তখন হযরত উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে যা কিছু বলেছিলেন তা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। হযরত উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আরো বললেনঃ "আপনি কি আমাদেরকে বলেননি যে, তোমরা সেখানে যাবে ও বায়তৃল্লাহর তাওয়াফ করবে?'' উত্তরে রাস্লুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হাাঁ, তা তো বলেছিলাম। কিন্তু এটা তো বলিনি যে, এটা এ বছরই হবে?" হযরত উমার (রাঃ) তখন বলেনঃ "হাঁা, একথা আপনি বলেননি বটে।" রাসূলুল্লাহ বলেনঃ ''তাহলে ঠিকই আছে, তোমরা অবশ্যই সেখানে যাবে এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে।" হ্যরত উমার (রাঃ) বলেনঃ "অতঃপর আমি হ্যরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট গেলাম এবং ঐ কথাই তাঁকেও বললাম।" এর বর্ণনা পূর্বে গত হয়েছে। এতে একথাও রয়েছে যে, তিনি হযরত আবৃ বকর (রাঃ)-কে বলেনঃ "তিনি কি আল্লাহর রাসূল নন?" উত্তরে হ্যরত আবৃ বকর (রাঃ) বলেনঃ ''হাাঁ, অবশ্যই তিনি আল্লাহর রাসূল।'' তারপর হযরত উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ভবিষদ্বাণীর কথা উল্লেখ করেন এবং ঐ জবাবই পান যা বর্ণিত হলো এবং যে জবাব স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) দিয়েছিলেন।

এই রিওয়াইয়াতে এও রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় হস্ত দারা নিজের উটকে যবেহ করেন এবং নাপিতকে ডেকে মাথা মুণ্ডিয়ে নেন তখন সমস্ত সাহাবী (রাঃ) এক সাথে দাঁড়িয়ে যান এবং কুরবানীর কার্য শেষ করে একে অপরের মস্তক মুণ্ডন করতে শুরু করেন এবং দুঃখের কারণে একে অপরকে হত্যা করার উপক্রম হয়।

এরপর ঈমান আনয়নকারিণী নারীরা রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আসেন যাঁদের সম্পর্কে

ارهم شدر اروي ريز روه وود او د ا يايها النزين امنوا إذا جاء كم المؤمنت مهجِرتِ ...

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই নির্দেশ অনুযায়ী হযরত উমার (রাঃ) তাঁর দু'জন মুশরিকা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন, যাদের একজনকে বিয়ে করেন মু'আবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) এবং অন্যজনকে বিয়ে করেন সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এখান হতে প্রস্থান করে মদীনায় চলে আসেন। আবূ বাসীর (রাঃ) নামক একজন কুরায়েশী, যিনি মুসলমান ছিলেন। সুযোগ পেয়ে তিনি মক্কা হতে পলায়ন করে মদীনায় রাসলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পৌঁছে যান। তাঁর পরেই দু'জন কাফির রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয় এবং আর্য করেঃ "চুক্তি অনুযায়ী এ লোকটিকে আপনি ফিরিয়ে দিন। আমরা কুরায়েশদের প্রেরিত দৃত। আবু বাসীর (রাঃ)-কে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে আমরা এসেছি।" রাসলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আচ্ছা, ঠিক আছে, তাকে আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি।" সুতরাং তিনি আবূ বাসীর (রাঃ)-কে তাদের হাতে সমর্পণ করলেন। তারা দু'জন তাঁকে নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করলো। যখন তারা যুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছলো তখন সওয়ারী হতে অবতরণ করে খেজুর খেতে শুরু করলো। আবৃ বাসীর (রাঃ) তাদের একজনকে বললেনঃ "তোমার তরবারীখানা খুবই উত্তম।" উত্তরে লোকটি বললোঃ "হাঁা, উত্তম তো বটেই। ভাল লোহা দারা এটা তৈরী। আমি বারবার এটাকে পরীক্ষা করেছি। এর ধার খুবই তীক্ষ্ণ।" হ্যরত আবূ বাসীর (রাঃ) তাকে বললেনঃ "আমাকে ওটা একটু দাও তো, ওর ধার পরীক্ষা করে দেখি।" সে তখন তরবারীটা হযরত আব বাসীর (রাঃ)-এর হাতে দিলো। হাতে নেয়া মাত্রই তিনি ঐ কাফিরকে হত্যা করে ফেলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি এ অবস্থা দেখে দৌড় দিলো,এবং একেবারে মদীনায় পৌঁছে নিশ্বাস ছাড়লো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে দেখেই বললেনঃ "লোকটি অত্যন্ত ভীত সম্ভ্রম্ভ অবস্থায় রয়েছে। সে ভয়াবহ কোন দৃশ্য দেখেছে।" ইতিমধ্যে সে কাছে এসে পড়লো এবং বলতে লাগলোঃ ''আল্লাহর কসম! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমিও প্রায় নিহত হতে চলেছিলাম। দেখুন, ঐ যে সে আসছে।"

্ এরই মধ্যে হযরত আবৃ বাসীর (রাঃ) এসে পড়লেন এবং আর্য করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ তা'আলা আপনার দায়িত্ব পূর্ণ করিয়েছেন। আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাকে তাদের হাতে সমর্পণ করে

দিয়েছেন। এখন মহান আল্লাহর এটা দয়া যে, তিনি আমাকে তাদের হাত হতে রক্ষা করেছেন।" রাস্লুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আফসোস! কেমন লোক এটা? এতো যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করলো! যদি তাকে কেউ এটা বুঝিয়ে দিতো তবে কতইনা ভালো হতো! রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একথা শুনে হযরত আবূ বাসীর (রাঃ) সতর্ক হয়ে গেলেন এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে, সম্ভবতঃ রাস্লুল্লাহ (সঃ) পুনরায় তাঁকে মুশরিকদের কাছে সমর্পণ করবেন। তাই তিনি মদীনা হতে বিদায় হয়ে গেলেন এবং দ্রুত পদে সমুদ্রের তীরের দিকে চললেন। সমুদ্রের তীরেই তিনি বসবাস করতে লাগলেন। এ খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। হযরত আবৃ জানদাল (রাঃ), যাঁকে এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হুদায়বিয়া হতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সুযোগ পেয়ে মক্কা হতে পালিয়ে আসেন এবং সরাসরি হযরত আবৃ বাসীর (রাঃ)-এর নিকট চলে যান। এখন অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, মুশরিক কুরায়েশদের মধ্যে যে কেউই ইসলাম গ্রহণ করতেন তিনিই সরাসরি আবৃ বাসীর (রাঃ)-এর কাছে চলে আসতেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের একটি দল হয়ে যায়। তাঁরা এখন এ কাজ শুরু করেন যে, কুরায়েশদের যে বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়ার দিকে আসতো, এ দলটি তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিতেন। ফলে তাদের কেউ কেউ নিহতও হতো এবং তাদের মালধন এই মুহাজির মুসলমানদের হাতে আসতো। শেষ পর্যন্ত মক্কার কুরায়েশরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। অবশেষে তারা মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট দৃত পাঠিয়ে দেয়। তারা বলেঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! দয়া করে সমুদ্রের তীরবর্তী ঐ লোকদেরকে মদীনায় ডাকিয়ে নিন। আমরা তাদের দ্বারা খুবই উৎপীড়িত হচ্ছি। তাদের মধ্যে যে কেউ আপনার কাছে আসবে তাকে আমরা নিরাপত্তা দিচ্ছি। আমরা আপনাকে আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা শ্বরণ করিয়ে দিচ্ছি এবং তাদের আপনার নিকট ডাকিয়ে নিতে অনুরোধ করছি।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং ঐ মুহাজির মুসলমানদের নিকট লোক পাঠিয়ে তাঁদের সকলকে ডাকিয়ে নিলেন । তখন মহামহিমানিত আল্লাহ ... وُهُوَ النَّذِي كُفُّ ايْدِيهُمْ عَنْكُمْ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন ।

মুশরিক কুরায়েশদের অজ্ঞতা যুগের অহমিকা এই ছিল যে, তারা সন্ধিপত্রে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখতে দেয়নি এবং নবী (সঃ)-এর নামের সাথে 'রাসূলুল্লাহ' লিখবার সময়েও প্রতিবাদ করেছিল এবং তাঁকে বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারত করতে দেয়নি।

হাবীব ইবনে আবি সাবিত (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু অয়েল (রাঃ)-এর নিকট গেলাম এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার উদ্দেশ্যে। তিনি বলেন, আমরা সিফফীনে ছিলাম। একটি লোক বললেনঃ "তোমরা কি ঐ লোকদেরকে দেখোনি যাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়?" হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ "হাঁা।" তখন সাহল ইবনে হানীফ (রাঃ) বলেনঃ "তোমরা নিজেদেরকে অপবাদ দাও। আমরা নিজেদেরকে হুদায়বিয়ার দিন দেখেছি অর্থাৎ ঐ সন্ধির সময় যা নবী (সঃ) ও মুশরিকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। যদি আমাদের যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য থাকতো তবে অবশ্যই আমরা যুদ্ধ করতাম।" অতঃপর হ্যরত উমার (রাঃ) এসে বললেনঃ "আমরা কি হকের উপর নই এবং তারা কি বাতিলের উপর নয়?" আমাদের শহীদরা জান্নাতী এবং তাদের নিহতরা কি জাহান্নামী নয়?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ ''হাা, অবশ্যই।'' হযরত উমার (রাঃ) তখন বললেনঃ ''তাহলে কেন আমরা দ্বীনের ব্যাপারে দুর্বলতা প্রকাশ করবো এবং ফিরে যাবো? অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে কোন ফায়সালা করেননি?" উত্তরে রাস্লুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হে খাত্তাবের (রাঃ) পুত্র! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল। তিনি কখনো আমাকে বিফল মনোরথ করবেন না।" একথা শুনে হ্যরত উমার (রাঃ) ফিরে আসলেন, কিন্তু ছিলেন অত্যন্ত রাগান্তিত। অতঃপর তিনি হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন এবং উভয়ের মধ্যে অনুরূপই প্রশ্নোত্তর হয়। এরপর সুরায়ে ফাতৃহ অবতীর্ণ হয়।

কোন কোন রিওয়াইয়াতে হযরত সাহল ইবনে হানীফ (রাঃ)-এর এরূপ উক্তিও রয়েছেঃ "আমি নিজেকে হযরত আবৃ জানদাল (রাঃ)-এর ঘটনার দিন দেখেছি যে, যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হুকুমকে ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা আমার থাকতো তবে অবশ্যই আমি ফিরিয়ে দিতাম।" তাতে এও রয়েছে যে, যখন সূরায়ে ফাত্হ অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে ডেকে এ সূরাটি শুনিয়ে দেন।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছেঃ যখন এই শর্ত মীমাংসিত হয় যে, মুশরিকদের লোক মুসলমানদের নিকট গোলে তাকে মুশরিকদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে, পক্ষান্তরে যদি মুসলমানদের লোক মুশরিকদের নিকট যায় তবে তাকে মুসলমানদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলা হয়ঃ "আমরা কি এটাও মেনে নিবো?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হ্যা! কারণ আমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি তাদের নিকট যাবে তাকে আল্লাহ তা আলা আমাদের হতে দূরেই রাখবেন।"

১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "যখন খারেজীরা পৃথক হয়ে যায় তখন আমি তাদেরকে বলিঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন যখন মুশরিকদের সাথে সন্ধি করেন তখন তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে বলেনঃ "হে আলী (রাঃ)! লিখোল এগুলো হলো ঐ সন্ধির শর্তসমূহ যেগুলোর উপর আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সঃ) সন্ধি করেছেন।" তখন মুশরিকরা প্রতিবাদ করে বলেঃ "আমরা যদি আপনাকে রাসূল বলেই মানতাম তবে কখনো আপনার সাথে যুদ্ধ করতাম না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হে আলী (রাঃ)! ওটা মিটিয়ে দাও। আল্লাহ খুব ভাল জানেন যে, আমি তাঁর রাসূল। হে আলী (রাঃ)! ওটা কেটে দাও এবং লিখোল এগুলো ঐ শর্তসমূহ যেগুলোর উপর মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল্লাহ (সঃ) সন্ধি করেছেন।" আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ) অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওটা কাটিয়ে নিলেন। এতে তাঁর নবুওয়াতের বিন্দুমাত্র ফলে হলো না।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সত্তরটি উট কুরবানী করেছিলেন যেগুলোর মধ্যে একটি উট আবৃ জেহেলেরও ছিল। যখন এ উটগুলোকে বায়তুল্লাহ হতে নিবৃত্ত করা হলো তখন উটগুলো দুগ্ধপোষ্য শিশুহারা মায়ের মত ক্রন্দন করলো।"<sup>২</sup>

২৭। নিশ্যুই আল্লাহ তাঁর রাস্ল
(সঃ)-এর স্বপ্প বাস্তবায়িত
করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায়
তোমরা অবশ্যই মসজিদুল
হারামে প্রবেশ করবে
নিরাপদে- কেউ কেউ মন্তক
মুগুন করবে, কেউ কেউ কেশ
কর্তন করবে; তোমাদের কোন
ভয় থাকবে না। আল্লাহ
জানেন তোমরা যা জানো না।
এটা ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে
দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়।

٢٧- لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرَّاءَيا بِالْحَقِّ لَتَكُدُّخُلُنَّ اللَّهُ ال

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

২৮। তিনি তাঁর রাস্ল (সঃ)-কে পথ-নির্দেশও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত প্রিনের উপর একে জয়যুক্ত করবার জন্যে। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

٢٨ - هُو اللَّذِي ارسَلَ رَسُولُهُ
 بالهُ دی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ
 عَلی الدِّیْنِ گُلِّه وَکَفیٰ بِاللَّهِ
 شَهِیُدا ٥٠

রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি মক্কা গিয়েছেন এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন। তাঁর এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত তিনি মদীনাতেই স্বীয় সাহাবীদের (রাঃ) সামনে বর্ণনা করেছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর যখন তিনি উমরার উদ্দেশ্যে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করেন তখন এই স্বপ্নের ভিত্তিতে সাহাবীদের এটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই সফরে তাঁরা সফলতার সাথে এই স্বপ্নের প্রকাশ ঘটতে দেখতে পাবেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন তাঁরা উল্টো ব্যাপার লক্ষ্য করেন এমনকি সন্ধিপত্র সম্পাদন করে তাঁদেরকে বায়তুল্লাহর যিয়ারত ছাড়াই ফিরে আসতে হয় তখন এটা তাঁদের কাছে খুবই কঠিন ঠেকে। সুতরাং হযরত উমার (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)! আপনি তো আমাদেরকে বলেছিলেনঃ "আমরা বায়তুল্লাহ শরীফে যাবো ও তাওয়াফ করবো?" উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হাাঁ, এটা সঠিক কথাই বটে, কিন্তু আমি তো একথা বলিনি যে, এই বছরই এটা করবো?" হযরত উমার (রাঃ) জবাব দেনঃ ''হ্যা আপনি একথা বলেননি এটা সত্য।'' রাস্লুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ ''তাহলে এতো তাড়াহুড়া কেন? তোমরা অবশ্যই বায়তুল্লাহ শরীফে যাবে এবং তাওয়াফও অবশ্যই করবে।" অতঃপর হ্যরত উমার (রাঃ) হ্যরত আবু বকর (রাঃ)-কে এ প্রশুই করলেন এবং ঐ একই উত্তর পেলেন।

এখারে وَأَنْ صَاءَ اللّهُ ইসতিসনা বা এর ব্যতিক্রমও হতে পারে এ জন্যে নয়, বরং এখানে এটা নিশ্চয়তা এবং গুরুত্বের জন্যে।

এই বরকতময় স্বপ্নের প্রকাশ ঘটতে সাহাবীগণ (রাঃ) দেখেছেন এবং পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে মক্কায় পৌঁছেছেন এবং ইহরাম ভেঙ্গে দিয়ে কেউ কেউ মাথা মুগুন করিয়েছেন এবং কেউ কেউ কেশ কর্তন করিয়েছেন। সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা মাথা মুগুনকারীদের উপর দয়া করুন।" সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ ''চুল কর্তনকারীদের উপরও কি?''

রাসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিতীয়বারও ঐ কথাই বললেন। আবার জনগণ ঐ প্রশ্নই করলেন। অবশেষে তৃতীয়বার বা চতুর্থবারে তিনি বললেনঃ "চুল-কর্তনকারীদের উপরও আল্লাহ দয়া করুন।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ 'তোমাদের কোন ভয় থাকবে না।' অর্থাৎ মক্কায় যাওয়ার পথেও তোমরা নিরাপত্তা লাভ করবে এবং মক্কায় অবস্থানও হবে তোমাদের জন্যে নিরাপদ। উমরার কাযায় এটাই হয়। এই উমরা সপ্তম হিজরীর যুলকাদাহ মাসে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) হুদায়বিয়া হতে যুলকাদাহ মাসে ফিরে এসেছিলেন। যুলহাজ্জাহ ও মুহাররাম মাসে তো মদীনা শরীফেই অবস্থান করেন। সফর মাসে খায়বার গমন করেন। ওর কিছু অংশ বিজিত হয় যুদ্ধের মাধ্যমে এবং কিছু অংশের উপর আধিপত্য লাভ করা হয় সন্ধির মাধ্যমে। এটা খুব বড় অঞ্চল ছিল। এতে বহু খেজুরের বাগান ও শস্য ক্ষেত্র ছিল। খায়বারের ইয়াহূদীদেরকে তিনি সেখানে খাদেম হিসেবে রেখে দিয়ে তাদের ব্যাপারে এই মীমাংসা করেন যে, তারা বাগান ও ক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও কাজকর্ম করবে এবং উৎপাদিত ফল ও শস্যের অর্ধাংশ রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রদান করবে। রাসুলুল্লাহ (সঃ) খায়বারের সম্পদ শুধু ঐ সব সাহাবীর মধ্যে বন্টন করেন যাঁরা হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ছাড়া আর কেউই এর অংশ প্রাপ্ত হননি। তবে তাঁরা এর ব্যতিক্রম ছিলেন যাঁরা হাবশে হিজরত করার পর তথা হতে ফিরে এসেছিলেন। যেমন হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা এবং হযরত আবূ মুসা আশআরী (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা। হুদায়বিয়াতে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যেসব সাহাবী (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সবাই তাঁর সাথে খায়বার যুদ্ধেও শরীক ছিলেন, তথু আবূ দাজানাহ সামাক ইবনে খারশাহ (রাঃ) শরীক ছিলেন না, যেমন এর পূর্ণ বর্ণনা স্বস্থানে রয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় ফিরে আসেন। তারপর সপ্তম হিজরীর যুলকাদাহ মাসে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করেন। তাঁর সাথে হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণও ছিলেন। যুলহুলাইফা হতে ইহরাম বাঁধেন এবং কুরবানীর উটগুলো সাথে নেন। বলা হয়েছে যে, ওগুলোর সংখ্যা ছিল ষাট। তাঁরা 'লাব্বায়েক' শব্দ উচ্চারণ করতে করতে যখন মাররুষ যাহরানের নিকটবর্তী হলেন তখন মুহাম্মাদ ইবনে সালমা (রাঃ)-কে কিছু ঘোড়া ও অন্ত্র-শস্ত্রসহ আগে আগে পাঠিয়েছিলেন। এ দেখে মুশরিকদের প্রাণ উড়ে গেল, কলিজা শুকিয়ে গেল। তাদের ধারণা হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) পূর্ণ প্রস্তুতি ও সাজ-সরঞ্জামসহ এসেছেন। অবশ্যই তিনি এসেছেন যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। 'উভয় দলের মধ্যে দশ বছর কোন যুদ্ধ হবে না' এই যে একটি শর্ত ছিল তিনি তা ভঙ্গ করেছেন। তাই, তারা মক্কায় দৌড়িয়ে

গিয়ে মক্কাবাসীকে এ খবর দিয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মাররুয যাহরানে পৌছলেন যেখান হতে কা'বা ঘরের মূর্তিগুলো দেখা যাচ্ছিল, তখন তিনি শর্ত অনুযায়ী সমস্ত বর্শা, বল্লাম, তীর, কামান বাতনে ইয়াজিজে পাঠিয়ে দেন। ওধু তরবারী সঙ্গে রাখেন এবং ওটাও কোষবদ্ধ থাকে। তখনো তিনি পথেই ছিলেন, ইতিমধ্যে মুশরিকরা মুকরিযকে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেয়। সে এসে বলেঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! চুক্তি ভঙ্গ করা তো আপনার অভ্যাস নয়?" রাসলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ "ব্যাপার কি?" সে উত্তরে বললোঃ "আপনি তীর, বর্শা ইত্যাদি সাথে এনেছেন?" তিনি জবাব দেন ঃ "না, আমি তো ওগুলো বাতনে ইয়াজিজে পাঠিয়ে দিয়েছি?" সে তখন বললোঃ "আপনি যে একজন সৎ ও প্রতিজ্ঞাপালনকারী ব্যক্তি এ বিশ্বাস আমাদের ছিল।" অতঃপর মক্কার মুশরিক কুরায়েশরা মক্কা শহর ছেড়ে চলে গেল। তারা দুঃখে ও ক্রোধে ফেটে পড়লো। আজ তারা মক্কা শহরে রাসলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবীবর্গকে দেখতেও চায় না। যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু মক্কায় রয়ে গেল তারা পথে, প্রকোষ্ঠে এবং ছাদের উপর দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে এই পবিত্র, অকৃত্রিম ও আল্লাহ ভক্ত সেনাবাহিনীর দিকে তাকাতে থাকলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীবর্গ (রাঃ) 'লাব্বায়েক' ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুরবানীর পশুগুলোকে যী-তওয়া নামক স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে চলছিলেন। যার উপর তিনি হুদায়বিয়ার দিন আরোহণ করেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আনসারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উদ্ভীর লাগাম ধরে ছিলেন এবং নিম্নের কবিতাটি পাঠ কর্বছিলেন ঃ

بِاسْمِ الَّذِی لَادِینَ إِلَّا دِینَه \* بِاسْمِ الذِی مُحمد رسوله خُلُّواْ بَنِی الْکُفَّارِ عَنْ سَبِیلِهِ الْیَوْمَ نَضَرِبِکُمْ عَلَی تَاْوِیلِه \* کَما ضَرْبَناکُمْ عَلَی تَنزِیلِه ضَرْباً یُزِیلُ الْهام عَنْ مَقیلِه ویذَهِلُ الْخَلِیلَ عَنْ خَلِیلِه \* قَدْ انزلَ الرَّحْمَنُ فِی تَنزِیلِه فی صَحْف تُتَلَی عَلی رُسُولِه بان خَیر الْقَتْلِ فی سَبِیله \* یَارَبِ اِنْی مُؤْمِنَ بِقَیلِه অর্থাৎ "তাঁর নামে, যাঁর দ্বীন ছাড়া কোন দ্বীন নেই (অর্থাৎ অন্য কোন দ্বীন গ্রহণযোগ্য নয়)। ঐ আল্লাহর নামে, মুহাম্মাদ (সঃ) যাঁর রাসূল। হে কাফিরদের সন্তানরা! তোমরা তাঁর (রাসূল সঃ-এর) পথ হতে সরে যাও। আজ আমরা তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় তোমাদেরকে ঐ মারই মারবো যে মার তাঁর আগমনের সময় মেরেছিলাম। এমন মার (প্রহার) যা মন্তিঙ্ককে ওর ঠিকানা হতে সরিয়ে দিবে এবং বন্ধুকে বন্ধুর কথা ভুলিয়ে দিবে। করুণাময় (আল্লাহ) স্বীয় অহী অবতীর্ণ করেছেন যা ঐ সহীফাগুলোর মধ্যে রক্ষিত রয়েছে যা তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সামনে পঠিত হয়। সর্বাপেক্ষা উত্তম মৃত্যু হলো শাহাদাতের মৃত্যু যা তাঁর পথে হয়। হে আমার প্রতিপালক! আমি এই কথার উপর ঈমান এনেছি।" কোন কোন রিওয়াইয়াতে কিছু হের ফেরও রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, এই উমরার সফরে যখন রাস্লুল্লাহ (সঃ) মাররুয় যাহ্রান নামক স্থানে পৌছেন তখন সাহাবীগণ (রাঃ) শুনতে পান যে, মক্কাবাসী বলছে ঃ "এ লোকগুলো (সাহাবীগণ) ক্ষীণতা ও দুর্বলতার কারণে উঠা-বসা করতে পারে না।" একথা শুনে সাহাবীগণ (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসুল (সঃ)! যদি আপনি অনুমতি দেন তবে আমরা আমাদের সওয়ারীর কতকগুলো উটকে যবেহ করি এবং ওগুলোর গোশত খাই ও শুরুয়া পান করি এবং এভাবে শক্তি লাভ করে নব উদ্যমে মক্কায় গমন করি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে তাঁদেরকে বললেনঃ "না. এরপ করতে হবে না। তোমাদের কাছে যে খাদ্য রয়েছে তা একত্রিত কর।" তাঁর এই নির্দেশমত সাহাবীগণ (রাঃ) তাঁদের খাদ্যগুলো একত্রিত করলেন এবং দস্তরখানা বিছিয়ে খেতে বসলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দু'আর কারণে খাদ্যে এতো বরকত হলো যে, সবাই পেট পুরে খেলেন ও নিজ নিজ থলে ভর্তি করে নিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীবর্গসহ মক্কায় আসলেন এবং সরাসরি বায়তুল্লাহ্ শরীফে গেলেন। কুরায়েশরা হাতীমের দিকে বসেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) চাদরের পাল্লা ডান বগলের নীচ দিয়ে বের করে বাম কাঁধের উপর রেখে দিলেন। তিনি সাহাবীদেরকে (রাঃ) বললেন ঃ "জনগণ যেন তোমাদের মধ্যে অলসতা ও দুর্বলতা অনুভব করতে না পারে।" তিনি রুক্নকে চুম্বন করে দৌড়ের মত চালে তাওয়াফ শুরু করলেন। রুকনে ইয়ামানীর নিকট যখন পৌছলেন. যেখানে কুরায়েশদের দৃষ্টি পড়ছিল না, তখন সেখান হতে ধীরে ধীরে চলে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌছলেন। কুরায়েশরা বলতে লাগলো ঃ "তোমরা হরিণের মত ্লাফিয়ে লাফিয়ে চলছো, চলা যেন তোমরা পছন্দই কর না।" তিনবার রাসুলুল্লাহ্

(সাঃ) এভাবে হালকা দৌড়ে চলে হাজরে আসওয়াদ হতে রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত চলতে থাকলেন। তিন চক্র এভাবেই দিলেন। সুতরাং মাসনূন তরীকা এটাই। অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, বিদায় হজ্বেও রাস্লুল্লাহ্ (সাঃ) এভাবেই তাওয়াফের তিন চক্রে রমল করেছিলেন অর্থাৎ হালকা দৌড়ে চলেছিলেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, প্রথম দিকে মদীনার আবহাওয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীদের (রাঃ) স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হয়েছিল। জ্বরের কারণে তাঁরা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণসহ মক্কায় পৌছেন তখন মুশরিকরা বলেঃ "এই যে লোকগুলো আসছে, এদেরকে মদীনার জ্বর দুর্বল ও অলস করে ফেলেছে।" আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে মুশরিকদের এই উক্তির খবর অবহিত করেন। মুশরিকরা হাতীমের নিকট বসেছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাহাবীদেরকে (রাঃ) নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেন হাজরে আসওয়াদ থেকে নিয়ে রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত তাওয়াফের প্রথম তিন চক্রে দুলকী দৌড়ে চলেন এবং রুকনে ইয়ামানী হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত চার চক্রে স্বাভাবিক গতিতে চলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) পূর্ণ সাত চক্রেই রমল বা দুলকী দৌড়ের নির্দেশ দেননি। এটা শুধু দয়ার কারণেই ছিল।

মুশরিকরা যখন দেখলো যে, সাহাবীগণ সবাই কুদে লাফিয়ে ক্ষূর্তি সহকারে চলছেন তখন তারা পরস্পর বলাবলি করেঃ "এদের সম্পর্কে যে বলা হতো যে, মদীনার জ্বর এদেরকে দুর্বল ও অলস করে ফেলেছে এটাতো গুজব ছাড়া কিছুই নয়। এ লোকগুলো তো অমুক অমুকের চেয়েও বেশী চতুর ও চালাক?"

একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যুলকাদাহ মাসের ৪ তারিখে মক্কা শরীফে পৌঁছে গিয়েছিলেন। অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, ঐ সময় মুশরিকরা কাঈকাআনের দিকে ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাফা মারওয়ার দিকে দৌড়ানোও মুশরিকদেরকে তাঁদের শক্তি দেখানোর জন্যেই ছিল।

হযরত ইবনে আবি আওফা (রাঃ) বলেনঃ "ঐ দিন আমরা রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে পর্দা করেছিলাম, যাতে কোন মুশরিক অথবা নির্বোধ তাঁর কোন ক্ষতি করতে না পারে।"<sup>২</sup>

এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ (সঃ) উমরার উদ্দেশ্যে বের হন, কিন্তু কাফির কুরায়েশরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং তাঁকে বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করতে দেয়নি। রাস্লুল্লাহ (সঃ) সেখানেই কুরবানী করেন অর্থাৎ হুদায়বিয়াতেই কুরবানী দেন এবং মস্তক মুগুন করিয়ে নেন। আর তাদের সাথে সন্ধি করেন। সন্ধির একটি শর্ত এই ছিল যে, তিনি এই বছর উমরা না করেই ফিরে যাবেন এবং আগামী বছর উমরা করার জন্যে আসবেন। ঐ সময় তিনি তরবারী ছাড়া অন্য কোন অন্ত সাথে আনতে পারবেন না এবং মক্কায় তিনি ঐ কয়েকদিন অবস্থান করবেন যা মক্কাবাসী চাইবে। ঐ শর্ত অনুযায়ী পরের বছর রাস্লুল্লাহ (সঃ) ঐ ভাবেই মক্কায় আসেন এবং তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন। তারপর মুশ্রিকরা বলেঃ "এখন আপনি বিদায় গ্রহণ করুন!" সুতরাং তিনি ফিরে আসলেন।

হযরত বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যুলকাদাহ মাসে উমরা করার ইচ্ছা করেন, কিন্তু মুশরিকরা তাঁকে বাধা প্রদান করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের সাথে এই মীমাংসা করেন যে, তিনি মাত্র তিন দিন মক্কায় অবস্থান করবেন। যখন সন্ধিপত্র লিখার কাজ শুরু করা হয় তখন লিখা হয়ঃ "এটা ঐ পত্র যার উপর আল্লাহর রাসূল মুহামাদ (সঃ) সন্ধি করেছেন।" তখন মক্কাবাসী বললোঃ "যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে মানতাম তবে কখনো বাধা প্রদান করতাম না। বরং আপনি মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল্লাহ লিখিয়ে নিন।" তিনি তখন বললেনঃ ''আমি আল্লাহর রাসূলও এবং মুহামাদ ইবনে আবদিল্লাহও বটে।" অতঃপর তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেনঃ 'রাসূলুল্লাহ শব্দটি কেটে দাও।'' হ্যরত আলী (রাঃ) তখন বললেনঃ ''আল্লাহর কসম! আমি এটা কখনো কাটতে পারবো না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই সন্ধিপত্রটি হাতে নিয়ে ভালরূপে লিখতে না পারা সত্ত্বেও লিখেনঃ "এটা ঐ জিনিস যার উপর মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল্লাহ (সঃ) সন্ধি করেছেন।" তা এই যে, তিনি মক্কায় অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না, শুধু তরবারী নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন এবং সেটাও আবার কোষবদ্ধ থাকবে। আরো শর্ত এই যে, মক্কাবাসীদের যে কেউ তাঁর সাথে যেতে চাইবে তাকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না। পক্ষান্তরে তাঁর সঙ্গীদের কেউ যদি মক্কায় থেকে যেতে চায় তবে তিনি তাকে বাধা দিতে পারবেন না।" অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কায় আসলেন এবং নির্ধারিত সময় কেটে গেল তখন মুশরিকরা হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট এসে বললোঃ "মুহাম্মাদ (সঃ)-কে বলুন যে, সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, সুতরাং এখন বিদায় হয়ে যেতে

এ হাদীসটিও ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

হবে।" তখন নবী (সঃ) বেরিয়ে পড়লেন। এমন সময় হয়রত হামযা (রাঃ)-এর কন্যা চাচা চাচা বলে তাঁর পিছন ধরলো। হযরত আলী (রাঃ) তখন তার অঙ্গুলী ধরে হ্যরত ফাতেমা (রাঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে বললেনঃ "তোমার চাচার মেয়েকে ভালভাবে রাখো।" হ্যরত ফাতেমা (রাঃ) আনন্দের সাথে মেয়েটিকে তাঁর পাশে বসালেন। এখন হযরত আলী (রাঃ), হযরত যায়েদ (রাঃ) এবং হযরত জাফর (রাঃ)-এর মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। হযরত আলী (রাঃ) বললেনঃ "আমি একে নিয়ে এসেছি, এটা আমার চাচার কন্যা।" হযরত জাফর (রাঃ) বললেনঃ ''এটা আমার চাচাতো বোন এবং তার খালা আমার পত্নী।'' হযরত যায়েদ (রাঃ) বললেনঃ ''এটা আমার ভাইয়ের কন্যা।'' রাসুলুল্লাহ (সঃ) এ ঝগড়ার মীমাংসা এই ভাবে করলেন যে, মেয়েটিকে তিনি তার খালাকে প্রদান করলেন এবং বললেন যে, খালা মায়ের স্থলাভিষিক্তা।" হযরত আলী (রাঃ)-কে তিনি বললেনঃ ''তুমি আমা হতে এবং আমি তোমা হতে (অর্থাৎ আমার ও আমি তোমার)।" হযরত জাফর (রাঃ)-কে বললেনঃ 'দৈহিক গঠনে ও চরিত্রে আমার সাথে তোমার পূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে।" হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে বললেনঃ "তুমি আমার ভাই ও আযাদকৃত ক্রীতদাস।" হযরত আলী (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি হ্যরত হাম্যা (রাঃ)-এর কন্যাকে বিয়ে করছেন না কেন?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "এটা আমার দুধ ভাই-এর কন্যা। (তাই তার সাথে আমার বিবাহ বৈধ নয়)।"

এরপর মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ 'আল্লাহ জানেন তোমরা যা জান না। এটা ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়।' অর্থাৎ এই সন্ধির মধ্যে যে যৌক্তিকতা রয়েছে তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন, তোমরা জান না। এরই ভিত্তিতে তোমাদেরকে এই বছর মক্কা যেতে দেয়া হলো না, বরং আগামী বছর যেতে দিবেন। আর এই যাওয়ার পূর্বেই যার ওয়াদা স্বপ্নের আকারে রাস্লুল্লাহ (সঃ)-কে দেয়া হয়েছিল, তোমাদেরকে সেই আসন্ন বিজয় দান করা হলো। আর ঐ বিজয় হলো সন্ধি যা তোমাদের এবং তোমাদের শক্রদের মধ্যে হয়ে গেল।

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে সুসংবাদ শুনাচ্ছেন যে, তিনি স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে এই শক্রদের উপর এবং সমস্ত শক্রর উপর বিজয় দান করবেন। এজন্যেই তাঁকে তিনি পথ-নির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন। শরীয়তে এ দুটি জিনিসই থাকে, অর্থাৎ ইলম ও আমল। সুতরাং শরয়ী ইলমই সঠিক ও বিশুদ্ধ ইলম এবং শরয়ী আমলই হলো গ্রহণযোগ্য আমল। সুতরাং শরীয়তের খবরগুলো সত্য এবং হুকুমগুলো ন্যায়সঙ্গত।

আল্লাহ তা'আলা এটাই চান যে, সারা দুনিয়ায় আজমে, মুসলমানদের মধ্যে ও মুশরিকদের মধ্যে যতগুলো দ্বীন রয়েছে সবগুলোর উপরই স্বীয় দ্বীনকে জয়যুক্ত করবেন। এই কথার উপর আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট যে, মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল এবং তিনিই তাঁর সাহায্যকারী। এসব ব্যাপারে মহিমাময় আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

২৯। মুহামাদ (সঃ) আল্লাহর রাস্ল; তার সহচরগণ, কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং निरक्राप्तत भर्या প्रत्रम्भरत्र প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইঞ্জীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছ, যা হতে নিৰ্গত হয় কিশলয়, অতঃপর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্যে আনন্দদায়ক। এইভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের।

وَ رَسَّ كُوْسَ وَوَهِ لِلْ رَسَّ وَرَ مُحَمَّدُ رُسُولُ اللَّهِ وَاللَّذِينَ معه اشداء على الكف ورس وردرودر، ورور ورز رحماء بینهم ترسهم رکعاً و سَرَّا سَرَّرُور رَّ رَدِّ سَرِّ لَلْهِ سُجَدًا يَبتغون فَصْلاً مِن اللهِ

এই আয়াতের প্রথমে নবী (সঃ)-এর বিশেষণ ও গুণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর সত্য রাসূল। তারপর তাঁর সাহাবীদের (রাঃ) গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তাঁরা কাফিরদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনকারী এবং মুসলমানদের প্রতি বিনয় ও নম্রতা প্রকাশকারী। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكِفِرِينَ .

অর্থাৎ "তারা মুমিনদের সামনে নরম ও কাফিরদের সামনে কঠোর।" (৫ঃ ৫৪) প্রত্যেক মুমিনেরই এরূপ স্বভাব হওয়া উচিত যে, সে মুমিনদের সামনে বিনয় প্রকাশ করবে এবং কাফিরদের সামনে হবে কঠোর। কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছেঃ

كره من درارود رود كرور من الكفار ووس رور وورور وورور وورور وورور وورور ورور ورور ورور ورور ورور ورور ورور ورور يايها الذِين امنوا قاتِلُوا الذِين يلونكم مِن الكفارِ وليجِدوا فِيكم غِلظةً ـ

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের পার্শ্ববর্তী কাফিরদের সাথে জিহাদ কর, তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করে।" (৯ঃ ১২৩)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "পারস্পরিক প্রেম প্রীতি ও নম্রতার ব্যাপারে মুমিনদের দৃষ্টান্ত একটি দেহের মত। যদি দেহের কোন অঙ্গে ব্যথা হয় তবে সারা দেহ ব্যথা অনুভব করে ও অস্থির থাকে। জ্বর হলে নিদ্রা হারিয়ে যায় ও জেগে থাকতে হয়।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেনঃ "এক মুমিন অপর মুমিনের জন্যে প্রাচীর বা দেয়াল স্বরূপ যার এক অংশ অপর অংশকে দৃঢ় ও শক্ত করে।" তারপর তিনি এক হাতের অঙ্গুলীগুলো অপর হাতের অঙ্গুল গুলোর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে দেন।

তারপর তাঁদের আরো বিশেষণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তাঁরা ভাল কাজ খুব বেশী বেশী করেন, বিশেষ করে তাঁরা নিয়মিতভাবে নামায় প্রতিষ্ঠিত করেন যা সমস্ত পূণ্য কাজ হতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম।

অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁদের পুণ্য বৃদ্ধিকারী বিষয়ের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাঁরা পুণ্য কাজগুলো সম্পাদন করেন আন্তরিকতার সাথে এবং এর দ্বারা তাঁরা কামনা করেন আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি। তাঁরা তাঁদের পুণ্য কাজের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার নিকটই যাজ্ঞা করেন এবং তাহলো সুখময় জান্নাত। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে এই জান্নাত দান করবেন এবং সাথে সাথে তিনি তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টও থাকবেন। এটাই খুব বড় জিনিস।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, চেহারায় সিজদার চিহ্ন দ্বারা সচ্চরিত্র উদ্দেশ্য। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এটা হলো বিনয় ও নম্রতা। হযরত মানসূর (রঃ) হযরত মুজাহিদ (রাঃ)-কে বলেনঃ "আমার তো ধারণা ছিল যে, এর দ্বারা নামাযের চিহ্ন উদ্দেশ্য যা মাথায় পড়ে থাকে।" তখন হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এটা তো তাদের কপালেও পড়ে থাকে যদিও তাদের অন্তর ফিরাউনের চেয়েও শক্ত হয়।

হযরত সুদী (রঃ) বলেন যে, নামায তাদের চেহারা সুন্দর করে দেয়। পূর্বযুগীয় কোন কোন গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি রাত্রে বেশী নামায পড়বে তার চেহারা সুন্দর হবে। সুনানে ইবনে মাজাহতে হযরত জাবির (রাঃ)-এর রিওয়াইয়াতে এই বিষয়ের একটি মারফ্' হাদীসও রয়েছে। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, এটা মাওকুফ হাদীস। কোন কোন মনীষীর উক্তি আছে যে, পুণ্যের কারণে অন্তরে নূর বা জ্যোতি সৃষ্টি হয়, চেহারায় ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়, জীবিকার পথ প্রশস্ত হয় এবং মানুষের অন্তরে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি হয়।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি স্বীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থা সংশোধন করে এবং গোপনে ভাল কাজ করে, আল্লাহ তা আলা তার মুখমগুলে ও জিহ্বার ধারে তা প্রকাশ করে থাকেন। মোটকথা, অন্তরের দর্পণ হলো চেহারা। সুতরাং অন্তরে যা থাকে তা চেহারায় প্রকাশিত হয়। অতএব, মুমিন যখন তার অন্তর ঠিক করে নেয় এবং নিজের ভিতরকে সুন্দর করে তখন আল্লাহ তা আলা তার বাহিরকেও জনগণের দৃষ্টিতে সৌন্দর্যমন্তিত করেন।

হযরত উমার ইবনে খান্তাব (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি তার অভ্যন্তরকে ঠিক ও সংশোধন করে, আল্লাহ তা'আলা তার বাহিরকেও সুসজ্জিত করেন।

হযরত জুনদুব ইবনে সুফিয়ান বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি যে বিষয় গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ওরই চাদর পরিয়ে দেন। যদি সে ভাল বিষয় গোপন রাখে তবে ভাল এর চাদর এবং যদি মন্দ বিষয় গোপন রাখে তবে মন্দেরই চাদর পরিয়ে থাকেন।"

হযরত আবৃ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যদি কোন কাজ কোন শক্ত পাথরের মধ্যে ঢুকেও করে যার মধ্যে কোন দরযাও নেই এবং কোন ছিদ্রও নেই। তবুও তা আল্লাহ তা'আলা লোকের সামনে প্রকাশ করে দিবেন, তা ভালই হোক অথবা মন্দই হোক।"<sup>২</sup>

১. এ হাদীসটি আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আর্যামী নামক এর একজন বর্ণনাকারী পরিত্যক্ত।

২. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ''ভাল পস্থা, উত্তম চরিত্র এবং মধ্যম পথ অবলম্বন নবুওয়াতের পঁচিশটি অংশের মধ্যে একটি অংশ।''<sup>১</sup>

মোটকথা, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর অন্তর ছিল কলুষ মুক্ত এবং আমলও ছিল উত্তম। সুতরাং যার দৃষ্টি তাদের পবিত্র চেহারার উপর পড়তো, সে তাঁদের পবিত্রতা অনুভব করতে পারতো এবং সে তাদের চাল-চলনে ও মধুর আচরণে খুশী হতো।

হযরত মালিক (রাঃ) বলেন যে, যখন সাহাবীগণ সিরিয়া জয় করেন তখন তথাকার খৃষ্টানরা তাঁদের চেহারার দিকে তাকিয়ে স্বতঃস্কূর্তভাবে বলে ওঠেঃ ''আল্লাহর কসম! এঁরা তো হযরত ঈসা (আঃ)-এর হাওয়ারীগণ <sup>২</sup> হতেও শ্রেষ্ঠ ও উত্তম!'' প্রকৃতপক্ষে তাদের এ উক্তিটি চরম সত্য। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে এই উন্মতের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান রয়েছে। এই উন্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন রাস্লুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীবর্গ (রাঃ)। এঁদের বর্ণনা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এবং পূর্বের ঘটনাবলীর মধ্যে বিদ্যমান আছে। এ জন্যেই মহান আল্লাহ বলেন যে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এই রূপই এবং ইঞ্জীলেও।

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়। অতঃপর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্যে আনন্দদায়ক। অনুরূপভাবে সাহাবীগণও (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পৃষ্ঠপোষক এবং সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁরা তাঁর সাথেই সম্পর্ক রাখতেন যেমন চারাগাছের সম্পর্ক থাকে ক্ষেত্রের সাথে।

মহামহিমানিত আল্লাহ বলেনঃ 'এই ভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন।'

হযরত ইমাম মালিক (রঃ) এই আয়াতটি রাফেযী সম্প্রদায়ের কুফরীর উপর দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা, তারা সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) প্রতি শক্রতা পোষণ করে থাকে। আর যারা সাহাবীদের (রাঃ) প্রতি শক্রতা পোষণ করে তারা কাফির। এই মাসআলায় উলামার একটি দলও ইমাম মালিক (রঃ)-এর সাথে রয়েছেন। সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত এবং তাঁদের পদস্খলন সম্পর্কে কটুক্তি করা হতে বিরত থাকা সম্পর্কীয় বহু হাদীস এসেছে। স্বয়ং আল্লাহ

১. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

২. হযরত ঈসা (আঃ)-এর ১২জন শিষ্যকে হাওয়ারী বলা হয়।

তা আলা তাঁদের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁদের প্রতি নিজের সন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের শ্রেষ্ঠতের জন্যে এটাই কি যথেষ্ট নয়?

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ঈমানদার ও সংকর্মশীলদের জন্যে আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তাদেরকে মহাপুরস্কার অর্থাৎ উত্তম জীবিকা, প্রচুর সওয়াব এবং বড় বিনিময় প্রদান করবেন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য ও অটল। এটা কখনো পরিবর্তন হবে না এবং এর ব্যতিক্রম হবে না। তাঁদের পদাংক অনুসরণকারীদের জন্যেও এ অঙ্গীকার সাব্যস্ত আছে। কিন্তু তাদের যে মর্যাদা ও ফ্যীলত রয়েছে তা এই উন্মতের অন্য কারো নেই। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখুন। আর জান্নাতুল ফিরদাউসকে তাঁদের আশ্রয়স্থল ও আবাসস্থল করুন! আর তিনি করেছেনও তাই।

হযরত আবৃ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ "তোমরা আমার সাহাবীদেরকে (রাঃ) গালি দিয়ো না ও মন্দ বলো না। যাঁর অধিকারে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড়ের সমানও স্বর্ণ খরচ করে (অর্থাৎ দান করে) তবুও তাঁদের কারো এক মুদ্দ (প্রায় এক পোয়া) এমনকি অর্ধ মুদ্দ পরিমাণ (দানকৃত) শস্যের সমান সওয়াবও সেলাভ করতে পারবে না (অর্থাৎ তাঁদের কেউ এ পরিমাণ শস্য দান করে যে সওয়াব পেয়েছেন, তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড়ের সমান সোনা দান করেও ঐ সওয়াব লাভ করতে পারবে না)।"

সূরা ঃ ফাত্হ -এর তাফসীর সমাপ্ত

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।



## ناليف الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله

الترجمة

الدكتور محمد مجيب الرحمن الاستاذ للغة العربية والدراسات الاسلامية جامعة راجشاهي، بنغلاديش